



# त्तीक्-बाग्रि-भत्किया

শতবার্ষিকী সংস্করণ

উপেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য

ওরিয়ে**ণ্ট বুক কোম্পানি** ১, খ্যামাচরণ দে **স্থা**টি। ক**লিকাড়া** ১২ থাব্য থাকাশ বৈশীব্য, ১৯৬৯ বিজীৱলংকরণ মাব, ১৬৬৬

প্রকাশক
বীপ্রফোদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্বামাচরণ দে স্ফ্রীট
কলিকাতা ১২

মূত্রক
শীধনঞ্জর প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১৫এ, কৃদিরাম বোস রোড
কলিকাতা ৬

বাঁধান মভাৰ্ণ বুক বাইণ্ডাৰ্স কবি

সাহিত্য-সমালোচক

ভাষাতত্ত্ববিদ্

છ

প্রবন্ধকার

কবিশেথর শ্রীকালিদাস রায়

অগ্ৰন্ধপ্ৰতিমেষু

## ভূমিকা

#### প্রথম সংকরণ

এই গ্রন্থে রবীজনাথের সমগ্র নাট্যসাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনার স্থবিধার জন্ম বিষয়বস্ত অনুসারে নাটকগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্র-দাহিত্যের পাঠকের নিকট ইহা স্থল্প থৈ, কতকগুলি বিশিষ্ট ভাব-কল্পনা, আই ডিয়া বা তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইয়া প্রকাশ পাইয়াছে কবির প্রায় সমত্ত সাহিত্য-স্টেতে—কাব্যে, নাটকে, গানে, গভ-রচনায়। যে-ভাবাম্থভ্তি, আইডিয়া বা তত্ত্ব কবি রূপায়িত করিয়াছেন কাব্যে, তাহাই একটা ভিন্ন রূপ ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে নাটকে, আবার নাটকে যে-কথাটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই অক্তরূপে ব্যক্ত হইয়াছে কাব্যে বা গভ-রচনায়। প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন ও রূপায়ণ বিচিত্ত হইলেও দেখা যায়, সর্বক্ষেত্রেই ভাবের মূলগত ঐক্য বর্তমান রহিয়াছে।

নাটক-আলোচনায় আমি কবির সমগ্র মানসক্ষেত্রটিকে সর্বদা দৃষ্টিপথে রাখিয়াছি এবং প্রয়োজনমতো এই ভাব-সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া নাটকের মূল-বক্তব্যটিকে বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সর্বত্রই নাটকের মূলস্বরূপটি উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা আমার লক্ষ্য হইয়াছে।

রূপক-সাংকেতিক নাটক বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এক অভিনৰ শিল্পস্টি—
কবির একান্ত নিজম্ব দান। এ-জাতীয় নাটক রবীন্দ্র-পূর্ব যুগেও বাংলা-সাহিত্যে
রচিত হয় নাই, রবীন্দ্রোত্তর যুগেও হয় নাই, ভাবী কালে হইবে কিনা জানি না।
নানা দৃষ্টিকোণ হইতে এই নাটকগুলির বিস্কৃত আলোচনা এই গ্রম্থে করা হইয়াছে।

আমার এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাট্য-পাঠে ও তন্নিহিত রস-উপলব্ধিতে সাহাষ্য করিলে আমার প্রশ্নাস সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

প্রীতিভাজন শ্রীনিশিকান্ত দাস প্রফ-সংশোধন-কার্যে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এতদ্যতীত বিষয়বন্ত-সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা দারাও আমি অনেকথানি উপকৃত হইয়াছি। তজ্জ্যু তাঁহাকে আন্তরিক ধ্যুবাদ জানাইতেছি। ক্ষেহাম্পদ শ্রীমান্ অমিয় ভট্টাচার্য পাণ্ড্লিপি-প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছে, আমার অশেষ আশীর্বাদ তাহার প্রাপ্য।

## ভূমিকা

#### বিভীয় সংক্ষরণ

প্রায় তিন বংসর পূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিংশেষিত হইয়া গিয়াছে।
বিভিন্ন দিক হইতে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা সন্থেও নানা কারণে এ পর্যন্ত ইহার দিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। তজ্জ্ঞ আমি বিশেষ লক্ষ্যিত ও জঃখিত। এতদিনে দিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ধন করা ইইয়াছে।

রবীস্ত্রসাহিত্যাহ্রাগী হৃণীবৃন্দ ও আমার অশেষপ্রীতিভাজন অধ্যাপকগণ যে এই গ্রন্থখানিকে সাগ্রহে ও সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার জ্ঞা তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ক্ষত্ত্রতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের আহ্বৃন্ধ্য আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছে।

এবারে এই গ্রন্থের প্রফ-সংশোধন ও শব্দস্চী প্রস্তুত করিয়াছেন প্রীতিভাজন সাংবাদিক শ্রীযতীন্ত্র সেন। তাঁহাকে আমার অজ্ঞ ধন্তবাদ।

क्यश्रीश्रीत्रन, ১७७७

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

## मृठौ

|       | <b>9</b> हो द       |
|-------|---------------------|
|       | •                   |
| •••   | >-80                |
|       |                     |
| •••   | 88-49               |
| ***   | t-15                |
| •     |                     |
|       | £7-5•               |
| •••   | 90 PB               |
| •••   | <b>⊬1-≥8</b>        |
| •••   | 78-2•₩              |
| •••   | 3=6-534             |
| •••   | 226-250             |
| •••   | >20->0€             |
| •••   | ><€-><0             |
|       |                     |
| •••   | 309-30 <del>5</del> |
| •••   | 4506-363            |
| •••   | W 363-396           |
| •••   | > 10->26            |
|       |                     |
| •••   | 7:2-575             |
| •••   | २>१-२२१             |
| •••   | 221-288             |
| •••   | ₹8 >-₹₽₹            |
| ***   | २३२-७२১             |
| ***   | 037-06.             |
| • • • | ce95                |
| •••   | ৩৬৯-৩৯ ৭            |
|       | <u> </u>            |
| •••   | 84 <b>-845</b>      |
| •••   | 802-882             |
| •••   | 884-88%             |
| ***   | 884-868             |
|       |                     |

|          | •                          |       |                         |
|----------|----------------------------|-------|-------------------------|
|          | বিষয়                      |       | পৃষ্ঠাৰ                 |
| সামাভি   | ক মাটক :                   |       |                         |
|          | সাধারণ আলোচনা              | 110   | 866                     |
|          | প্রায়শ্চিত্ত              | ***   | 866-866                 |
|          | গৃহপ্রবেশ                  | 111   | 866-865                 |
|          | শোধবোধ                     | che   | 800-806                 |
|          | নটীর পূজা                  | •••   | 889-890                 |
|          | <b>চণ্ডালিকা</b>           | •••   | 890-890                 |
|          | বাশরী                      | ***   | 848-018                 |
|          | মৃক্তির উপার্য             | #++   | 88-,68                  |
| কোতুৰ    |                            |       |                         |
| •        | সাধারণ আলোচনা              | •••   | 839-600                 |
|          | গোড়ায় গল্প               | ***   | t t . b                 |
|          | বৈকুঠের খাতা,              | ***   | 605-603                 |
|          | চিরকুমার-সভা               | •••   | €>•-€>8                 |
|          | হাল্ত-কৌতুক ও ব্যঙ্গ-কৌতুক | • 6 • | €38-€3 <del>&amp;</del> |
| ঋতুনাট   | <b>j</b> :                 |       |                         |
| -        | সাধারণ আলোচনা              |       | 674-675                 |
|          | শেষবর্ষণ                   | •••   | 420-424                 |
|          | বসন্ত                      | •••   | €₹€-€७•                 |
|          | नवीन                       | ***   | €00-€03                 |
|          | নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা          | 449   | 600-685                 |
|          | ভাবণগাথা                   | 4.60  | €82-€88                 |
| नुष्रामा | <b>;</b> :                 |       | -                       |
|          | সাধারণ আলোচনা              | •••   | 484-44P                 |
|          | নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গণা     | •••   | 662-690                 |
|          | নৃত্যনাট্য চণ্ডালিক।       | •••   | (40-66)                 |
|          | নুত্যনাট্য খ্যামা          | 444   | 607-620                 |
|          | নটীর পূজা                  | •••   | 660                     |
|          | नृष्णनाष्ट्रा भाषस्याहन    | •••   | e&o-e68                 |
| শব্দসূচী | ***                        | •••   | tet                     |

## वरील-माठा-नविक्रमा

#### রবীন্দ্র-নাট্যের স্বরূপ

🕻 সাহিত্যের বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে নাটকের একটা বিশিষ্ট ৰূপ ও ধর্ম আছে 🎉 কাব্য, উপন্থাস, গল্প প্রভৃতিতে লেখক যে শিল্পরীতির অনুসরণ করেন, নাটকের শিল্পরীতি তাহা হইতে পৃথক। কাব্য কবিমনের ভাব-কল্পনা ও অমুভূতির রূপায়ণ। মহাকাব্যে চরিত্রস্টির প্রয়াস আছে বটে, কিন্তু চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া কবির নিজম্ব ভাবাবেগ ও কল্পনাই উৎসারিত হয় এবং চরিত্রগুলি তাঁহার ভাব ও বাণীর অঙ্গরাগমণ্ডিত হইয়াই আত্মপ্রকাশ করে। গীতিকাব্য তো একাস্কভাবে কবির নিজম্ব মনোভাব বা mood-এর প্রতিচ্ছবি। উপক্যাদের পর্টভূমি অত্যন্ত বিভূত এবং লেথকের স্থান ও গতির স্বাধীনতাও সেথানে অনিয়ন্ত্রিত। আথ্যানবস্তুর ইচ্ছায়ুরূপ সন্নিবেশ, পাত্রপাত্রীর মনোবিশ্লেষণে লেখকের নিজের ভাষ্য, জগং ও জীবনের প্রতি বিশিষ্ট দৃষ্টিভদ্দীর ইন্ধিত বা বিচার, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক কি দার্শনিক মতবাদের প্রচার বা সংকেত প্রভৃতি উপন্তাদের অন্ধীভূত হইতে পারে ) সমস্ত প্রকাশটাই লেখকের মনের পর্ণার উপরে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে, তাহারই মাধ্যমে আমরা লেথক-কল্লিত রূপ দর্শন করি। আয়তন ও আন্ধিকে পুথক হইলেও ছোটপল্লেক मृन অভিব্যক্তির ধারাও তাহাই। নেখকই এ সব কেত্রে দ্রষ্টা, বক্তা, ভাষ্টকার, দার্শনিক,—তাহারই প্রদশিত পথে, তাহারই নিক্ষিপ্ত আলোকরশ্বির সাহায়ে পাঠক অগ্রসর হয়।

কিন্ত নাটকের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, পরিবেশ নির্দিষ্ট, অভিব্যক্তির ধারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।
একটা চলমান ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া নর-নারীর ভাষণ ও কার্য ঘারা বে-রূপটি
ফুটিয়া ওঠে, তাহাই নাটকের নির্দিষ্ট রূপ। নাটকে নাট্যকারের কোনো ছান
নাই—কোনো বিশ্লেষণ, মন্তব্য বা অসংবদ্ধ কল্পনাবিলাদের অবসর সেধানে নাই।
নাট্যকারের স্থান নাটকের নেপথ্যে) একটি ঘটনার উত্তব হইতে পরিণাম পর্বন্ত
ধাবিত যে অনিবার্য গতি পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ও কার্যকে অবলম্বন করিয়া
রূপ ধারণ করে, তাহার মধ্যে নাট্যকারের নিজস্ব বক্তব্যের স্থান নাই। বে
ভাব-কল্পনা-চিন্তার বিকাশ আমরা নাটকের মধ্যে দেখি, তাহা নাট্যকারের
স্কষ্ট পাত্র-পাত্রীর চরিত্রের অকীভূত হইয়া তাহাদের মৃথেই ব্যক্ত হয়। সেই
ভাব-কল্পনা, দৃষ্টিভদী বা মতবাদ নাটকীয় চরিত্রের মনোজগতের ভিন্তন

উহাদের দ্বারা ঐ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা স্বধর্মই উদ্বাটিত হয়, সাক্ষাৎ ভাবে উহাদের সহিত নাট্যকারের কোনো সম্বন্ধ নাই। জীবন এখানে বর্ণনীয় নয়—দর্শনীয়। সাহিত্যের এই বিশিষ্ট রূপের মধ্যে শিল্পিমনের অকারণ দখিন হাওয়া বয় না, বা বেদনা-মেঘের ছায়াও পড়ে না। কাব্য যদি কোথাও থাকে, তাহা পাত্রপাত্রীর মনের মধ্যে। ঘটনার সহিত আবদ্ধ চরিত্রের স্থত্যুত্ত, উত্থান-পতনের তাগিদ অনুসারেই ভাবাভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈষ্ট্য এখানে স্কৃষ্টির সহিত একাত্মতা লাভ করে না। শিল্পীর এই নৈর্ব্যক্তিকতা (impersonality) বা নিলিপ্ততা (detachment)-ই নাট্যসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য)

( objective )। চলমান জীবনপ্রবাহের একটা জংশকে নাটক প্রতিবিধিত করে।
মানব-জীবনই প্রধানত নাট্যশিল্পের মূলবস্তু। মাহ্মষের দেহ, হৃদয় ও বৃদ্ধির বিচিত্র
অভিজ্ঞতার সমষ্টির উপর নাটকের আসন প্রতিষ্ঠিত। দেশ, কাল ও পাত্রের বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে রূপ নাটকে প্রতিবিধিত, তাহা বাস্তবজীবনের একটা খণ্ডআংশ। বাস্তবজীবনের প্রত্যেক ঘটনার একটা উত্তব, গতি ও পরিণাম আছে,
সেই অনিবাধ ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে সক্ষে মাহ্মষের কার্য, ভাব-কল্পনা, আশাআকাজ্ফা, স্থগত্থে আবতিত ইইতে হইতে অগ্রসর ইইয়া শেষ অবস্থায় উপনীত
হয়। নাটক এই প্রবহমান বাস্তব ঘটনা ও ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট নরনারীর ভাব,
চিন্তা ও কার্যকে সংহত ও স্থগবদ্ধ আকারে রূপদান করে )

(ঘটনার গতিই নাটকের প্রাণ।) (ঘটনার আবর্তনেই চরিত্রের বিকাশ সাধিত হয় এবং ঘটনার ঘারাই চরিত্র স্পষ্ট ও মূর্ত হইয়া ওঠে। কার্যের ঘারাই আমরা চরিত্রকে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি। নর-নারীর চরিত্রচিত্রণ যথন নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য, তথন নাটকে গতিশীল ঘটনাপৃঞ্জ (action) অপরিহার্য। বিচিত্র ঘটনার সংঘাতে আখ্যানবস্তু ক্রমাগত পরিণতির দিকে অগ্রসর না হইলে দর্শকের আগ্রহ ও ওৎস্কর্য তিমিত হইয়া আসে এবং স্বাভাবিক বাস্তবধর্মের বিপরীত একটা অবাস্তব ও কাল্পনিক উপস্থাপন বলিয়া মনে করিয়া নাটকীয় রসের চমৎকারিত্ব উপভোগ হইতে বঞ্চিত হয়। নাটক আসলে বাস্তবজ্ঞীবনের একটা অম্করণমাত্র ) বাস্তবজ্গতের নরনারীর জীবনের অন্তর্ম্ব লও বহির্দ্ধ নানা পরিস্থিতিতে ন্তন আলোকের দীপ্তিতে আমরা ন্তন করিয়া দেখি ও মানবজীবনের গৃঢ় রহস্ত্রের সম্মুখীন হই। স্কতরাং গতিশীল বাস্তবজ্ঞীবনের একটা প্রতিরূপ না দেখিলে আধুনিক দর্শকের রস্পিপাসা চরিত্রার্থ হয় না।

এই যে ঘটনাবলী ইহারা ছইটি পরস্পরবিক্ষ শক্তির সংঘাত (conflict) বা

বিরোধের অংশস্বরূপ সংঘটিত হয়। এই যে বিরোধ ইহাই নাটকের মেরুদণ্ড। এই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতই নাটকের প্রাণবস্ত। এই বিরোধের স্ক্রেনায় নাটকের আরম্ভ এবং ইহার পরিণতিতে নাটকের পরিণতি,—মধ্যবর্তী অংশ এই বিরোধকে অবলম্বন করিয়া যে বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহার দ্বারা পূর্ণ থাকে ।

আধুনিক নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে রঙ্গমঞ্চের উপর। অভিনর্মের দারাই নাটকের পূঢ়তম আবেদন ও সৌন্দর্য আমাদের বোধ ও কল্পনাশক্তির নিকট পরিপূর্ণ ও যথার্থরূপে প্রতিভাত হয়। প্রকৃতপক্ষে নাটক একেবারে বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়। পাঠের দারাই ইহার সকল সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। কাব্য ও উপন্থাসের মতো ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ইহার পরিপূর্ণ রসসজ্যোগ নির্ভর করে রঙ্গমঞ্চের উপর—রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দারাই নাটক অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত এবং এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যে স্থাংহত সাহিত্যিক মৃতি ফুটিয়া ওঠে, তাহাই নাটকের প্রকৃত রূপ।

সত্যকার নাটকের ইহাই বৈশিষ্ট্য এবং নাটকের মধ্যে আধুনিক ক্ষচি এই রূপ ও রসই কামনা করে।

কিন্ত বিশ্বসাহিত্যে নাটকের ক্রমবিবর্তন ও পরিবর্তন লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, নানা অবস্থা অতিক্রম করিয়া নাটক বর্তমান অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। যুগে যুগে মাহুষের মন, কচি, আশা-আকাজ্জাও পরিকৃপ্তির মান বদলাইয়াছে—নাটকও নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নাটক প্রতিযুগের উপযুক্ত সাজ পরিয়াছে—প্রচলিত ধর্ম, সমাজ, যুগের আদর্শ ও রাজনীতি দারা অনেকাংশে প্রভাবাধিত হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীদের বিয়োগান্ত নাটকগুলি বিশ্বনাট্যসাহিত্যে খ্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়। গ্রীদের সেই যুগের সভ্যতা, ধর্ম, সামাজিক ব্যবস্থা, মানসিক সংস্কার এবং ক্ষচি সেই নাটকগুলিকে অনেকাংশে নিয়প্তিত করিয়াছে। সেই প্রাচীন গণতন্ত্রে, রঙ্গমঞ্চে প্রায় কুড়ি হাজার দর্শকের স্থান নিদিষ্ট ছিল। এথেন্সের প্রায় সকল নাগরিকের বসিবার স্থান সেখানে সংকুলান হইত। ভায়নিসাসের মন্দির-অভ্যন্তরে এই বিশাল রঙ্গমঞ্চে উচ্-গোড়ালি-বিশিষ্ট চামড়ার জুতা, মুখেশ ও কুত্রিম দীর্ঘ পোশাক পরিয়া অভিনেতারা অলংকারবহুল ভাষায় একটানা আরুত্তি করিয়া যাইত। ক্ষত্রিম পোশাকের প্রাচুর্যে সাধারণ মান্ত্রের অবয়ব অপেক্ষা বহুগুণে বিশাল দেখাইত ভাহাদের দেহ, তাই রঙ্গমঞ্চের উপর ভাহাদের চলাফেরা ধীরে ধীরে সম্পাদিত হইত। চরিত্রের রূপদানের যে একটা প্রধান উপাদান দেহ ও চোধমুখের ভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, অভিনেতারা মুখোশ পরায় দর্শকেরা ভাহা হইতে বঞ্চিত্ত ইত। তারপর কোরানের দল রঙ্গমঞ্চের একপাশে সর্বক্ষণ দাড়াইয়া থাকিয়া

মাঝে মাঝে দীর্ঘ ছন্দে ও অলংকারবছল ভাষায় আর্ত্তি করিত এবং গন্তীরভাবে নৃত্য করিত। এই সাক্ষী-দলের সামনে নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অভিনীত হইত। দৃশুপরিবর্তনের কোনো বালাই ছিল না—কারণ স্থান ও কালের ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে। অভিনয়ের দিক দিয়া সমস্ত নাটকের মধ্যে একটা অবাস্তব আবহাওয়া এবং শুক্ষ নিয়ম ও প্রথার কঠোর শাসন লক্ষিত হইত।

নাটকের উদ্ভবের মূলে প্রায় সব দেশেই ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক নাটকের এই অবস্থার মূলেও ছিল ধর্মের প্রভাব। নাটকের বিষয়বস্ত ছিল গ্রীক পুরাণের আখ্যান। দেবদেবীর মন্দিরে নাটকের অভিনয় ধর্ম-উৎসবের অঙ্ক বলিয়া পরিগণিত হইত। সেই জন্ম অভিনেতারা দেহ অপেক্ষা বছগুণে বড় অতি-প্রাক্বত পোশাক পরিয়া দর্শকদের মনে দেবস্থ-বিশ্বাস জাগাইতে চেষ্টা করিত। ঘটনা প্রায় সকল দর্শকই জানিত বলিয়া নাটকের পরিণাম সম্বন্ধে দর্শকের মনে কোনো উৎকণ্ঠা বা আগ্রহ ছিল না, তাই আক্মিকতা ও বিশ্বয়, যাহা নাটকীয় ঘটনার প্রাণ, তাহা নাটকের মধ্যে কোথাও পাওয়া যাইত না। ধীরন্থির ও গন্তীর ভাবে ঘটনা-বর্ণনাই ছিল নাটকের উদ্দেশ্য। চরিত্রস্থাইর নৈপুণ্য বা বৈশিষ্ট্যের কোনো প্রয়োজন ছিল নাটকের উদ্দেশ্য। চরিত্রস্থাইর নৈপুণ্য বা বৈশিষ্ট্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ নাট্যকার পুরাণের সর্বজনবিদিত চরিত্রই অন্থসরণ করিয়াছেন। তাই সেই অতি-প্রাক্বত নাটকের ভূলনা করা যায় গ্রীক-ভাস্কর্যের সহিত—অচল, গন্তীর, অতি-মানবীয়। বর্তমান যুগে ইহার আবেদন আর নাটকত্বে নাই—যা আছে তা উৎকৃষ্ট লিরিক গুণের জন্ম।

তারপর ইয়োরোপে মধ্যযুগ তাহার ধর্ম, গির্জার প্রভাব ও অলোকিকত্বে বিশ্বাস লইয়া অন্তমিত হইলে যথন রেনেসাঁস আরম্ভ হইল, তথন সেই যুক্তির যুগে মাম্বের কাহিনী নাটকের বিষয়বস্ত হইতে আরম্ভ হইল। দেবতা বা দেবাম্বগৃহীত ব্যক্তিকে পিছনে রাখিয়া মাম্বে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অতি-প্রাক্বত প্রভাব কিছু থাকিলেও মানব-জীবন ও মানবচরিত্রের রহস্যোদ্যাটনই নাটকের প্রধান অবলম্বনীয় হইল। ধর্মের প্রভাব হইতে নাটকের মুক্তি ঘটিল এবং নাটক অবান্তব হইতে বান্তবের তটে অবতরণ করিল।

এই সময় বিরাট নাট্য-প্রতিভা লইয়া শেক্সপীয়র আবিভূতি হইলেন। শেক্সপীয়রের নাটকে আমরা এলিজাবেথের যুগের ইংলণ্ডের সমাজের অবস্থা, ক্ষচি, ফ্যাশান ও জাতীয় জীবনের বৈশিষ্টোর পটভূমিকায় মাম্বকেই প্রধানত দেখি। যদিও অপ্রাক্তিও অলৌকিক উপাদান কিছু তাঁহার নাটকে আছে, তব্ও নরনারীর চরিত্রস্টিই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য।

শেকস্পীয়রের সমধে সমাজ-জীবন ও মাহ্নের চরিত্র এত জটিল হয় নাই।

প্রবৃত্তিই তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছে। লোভ, কাম, প্রেম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ
প্রভৃতি তীব্রভাবে তাহাদের হৃদয় আলোড়িত করিয়াছে—তাই প্রবল হৃদয়াবেগের
তাড়নায় তাহারা অতো সহজে হত্যা, বিবাদ ও আত্মহত্যার দিকে ছুটিয়া গিয়াছে।
সেই উদ্দাম প্রবৃত্তির লীলা আমরা শেক্ষপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে দেখি।
বাহিরের য়্ক-বিগ্রহ, দক্ত-সংঘাত, আড়ম্বরবহল অহুষ্ঠান আর অন্তরের বিপুল
প্যাশনের আলোড়ন রোমাণ্টিক কল্পনার রঙীন রিম্মিসপাতে এক অপূর্ব কাব্যময়
নাটকে রূপান্তরিত হইয়াছে। জার্মানীর গ্যেটে ও শিলারও এই কাব্যপ্রধান
নাটকের স্রষ্ঠা। নানা অলংকারময় ভাষায় রিচত দার্ঘ সংলাপের কাব্যোচ্ছায়
নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্র-বিবর্তনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া একটা নৃতন সাহিত্যরূপের
স্বৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে কাব্য ও নাটকের মণিকাঞ্চন-যোগ হইয়াছে—ভাব ও
রূপ, বান্তব ও আদর্শ, চিত্র ও জীবন-দর্শনের অপূর্ব সম্মেলন হইয়াছে। ইহাই
উৎকৃষ্ট নাটকায় রোমাণ্টিক কবি-কল্পনা।

আমাদের ভারতীয় নাট্যের উদ্ভবও ধর্মের আপ্রায়ে হইয়াছিল। ভারতের নাট্য- 'শাস্ত্রে ইহাকে 'পঞ্চম-বেদ' বলা হইয়াছে। ইল্রের অস্করবিজয়োৎসব উপলক্ষ্যে দেবাস্থরের যুদ্ধের বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই প্রথম নাটক রচিত হইয়াছিল। দেবতাদের প্রাধান্ত ও মাহাত্ম্য প্রদর্শনই ছিল ইহার মূল লক্ষ্য। ভরতমূনি স্বর্গে দেবতাদের সামুথে 'লক্ষী-স্বয়ংবর' নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন বলিয়াও কথিত আছে। এক্ষেত্রে বিষ্ণু-দেবতাকে অবলম্বন করিয়াই নাটকের প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল মনে হয়। ভাসের নাটকে আমরা প্রাচীন কালের রাজা ও নরনারীর রোমাণ্টিক চিত্র দেখি। খৃষ্টপূর্ব দিতীয় শতান্ধীতে রচিত 'মৃচ্ছকটিক' একখানি চমৎকার নাটক। চারুদত্ত-বসন্তসনার প্রেমকাহিনীর সঙ্গে সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের প্রতিচ্ছবি ইহাতে আছে। তৎকালীন নাগরিক জীবনের এক স্থন্দর চিত্র চমৎকার নাটকীয় ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তারপর কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশক্ষেলা' ও ভবভূতির 'উত্তররাম্বরিত' মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত। 'মুদ্রারাক্ষ্য' ইতিহাসের ক্ষীণ ভিত্তির উপর স্থাপিত একপ্রকার রাজনৈতিক নাটক।

প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্ত রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের কাহিনী, কালনিক রাজা-রানী ও প্রণয়ী-প্রণয়িনীদের জীবন-কথা। বাত্তবসম্পর্কলেশহীন কালনিক ঘটনা-সংস্থান, অতি-প্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা, অলংকারফীত গীতি-কবিতায় সংলাপ প্রভৃতিতে সংস্কৃত-নাটক একটা কৃত্রিম আবহাওয়ায় ভারাক্রান্ত।
এক 'মৃচ্ছকটিক' ছাড়া কোনো সত্যকার সমাজ বা কোনো যুগের মাসুষকে এই

নাটক প্রতিবিম্বিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নাট্যশাস্ত্র ও দৃশ্যকাব্যের নিয়ম, ধর্ম ও আদর্শনীতির প্রভাব, উচ্চশ্রেণীর লোকের জীবন-যাত্রার কতকগুলি মাম্লীরীতি নাট্যকারের উপর প্রবল প্রভাব বিন্তার করিয়া তাহার শিল্পরীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তবুও দেশকালপাত্রের সীমা লজ্মন করিয়া, অস্থাসন ও বিধি-নিয়মের গণ্ডী ডিগ্রাইয়া মাঝে মাঝে নরনারীর সর্বজনীন চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার অনব্য সৌন্দর্য আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। কোনো কোনো নাটকে নাটক ও কাব্যের স্থলর সংমিশ্রণ ইইয়াছে। সেই ত্'একখানি নাটক উৎকৃষ্ট নাটকীয় রোমাণ্টিক কল্পনার নিদর্শন।

বাংলার নাট্যসাহিত্য ইয়োরোপের রোমাণ্টিক নাটক—বিশেষ করিয়া শেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শে অনেকটা প্রভাবান্থিত হইয়াছে। যে বস্তুধর্ম বা দৃষ্টরূপের যথাযথ প্রকাশ নাটকের প্রাণ, নাট্যকারের যে নির্লিপ্ত ও আত্মভাবমুক্ত দৃষ্টি জগৎ ও জীবনের হজের রহস্ত উদ্ঘাটন করিয়া অনির্বচনীয় ভাবরসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে লইয়া যায়, যে উচ্চাঙ্গের নাট্যকলা সমাজ ও যুগকে প্রতিবিধিত করিয়াও দেশকালকে অতিক্রম করিয়া সর্বজনীন রস-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে, বাংলাসাহিত্যে কোনো নাটকের মধ্যেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না

গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীবোদপ্রসাদ বিলাতী রোমাটিক ট্র্যাজেডি বা ঐতিহাসিক নাটকের আদশে অন্তপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

বাঙালীর নাট্যরস-পিপাসা পাঁচালী ও যাত্রাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথম পরিস্ফৃট হয়। ভক্তিমূলক পৌরাণিক কাহিনী বা সামাজিক বা পারিবারিক জীবনের মধ্যে স্বাভাবিক হৃদয়ের উচ্চ্রাস বা কৌতুক থাঁটি বাঙালী-হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। গিরিশচন্দ্র বাঙালী-হৃদয়ের এই গৃঢ় তত্ত্ব জানিয়া যাত্রা ও বিলাতী নাটকের সম্প্রে এমন এক রস্বস্ত নির্মাণ করিমাছিলেন, যাহাতে বাঙালীর হৃদয়-নদীতে ভাবের প্লাবন আসিয়াছিল। শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত বাঙালীর হৃদয়ই তিনি জ্ম করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার 'প্রফুল্ল' বা 'বিল্লমঙ্কল' ভাবপ্রবণ, গীতপ্রাণ, কল্পনাবিলাসী বাঙালীর নিকট অপূর্ব রস্বস্ত বলিয়া স্মাদৃত হইয়াছে।

দিক্ষেত্রলালও শেক্সপীয়র প্রভৃতি নাট্যকারের রোমাটিক ট্রাজেডির আদর্শে অর্প্রাণিত হইয়াছিলেন। ঘটনা-সংস্থান-নৈপুণ্যের সহিত উচ্চাঙ্গের কবিত্বের সম্পেলন হইয়াছে তাঁহার নাটকে। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকগুলির পাত্র-পাত্রী তাহাদের ঐতিহাসিকত্ব ত্যাগ করিয়া ভাবপ্রবণ, শিক্ষিত বাঙালী নরনারীতে পরিণত হইয়াছে। দেশ ও কালের যে আবহাওয়া (atmosphere) ঐতিহাসিক নাটককে বৈশিষ্ট্য দান করে, তাহা তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকে বজায় রাখা হয়

নাহ। স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তার উদ্বোধক ভাবরাজিই তাঁহার নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। মার্জিতফটি শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে তিনি অন্ততম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া সমাদৃত হইয়াছেন।

কীরোদপ্রসাদও বিলাতী রোমাণ্টিক নাটকের দারা অন্থপ্রাণিত হইয়াছিলেন।
ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে চরিত্রস্থির খুব ভালো সমন্বয় তাঁহার নাটকে হয় নাই,—
বহুস্থানে ভাবের কবিষময় উচ্ছেস, অসংগত কল্পনা ও অলোকিক আবহাওয়ার
দারা তিনি নাটকের প্রাণকে পীড়িত করিয়াছেন। তাঁহার অনেক নাটক একটা
অবাস্তব রোমান্সে পরিণত হইয়াছে।

সভ্যতাবিন্তার ও মানবজীবনের জটিলতার্দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কালে নাটকের বিষয়বস্তু, শিল্পরীতি ও অভিনয়পদ্ধতির পরিবর্তন ইইয়াছে। কেবল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা রাজারাজড়াদের জীবন ও কীতিকথা লইয়া যে নাটক, তাহা আর লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। সমাজের বান্তব পটভূমিকায় যেসব হন্দ্র ও সমস্তার মধ্য দিয়া মাহ্যয়কে জীবনপথ অতিক্রম করিতে হইতেছে, তাহার অভিব্যক্তির রসই বর্তমানে পাঠক ও দর্শকদের কামনার বস্তু হইয়াছে। সমাজের সহিত ব্যক্তির সংঘর্য, যুক্তি ও জ্ঞানের সহিত চিরাচরিত প্রথা ও নীতির হন্দ্, জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্ত রু দু নগ্ন প্রচেষ্টা, আর্থনীতিক সমস্তা প্রভৃতি জীবনে যে অহরহ সংকট সৃষ্টি করিতেছে, তাহার প্রকাশই হইয়াছে আধুনিক নাটকের বিষয়বস্তু। সমাজে, জীবনে যে-সব বাস্তব সমস্তা জমিয়া উঠিয়াছে, যাহার স্কর্তু সমাধানের অভাবে মাহ্যর জীবনের গতিপথে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতেছে, সেই আভ্যন্তরিক বিপর্যয়ের ইতিহাস ও অন্তর্গন্তের দিকেই নাট্যকারের দৃষ্টি আন্তর্গ্ভ ইইতেছে এবং তাহারই একটা রূপদানের চেটা চলিয়াছে আধুনিক নাটকে। তাই বর্তমান নাটকে নাট্যকারকে তত্বালোচক, সমস্তাক ইন্ধিতবাহক ও মতবাদ-প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

বর্তমান সমস্থামূলক সামাজিক নাটকে নাটকের পূর্বতন শিল্পরীভিরও পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বকার ফুল ধর্মদংশ্লিষ্ট যে অমুভূতি ও আবেগ, ধর্মজগতের অতি-মানবদের যে চরিত্র-চিত্রণ, তাহা আর পরবর্তী যুগের মানবচিত্তকে আনন্দ দিতে পারে নাই। আবার পরবর্তী যুগের নাটকে নরনারীর যে আদিম প্রবৃত্তির উদ্ধাম প্রাবল্য, যে বীরত্বগৌরবের আদর্শ, যুদ্ধবিগ্রহের কোলাহল, প্রবল ছন্দ্সংঘাতের প্রত্যক্ষ আলোড়ন, অবান্তব কল্লনার লীলাবিলাস, কবিত্বময় উচ্ছাস আর অলংকারক্ষীত ভাষায় সংলাপ, এখনকার প্রথর বাস্তবতার রৌক্রদীর্ণ, প্রবল যুক্তি-বাদী, বহুসমস্থাভারপীড়িত মানুষের রস-পিপাসা চরিতার্থ করিতে পারে না। সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাহুষের প্রবৃত্তির দ্বু বাহিরের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তির পথ ছাড়িয়া অন্তরের গৃঢ় পথে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর্থনীতিক অবস্থা ও সমাজ-পরিবেশের চাপে লোকের মানসিকতা নৃতনভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। এখন মাত্রৰ আবেণের তুর্ণান্ত ঘোড়াকে বুদ্ধির লাগামে বশ করিতে শিথিয়াছে। ছন্মবেশে আত্মগোপন করিতে এখন সে ওস্তাদ। এই বিজ্ঞানের যুগে মাহুষের মন অতি জটিল, অতি বিচিত্র, তাহার ব্যক্তিত্ব নানা পরস্পরবিরোধী ভাবের সমষ্টি, জীবনে তাহার বহু সমস্যা। ইবদেন, বিয়র্নসন, বার্নার্ড শ প্রভৃতি পাশ্চান্ত্য নাট্যকারের। মানবের এই জটিল ও বিচিত্র দল্ব এবং মানবজীবনের বিচিত্র সমস্থাকে নাটকের বিষয়বস্ত করিয়াছেন। সংঘবদ্ধ সমাজের সহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার সংঘর্ষ, আদর্শের সহিত বাস্তবের হন্দ্র ও জীবনের নানা সমস্তাকে তাঁহারা রূপদান করিয়াছেন।

নাটকের প্রকৃতি ও আন্ধিকেরও পরিবর্তন হইয়াছে। নানা ঘটনার আবর্ত-সংকুল দীর্ঘ পঞ্চাই নাটক সংকুচিত হইয়াতিন বা এক অঙ্কে পরিণত হইয়াছে।
শব্দকংকারম্থর অমিতাক্ষর ছন্দে দীর্ঘ কবিত্বময় উচ্ছাস আর এখন পাত্রপাত্রীর
ম্থে শোভা পায় না। এখন স্বাভাবিক গছেই তাহারা মনের ভাব ও আবেগ
প্রকাশ করিতেছে। আবেগ, য়াহা নাটকের প্রাণ, তাহা বৃদ্ধি দ্বারা এমন শাসিত
হইয়াছে যে, উহা প্রত্যক্ষ প্রকাশের পথ ছাড়িয়া ইন্ধিত ও ব্যঞ্জনার আশ্রয় গ্রহণ
করিয়াছে। নাটক সব দিক দিয়া বর্তমান কালের উপযোগী রূপ ধারণ করিয়াছে।
আমাদের বাংলা-সাহিত্যেও এইরূপ ত্'একখানি সমস্তাসংকুল সামাজিক নাটকের
আবির্ভাব হইয়াছে—কিন্তু তাহা এতই কুত্রিম ও তুর্বল য়ে, পাশ্চান্ত্যের একটা ব্যর্থ
অন্তক্রণ বলিয়া মনে হয়—বাঙালীর সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্য ও সমস্তার তাহা
প্রতিছ্বি নয়।

ইহাই সাধারণভাবে প্রথম যুগ হইতে নাটকের উৎপত্তি ও বর্তমান পরিণতির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কিন্ত ডিনবিংশ শতাব্দীর সধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যস্ত ইয়োরোপীয় সাহিত্যে আমরা এমন একপ্রকার নাটকের আবির্ভাব লক্ষ্য করি যাহার প্রকৃতি ও আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে প্রত্যক্ষ ভূল জগৎকে আমরা পঞ্চেল্রের দারা গ্রহণ করি, উহাই এই জগতের একমাত্র সত্য-স্বরূপ নয়। এই বস্তুজগতের অন্তরালে এক অতীব্রিয় জগৎ আছে, সেখানে এক অসীম রহস্তের লীলা অহরহ তরন্ধিত হইতেছে। এই বস্তুজগতের নীরব, নিশ্চল, জড়পদার্থ সেই অন্তরালবর্তী অসীম রহস্তের ইন্ধিত ও সংকেত বহন করিতেছে। সেই অতীব্রিয় জগতের রহস্ত বৃদ্ধি বা জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, হৃদয়ের গোপন অন্তন্তলে স্ক্র অমুভূতির মধ্যে তাহা ধরা পড়ে। অন্তরের বিজন নিসঃঙ্গতা ও গভীর নীরব-তার মধ্যে সেই অতীন্দ্রিয় লীলা-রহস্ত অহুভূত হয়; সেই অতি সুন্ম তীক্ষ্ণ বাঁশির হুর অন্তরের সমন্ত দিক্চক্রবাল ব্যাপ্ত করিয়া অনির্দিষ্ট আকাজ্ফার বেদনায় করুণ-মধুর রাগিণীর স্ষ্ট করে। অন্তরের নিভৃত গুহায় সেই শক্তির পদক্ষেপে সমস্ত কল্পনা শিহরিত হইয়া উদ্ধাম হইয়া ওঠে, আবেগ তরঙ্গায়িত হইতে থাকে, তখন শিল্পীর মনে এই অনিদিষ্ট বায়বীয় অনুভূতিকে বাহিরে রূপদানের আকাজ্জা জাগে। অদৃশ্রুকে দর্শনীয় করিতে হইলে, অসীমকে সীমায় বাঁধিতে হইলে, অনির্দেশনীয় আবেগকে রূপদান করিতে হইলে শিল্পীকে সংকেত, প্রতীক বা রূপকের সাহায্য নইতে হয়। শিল্পী তথন সেই অতীন্ত্রিয় জগতের রহস্তময় অরুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্ত এক নৃতন স্বপ্নের জগৎ নির্মাণ করে, সেই জগতে কিছু-বাক্ত কিছু-অব্যক্ত, কিছু-স্পষ্ট, কিছু-ইঙ্গিত, কিছু-প্রকাশ, কিছু-ব্যঞ্জনা দারা এই বস্তুজগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ও যোগাযোগের আভাস দিয়া তাহার অন্তরের গৃঢ় আবেগকে বোধগম্য করিতে চেষ্টা করে। এই অপূর্ব রহস্থময়তা ও সাংকেতিকতার বিচিত্র অমুভূতি-লীলা এমন দল্প-সংঘাতময়, এমন ভয়-সংশয়-আশা-নৈরাশ্রের দোলায় দোলায়িত হয় যে, মানবমনের অসীম বিশ্বয় ও উদগ্র কৌতৃহলকে সর্বদা জাগ্রত রাথে। তাই এই অতীক্রিয়রহশ্ত-শিল্পীরা তাঁহাদের প্রকাশকে নাটকের বিষয়ীভূত করেন। এইপ্রকার সাংকেতিক রহস্তময় নাটকের বিষয়বস্তু ও রূপ সাধারণ নাটকের বিষয়বস্তু ও রূপ হইতে পৃথক্।

আমরা নাটকে এ পর্যস্ত মানবচরিত্রের বিপুল রহস্তের সন্ধান পাইয়াছি। মানব-চরিত্রের অন্তর্মন্ধ, তাহার মনের প্রবৃত্তিনিচয়ের মধ্যে অসামজস্ত, পারিপার্শিক শক্তিপুঞ্জের সহিত সংঘর্ষ, ব্যক্তির সহিত সমাজের, বাস্তবের সহিত আদর্শের, নিম্বুজির সহিত উচ্চবৃত্তির, প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির, ধর্মের মোহজনক কুসংস্কার বা লৌকিক ধর্মের সহিত সর্বজনীন নিতাধর্মের, প্রেয়ের সহিত শ্রেয়ের বিরোধ বা দ্বন্ধ দেখিয়াছি। এই দ্বন্ধে পরাজিত মানবের অসহায়তা ও বিফলতার করুণ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাতেই উৎকৃষ্ট ট্যাজেডির সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু মানবমনের এই গৃঢ় পরিচয়ের পরেও মাহুষের আর একটি উৎকণ্ঠার পরিতৃপ্তি হয় না। মানবের অন্তরাত্মার আত্মপরিচয়ের যে আকৃতি, তাহার অনম্ভত্ব ও অদীম রহস্তবোধে যে তৃথি, তাহা মানবমনের এই বাহিরের পরিচয়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। মানবাত্মা অনন্তপথের যাত্রী,—এই জগতের হল্প-কোলাইল-ময়তার উধ্বে নিস্তর, অনন্ত, অতীন্ত্রিয় জীবন বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, দে তাহারই সন্ধান করে—দেই অতীন্দ্রিয় জগৎ, সেই কল্পলোক বা স্বপ্নলোকের মধ্যে প্রয়াণের দারা আত্মপরিচয়ের গভীর রহস্মটি জানিতে চায়। সেই অতীক্রিয় জগতে, সেই সর্বব্যাপী মহাজীবনভূমিতে জীবনের গভীরতর সভ্য বিরাজ করে। সেইটিই মানবায়ার প্রকৃত জগৎ, বাহিরের জগৎটা তো একটা মায়ারাজ্য। আমাদের এই সুল জগতের প্রত্যক্ষতার মধ্যে সেই অতীব্রিয় জগতের, সেই মহাজীবনের বিচিত্র মধুর লীলা চলিয়াছে। প্রাত্যহিক জীবনের ধূলি-কালিমায়, স্থ্যত্নে, চিত্তের আলোড়নে সেই লীলা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, কিন্ত সমস্ত সাংসারিক ঘটনার বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হইলে, ছদয়ের গভীর স্তর্ধতার মধ্যে দেই স্বপ্নলোকের সংকেত, ইঙ্গিত, একটা অলৌকিক চেতনা আমরা অন্তব করি। দূর আকাশের ক্ষীণ জ্যোতিক্ষের একট্র অস্পষ্ট আলো, গভীর রাত্রির একটা অকস্মাৎ পুষ্পগন্ধ, একটা অচেনা, অজানা, মুখচ্ছবি বা কণ্ঠস্বর এক মুহূর্তে আমাদের চেতনাকে সেই স্বপ্নলোকে জাগাইয়া তোলে। বহির্জগৎ কোথায় ধীরে ধীরে মিলাইয়। যায়। কিসের একট। বেদনা, একটা উৎকণ্ঠা করুণ-মধুর মূর্ছনায় চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে। মাতুষ তথন একটা অসীম রহস্তের সাক্ষাৎ পায়, জীবন যে এক পরমাশ্চমের ইঙ্গিতে কোথায় লোকান্তরের দিকে চলিয়াছে, তাহার অম্পষ্ট শ্বতি মনে ভাসিয়া ৬১ । জীবনে এই স্থবিপুল রহস্তের লীলা, এই আনন্দ-বেদনাময় অমুভূতি, এই ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সন্ধানই সাংকেতিক নাট্যকারদের বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতির মেরুদণ্ড। এই স্বপ্নজগৎ ও ব্যবহারিক জগতের পার্থক্যে অন্তর্লোকে যে একটা করুণ-মধুর বেদনার স্বষ্ট হয়, তাহার মধ্যেই সুদ্ম ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত আছে। তাই সাংকেতিক নাটক এক অপূর্বস্থলর করুণ-মধুর ট্যাজেডিতে পরিণত হইতে পারে।

এ বিষয়ে ডবলিউ. বি. ইয়েট্স বলেন,—

<sup>&</sup>quot;It was only by watching my own plays that I came to understand that this reverie, this twilight between sleep and waking, this bout-

of fencing, alike on the stage and in the mind, between man and phantom, this perilous path as on the edge of a sword, is the condition of tragic pleasure, and to understand why it is so rare and so brief."

( Preface, Plays for an Irish Theatre )

বেলজিয়ামের নাট্যকার মরিস মেটারলিংকের নাটকে, আয়ার্ল্যাণ্ডের কবি-নাট্যকার ডবলিউ. বি. ইয়েট্সের নাটকে, জার্মানীর নাট্যকার হাউপট্ম্যানের কয়েকথানা স্বপ্ন ও রূপকথার রহস্তমণ্ডিত রোমান্টিক নাট্যকাব্যে এবং রুশ-নাট্যকার আক্রিভের সাংকেতিক নাটকগুলিতে এই সর্বব্যাপী রহস্তময়তা ও সাংকেতিকতার একটা বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যপূর্ণ রূপ আমরা দেখিতে পাই।

এই সব নাট্যকারের নিকট সাহিত্যের বিষয়বস্তু পুথক, জীবন-দর্শন একটা পথক মানসিকতা ব্যক্ত করে এবং ইহাদের সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গীও স্বতম্ভ। তাহাদের মতে—সত্য এমন একটি বস্তু যাহার দর্শন হাটে-বাজারে মিলে না, প্রকৃতি ও মানবের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিব্যক্তির মধ্যেও তাহা নাই। সত্য অন্তরের নিভূত স্থলে এক অপূর্ব অনুভূতির মধ্যে পাওয়া যায়। এই সূল ইক্রিয়গ্রাহ্থ বস্তু-জগতের অন্তরালে যে অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে, সেই জগতের মধ্যেই সত্য ৬ त्मोन्नत्यत्र वाम । यादा वाहित्त्रत्र घर्षेना, यादा आमता आनि, जादात्र मत्या ও আনন্দ নাই— যাহা আমরা আবিষ্কার করি তাহার মধ্যেই সত্য ও আনন্দ। অন্তরাত্মার অবগুঠিত জীবন পূর্ণ-চৈতন্ত ও মগ্ন-চৈতন্তের প্রান্তিক সীমায় যে সত্য ও রহস্তের ইন্ধিত পায় তাহার আবিদারই মানুষের আকাজ্যার বস্তু। জীবনের এই রহস্তসন্ধানই মাহুষের প্রকৃত লক্ষ্য। মাহুষ এই অদৃশ্য, অজ্ঞাত ও অনাবিস্কৃতের সন্ধানেই জীবনপথে ছুটিয়াছে। মানবজীবনের চারিদিক এই রহস্তের জালে আবৃত। সেই অদৃশ্র জগতের রহস্ত আমাদের সুল ইন্দিয়্ছারে ধরা দেয় না। আমরা কেবল অন্ধকারে সেই অদুশুকে দেখিবার জন্ম, অধরাকে ধরিবার জন্ম বুরিতেছি। সেই অদৃশ্য সত্য-হন্দর, বিরাট বস্তু-জগতের অন্তরাল ভেদ করিয়া বিত্যাৎ-চমকের মতো সময় সময় আভাসে ইঙ্গিতে আমাদের অন্তর্ণষ্টির নিকট প্রতিভাত হয়। গীতিকবিতায় ও নাটকে এই সব রহস্তবাদীদের আদর্শ-মানব-ষ্দীবনকে প্রতিবিশ্বিত করা নয়—মানবজীবনের গৃঢ় ও গোপন রহস্ত উদ্ঘাটন করা।

এইসব মিশ্টিক ও সাংকেতিক নাট্যকারদের শিল্পরীতি ভিন্ন এবং অভিনয়-ব্যবস্থাও ভিন্ন। ইহারা বাস্তবজীবন ও বাস্তবঘটনাকে নাটকে প্রতিবিম্বিত করে না, ইহাদের নাটকে নরনারীর আবেগময় ভাষণ ও চলমান কর্মপ্রবাহ নাই, এবং প্রটেরও কার্যকারণসংগত স্বসংবদ্ধ কাঠামো নাই। অভিনয়ে দৃশ্রপটের বেশি পরিবর্তন করা হয় না। পাত্রপাত্রীর ম্থর সংলাপ অনেকাংশে বর্জিত,—কেহ কেহ মাঝে মাঝে বিষয়বহিভূতি ইন্ধিতাত্মক কথা বলে, কেহ বা হেঁয়ালির ভাষায় উত্তর দেয়, কোনো চরিত্র নীরবে রক্ষমঞ্চের একধারে দাঁড়াইয়া থাকে, কাহারো বা নাটকে প্রবেশই নাই। রক্ষমঞ্চের সচল কর্মকোলাহল ও ঘটনা-সংঘটন কিছুই তাহাতে নাই। একটা শান্ত স্তর্কতা ও রহস্তময় নীরবতা সমস্ত রক্ষমঞ্চ ঘিরিয়া বিরাজ করে। মাল্বের বিচিত্রকর্মম্থর, পতন-অভ্যুদ্য-বন্ধ্র, স্থত্থে ও আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাত-তরন্ধিত জীবনে পরম সত্যের, চরম রহস্তের সন্ধান মেলে না, নীরব শান্তির মধ্যে, ধ্যানের স্তর্কতার মধ্যে কোনো এক শুভ্মুহুর্তে সেই চিরন্তন সত্য ও রহস্তের স্পর্শ পাওয়া যায়।

মেটারলিংক এই সাংকেতিক নাটকের রন্ধমঞ্চের নাম দিয়াছেন "স্থিতিশীল রন্ধমঞ্চ"— "Static theatre"। আজিভ এইপ্রকার নাটককে বলিয়াছেন— "Panpsyche" বা 'সর্বাত্মময়" বা "সর্বচিন্তাময়"। তাঁহাদের মতে কর্মচাঞ্চল্যহীন নীরবতার মধ্যে অতীক্রিয় জগতের অনির্বচনীয় রহস্তের স্বরূপ, অন্তরাত্মার নিগৃঢ় বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

মেটারলিংক বলেন,—

"Silence surrounds us on every side; it is the source of the undercurrents of our life; and let one of us but knock, with trembling tingers, at the door of the abyss, it is always by the same attentive silence that this door will be opened." (Silence, The Treasure of the Humble.)

ঁ নীরবতার সাধনা দারাই সেই গভীর নিস্তন্ধ রহস্তের দরজা থোলা যায়। তিনি আরো বলিয়াছেন,—

"No sooner are the lips still than the soul awakes, and sets forth on its labours; silence is an element that is full of surprise, danger and happiness, and in these the soul possesses itself in freedom." (Silence, The Treasure of the Humble.)

নীরবতার মধ্যেই অন্তরাত্মার স্বাধীন ও পূর্ণ বিকাশ।

সাংকেতিক নাটকের রশ্বমঞ্চে কার্যকারণসংবদ্ধ কোনো ঘটনার সংঘটন প্রায়ই দেখানো হয় না, —কেবল একটা ঘটনার থগু-অংশ, একটা আবহাওয়া, একটা বিশিষ্ট মানসিক অবস্থা প্রতিফলিত করা হয়। সেখানে কোনো বাস্তব প্রত্যক্ষ ঘটনা বেশি ঘটে না—কেবল একটা অবাস্তব, অদৃশ্য ঘটনার ফল অন্তভ্ত হয়। যদি-বা কোনো ঘটনা ঘটে, তাহা আকম্মিক, অর্থহীন ও রহস্তময় বলিয়া মনে হয়।

সত্য ও সৌন্দর্থের জন্ম অন্তরাত্মার যে অপ্রান্ত ও অদৃশ্য প্রয়াস, ভাহার বিচিত্র আকাজ্জা ও সমস্তা, দৈনন্দিন জীবনের অন্তরালে যে মহান গৌরব ও সৌন্দর্য লুকায়িত আছে, ইহাদের ক্ষণিক আভাস এই সাংকেতিক রহস্তবাদীরা নাটকের অভিনয় হইতে পাইতে চান। কে কাহাকে কি বলিল, কে কাহাকে হত্যা করিল—এ সব তাঁহাদের কাছে অবান্তর। মেটারলিংক বলিয়াছেন,—

"Indeed, when I go to a theatre, I feel as though I were spending a few hours with my ancestors, who conceived life as something that was primitive, arid and brutal; but this conception of theirs scarcely even lingers in my memory, and surely it is not one that I can share.....I had hoped to be shown some act of life, traced back to its sources and to its mystery by connecting links, that my daily occupations afford me neither power nor occasion to study. I had gone thither hoping that the beauty, the grandeur and the earnestness of my humble day by day existence would, for one instant, be revealed to me......I was yearning for one of the strange moments of a higher life that flit unperceived through my dreariest hours; whereas, almost invariably all that I beheld was but a man who would tell me, at wearisome length, why he was jealous, why he poisoned, or why he killed." (The Tragical in Daily Life, The Treasure of the Humble.)

এই বলা হইতে না-বলার মধ্যে, এই কর্মচাঞ্চল্য হইতে নীরবতার মধ্যে, এই ব্যক্ত হইতে অব্যক্তের মধ্যেই জীবনের রহস্ত নিহিত। স্থতরাং নাটকের পক্ষে প্রকাশ্য ভাষণ ও কর্মোগ্যম অপেক্ষা নীরবতার বাণীকে, আত্মদর্শনের এই ইন্ধিতকে দর্শকের মনের মধ্যে সঞ্চার করিতে পারিলেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। মেটারলিংক এই ভাবের আভাস দিয়াছেন,—

"I have grown to believe that an old man, seated in his armchair, waiting patiently, with his lamp beside him, giving unconscious ear to all the eternal laws that reign about his house, interpreting, without comprehending, the silence of doors and windows and the quivering voice of the light.....an old man, who conceives not that all the powers of this world, like so many heedful servants, are mingling and keeping vigil in his room......I have grown to believe that he, motionless as he is, does yet live in reality a deeper, more

human and more universal life than the lover who strangles his mistress, the captain who conquers in battle or 'the husband who avenges his honour'." (The Tragical in Daily Life, The Treasure of the Humble.)

এই জাতীয় নাটকে স্থাপন ঘটনা-বিবর্তনের পরিবর্তে ঘটনার একটা অংশ বা পূর্বাভাদ, হঠাৎ সাক্ষাৎ বা দৃষ্টিতে একটা অন্তুত অন্থভূতি, অজ্ঞাত, অবচেতন মনের প্রেরণায় একটা মন্তব্য বা দিজান্ত, যে শক্তিকে বুঝানো যায় না, অথচ অন্থভব করা যায়, এমন একটা শক্তির লীলা, সহাম্ভূতি বা বিক্ষভাবের গোপন বিধান, অব্যক্ত বিষয়ের অন্থভবগম্য অসীম প্রভাব প্রভৃতিই বেশি পরিমাণে বর্তমান থাকে।

ইহাই মোটাম্টি সাংকেতিক নাটকের ভাববস্তু, শিল্পরীতি ও অভিনয়-পদ্ধতি।
মেটারলিংক, ইয়েট্স, হাউপট্ম্যানের ও আন্ত্রিভের কয়েকথানা নাটকের
সংক্ষিপ্ত একট্ আলোচনা করিলেই এ-জাতীয় নাটকের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা
ধারণা হইবে।

The Princess Maleine (La Princesso Maliene) মেটারলিংকের প্রথম সাংকেতিক নাটক। এই নাটক-প্রকাশের পর হইতে নাকি নাট্যকার হিসাবে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিভৃত হয়, এবং তাঁহাকে "Belgian Shakespeare"-নামে অভিহিত করা হয়। অবশু শেক্সপীয়র ও মেটারলিংকের নাট্যপ্রতিভা সম্পূর্ণ বিপরীত্বমী, তবে এই নাটকের আখ্যানবস্তুর সহিত Hamletএর আখ্যানবস্তুর একটু সাদৃশু আছে। Gertrude-এর মতো রাণী Anne এই নাটকে বিক্লম শক্তির কেন্দ্র। কিন্তু এই সামাশ্য সাদৃশ্যের জন্ম তাঁহাকে শেক্সপীয়র বলা হয় নাই। নিয়তির যে প্রচণ্ড প্রভাব আমরা শেক্সপীয়রের নাটকে লক্ষ্য করি, এই নাটকের মধ্যেও নিয়তির সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ বিরাজ করিতেছে। ইহাই তুলনার হেতু বিলয়া মনে হয়।

Yesselmondoর বৃদ্ধ রাজা Hjalmar-এর পুত্র যুবরাজ Hjalmar। জাট্ল্যাণ্ডের সিংহাসনচ্যত রাণী Anno তাহার যুবতী কথাকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং রাজপ্রাসাদেই বাস করিতেছে। বৃদ্ধ রাজার উপর সে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যুবরাজ Hjalmar-এর বিবাহ ঠিক হইয়াছে রাজা Marcellus-এর কথা রাজকুমারী Maleine-এর সহিত। কিন্তু বিবাহের ভোজ-সভায় বিষম গওগোল বাধিল—যাহার ফলে রাজা Hjalmar-এর দ্বারা Marcellus নিহত হইলেন এবং তাঁহার রাজ্যও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এদিকে রাজকুমারী Maleine Hjalmarক ভূলিয়া যাইতে অস্বীকার করায় কুদ্ধ পিতা

কর্তৃক এক কক্ষে আবদ্ধ ছিল। সেই কক্ষে ছিল্ল করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া সে 
য্বরাজ Hjalmar-এর উদ্দেশে Yesselmond তুর্গে উপস্থিত হইল এবং আত্মপরিচয় গোপন করিয়া রাণী Anne-এর কন্তার পরিচারিকা নিযুক্ত হইল। তথন Anne-এর কন্তার সহিত যুবরাজ Hjalmer-এর বিবাহ ঠিক হইতে চলিয়াছে। Maleine 
যুবরাজের কাছে তথন আত্মপরিচয় দিলে, যুবরাজ পিতাকে সব কথা বলিল এবং 
আবার উভয়ের বিবাহের উল্ডোগ চলিতে লাগিল। তথন তুর্ত্ত নারী Anne কৌশলে Maleine-এর কঠরোধ করিয়া হত্যা করিল। যুবরাজ ত্থেও ক্রোধে 
উন্নত্ত হইয়া রাণী Anneকে হত্যা করিল, শেষে নিজেই আত্মহত্যা করিল।

এই ঘটনাটুকু এই নাটকে লক্ষ্যের বিষয় নয়, কারণ মেটারলিংকের নাটকে আখ্যানবস্তুর কোনো বৈশিষ্ট্য নাই। লক্ষ্যের বিষয় একটা অন্তুত আবহাওয়াস্পের কৌশল। ঘটনার ক্ষেত্র সেই গন্তীর-দর্শন, প্রাচীন তুর্গ-নিবাসে একটা গোপন
ভীতি, একটা উৎকণ্ঠা যেন রাজত্ব করিতেছে। চরিত্রগুলির রক্তনাংসের দেহধারী
জীবের মতে। স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নাই—যেন সব অন্তুত, ভূতে-পাওয়ার মতো,
অদৃষ্ঠ একটা শক্তির দারা চালিত, ভালো করিয়া নিজের মনের ভাব প্রকাশ
করিতে পারিতেছে না, কেবল কোনো ভাবী অমঙ্গলের একটা সংকেত বা পূর্বাভাস
জ্ঞাপন করিতেছে।

নিয়তি ও মৃত্যুর রহস্তকে রূপায়িত করিয়াছেন মেটারলিংক তাঁহার কতকগুলি শাংকেতিক নাটকে। এই নাটকে দেখি মান্থৰ নিয়তির হাতে খেলনামাত্র। এক হজে য় ও অনিবার্য শক্তি দ্বারা সে জীবনপথে চালিত হইতেছে। তাহার শত ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও সে ভবিশ্বতের হাত হইতে নিস্তার পায় না। Maleine, যুবরাজ Hialmar প্রভৃতি সেই হজে য় নিয়তির হাতের হর্বল অসহায় পুভৃলস্বরূপ নরনারীর প্রতীক। অপ্রত্যাশিত ও আক্মিক মৃত্যু তাহাদিগকে হ্বোধ্য ভাবে ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইতেছে—এক অদৃশ্য শক্তির ইক্ষিতে তাহাদের জীবন, কার্য ও এই জগতে অবস্থিতি অমোঘভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

The Intruder (La Intruse) তাহার আর একথানি একান্ধ নাটক। একটি পরিবারে মৃত্যুর রহস্তময় আবির্ভাব বর্ণনা করা হইয়াছে ইহাতে। কিন্ধ বর্ণনায় ভয়ের কারণটি কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই, অবাস্তর বর্ণনাও প্রশ্নের দারা একটা রহস্তময় ভীতির আবহাওয়া স্পষ্ট করা হইয়াছে। এ নাটকটিতেও একটা অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া-স্ক্টির অপূর্ব কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে।

একটি পরিবারের অন্ধ ঠাকুরদাদা, বাবা, কাকা, তিনটি মেয়ে বাড়ির একটি যরে বদিয়া আছে। পাশের ঘরে মা শুইয়া আছে। সে একটি সম্ভান প্রস্ব

ক্রিয়া দারুণ অস্তস্থ । সভঃপ্রস্ত সন্তানটি জন্মের পর একবারও কাঁদে নাই, বেশি নডেচডেও নাই। মায়ের জীবনের বিশেষ আশক্ষা আছে, যদিও ডাক্তার বলিয়াছে ষে, আর কোনো আশঙ্কা নাই। সকলেই ভশ্রষাকারিণী ধাত্তীর আগমন প্রতীকা করিতেছে। কিন্তু অন্ধ ঠাকুরদাদার মন হইতে রোগিণীর বিপদাশক। যায় নাই— যে-কোনো মুহুর্তে তাহার জীবনান্ত হইতে পারে এইরূপ একটা আশব্দা তাহার মনের কোণে যেন দঞ্চিত আছে; প্রস্থৃতির বিপদ কাটিয়া গিয়াছে—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ। বড় মেয়েটি ধাতীর অপেক্ষায় জানালার মধ্য দিয়া বাহিরে তাকাইয়া আছে। বাহিরে গাছের মধ্যে বাতাসের শব্দ হইতেছে—পাথী গান ক্রিতেছে। মেয়েটির মনে হইল, কে একজন অপরিচিত লোক বাড়ির বাগানে প্রবেশ করিয়াছে। হাঁসগুলি ভয় পাইয়াছে, পাখী গান বন্ধ করিয়াছে, বাড়ির কুকুরটা চুপ করিয়া জড়দড় হইয়া পড়িয়া আছে। অন্ধ ঠাকুরদাদার উৎকণ্ঠা क्रायह वां फ़िल्क ना शिन । जिनि मत्न कतिलन, निकार करात्ना क्राह्म क्रिया करात्ना क्राह्म क বাড়িতে ঢ্কিয়াছে। বাহিরে কান্তে শান দেওয়ার শব্দ শোনা গেল—বাগানের মালী বোধ হয় অস্ত্রপাতিতে ধার দিতেছে। ঘরের বাতি নিবু-নিবু হইতেছে— সিঁড়িতে কাহার পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে। শেষে ঠাকুরদাদা পাশের ঘরের রোগিণীকে একবার দেখিয়া আসিতে চাহিলেন। কিন্ত রোগিণী এখন ঘুমাইতেছে বলিয়া সকলে যাইতে নিষেধ করিল। হঠাৎ ঘরের বাতিটা নির্বিয়া গেল—সকলে অন্ধকারে চুপ করিয়া বদিয়া রহিল। তুপুর রাত্রে হঠাৎ পাশের ঘর হইতে শিশুটির কালাও দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। ঐ ঘরের দরজা থুলিয়া গেল এবং ওখান হইতে একটা আলো আসিয়া এই ঘরে পড়িল। দরজা দিয়া এক ধর্মযাজিক। নারী বাহির হইয়া আসিয়া ক্রশের চিহ্ন দারা মায়ের মৃত্যুজ্ঞাপন করিল।

এ জগতে মৃত্যু একটি অসীম রহস্তময় ব্যাপার। মৃত্যুর আগমনকে কেহ কোনোদিন বাধা দিতে পারে না, ইহার নির্দিষ্ট সময়ও কেহ বলিতে পারে না— এক অনিবার্থ, অপরিবর্তনীয় মহাশক্তিরপে মৃত্যু মান্থবের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। মৃত্যুর উপর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মেটারলিংকের মৃল জীবন-দর্শন ও বিশিষ্ট মতবাদগুলির উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহার মতে,—

"It is death that is the guide of our life, and our life has no goal but death. Our death is the mould into which our life flows: it is death that has shaped our features." (The Predestined, The Treasure of the Humble.)

মেটারলিংকের আরো কয়েকটি নাটিকায়—The Death of Tintagiles

(La Mort de Tintagiles), Interior (Interieur) প্রভৃতিতে মৃত্যুক্ত প্রতি তাঁহার দৃষ্টিভদীর নিদর্শন পাওয়া ষায়। Aglavaine and Selysette (Aglavaine et Selysettee) নাটকে Selysette স্বামীর প্রণয়িনী Aglavaineএর পথ পরিকার করিবার জন্ম গৃহচ্ছা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিল।
স্বামী ও তাহার প্রণয়িনীর প্রেমলীলার স্বযোগদানের জন্ম এবং নিজের অশোভন
ও অসহনীয় জীবন হইতে মৃক্তি পাইবার জন্ম দানন্দে সে মৃত্যুকে বরণ করিল।
মৃত্যুই জীবনের সকল জালা-যত্মণা, সমস্ত অসামঞ্জ হইতে মামুষকে মৃক্তি দেয়।
মৃত্যু এই দিক দিয়া মানবের পরমবন্ধু।

মেটারলিংকের আর একথানি স্থারিচিত নাটক Palleas and Melisanda (Palleas et Melisande)। স্থদ্র অতীতের এক রাজা Arkel-এর হুই পৌত্র Goland ও Palleas। Goland শিকার করিতে যাইয়া বনের মধ্যে পথ হারাইয়া এক ঝরনার নিকটে উপস্থিত হইল। সেথানে অপূর্বস্বন্ধরী মেলিস্থাণ্ডার সহিত তাহার দেখা। সে ঝরনার ধারে বসিয়া কাদিতেছিল। এই অজ্ঞাতপরিচয় মেলিস্থাণ্ডাকে বিবাহ করিয়া Golaud বাড়ি ফিরিল। বাড়িতে আসিয়া Palleas-এর সহিত তাহার পরিচয় হইল। উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হইল। Melisanda সর্বদাই কালে। কিসের জন্ম তাহার মনে এক অব্যক্ত বেদনা। Palleas ও Melisanda নির্জনে বদিয়া উভয়েই কালে। একদিন উপরের খোলা জানালা হইতে প্রসারিত Melisandaর দীর্ঘ চুলের রাশি নীচে দাঁড়াইয়া Palleas চুম্বন করিতেছিল, এমন সময় Golaud আসিয়া উপস্থিত হইল। সে Palleas ও Melisandaর এই ব্যাপ্যরকে শিশুজনোচিত বলিয়া উভয়কে সাবধান করিয়া দিল। তারণর ঝরনার ধারে একদিন পরস্পর-চুম্বনরত এই প্রেমিক্যুগলকে দেখিয়া ঈর্যাকাতর Goland Palleasকে হত্যা করিল। Melisandaও আহত হইল। শেষে এক কৃত্র শিশু-কতার জন্ম দিয়া Melisanda প্রাণত্যাগ করিল।

এই নাটকথানির মধ্যে স্বপ্নরাজ্যের অবাস্তবতা ও অসীম রহস্তের কুহেলিকা বিরাজ করিতেছে। কোথায় মেলিস্যাণ্ডার জন্ম, কোথাকার সে অধিবাসী, কে তাহার পিতামাতা, তাহা কেহই জানে না। মেলিস্যাণ্ডা তাহার বিবাহের আংটিট বরনার জলে হারাইয়াছে, দীর্ঘ বিস্মাকর চুলের রাশি দিয়া পেলিয়াসকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, একঝাক ঘুঘুপ্রাসাদ হইতে উড়িয়া বাহির হইয়া গেল—প্রভৃতি গভীর সাংকেতিক অর্থের ভোতনা করিতেছে। মাহ্রের জীবন যে নিয়তির ঘারা পরিচালিত, ভিষয়ৎ সহজে যে মাহ্রের কোনো জ্ঞান নাই, সে কি করিতেছে, কি

বলিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝে না ইত্যাদি ভাব পাত্র-পাত্রীর কথার মধ্যে অনেক্বার প্রকাশ পাইয়াছে।

বিশেষ করিয়া এই নাটকটি মেটারলিংকের একটি প্রিয়ভাবের বাহন। মানবের আহ্মা দেহের অতীত, সামাজিক বিধি-নিষেধের অতীত এক চিন্নয় সন্তা। প্রেম সেই আহ্মার স্বতঃস্কৃত অন্তভূতি। দেহের পাপ-পুণাের জ্ঞান আহ্মার নাই, স্বতরাং সাংসারিক ভালােমন্দের মাপকাঠিতে বা সমাজের আইন-কাম্বনের ঘারা তাহার প্রেমের বিচার হইতে পারে না। আহ্মার নিকট ব্যভিচার বা অবৈধ প্রণয় বলিয়া কিছু নাই। প্রেমের মধ্যেই তাহার আনন্দের অভিব্যক্তি—সে প্রেম কোনাে অবস্থাতেই নিন্দিত বা কল্ষিত হইতে পারে না। তাঁহার অনেক প্রবন্ধে মেটারলিংক এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

"She knows not the numberless sins of the flesh, a thousand miles from her throne; and the soul even of the prostitute would pass unsuspectingly through the crowd, with the transparent smile of the child in her eyes"....

"A man shall have committed crimes refuted to be the vilest of all, and yet it may be that even the blackest of these shall not have tarnished, for one single moment, the breath of fragrance and ethereal purity that surrounds his presence."

(Mystic Morality-The Treature of the Humble).

মেলিন্তাণ্ডা স্বামী বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে তাহার আত্মার আনন্দ পার নাই, তাহাকে ভালোবাসিতে পারে নাই। বিবাহ তো বাহ্য সামাজিক বন্ধন, সে আত্মার বন্ধন নয়। তাই তাহার অক্সপুরুষসংক্তন্ত প্রেম বিন্দুমাত্র নিন্দুনীয় নয়। পেলিয়াস ও মেলিন্তাণ্ডার প্রেম আত্মায় আত্মায় মিলন, স্বর্গীয় ও নিত্যসিদ্ধ। নিয়তির অন্ধকারময় পথে চতুর্দিকের বিষণ্ণ আবেষ্টনের মধ্যে এই যুগলপ্রেম যাত্রা করিয়াছে উভয়ের অন্তর্গু বিদ্নাময় অন্তর্ভুতি ও উৎকণ্ঠার ক্ষীণরেখা অনুসন্ত্রণ করিয়া; প্রকাশ ইহার কোথাও স্পষ্ট নয়, কেবল বেন্দুনার কয়েকটি বিদ্যুৎ-রেখায় আত্মপ্রকাশ করিয়া এই প্রেম অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে নিশ্চিক্ত করিয়াছে। এই প্রেমের একটা ক্ষণিক রহন্ত্যময় আভা এই নাটকটিকে একটা রমণীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

প্রেমের এই আদর্শকে মেটারলিংক অক্তভাবে রূপায়িত করিয়াছেন তাঁহার Joyzelle নাটকে। মোনবাত্মার সহিত অন্য মানবাত্মার মিলনাকাজ্জা। একটি মানবাত্মার অপর মানবাত্মার সহিত অন্য মানবাত্মার মিলনাকাজ্জা। একটি মানবাত্মার অপর মানবাত্মার প্রতি এই যে আকর্ষণ ইহার মূলে আছে একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যবোধ। আত্মার সহস্কই সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া। সৌন্দর্যই আত্মার কামনার বস্তু, সৌন্দর্যেই তাহার একমাত্র তৃপ্তি। অন্য কোনো দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। এই সৌন্দর্যাকাজ্জাই প্রেমের ধারায় প্রবাহিত—উহাই একের প্রতি অক্ষের আসজ্জির মূল।

"Certain it is that the natural and primitive relationship of soul to soul is a relationship of beauty. For beauty is the only language of our soul; none other is known to it." (The Inner Beauty: The Treasure of the Humble).

এই প্রেমের শারীরিক কুঞীতার দিকে লক্ষ্য নাই, কিছু গোপন করিবার নাই, সামাজিক রীতি অন্থদারে অন্তের প্রতি আদক্তিতে পাপ-পুণ্যের বিচার নাই, তাহার লক্ষ্য কেবল প্রেমাস্পদের দিকে, তাহার আত্মার চিরস্তন সৌন্দর্যের দিকে।
এই প্রেমের সার্থকতাই প্রেমে—কেবল আবেগময় ভালোবাসায়, আত্মদানে।

"It is in love that are found the purest elements of beauty that we can offer to the soul.....And to love thus means that, little by little, the sense of ugliness is lost; that one's eyes are closed to all the littleness of life, to all but the freshness and virginity of the very humblest of souls. Loving thus, we have no longer even the need to forgive. Loving thus, we can no longer have anything to conceal, for that the everpresent soul transforms all things into beauty......It is to transform, though unconsciously, the feeblest intention that hovers about us into illimitable movement. It is to summon all that is beautiful in earth, heaven or soul, to the banquet of love. Loving thus, we do indeed exist before our fellows as we exist before God." (The Inner Beauty: The Treasure of the Humble).

"There is in this love a force that nothing can resist."

( The Invisible Goodness: The Treasure of the Humble ).

মানবাত্মার স্বর্গীয় ঐশ্বর্থ যে প্রেম, কোনো অবস্থাতেই তাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, সে চিরন্তন, স্থির আলোকস্তন্ত। Joyzelle এই নিত্যসিদ্ধ অলৌকিক প্রেমের প্রতীক। Lanceor-এর জন্ম প্রেমের যে অনির্বাণ, অবিচলিত দীপ তাহার হৃদয়ে জ্বলিয়াছে, কোনো অবস্থাতেই তাহার শিখা স্থিমিত হয় নাই।

Lanceor যখন Ariellecক চুম্বন করার কথা অবশেষে অস্বীকার করিল, তখন Joyzelle বলিভেছে যে, এই মিথ্যা বলার কোনোই প্রয়োজন নাই, তাহাতে তাহার উপর Lanceorএর ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া সেমনে করিবে না।

"You well know, as I do, that love has words which nothing can resist and that the greatest fault, when confessed in a loyal kiss, becomes a truth more beautiful than innocence......Speak that word to me, give me that kiss; confess the truth, confess what I saw, what I heard; and all will again become pure as it was and I shall recover all that you gave me." (Act II).

Lanceor মিথ্যা বলিলেও Joyzelleএর প্রেম অবিচলিত। যথন Lanceor শীর্ণ, বৃদ্ধ, বাঁকা হইয়া প্রাসাদের এক ঘরে আবদ্ধ হইয়া আছে, Joyzelleএর প্রেমের অসম্মান করিয়াছে বলিয়া অন্থশোচনায় দগ্ধ হইতেছেও Joyzelle আর তাহার মুখ দেখিবে না বলিয়া হৃঃথ করিতেছে এবং দেহের এই পরিবর্তনে তাহাকে আর কেহ চিনিতে পারিবৈ না বলিয়া হতাশ হইতেছে, তথন Joyzelle তাহার জন্ম দেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়াছে। Lanceor তাহার চেহারার পরিবর্তনে হৃঃথে লজ্জায় সরিয়া গেল, Joyzelle বোধ হয় তাহাকে আর চিনিতে পারিবে না, কিন্তু Joyzelle বলিতেছে,—

"Come, come, do not think about the lies of the mirrors.....They know not what they say, but love knows."

তারপর Lanceor যথন ছঃখ ও অন্তশোচনায় তাহার দোষ স্বীকার করিয়া বলিতে লাগিল যে, তাহার আর কি আছে—তাহার দেহ গিয়াছে, সম্কম গিয়াছে, Joyzelleএর প্রেমের প্রতি বিশ্বাস্থাতকতা করায় তাহার হৃদয়ও গিয়াছে—

"What remains of me?....."

Joyzelle তথন বলিতেছে,—

"It is you, and still you, none but you yourself !.....When one loves as I love you, she is blind and deaf, because she looks beyond and

listens elsewhere......When she loves as I love you, it is not what he says, it is not what he does, it is not what he is that she loves in the man she loves; it is he and only he, who remains the same, through the passing years and troubles." (Act, III; Scene I).

প্রেম প্রেমাম্পদকে শুধু চায়। ইহা এক মানবাত্মার অন্ত মানবাত্মার প্রতি আসক্তি। দেহের পাপে, সংসারের নানা খলন-পতন-ক্রটিতে সত্যকার প্রেমের কোনো ব্রাসবৃদ্ধি হয় না। প্রেম তো মানুষের অন্তরতম সত্তাকে আকাজ্জা করে—তাহার বাহিরের জীবনকে নয়।

তারপর Joyzelleকে পরীক্ষা করিবার জন্ম Merlin যথন জন্ম নারীর সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ Lanceorকে দেখাইতে চাহিল, তথন সে ঐদিকে একবারও তাকাইল না। শেষে Lanceorএর প্রাণের বিনিময়ে যথন Merlin তাহার আত্মদান আকাজ্জা করিল, তথন সে প্রিয়তমের জন্ম তাহাও স্বীকার করিল। সে পরীক্ষাতেও Joyzelle জন্নী হইল। এই অপূর্ব স্বনীয় প্রেম মান্থ্যের প্রবৃত্তি, হৃদয় ও বৃদ্ধির উপরে রাজ্য করিয়া জীবনে-মরণে স্প্রতিষ্ঠিত। অসাধারণ শক্তিশালী এই প্রেম—কোনো-কিছুই এই প্রেমকে বাধা দিতে পারে না। তাই মান্ধাবিনী Arille বলিয়াছিল,—

"Joyzeell's strength is so swift, so profound, that it escapes my arm, escapes my eyes, escapes destiny." (Act V, Scene II). এই প্রেমের উপর নিয়তিরও যেন হাত নাই!

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে ভাগ্য বা নিয়তির উপর, মৃত্যুর উপর, প্রেম ও সৌন্দর্যের উপর মেটারলিংকের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী, ও নাটকে তাহাদের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে একটু ধারণা হইবে বলিয়া মনে করি।

মেটারলিংকের স্থপ্রসিদ্ধ নাটক Blue Bird-এর আলোচনার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতি সর্বজনবিদিত।

তবে একটা জিনিস লক্ষ্যের বিষয় যে, এই নাটকে তাঁহার শিল্পকুশলতা যেমন স্থানর ফুটিয়াছে, তাঁহার মানসিকতারও একটা পরিবর্তন স্চিত হইয়াছে। নিয়তি, মৃত্যু প্রভৃতির অমোঘতা আর তাঁহাকে পূর্বের মতো পীড়িত করে নাই—তিনি যেন একটা আশার আলো দেখিতে পাইয়াছেন। এটি একটি চমৎকার আশাবাদী রূপক-সাংকেতিক নাটক।

ইয়েট্সের সাংকেতিক নাট্য The Shadowy Waters-এর মর্মকথা—স্বর্গীয়

প্রেমের আদর্শকে লাভ করিবার জন্ম মান্থবের অভিযান। নীল আকাশের গায়ে স্কল্ম সাদা মেঘের মতো একটা রঙীন কল্পনার স্বপ্রময় আবরণে এই নাট্য-কাব্যথানি ঢাকা। এই নাটকটির মধ্যে এমন একটা রহস্তময় আবহাওয়া আছে যে, মনে হয়, অতীক্রিয় স্বপ্রের জগৎই সত্য জগৎ, বাস্তব জগৎ মিথাা,—এ কেবল জাগতিক ইদ্রিয়জ জ্ঞানের দর্পণে প্রতিবিম্বিত প্রকৃত সত্যের ছায়াম্তিমাত্র। সমস্ত মিন্টিক ও সাংকেতিক শিল্পীর উপলব্ধিই অনেকটা এই প্রকারের। এই নাটকের নায়ক Forgaelএর মৃথে এই ভাবের উক্তি ব্যক্তও হইয়াছে,—

All would be well

Could we but give us wholly to the dreams,
And get into their world that to the sense
Is shadow, and not linger wretchedly
Among substantial things; for it is dreams
That lift us to the flowing, changing world
That the heart longs for.

Forgael প্রেমের স্বপ্নে বিভার, সে এক অভাবনীয় আনন্দের উদ্দেশ্যে জাহাজে চডিয়া নিরুদেশ যাত্রা করিয়াছে। কিন্তু তাহার শিশ্র ও জাহাজের অধ্যক্ষ Aibric কঠিন বান্তববাদী—গুরুর স্বপ্নে তাহার বিশ্বাস নাই। রূপকথার প্রেমিক-প্রেমিকা Ængus ও Edain-এর নিকট হইতে Forgael প্রেমের এই অম্প্রেরণা লাভ করিয়াছে এবং সেই পরিপূর্ণ আনন্দের আদর্শ তাহার মানস-নয়নে প্রতিভাত হইয়াছে। তাহাদের জাহাজ চলিতে চলিতে অহা একটি জাহাজের সমুখীন হইল। Forgael-এর নাবিকগণ যথন রাজাকে হত্যা করিয়া রানী Dectoracক ধরিয়া Forgael-এর জাহাজে হাজির করিল, তথন Forgael-এর ইন্দ্রজালময় বীণার ম্বরে মৃত স্বামী Iollanএর প্রতি রানীর প্রেম উদ্ধাম হইয়া উঠিল এবং রানী কাঁদিতে লাগিল। তথন Forgael বলিল যে, Iollan আর কেহ নয়-সে Forgae¥—তাহাকেই রানী সহস্র বৎসর ধরিয়া ভালোবাসিয়াছে। রানীর প্রেম তথন Forgael-এর উপরে অপিত হইল। তারপর Forgael তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারিত করিয়াচে বলিলেও Dectora-র প্রেম প্রতিনিবৃত্ত হইল না। একঝাঁক ধুসর রঙের পাধী ডাকিতে ডাকিতে জাহাজের ধার দিয়া উড়িয়া পশ্চিম দিকে বাইতে বাইতে অজানা অনির্বচনীয় আনন্দপুরীর সংকেত জ্ঞাপন করিয়া গেল। Forgael সেই দেশে যাইবার জন্ম মরিয়া হইয়া উঠিল। Dectora ষ্মবিচল দৃঢ়সংকল্প লইয়া তাহার প্রেমাম্পদ Forgaelকে আঁকড়াইয়া বহিল। এই

জীবনে-মরণে অবিচল, গভীর পবিত্র প্রেমে উভয়ে অমর হইয়া গেল এবং সমগ্র বস্তুজগৎ চারিদিকে মিলাইয়া গেল।

The Hour Glass এই রহস্থ-সংকেতবাদী নাট্যকারের আর একখানি নাটক।
এই শ্রেণীর কবি ও নাট্যকারদের তত্ত্ব ও দর্শনের পরিচয় এই নাটকটিতে
পাওয়া যায়।

Wise Man একজন কঠোর বাস্তবাদী, তার্কিক; স্বর্গ, ভগবান ও দেবদ্ভ প্রভৃতি অলোকিক বস্ততে অবিশাসী, যুক্তিসর্বস্ব, বৃদ্ধিজীবী অধ্যাপক। যাহা তিনি ইন্দ্রিয় দিয়া অন্নভব করিতে পারেন না, তাহা তিনি বিশাস করেন না। তাঁহার শিক্ষার তাঁহার ছাত্রেরা, নিজের সন্তানেরা ও দেশের যুবকেরা বাস্তবাদী, এবং অলোকিকত্বে অবিশাসী হইয়া গিয়াছে। কেবল সেই দেশে একটি লোক আছে, যে তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করে নাই—অলোকিকত্বে তাহার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। সেইতেছে Fool।

শেষে এক দেবদ্ত Wise Man-কে দর্শন দিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবে জ্ঞাপন করিল। তথন তাঁহার পরিবর্তন আরম্ভ হইল। মৃত্যুর পরে তিনি কোথায় যাইবেন জিজ্ঞাসা করায় দেবদ্ত বলিল, তিনি নরকে যাইবেন, তবে যদি তিনি মৃত্যুর পূর্বে এই একঘণ্টা সময়ের মধ্যে এমন কোনো লোকের সাক্ষাৎ পান যে অলৌকিকছে বিশ্বাস করে, তবে তিনি কিছুদিন নরক ভোগ করিয়া স্বর্গে যাইতে পারেন। অধ্যাপক তথন তাঁহার ছাত্রদের, যুবকদের, তাঁহার সন্তানদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কেহই তাহাতে বিশ্বাস করে না। সকলেই অস্বীকার করিল। শেষে একঘণ্টার একটু বাকি থাকিতে সেই দিতা-এর সঙ্গে দেখা হইলে সে বলিল যে, সে চিরকালই একপ বিশ্বাস করে। তথন অধ্যাপক একটু নিশ্চিন্ত হইয়া মারা গেলেন।

বৃদ্ধি, যুক্তি ও ইন্দ্রিজ জ্ঞানের উপর কেবল নির্ভর করিলে এই দৃশ্যমান জড়জগৎকে আমরা জানিতে পারি মাত্র, কিন্তু অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে
জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিজ জ্ঞানের আলেয়াতে ভূলিলে চলিবে
না। এই বৃদ্ধি ও জ্ঞান শীতের শুদ্ধ পাতার মতো করিয়া গেলে প্রস্কৃটিত বিশ্বাস,
ভগবৎপ্রেম ও অন্তর্গু স্থালোকে মাহার সেই অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্ত জানিতে
পারে। তাহারাই সত্যক্রী, যাহারা "base their belief, not on revelation,
logic, reason or demonstrated facts, but on feeling, on intuitive inner
knowledge." ইহাই এই নাটকটির মর্মকথা।

হাউপট্ম্যানের রূপকনাট্যে মাহুষের অন্তর্জীবনের ইতিহাস, রূপকথা প্রভৃতিক্ক

ক্ষীণ কাল্পনিক আখ্যায়িক। অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মাহ্যবের আদর্শ, তাহার অন্তর্গূ চূ ভাব-চিন্তা, তাহার অন্তর্গ্যার আকাজ্ঞা ও স্বরূপ, তাহার নৈতিক ও আখ্যাত্মিক অন্তর্ভূতি প্রভূতি রূপকের আখ্যানবস্তর পাত্রপাত্মীর মাধ্যমে তিনি রূপায়িত করিয়াছেন। হাউপট্ম্যান ছিলেন একজন বান্তববাদী নাট্যকার—তাহার The Feast of Peace, Lonely Lives, Colleague Crampton, The Weavers, The Beaver Cloak প্রভূতি নাটক ভাহার নিদর্শন। শেষের দিকে তাহার সাহিত্যিক মানসের একটা পরিবর্তন হয়, এই পরিবর্তিত মানস-জীবনের নৃতন ভাব-কল্পনা নৃতন ভঙ্গীতে রূপায়িত হয় বিশেষ করিয়া তাহার তিনথানি রূপকনাট্যে—Hannele, The Sunken Bell এবং Henry of Aue-তে। এই তিনথানি নাটকে একটা অবান্তব পরিবেশ ও অতি-প্রাকৃত আবহাওয়া থাকিলেও অপূর্ব শিল্পকৌশলে নাট্যকার ইহাদিগকে অনেকথানি বান্তবের বর্ণ-ও গন্ধযুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা তাহার প্রথম জীবনে অন্তর্খত শিল্পরীতির ফল বিলিয়া মনে হয়। তাহাতে এই তত্ত্ব্যুলক নাটকও রক্ষমঞ্চে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইয়াছে এবং পাঠকের নিকটও ইহা হেয়ালির কুয়াশা কাটাইয়া সার্থক রসস্ক্রিরণে প্রতিভাত হইয়াছে।

হাউপট্ম্যানের বহু-প্রশংসিত ও বহু-নিন্দিত নাটক Hannele। জার্মানী, জান্দ্রিয়া, ফ্রান্স ও নিউ ইয়র্কে ইহার অভিনয় হইয়াছে এবং একদল ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছে, আর একদল তীব্র নিন্দা করিয়াছে। একদল গভীর ধর্মবাধে, মনস্তব্জান ও শিল্পকর্মের অত্যান্দ্র্য নিদর্শন বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছে, অপরদল শিশুজনোচিত, হাস্তবর, অপদার্থ রচনা বলিয়া নিন্দা করিয়াছে।

রাজমিস্ত্রি Mattern-এর চতুর্দশ্বরীয়া কিশোরী ক্যা Hannele। দে বাপের সং-মেয়ে; বাপ তাহার ঘোরতর অত্যাচারী। অল্পদিন হইল বালিকার মা মারা গিয়াছে, তাহাতে তাহার উপর বাপের অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়াছে। বাপ তাহাকে রাত্রিতে ভিক্ষা করিবার জ্যু বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিত, অন্তত কিছু তাহাকে আনিতেই হইবে। যেদিন কিছু আনিতে পারিত না, সেদিন তাহাকে এমন প্রহার করা হইত যে, বালিকার চীৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিত। বাপ মেয়ের সেই ভিক্ষার টাকা দিয়া নিয়মিত মদ খাইত। মেয়েটি ছিল অত্যন্ত শান্ত আর ধর্মবিশ্বাসী। একদিন সে আর অত্যাচার সন্থ করিতে না পাবিয়া মুক্তির আশায় এক পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিতে চেষ্টা করে। কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী Seidel তাহাকে এ অবস্থায় দেখিয়া উদ্ধার করে। তথন গ্রাম্য স্থল-মান্টার Gottwald এক সভা হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল, সে Hannele-কে তাহার

বাড়ি লইয়া গিয়া স্ত্রীর সাহায্যে তাহার ভিজা কাপড়-চোপড় বদলাইয়া প্রাথমিক সেবা-শুক্রমা করে। তারপর Seidel ও Gottwald Hannele-কে প্রামের আত্রাশ্রমে লইয়া যায়। সেখানে তাহার চিকিৎসা ও শুক্রমার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অর্ধ-নিপ্রিত, অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় সে নানারপ অলীক দৃষ্ঠ দেখিতে থাকে। শুক্রমাকারিশী বার বার ঘুমাইতে বলিলেও সে ঐ স্বপ্ন দেখিতে থাকে এবং মাঝে মাঝে জাগিয়া ওঠে। শেষে স্বপ্ন দীর্ঘ হয়, স্বপ্নে সে তাহার মৃত্যু, তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, দেবদ্তের আগমন, যীশুখ্টের আগমন প্রভৃতি বহু দৃষ্ঠ দেখিতে থাকে। তারপর, ডাক্রার আসিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলে, সে মারা গিয়াছে।

এই নাটকটির বিষয়বস্ত বালিকার স্বপ্নকাহিনী। একটি জটিল মনস্তত্ত্বের রুণায়ণে নাট্যকার অভ্ত শিল্পাক্তির পরিচয় দিয়াছেন। শিশু-মনস্তত্ত্ব ও তাহার সঙ্গে স্বপ্নকালীন মনস্তত্ত্বের সংমিশ্রণে একটি মরণোনুথ কিশোরীর অন্তর্জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অনবভা। এই স্বপ্ন ও প্রলাপোক্তির মধ্য দিয়া আমরা তাহার ক্সু স্বদ্যের অন্তন্তনে প্রবেশ করিতে পারি ও তাহার চরিত্রের স্বরূপ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হয়।

ছেলেবেলা হইতেই বাইবেলের নানা গল্প, খুষ্টধর্মের নানা কথা, যীভখুষ্টের কাহিনী প্রভৃতি শোনার জন্ম এই সরল গ্রাম্যবালিকার মনে ধর্মবিশ্বাস গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। যীশুখুই সংলোককে ভালোবাদেন ও অত্যাচারীকে শান্তি দেন। দে সাধু, বিশ্বাসী ও ভক্তিমতী; তাহাকে নিশ্চয়ই যীওথ্ট স্বর্গে লইয়া याहेरवन, এवः मःनारत रय-चानन रम भाष नाहे, ভाहारक ভाहारे मिरवन-- এই ছিল তাহার গভীর বিশ্বাস। ইহার সঙ্গে সে যে-রূপকথার গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মধ্যে যে মেয়েরা বেশভ্ষার চাক্চিক্যে থুব প্রধান বলিয়া গণ্য ছিল, কল্পনায় সে তাহাদের ভূমিকা অভিনয় করিত। কারণ, দে মনে করিত যে, দে নিজে অত্যস্ত ভালো মেয়ে এবং অক্তাক্ত মেয়ে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রূপকথার নায়িক। হইবার যোগ্য। তাহার উপযুক্ত বেশভ্ষা প্রমোজন এবং তাহার পায়ে কাচের জুতা শোভা পাওয়া উচিত। এই অভিমানটি তাহার মনে ছিল। তারপর তাহার কিশোরী-ছদয়ে স্থুলমান্টারের উপর অজানিতে একটা পবিত্র ভালোবাসার সঞ্চার হইয়াছিল; তাহার চেহারা, চুল-দাড়ি তাহার ভালো লাগিত, সে তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। সে যথন যীভথুষ্টের স্বপ্ন দেখিতেছিল, তথন যীভথুষ্টকে Gottwald-এর বেশেই দেখিতে পাইল। মনের এইসব গৃঢ় আবেগের সহিত মৃত মায়ের প্রতি তাহার ম্বেহ, বাপের প্রতি বিরক্তি ও ভয় মিশ্রিত হইয়। তাহার সমস্ত

মনের মনন্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছিল। মনের এই প্রবৃত্তি ও কল্পনা

Hannele-এর স্বপ্নে অপূর্ব কলাকৌশলের সহিত রূপায়িত হইয়াছে। বাপের

দারিন্র্যা, অনাহার, মৃত মায়ের জক্ত ব্যাকুলতা প্রভৃতি তাহার মৃত্যুর আকাজ্জাকে

বলবতী করিয়াছে। মৃত্যুতেই সে মৃত্তি পাইয়া তাহার বিশাস ও কল্পনাম্যায়ী

স্বর্গে আনন্দমর জীবন লাভ করিবে—এই বিশাসই তাহাকে জলে ঝাপ দিতে
প্রারোচিত করিয়াছে।

এই নাটকটির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে নাট্যকারের একটা বাণীর আভাস আছে বলিয়া মনে হয়.—সে বাণী মৃত্যুর বাণী। মৃত্যুই জীবনের সমস্ত তৃ:খ-বেদনা হইতে মান্ন্যকে মৃক্তি দেয়। মৃত্যুর দার দিয়াই মান্ন্য শান্তি ও আনন্দের রাজ্যে উপস্থিত হয়। ইহা দেহের বিলোপ হইলেও আত্মার নব-জীবন—নবজাগরণ।

Hannele.

Who is he?

The Sister.

Death.

Hannele.

Death! [She looks for a while at the Black Angel, in awestricken silence.] Must it be, then?

Tne Sister.

It is the entrance, Hannele.

\* Hannele.

Must every one pass through the entrance?

The Sister.

Every one.

The Sunken Bell হাউপট্ম্যানের আর একথানি অপূর্ব রূপকনাট্য।

এই নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটি এই—শিল্পীর প্রাণে একটা অতি উচ্চ ও পরিপূর্ণ আদর্শ আছে। বিশ্ব-শিল্পীর অন্থকরণে সে তাহার শিল্পকে পরিপূর্ণ ও নিখ্ঁত করিতে চায়, দেই উচ্চ হ্বরে তাহার জীবন-তন্ত্রী ও শিল্প-তন্ত্রী বাঁধিতে চায়, কিন্তু মাহ্মবের রচিত শিল্প বিশ্ব-শিল্পীর শিল্পের উচ্চ আদর্শ, সম্লত মহিমা ও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না; সেই উচ্চহ্মরের সহিত সে কণ্ঠ মিলাইতে পারে না। তব্ও মাহ্ম্য-শিল্পী সেই উচ্চ লক্ষ্যের আদর্শে শিল্প-রচনায় সারাজীবন রত থাকে, কিন্তু তাহার শিল্পকার্য প্রশ্নশ্ন: বার্থ হয়; তাহার মনোমত আদর্শকে রূপায়িত করিতে না পারায় তাহার অন্তরের বেদনার সীমা থাকে না, বার্থতায় সে

মৃত্যুকামনা করে। তাহার চারিপাশের সাধারণ লোক তাহার অস্তবের অপূর্ণতার বেদনা বুঝিতে পারে না, তাহারা মনে করে, শিল্পীর শিল্প সংসারের সাধারণ लाक्त मत्नातक्षन कतिरा भातिरान हरेन। किन्न भिन्नी जाहारा मन्द्रहे नय, দে পরিপূর্ণতার আদর্শ কামনা করে। যথন অসম্ভৃষ্টিতে ও ব্যর্থতার বেদনায় দে भ्रान, पूर्वल ও निक्किय इटेया পড়ে, তथन विश्वरमोन्स्थलस्त्री छाहारक आवात অম্প্রেরণা দিয়া তাহার অলোকিক সৌন্দর্যচেতনাকে উদুদ্ধ করে,—শিল্পী নবজীবন লাভ করিয়া আবার একাগ্রমনে তাহার শিল্প-সাধনায় নিমগ্ন হয়। তথন সে বান্তব পরিবেশ ভূলিয়া যায়, স্ত্রী-পুত্ত-সংসার ভূলিয়া যায়, তন্ময় হইয়া শিল্প-সাধনায় ভূবিয়া থাকে। কিন্তু তাহার স্ষ্টিতে কোনো পরিপূর্ণতা আনিতে পারে না, প্রতি সকালে পূর্ণ উভমে কাজে লাগে, সন্ধ্যায় আদর্শ-অমুযায়ী কাজ হয় নাই বলিয়া নৈরাশ্র ও ক্লান্তিতে ভাঙিয়া পড়ে। আবার, তাহার এই সাধনায় নানা অদৃশ্য শক্ত-নানা প্রতিকৃল অবস্থা তাহাকে বাধা দেয়। সব চেয়ে বড় বাধা তাহার বান্তব সংসার—তাহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন। যাহাদের উপেক্ষা করিয়া বিশ্ব-করুণ অসহায়তা ভাহার স্পর্শকাতর মনে প্রবল আলোড়ন ভোলে। সে না পারে তাহার মনোমত শিল্প-রচনা করিতে, না পারে তাহার স্ত্রী-পুত্রদের ভূলিয়া থাকিতে। তথন মৃত্যু ছাড়া আর তাহার শান্তির উপায় থাকে না। তাই তাহার পরিপূর্ণ আদর্শ বুকে করিয়া সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

শিল্পী Heinrich নানারকম ঘণ্টা বানাইয়াছে, পৃথিবীর নানাস্থানে তাহার ঘণ্টার মধুর ধ্বনি ও বৈশিষ্ট্যের জন্ম তাহার অ্থাতি, গ্রামের মধ্যে সে উৎরুষ্ট শিল্পী বলিয়া সমাদৃত। তবুও তাহাতে সম্বন্ধ না হইয়া পাহাড়ের উপরে গির্জার উচ্চচ্ছায় সে বহুদিনের পরিশ্রমে রচিত অপূর্ব ঘণ্টা বাঁধিতে গিয়াছে; তাহার আকাজ্জা—পাহাড়ের উচ্চচ্ছায় এই ঘণ্টার ধ্বনিতে সমন্ত অঞ্চলে অপূর্ব প্রতিধ্বনির স্থাষ্ট হইবে, এক অপূর্ব শিল্পের নিদর্শন বলিয়া সকলে বিন্মিত হইয়া সেই অলোকিক ঘণ্টাধ্বনি শুনিবে। কিন্তু সে এই ঘণ্টা বাঁধিতে গিয়া বাঁধিতে পারিল না, ঘণ্টা নীচে এক গভীর ক্য়ার মধ্যে পড়িয়া গেল, সে উচ্চচ্ছা হইতে পড়িয়া গিয়া পাহাড়ের মধ্যদেশে এক জন্ধলের মধ্যে চূর্ণ-বিচ্ব দেহে মৃতপ্রায় হইয়া রহিল।

এদিকে পাহাড়ের নীচে গ্রামের মধ্যে Heinrich-এর বাড়ীতে তাহার স্ত্রী ও ছই ছেলে রবিবারের পোশাক পরিয়া গীর্জায় যাইবার উত্যোগ করিতেছে। সকলেই আশা করিতেছে, শীঘ্রই পর্বতের উপর হইতে ঘটা-নির্মাতার অদ্বিতীয় ঘটা বাজিয়া উঠিবে। কিন্তু এক প্রতিবেশিনী জানাইল যে, পাহাড়ের উপর হইতে

ঘন্টা পড়িয়া গিয়াছে এবং গ্রামের বিশিষ্ট লোকেরা সেইদিকে ছুটিয়াছে। শীদ্রই মরণোমুথ Heinrich-কে স্টেচারে করিয়া শোয়াইয়া ধরাধরি করিয়া গ্রাম্য ধর্ম-যাজক, স্থলমান্টার, নাপিত প্রভৃতি গ্রামবাদীরা তাহাকে বাড়ী লইয়া আদিল। আর তাহার জীবনের আশা নাই। এমন সময় পরীকল্ঞার মতো স্থলরী Rautendelein নামে এক যুবতী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে মন্ত্র পড়িয়া কিছুক্ষণ Heinrich-এর ভুশ্রা করিলেই সে সম্পূর্ণ স্থন্থ হইয়া নবজীবন লাভ করিল।

তারপর ঘণ্টানির্মাতা Heinrich স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া পাহাড়ের উপরে চলিয়া গিয়া Rautendelein-এর আশ্রে কামারশালা স্থাপন করিয়া আবার তাহার মনোমত ঘণ্টা-নির্মাণের চেষ্টায় নিমগ্ন হইল। একদিন ধর্মবাজক তাহার নিকটে গিয়া তাহার স্ত্রী-পুত্রের হৃ:থের কথা জানাইল, কিন্তু বাড়ীতে এখন আর তাহাকে মানাইবে না বলিয়া সে ফিরিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু একদিকে তাহার সাধনা, অন্তদিকে Rautendelein-এর প্রেম-কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হইল না। তাহার উদ্দেশ দে দিদ্ধ করিতে পারিল না। পাহাড়ের উপরের জলদেবতা, বনদেবতা প্রভৃতি তাহার উপর অসম্ভষ্ট হইল—তাহারা শত্রুতা করিতে লাগিল। শেষে একদিন সে এক মায়াময় দৃষ্ঠ দেখিল—তাহার তুইটি ছেলে একটা ছোট वाका होनिए होनिए नहेंग्रा आमिरलए । जाहात्रा आमिया जाहारक वनिन रय, তাহাদের মা এই বাক্সট। পাঠাইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাদের মায়ের চোথের জল আছে। তাহার মা ভূবিয়া মরিয়াছে। সেই সময় জলমগ্ন ঘণ্টাটা বাজিয়া উঠিল। Heinrich উদ্প্রান্তের মতো ছুটাছুটি করিতে লাগিল। শেষে Rautendeleinকে মায়াবিনী, ভাইনী বলিয়া তাড়াইয়া দিল। অবশেষে পাহাড়ের উপরে গিজায় আগুন ধরিয়া গেল। আর তাহার প্রতিরোধ করিবার কোনো। শক্তি নাই। ছঃখে ও নৈরাশ্রে সেই পাহাডের উপরেই সে মারা গেল।

Heinrich শিল্পীর প্রতীক। Rautendelein বিশ্বসৌন্দর্য—প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবের প্রেমের সম্মিলিত মৃতি। এই সৌন্দর্য ও প্রেমের অন্তভ্তিই শিল্পীকে চিরস্তন প্রেরণা দেয়। পাহাড়ের উপর ঘণ্টা ঝুলানো অর্থে দেবশিল্পের সমকক্ষ্ণ শিল্প রচনা করা।

হাউপট্ম্যানের আর একথানি নাটক Henry of Aue। ইহাতে হাউপট্ম্যানের বক্তব্য এই যে, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ভগবানের উপর আত্মসমর্পণ করিলে জীবনের সর্ব হুঃথ-বেদনা-লাঞ্ছনা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

ক্ষশ-নাট্যকার আন্সিভের সাংকেতিক নাটকগুলি বিশ্বসাহিত্যে একটা অপক্ষপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ক্লপক ও সংকেতের সাহায্যে মানব- জীবনের সত্যকার রূপ, এই সংসারে মাহ্যুষের হৃথছ্ঃথের স্বরূপ, তাহার জীবনের অনিবার্থ পরিণাম, অদৃশ্র এক মহাশক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি অপূর্ব কৌশলের সহিত রূপায়িত হইয়াছে তাঁহার সাংকেতিক নাটকগুলিতে। আব্রিভের সাংকেতিক নাটকে মাহ্যুষের মনের গৃঢ় ভাব, চিস্তা, কল্পনা ও প্রবৃত্তিকেই ভিত্তি করিয়া তাহাদের সত্যস্বরূপকে দেখাইবার প্রচেষ্টা আছে। হাউপট্ম্যানও অনেকাংশে ইহাই করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের নাটকে বাস্তব মাহ্যুষেরই আভ্যন্তরিক স্বরূপ আমরা রূপক ও সংকেতের মধ্য হইতে দেখিতে পাই। তাই তাঁহাদের নাটকের পাত্র-পাত্রীগুলি এই বাস্তব নরনারীরই অন্তর্গৃঢ় রূপ বলিয়া আমাদের মনে হয়। কিন্তু মেটারলিংক বা ইয়েট্সের নাটকের পাত্রপাত্রী একেবারে নিরবছিয় ভাব বা তত্ত্বের বাহন, তাহাদের রক্ত-মাংসের গন্ধ খুব কম। এই দিক দিয়া আব্রিভে নাটক সার্থক রচনা—এই সংসারের মাহ্যুষের জীবনেরই গুঢ় রহস্ত উদ্যাটিভ হইতেছে বলিয়া অনেক পরিমাণে আমাদের বাস্তবভূফা নির্ত্তি করে।

আজিভের তৃইখানা সাংকেতিক নাটক The Life of Man এবং The Black Maskers.

The Life of Man কশ-সাহিত্যে সর্বপ্রথম সাংকেতিক নাটক। মান্তবের সমগ্র জীবনকে এই নাটকের বিষয়বস্তু করা হইয়াছে। মান্তবের জম্ম, শিক্ষা, কার্যা, দারিদ্র্য-ছ্:থ, আনন্দ-উপভোগ, ঐশ্বর্য, কীতি, ছর্ভাগ্য, শোক প্রভৃতির মধ্য দিয়া মান্তব জম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত অগ্রসর হইতেছে। তাহার কতো ছ:থ, কতো আনন্দ, কতো আশা, কতো আকাজ্ঞা, কতো অন্তর্মনু, কতো ভয়-সংশয়, আদর্শের সহিত, পারিপাশ্বিকের সহিত কতো ভীষণ যুদ্ধ! ইহাই মান্তবের জীবন। কিন্তু এই যে মান্তবের জীবন, প্রতিনিয়ত এই যে প্রচেষ্টা, এই যে সংগ্রাম, এই যে স্থ-ছ:থ, সাফল্য-নৈরাশ্র—ইহার স্বরূপ কি? ইহার সার্থকতা কি? ইহার অন্তর্মিহিত মূল সত্যটা কি? জীবনের এই যে অপরিহার্য ধারা ইহার প্রকৃত রহস্র কি? আজিভ তাহার এই নাটকে ইহার একটা সংকেত দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নাটকের আখ্যানভাগটি মোটাম্টি এইরপ: মাতার প্রসব-বেদনা, পিতার চাঞ্চল্য, প্রতিবাদীদের ঔৎস্ক্র প্রভৃতির মধ্যে Man-এর জন্ম হইল। তারপর শৈশবেই Man-এর পিতামাতা মারা গেল, আত্মীয়স্বজনেরা তাহাকে মাহ্ম করিল। তারপর সে নিজের চেষ্টার ইউনিভাদিটির লেখাপড়া শেষ করিল এবং স্থপতি-বিভায় সে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু তাহার ভাগ্য খারাপ। সে অর্থ উপার্জন করিতে পারিল না, কোনো মৃক্রিও তাহার জুটিল না। সে একজন স্ক্রী যুবতীকে বিবাহ করিল। স্বামী-স্তীর পরস্পরের

প্রতি অগাধ ভালোবাসা। তবুও দারিন্তা ও অনাহারে তাহাদের জীবন কাটিতে লাগিল। ভগবানের কাছে অর্থের জন্ম তাহারা কতো প্রার্থনা করিল, কিন্তু হুংখ আর তাহাদের ঘুচে না। স্বামী-স্ত্রীতে বসিয়া কতো স্থপপ্র দেখে, কতো জীবন-উপভোগের কল্পনা করে, কিন্তু স্থদিন আর তাহাদের আসে না।

তারপর হঠাৎ তাহাদের স্থাদিন আদিল। ভাগ্যের সক্ষে যুদ্ধ করিয়া সে প্রতিষ্ঠা ও ঐশর্য লাভ করিল; প্রভৃত ঐশর্যশালী, ক্ষমতাশালী ও যশস্বী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইল। রাজপ্রাসাদের মতো তাহার বাড়ী। সেই বাড়ীতে স্বামী-শ্রীতে দেশের গণ্যমান্ত সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিরাট ভোজ দিল। এই ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া সকলে ধন্ত। সকলের মুখে Man-এর প্রশংসা, তাহার ঐশর্য, প্রতিভা ও ক্ষমতার প্রশংসায় সকলেই মুখর।

তারপর Man-এর ভাগ্যবিপর্যয় আরম্ভ হইল। আবার সে গরীব হইল। ধনসম্পদ সব উড়িয়৷ গেল। সেই স্থরমা প্রাসাদ আজ ইত্র ও চামচিকার আবাসস্থল। একটি রুদ্ধা পরিচারিকা মাত্র আছে। সে বেতন পায় না, কেবল সেই
শ্বশানত্ল্য প্রাসাদে অন্ধকারে বিদয়া থাকে। Man রৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে—তাহার
স্থীও রুদ্ধা। একমাত্র পুত্র আহত হইয়া মৃত্যশয্যায় শায়িত। স্থামী ও স্ত্রী পুত্রের
জীবনের জ্লা ভগবান বা ভাগ্যের কাছে কতাে প্রার্থনা করিল! তব্ও তাহাদের
ভেলে মারা গেল।

তারপর Man ও তাহার স্ত্রীর মৃত্যু। Man-এর মৃত্যুশ্য্যায় উত্তরাধিকারি-গণের ভিড় ও আনন তাহার মৃত্যুকে আরো নিকটবর্তী করিল।

এই নাটকের পাঁচটি দৃশ্যে Man-এর জীবনের এই অবস্থাগুলি বর্ণিত।

সাংকেতিকতার মূলস্থাটি নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বর্তমান আছে।

সেটি এই—একটি ধূলর বর্ণের পোষাক-পরিহিত, পাথরে-খোদাই-করা মূর্তির মতো
এক ব্যক্তি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রক্ষমঞ্চের একধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার

হাতে একটা প্রজালিত মোমবাতি। এই মোমবাতিটি মাম্বেরে আয়্কালের
প্রতীক। তাহার সম্মুখেই নাটকের ঘটনাগুলি ঘটতেছে, দে নির্বাক দর্শক।

Man তাহাকে কোনো সময় উত্তেজিত অবস্থায় কিছু বলিতেছে, কখনো আনন্দজ্ঞাপন করিতেছে, কখনো অভিসম্পাত করিতেছে,—কিছু সে নির্বিকার। মৃত্যু
পর্যন্ত সে উপস্থিত। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হাতের মোমবাতিটি নিবিয়া

গেল। তথন সেই মৃতিটি চীংকার করিয়া বলিল, 'Silence, Man is dead'।

নাটকও শেষ হইল।

জীবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মাহ্নদের জীবনের স্বরূপ এই যে, তাহার নিজের

জীবনকে ইচ্ছাত্মরূপ গঠন করিয়া সফল ক্রিবার কর্তৃত্ব তাহার নাই। সে জানে না, পরবর্তী মৃহুর্তে তাহার কি হইবে। তাহার স্থ-তৃঃখ, আনন্দ-বেদনা, দ্ব-সংগ্রাম, জয়-পরাজয় লইয়া এক অদৃশু নিয়তির হাতে সে আত্মসমর্পণ করিতেছে। এই শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া সর্বদা তাহার সঙ্গে আছে। সেই অদৃশু শক্তিকে Man বলিয়াছে—God, or Fate, or the Devil। সে নিজে জানে না এ শক্তি কে। নাটকের আরম্ভেই The Being in Grey-র মুখে মাহুষের অবস্থাটি বর্ণিত হইয়াছে। দর্শকদিগকে সম্বোধন করিয়া The Being in Grey বলিতেছে,—

"Lo, there will pass before you all the iife of Man, with its dark beginning and its dark end. Hitherto non-existent, mysteriously hidden in infinite time, without thought or feeling, utterly unknown, he will mysteriously break through the barriers of non-existence and with a cry will announce the beginning of his brief life. In the night of non-existence will blaze up a candle, lighted by an unseen hand. This is the life of man. Behold its flame. It is the life of man.

After birth he will take on the image and the name of man, and in all respects he will be like other people who already live on the earth, and their cruel fate will be his fate, and his cruel fate will be the fate of all people. Irresistibly dragged on by time, he will tread inevitably all the steps of human life, upward to its climax and downward to its end. Limited in vision, he will not see the step to which his unsure foot is already raising him. Limited in knowledge, he will never know what the coming day or hour or moment is bringing to him. And in his blind ignorance, worn by apprehension, harassed by hopes and fears, he will complete submissively the iron round of destiny.

Behold him, a happy youth. See how brightly the candle burns. Lo, he is a happy husband and father.

Lo, now he is an old man, foeble and sick. The path of life has been trodden to its end and now the dark abyss has taken its place, but he still presses with tottering foot. The livid

flame, bending toward the earth, flutters feebly, trembles and sinks, and quietly goes out.

Thus Man will die. Coming from the night he will return to the night. Bereft of thought, bereft of feeling, unkrown to all, he will perish utterly, vanishing without trace into infinity. And I, whom men call He, will be the faithful companion of Man throughout all the days of his life and in all his pathways. Unseen by Man and his companions, I shall unfailingly be near him both in his waking and in his sleeping hours; when he prays and when he curses; in hours of joy when his free and bold spirit soars high; in hours of depression and sorrow when his weary soul is overshadowed by deathlike gloom and the blood in the heart is chilled; in hours of victory and defeat; in the hours of heroic struggle with the inevitable I shall be with him—I shall be with him."

আদ্রিভ নিয়তিকে প্রাধান্ত দিয়াছেন বটে, কিন্তু মান্থ্যকে নিজ্রিয়, ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল, স্বপ্নালু করিয়া চিত্রিত করেন নাই। মান্থ্য সংগ্রামশীল, সে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ম প্রতিকৃল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া উন্নতিও করিতেছে, কিন্তু তাহার জীবনের চরম রূপ আছে নিয়তির হাতে। তাহার উত্থানেও সে যেমন সচেষ্ট, তাহার পতন নিবারণ করিতে, তৃংখ্যুর্ঘনার আঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতেও সে তেমনিই সচেষ্ট। তব্ও তাহার জীবনে যাহা ঘটিবে, তাহা ঘটিবেই, ভবিয়তের উপর তাহার কোনো হাত নাই। সৌভাগ্য যেমন আসে, তুর্ভাগ্যও তেমনি আসে। কোনোটাই তাহার ইচ্ছা বা আকাজ্যার অধীন নয়।

যথন ছ:থ ও দারিন্দ্রে Man নিম্পেষিত, তথন তাহার দৃঢ় সংকল্প, অক্লান্ত চেষ্টা ও আত্মশক্তির উপর বিখাস তাহাকে দেহমনে অসীম শক্তিশালী করিয়াছে। সে এই অবস্থাকে অতিক্রম করিবেই। তাই The Being in Greyকে সে বলিতেছে,—

"Ho, you, whatever your name be—Destiny, the Devil, Life—
1 throw down the gauntlet to you. I challenge you to battle.
The faint-hearted bend their knees before your mysterious

power. Your stony face fills them with horror.....But I am bold and strong, and I challenge you to battle.....To your inertness, sinister being, I oppose my bold living strength. To your gloom I oppose my clear and ringing laughter.....If I conquer, I shall sing songs which all the world will echo; and if I fall dumbly under your blows, then I shall think only of how I may rise again and rush to battle. There are weak spots in my armour, I know, but, though covered with wounds and dripping with crimson blood, I shall yet gather strength to cry: "You have not yet conquered, malicious enemy of mankind!"

"And dying on the field of battle as brave men do, I shall mar your brute pleasure with one last cry: 'I have conquered!' I have conquered, malicious foe, for with my last breath I shall refuse to acknowledge your supremacy." (Act II)

তারপর নিঃম, বৃদ্ধ Man ও তাহার স্ত্রীর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশয্যায় ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়াও যথন তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারিল না, তখন Man এই অজানিত শক্তির উদ্দেশে বলিতেছে,—

"I know not who you are, God, the Devil, Fate or Life, but I curse you! I curse all that you have given me! I curse the day on which I was born! I curse the day on which I shall die! I curse my whole life, my joys and my grief! I curse myself! I curse my eyes, my ears, my tongue! I curse my heart, my head! And I hurl all back into your cruel face, senseless Fate! Be accursed, be accursed for ever! Through my curse I rise victorious above you. What more can you do with me? Hurl me upon the ground; yes, hurl me down! I shall only laugh and cry out: "Be accursed!".....over the head of the woman you have offended, over the body of the boy whom you have killed, I hurl upon you the curse of Man." (Act IV)

সমস্ত মানবজাতির পক্ষ হইতে Man এই অনিবার্যশক্তি নিয়তিকে অভিসম্পাত দিতেছে। এ অভিসম্পাত কিন্তু গুৰ্বল, ভীক্ষর অভিসম্পাত নয়, ইহা কর্মী, সংগ্রামশীল মানবের স্থায়বিচার না পাওয়ার জক্ত অভিসম্পাত। এই ছব্জেরি নিয়ন্ত্রণকারীর বিধান সকল স্থায়-অস্থায়, উচিত-অম্চিতের উধ্বে এক নির্মম, অপরিবর্তনীয়, অবিচলিত নির্দেশ।

আর্মিন্ডের আর একটি নাটক The Black Maskers। ইহাও মাহ্ন্যের অন্তর্জীবনের রূপায়ণ। মাহ্ন্যের অনেক সহজাত প্রবৃত্তি, অনেক নিরুদ্ধ আবেগ, বৃদ্ধি ও চিন্তার বিভিন্ন ধারার সম্মিলিত ফল তাহার মনোজীবন—তাহার অন্তর্জীবন। মনের এই জটিল স্বরূপকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে এমন অনেক অন্ধ্রুণারময় জঘ্যু অংশ আছে, যাহা মাহ্ন্য বাহিরে প্রকাশ করিতে পারে না। এইসব ভাব-চিন্তা, আশা-আকাজ্র্যা মনের গোপন তলে সঞ্চরণ করে। মাহ্ন্যের বাহিরের প্রকাশের মধ্যে অনেক সময় তাহার অন্তরের যথার্থ স্বরূপকে ধরা যায় না। মাহ্ন্য্য তাই তৃইটি জীবন যাপন করে। বাহিরের জীবনে যাহা তাহার প্রকাশ, অনেক সময় তাহার বিরুদ্ধ ভাব-চিন্তা সে মনোজীবনে পোষণ করে। তাই মাহ্ন্যের তৃইটি সত্তা—একটি আসল আর একটি নকল। সে যেন মুখোশ পরিয়া ঘূরিয়া বেড়ায়। সে প্রকৃত যাহা, তাহা সে ঢাকিয়া রাখে। সংসারে সকল মাহ্ন্যই এই মুখোশ পরিয়া নিজেকে প্রতারণা করে, জগৎকে প্রতারণা করে। এই মুখোশের রহস্থ উদ্ঘাটন করিলেই দেখা যায়, এক মাহ্ন্যের মধ্যে তৃইটি মাহ্ন্য্য আছে—বাহিরে যে মাহ্ন্যকে দেখা যায়, আসল মাহ্ন্য সে নয়। ইহাই আদ্রিভের The Black Maskers-এর অন্তর্নিহিত ভাব।

Duke Lorenzo ঐশর্ষণালী, ক্ষমতাশালী, শিক্ষিত, বৃদ্ধিমান ব্যক্তি। তাহার অন্তর্জীবনই এই নাটকের বিষয়বস্তু। তাহার মনের অন্ধলারময়, ঘণ্য অংশই, তাহার জঘন্ত প্রবৃত্তিই Black Maskers-এর রূপ ধরিয়া তাহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। Lorenzo তাহার প্রাসাদে ম্থোপ-অভিনয়ের জন্ত ম্থোশ-পরা অভিনেতাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। কিন্তু এই অভিনেতারা যে-সমন্ত কথা বলিতে লাগিল, যে-কাজ করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার মনের সমন্ত নিগৃঢ় ভাব-চিন্তা, প্রবৃত্তি-আবেগ সবই যেন রূপ ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ভাহার জীবনের মিথ্যার রূপ সে দেখিতে পাইল। সেই ম্থোশ-উৎসবে সে ভাহার এক জীর হলে তিনটি স্ত্রী দেখিল, তাহার দ্বিতীয় সত্তা তাহারই রূপ ধরিয়া বাহ্রির হইয়া আসিল, তাহাকে সে হত্যা করিল, জঘন্ত প্রবৃত্তিগুলি Blak Maskers-এর রূপ ধরিয়া অনাহত অবস্থায় সেই সভায় আসিয়া আলোগুলি নিভাইতে চেন্টা করিল। তাহার জন্ম সম্বন্ধে সে কানাগুয়া শুনিয়াছিল যে, দে তাহার পিতার সন্তান সন্তান, Black Maskerদের

সরস্বতী বলিলেন যে, তিনি পূর্বে দীনা বালিকার বেশে বাল্মীকিকে ছলন। করিতে আসিয়াছিলেন,—বাল্মীকির দয়া দেখিয়া তিনি সম্ভূট হইয়াছেন। তখন সরস্বতী বাল্মীকিকে বর দিলেন,—

আমি বীণাপাণি ভোরে এসেছি শিখাতে গান।
ভোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ।
যে রাগিণী শুনে ভোর গলেছে কঠোর মন,
দে রাগিণী ভোরি কঠে ৰাজিবে রে অমুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে,
চারিদিকে দিক্বধু আকুল নয়ন জলে।…

… … …

যে করুণ রদে আজি ডুবিল রে ও হাদয়, শতত্রোতে তুই তাহা ঢালিবি রুগৎময়।…

এই নে আমার বীণা, দিমু তোরে উপহার ! যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।

থ বাল্মীকি-প্রতিভার মূল আধ্যানভাগ রবীক্রনাথ ক্বন্তিবাসের বাংলা রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মূল রামায়ণের সহিত ইহার কোনো মিল নাই। বাল্মীকি পূর্বে দক্ষ্য রত্মাকর ছিলেন, পরে ব্রহ্মার নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া ষাট হাজার বংসর একস্থানে বিসিয়া রামনাম জপ করাতে তাঁহার চারিদিকে উইএর চিবি ক্ষি হইয়াছিল। পরে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহাকে বাল্মীকি নাম দিলেন।

ব্ৰহ্মা বলে তব নাম রত্নাকর ছিল। আজি হইতে তব নাম বান্মীকি হইল। বন্মীকেতে ছিলা বেই তেঁই এ বিধান। সাতকাও কর গিয়া রামের পুরাণ॥

( কুত্তিবাসী রামারণ, আছিকাও )

বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামকল'-এর প্রভাব বাল্মীকি-প্রতিভার উপর বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ক্রৌঞ্চবধের চিত্রখানি রবীন্দ্রনাথ 'সারদামকল' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। 'সারদামকল'-এর ত্-একটি কবিতাও রূপান্তরিত হইয়া গানরূপে রবীন্দ্রনাথের এই গীতিনাটো স্থান লাভ করিয়াছে। বাল্মীকির হাতে সরস্বতীর বীণাদান—এই কল্পনার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে রক্ষিত কবি মৃবের 'আইরিশ মেলডিজ' গ্রন্থের উপর একখানি বীণার চিত্র।

"আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র করা কবি ম্যুরের রচিত একথানি আইরিশ মেলডিজ ছিল। •••••• ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার স্থুর আমার মনের মধ্যে বাজিত।" (জীবনস্থতি, পৃ: ২০০)

বিষক্তনসমাগম-সভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে বিষম্বন্ধ, গুরুলাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি সাহিত্যরসিক ও মনীষী দর্শকদের সমূথে বাল্লীকি-প্রতিভাপ্রথম অভিনীত হয় (১২৮৭ নাল, ফাল্কন ১৬; ১৮৮১, ফেব্রুয়ারী ২৬, শনিবার)। ঐ সময়ে উহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই ক্ষুদ্র নাটিকার সংগীত-অভিনয় সেদিনের বিদ্যা দর্শকমণ্ডলীকে যে মৃশ্য করিয়াছিল এবং তাঁহারা যে এক নৃতন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব অন্নমান করিয়াছিলেন, তাহা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রশংসাস্ট্রক গানরচনায় বুঝা যায়। এই অভিনয় দেখিয়া আসিয়া তিনি এই গান্টি রচনা করেন,—

উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব হুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুন্র্বার।
হেরো তাহে প্রাণ ভরে, হুণভূফা যাবে দ্রে
ঘুচিবে মনের ত্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধ্লিরাশি' খোঁজ যাহা দিবানিশি.
ও ভাবে মজিলে মন খু'জিতে চাবে না আর।

(রবী-্রানাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ্ছওয়া উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক আহ্রত টাউন হলের সংবর্ধনা-সভায় গুরুদাসবাবু এটি পাঠ করিয়া সকলকে গুনান।)

বাল্মীকি-প্রতিভার 'নৃতন পশ্বায় উৎসাহ বোধ করিয়া' রবীন্দ্রনাথ 'কালমুগ্যা' নামে আর একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। উহার নাট্যবিষয় রামায়ণে বর্ণিত রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধুন্নর পুত্র সিন্ধু বধ। ইহাও বিদ্বুজ্বনসমাগম উপলক্ষ্যে অভিনয়ার্থ রচিত হয় এবং জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তেতলার ছাদে স্টেজ বাঁধিয়া ইহার অভিনয় হয়। (১২৮৯, পৌষ ৯; ১৮৮২, ডিসেম্বর ২৩, শনিবার)

তারপর বাল্মীকি-প্রতিভার দিতীয় সংস্করণে রবীক্সনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা ও 'কালম্গয়া'কে ভাঙিয়া বাল্মীকি-প্রতিভার নব রূপ দান করিলেন। বনদেবী-অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম সংস্করণে ছিল না, ঐ অংশগুলি 'কালম্গয়া' হইতে গ্রহণ করা হইল। "কালম্গয়া হইতে দশটি গান কোনোটি বিশুদ্ধ আকারে, কোনোটি কিছু পরিবর্তন করিয়া গৃহীত হইল। কালম্গয়ার শিকারীদের প্রতি দশরথের আদেশ 'গহনে

গহনে যা রে তোর." গানটিকে বাল্মীকি-প্রতিভায় দফ্যদর্গার রত্বাকরের মুখে বসাইয়া দিলেন। কালমৃগয়ার রাজবিদ্যক রূপাস্তরিত হইল প্রথম দফ্যতে। বনদেবীর অংশগুলি কালমৃগয়া হইতে গ্রহণ করিলেন। তাহাদের মুখেও একটি নৃতন গান যোজনা করিয়া দিলেন, 'মরি ও কাহার বাছা'; আইরিশ স্থরে গানটি বসানো হইল; এইরূপ পরিবর্তন ছাড়া কুড়িটি নৃতন গান রচিত হইয়াছিল।"

( त्रवीख-जीवनी )

এইভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া বাল্মীকি-প্রতিভার দিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল (১২৯২, ফাস্কুন; ১৮৮৬, ২০শে ফেব্রুয়ারি)। বর্তমানে প্রচলিত বাল্মীকি-প্রতিভা এই দিতীয় সংস্করণ। কালমুগয়া আর স্বতম্বভাবে রবীক্র-প্রস্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি রবীক্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহে তাহা পুনমুদ্ধিত হইয়াছে।

"বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নৃতন পদ্বায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিথিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমুগয়া। দশর্থ-কর্তৃক অন্ধ্যনের পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল। পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।" (জীবনস্মৃতি, পৃ: ২০৪)

জীবনশ্বতি লিখিবার সময় রবীক্সনাথ বাল্মীকি-প্রতিভার এই পরিবর্ভিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের কথাই বলিয়াছিলেন, প্রথম সংস্করণের মূলরূপটির কথা তাঁহার মনে ছিল না। কারণ, যে "আইরিশ হুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি" বলিয়া জীবনশ্বতিতে লিখিয়াছেন, তাহা প্রক্বতপক্ষে দ্বিতীয় সংস্করণের গান—প্রথম সংস্করণে উহা ছিল না।

বাল্মীক-প্রতিভার সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হোক, সংগীতের একটা নৃতন পরীক্ষা হিসাবে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। দেশীয় সংগীতের ধারা বদলাইয়া দিয়া ইয়োরোপীয় সংগীতের সহিত মিলন করিতে পারিলে আমাদের সংগীত নৃতন প্রাণ লাভ করিবে এবং আমাদের স্ক্ষা ও বিচিত্র ভাবাবেগ-প্রকাশের উপযুক্ত বাহন হইবে, রবীক্রনাথ এই মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমাদের দেশীয় সংগীত এমন একটা দৃঢ়, অবিচল নিয়মে আবদ্ধ ও শুক্ত অষ্ঠানমাত্রে পর্যবিদত হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহার প্রাণধর্ম নিক্ষা হইয়া গিয়াছিল, উহা কেবল ওত্তাদের কসরতের মধ্যেই নিজের করাল রক্ষা করিয়া বর্তমান ছিল।

"আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত ব্যাকরণগত অফুটানগত হইয়া

পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দুরে চলিয়া গিয়াছে যে, **অম্নভাবের** (feeting) সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা স্থরসমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁচ ও কাঠাম অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মুত্তিকামন্ত্রী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।"

( সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা—ভারতী, ১২৮৮, আষাঢ় )

বাল্মীকি-প্রতিভার অধিকাংশ স্থরই দেশী রাগরাগিণী অবলম্বনে গঠিত বটে, কিন্তু কবি তাহাদের শৃথল মোচন করিয়া মৃক্তি দিয়াছেন; তাহাদের স্থবির, প্রাণহীন 'বৈঠকা' মৃতি ভাঙিয়া তিনি নানাভাবের বাহন করিয়াছেন—একটা নিজীব কাঠামোর মধ্যে প্রাণস্থার করিয়াছেন ও অপূর্ব বৈচিত্রোর স্থাষ্ট করিয়াছেন।

রবীজ্ঞনাথ মনে করিতেন, আমাদের সংগীতের বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে এমন একটা বিশ্বাপী ভাবের উলোধক। মহয়জীবনের স্থগ্ঃখকে অতিক্রম করিয়া উহারা বিশ্বজগতের একটা গভীর সর্বজনীন ভাবকে প্রকাশ করে। কিন্তু ইয়োরোপীয় সংগীত বান্তব মানবজীবনের সঙ্গে জড়িত। উহা মাহ্যবের স্থগ্ঃখ, আনন্দ-উল্লাস, ক্রোধ-ভয় ও বিচিত্র কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হৃদয়াবেগকে গানে ফুটাইতে চেষ্টা করে। তাই রবীজ্ঞনাথ ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাব স্বীকার করিয়া একটিমাত্র স্থায়ী ভাবের মধ্যে আবদ্ধ হইতে চাহেন নাই এবং নানা প্রসঙ্গে উথিত হৃদয়াবেগকে বিভিন্নরূপের গানে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার গানে একটা অসাধারণ বিষয়বৈচিত্র্য ও স্থরবৈচিত্র্য আসিয়াছে।

"আমাদের সংগীতে অভাব ছিল মানবিক বৈচিত্র্যের। ইয়োরোপীয় সভ্যতার সংস্রবে আমাদের মনোজগতের পরিবর্তন হল, আমরা একটিমাত্র স্থায়ী ভাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইলাম না। আমরা সংগীতের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিগত ছোটো-খাটো স্থত্ঃথ ও নানা হৃদয়াবেগকে গানে ফোটাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তারই ফলস্বরূপ আরো এগিয়ে গিয়ে আমরা বাঙলা গানে জাতীয় সংগীত, উদ্দীপক সংগীত, যুদ্ধ-সংগীত, হাসির গান, ধানকাটার গান, নলক্পের গান, চায়ের গান, চলার গান, থেলার গান ইত্যাদি আরো কত কি পেলাম। এইরূপ বিষয়বৈচিত্র্যে গুরুদেবের গান দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইটিই হল আমাদের সংগীতে ইয়োরোপের একটি বিশেষ দান।"

( রবীন্দ্র-সংগীত, শান্তিদেব ঘোষ ; পৃ: ১৩৪ )

ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাবে অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়া রবীক্সনাথ স্মামাদের দেশীয় রাগরাগিণীকে গতাহগতিকতা ও ক্লব্রেমডার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে নানা ভাবের বাহন করিবার পরীক্ষা করিয়াছেন এই বান্মীকি-প্রাতিভা গীতিনাটো। বাংলা গানের যে মৃক্তি সাধিত হইয়াছে রবীক্সনাথের হাতে, বান্মীকি-প্রতিভা সেই মৃক্তির প্রথম বিজয়চিহ্ন।

সংগীতের এই বিপ্লবসাধনার উত্তেজনায়, স্থরের নব নব রূপস্থাইর বিশ্বয়ে ও তঙ্গণ যৌবনে আত্মপ্রকাশের আনন্দে কবি একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থার কথা কবি জীবনশ্বতিতে লিপিয়াছেন,—

"বাল্মীকি-প্রতিভাও কালমুগয়া যে উৎসাহে লিথিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ঐ ছটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তথন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলোকে পিয়ানো যয়ের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ ময়ন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিনীগুলির এক-একটির অপূর্ব মৃতি ও ভাববাঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল স্বর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তর রাথিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিক্ষম বিপর্যন্ত ভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নৃতন নৃতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। স্বরগুলি যেন নানা প্রকারে কথা কহিতেছে এইরপ আমরা স্পিষ্ট শুনিতে পাইতাম।"…

"এইরূপ একটা দস্তরভাঙা গীতিবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই ছটি নাট্য লেখা। এইজন্ম উহাদের মধ্যে তালবেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজী বাংলার বাছবিচার নাই।"…!

"তথন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ফ্লান্তি বা ৰাধামাত্র ছিল না;—তথন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরল-বিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে স্থরের রামধক্ষকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে; তথন নবযৌবনে নবনব উচ্চম নৃতন নৃতন কৌতৃহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে; তথন সকল জিনিসই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না; তথন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছি।"

( জীবনশ্বতি, গৃঃ ২•৪-৬)

রৰীন্দ্রনাথের যে গীতিধর্মী প্রতিভা কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে, নাটকেও তাহাই একটু ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের ক্রমপরিণতির ইতিহাস অলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার কবিমানস একএকটা ন্তরে একএকটা বিশিষ্ট ভাবচক্রের মধ্যে অবস্থান করিয়াছে, আবার তাহা অতিক্রম করিয়া অস্থ ভাবগণ্ডীতে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিভিন্ন সময়ের বিশিষ্ট ভাবান্থভূতি বা তলোপলিক্কি
বিশেষ করিয়া সেই সময়ের নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। স্থতরাং নাটকের
রসবিচার বা তলোদ্যাটন করিতে হইলে সমসাময়িক কাব্যরচনাও তৎকালীন
মান্সিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে অনেকটা আলোক বা ইন্ধিত পাওয়া
যাইতে পারে।

কবি এ সময় সন্থ বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন। নিজের এতদিনকার জীবনের অভ্যন্ত গণ্ডী, গৃহের নিদিষ্ট আবহাওয়া সর্বপ্রথম ত্যাগ করিয়া বিদেশে বহু বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সংস্রবে আসিয়াছিলেন। মানব-প্রকৃতির ভিতরকার রহস্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালক জ্ঞানের থানিকটা আলো তাঁহার প্রথম জীবনপথে আসিয়া পড়িয়াছিল। মাহ্বে-মাহ্বে সম্বন্ধের স্বরূপটার মধ্যেও তাঁহার কবি-দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মাহ্বের নিত্য-প্রকৃতিকে, তাহার স্বাভাবিক মানবতাকে কোনো সংস্কার, অভ্যাস বা অস্বাভাবিক পারিপাশ্বিকের চাপে নষ্ট করা যায় না, সে রুদ্ধ হইলেও, অবরোধ ভাঙিয়া বাধা মৃক্ত করিয়া একদিন বাহির হইয়া পড়িবেই—এই ধারণা, বিশ্বাস, অহুভূতি বা বোধ কবির মনে সেই সময় হইতেই স্কৃষ্ট হয়। দস্য রত্নাকর নিষ্ঠ্র, পরস্বলোলুপ মানসিকতার মধ্যে লুঠন, নরহত্যা প্রভৃতি কর্মের আবেষ্টনে পড়িয়া অস্বাভাবিক জীবন যাপন করিতেছিল, তাহার চিরন্তন মানবিক প্রবৃত্তি স্বেহ, প্রেম, করুণা, ধর্মবোধকে যে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু শেষে মানবধর্মেরই জয় হইল, বালিকার প্রাণ রক্ষা পাইল এবং 'করুণার উৎসম্ধে' ছন্দ, 'পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত', প্রথম পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিল। রবীক্রনাথ নিজেই ইহার আভাস দিয়াছেন,—

"বাল্মীকি-প্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের স্ত্র দিয়া গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যস্ত্রে। একটা সময় এসেছিল ষখন আমার গীতিকাব্যিক মনোরতির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উকির্কৃকি চলছিল। তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভিতর-মহলে পা দিয়েছি; মায়্রেষ মায়্রেষ সম্বন্ধের জাল-ব্নোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎস্থক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বাল্মীকি-প্রতিভাতে দস্যার নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছুসিত হল তার অন্তর্গু কয়ণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবন্ধ, যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন হল্ম ঘটল, ভিতরকার মায়্র্য হঠাৎ এল বাইরে।" (বাল্মীকি-প্রতিভা, স্চনা, স্ববীক্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড)

মাহবের অন্তনিহিত প্রকৃতির মৃক্ত, স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক গতিই তাহার জীবনের প্রবাহ; এই প্রবাহকে কদ্ধ করিলে তাহার মানবতা মরিয়া যায় এবং জীবন অ-স্বাভাবিক ও অ-মানবিক পথে চলে। স্বাভাবিক নিত্যপ্রবাহমান ধারাকে অব্যাহত না রাখিলে প্রকৃত জীবনের উপলব্ধি সম্ভব হয় না। এই সংস্কারাচ্ছন্ধ, বদ্ধ মাহ্ম ও সংস্কারম্ক, স্বাভাবিক নিত্য-মাহ্মেরে দ্বন্ধ পরবর্তী কালের বহু নাটকে বহুভাবে এবং অক্যান্ত সাহিত্যস্ক্রির মধ্যেও নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পরিপদ্ধী সকল বাঁধন-ভাঙার বাণীই রবীক্র-সাহিত্যের অন্ততম বাণী।

### মায়ার থেলা

(निने )

মায়ার খেলার প্রথম সংস্করণের (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৮) বিজ্ঞাপনে রবীক্রনাথ লিথিয়াছিলেন,—"আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গভ-নাটিকার সহিত এই প্রছের কিঞ্চিৎ সাদৃশু আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারই সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।" এই অকিঞ্চিৎকর গভ-নাটিকার নাম 'নলিনী'। ইহাই রবীক্রনাথের প্রথম গভ নাটক।

এই নাটকথানি ১২৯১ সালে (১০ মে, ১৮৮৪) প্রকাশিত হয়। উহার পর আর পুন্র্লণ হয় নাই। বর্তমানে অচলিত-সংগ্রহের ১ম খণ্ডে ইহা স্থান পাইয়াছে। জীবনম্বতিতে এই নাটকের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোনো উল্লেখ করেন নাই।

'নলিনী' গছ নাটিকার গল্লাংশ এইরপ: নীরদ নামে এক যুবক নলিনী নামে এক প্রতিবেশী-কক্সাকে ভালোবাদে। নলিনী বালিকা—তাহার হৃদয়ে তথনো ভালোরপ প্রেমোন্মেষ হয় নাই। সে নীরদকে ভালোবাদে, কিন্তু তাহার প্রেমে উদ্ধাস বা চপলতা নাই। তাই সে নীরদের উদ্ধাম প্রেমনিবেদনে কোনোরূপ সাড়া দিতে পারে নাই। কিন্তু অন্তরে অন্তরে দে নীরদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অন্তর করিত। নলিনীর নিকট হইতে প্রেমের প্রতিদান না পাইয়া নীরদ দেশত্যাগ করিল।

নীরদ বিদেশে চলিয়া গেলে নলিনীর পরিবর্তন আরম্ভ হইল। নীরদের প্রতি তাহার ভালোবাসা বিকশিত হইল। সে খর হইতে বাহির হয় না, কাহারো ভাকে সাড়া দেয় না, সর্বদা নীরদের কথাই ভাবে।

নীরদ বিদেশে গিয়া নীরজা নামে এক যুবতীর প্রেমে পড়িল ও তাহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইল। সে নীরজার প্রেমে নলিনীকে ভূলিতে চেষ্টা করিল।

নীরদ নীরজাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিল। নলিনীদের বাড়িতে বসজোৎসব। নীরদ নীরজাকে লইয়া সেধানে যাইতে প্রস্তুত হইল।

নলিনীদের বাগানে নীরদ ও নীরজা প্রবেশ করিল। বাগানের গাছপালা দেখিরা নীরদের পূর্বকথা মনে পড়িয়া গেল। এমন সময় দূরে নলিনী প্রবেশ করিল। দেশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নলিনী নীরদের সঙ্গে ছ'একটি কথা বলিতেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। নীরজা তাহাকে সেবা করিয়া হস্থ করিল। নীরদের প্রতি নলিনীর প্রেম ব্ঝিতে পারিয়া নীরজা বলিল, "আর বেশি দিন তোকে ছংখ পেতে হবে না, আমি তোদের মিলন করিয়ে দেব।" নলিনী তাহার পরিচয় জিজ্ঞানা করিলে নীরজা বলিল, "আমি তোরে দিদি হই বোন।"

তারপর নীরজার মৃত্যুদৃশ্য। সে নলিনীকে ডাকিয়া নীরদের হাতে তাহার হাত রাখিয়া উভয়ের মিলন করাইয়া দিল ও 'তবে আমি চল্লাম বোন' বলিয়া শেষ নিশাস ত্যাগ করিল।

মায়ার খেলার আখ্যানভাগ এইরপ: নবীন যুবক অমর তাহার মানসী প্রতিমাকে জগতে খুঁজিতে বাহির হইল। কিন্তু শাস্তা অমরকে ভালোবাসে— ভাহার প্রাণমন অমরকে সমর্পণ করিয়াছে। চিরদিন নিকটে থাকাতে অমর তাহা ব্ঝিতে পারে নাই এবং শাস্তার প্রতি তাহার প্রেমও জন্মে নাই।

অমর পৃথিবী খুঁজিয়া তাহার মানসী প্রতিমার সন্ধান পাইল না। শেষে প্রমদার উপবনে আদিয়া উপস্থিত হইল। প্রমদাকে দেখিয়া সে প্রাণে এক নৃতন আনন্দ লাভ করিল ও তাহাকে ভালোবাসিয়া ফেলিল। প্রমদাও তাহার অফ দুইজন প্রণয়-প্রাথীকে উপেক্ষা করিয়া অমরের প্রতি আরুষ্ট হইল ও অমরকে ভালোবাসিল।

অমর তাহার ব্যাকুল প্রেম প্রমদাকে নিবেদন করিল। কিন্তু প্রমদার স্থীগণ তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া ফিরাইয়া দিল। প্রমদাও লজ্জাও সংকোচে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিল না।

নিমেবের তরে শরমে বাখিল
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিরে
রহিল হাদ্য-বেদনা।

তারপর যখন প্রমদার সখীরা প্রমদার মনের ভাব জানিতে পারিল, তখন নানা

কথার ছলে অমরকে আহ্বান করিল, কিন্তু সে স্থীদের ইঙ্গিত ব্ঝিতে পারিল না । হতাশ হইয়া সে ফিরিয়া গেল। ব্যর্থ প্রেমে প্রমদার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িল।

> বিদার করেছ যারে নয়ন-জলে, এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।

অমর তাহার অশান্ত আশ্রয়হীন হাদয় লইয়া শান্তার কাছে ফিরিয়া আসিল।
"এই দীর্ঘ বিরহে এবং অন্ত সকলের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমর শান্তার প্রতি
নিজের এবং নিজের প্রতি শান্তার অচ্ছেত্ত গৃঢ় বন্ধন অন্তত্তব করিবার অবসর
পাইল।"

শান্তা ও অমরের বিবাহোৎসব। অমর ফুলের মালা লইয়া শাস্তার গলায় मिट यारेटिक्ह, **अमन ममग्र मानम्थी अममा विवाह-म**नाग्र जामिया **উপস্থি** हरेन। "সহসা অনপেক্ষিতভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদপ্রতিমা প্রমদার দীন করুণভাব অবলোকন করিয়া নিমেষের মতো আত্মবিশ্বত অমরের হস্ত হইতে পুষ্পমালা খিসিয়া পড়িয়া গেল। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া শাস্তাও আর সকলের মনে বিশাস হইল যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তথন শাস্তা ও স্থীগণ অমর ও প্রমদার মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হইল। প্রমদা কহিল, 'আর কেন! এখন বেলা গিয়াছে, খেলা ফুরাইয়াছে, এখন আর আমাকে কেন! এখন এ মালা তোমরা পরো, তোমরা হুখে থাক। ' অমর শান্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'আমি মায়ার চক্রে পড়িয়া আপনার হুথ নষ্ট করিয়াছি, এখন আমার এই ভগ্ন হুথ, এই স্লান মালা কাহাকে দিব, কে লইবে?' শাস্তা ধীরে ধীরে কহিল, 'আমি লইব। তোমার ছঃথের ভার আমি বহন করিব। তোমার সাধের ভুল প্রেমের মোহ দূর হইয়া জীবনের হুথ-নিশা অবদান হইয়াছে – এই ভুলভাঙা দিবালোকে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার হৃদয়ের গভীর প্রশাস্ত স্থাের কথা তােমাকে শুনাইব।' অমর ও শাস্তার এইরপে মিলন হইল। প্রমদা भृग्र इत्य नरेश काँ निशा ठनिशा (शन 1º···

[প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন (কবি-লিখিত), রবীক্স-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, মায়ার খেলা]

এই তৃইটি নাটকেই প্রেম সম্বন্ধে কবির মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে এবং ভাবের দিক দিয়া উভয় নাটকের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তথু স্থেব মোহে, ভোগের আকাজ্জায়, নিজের মন:কল্লিত প্রেম কামনা করিলে প্রেম পাওয়া যায় না, প্রকৃত প্রেমের স্বন্ধপ উপলব্ধি করা যায় না, —সে প্রেমের স্বপ্ন কেবল শৃত্যে মিলাইয়া যায় এবং জীবন নৈরাশ্য ও তৃ:ধবেদনায় ভরিয়া ওঠে। প্রেমের মোহভঙ্ক

হইলে, তৃ:থের আগুনে প্রেমকে পোড়াইয়া থাঁটি করিলে, মানস-বিহারী প্রেমকে তাহার দূর মায়াময় স্বর্ণবেদী হইতে নামাইয়া আনিয়া নিকটের বাত্তব-প্রেমের আসনে স্থাপন করিলে, তবেই প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

'নলিনী' নাটকে নীরদ উগ্র প্রেমাকাজ্জার তাড়নায় নলিনীর অপরিস্ফৃট ও গোপন ভালোবাসা বৃঝিতে না পারিয়া বিদেশে চলিয়া গেল এবং নীর্জার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিল। কিন্তু নীরদের দেশত্যাগের পর হইতে নীরদের প্রতি নলিনীর প্রেম প্রবল হইয়া উঠিল এবং তাহার জন্ম সেহতাশা ও বিরহ-ছংথের তাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তারপর নীরদ নলিনীর হাদয় বৃঝিতে পারিল, কিন্তু তথন আর উপায় নাই। শেষে নীরজার মৃতৃতে সেনলিনীর সহিত মিলিত হইল। নীরদের নিবেদিত প্রেম নলিনী উপেক্ষা করিয়াছিল, তাই তাহার মিলন হয় নাই, পরে ছংথের তপস্থার দ্বারা যখন সেপরিশুদ্ধ হইল, তথন তাহার মিলন হইল। নীরদেও নলিনীর বালিকা-হৃদেয় ভালোরপ না বৃঝিয়া, কাছের জিনিস পরিত্যাগ করিয়া ভোগাভিলাষী হইয়া প্রেমের ছরাশায় ছুটিয়াছিল, কিন্তু সে যে প্রেম পাইল তাহা ক্ষণস্থায়ী—তাহা টিকিল না। ছংথশোকের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া আবার সে নিকটের নলিনীকেই অবলম্বন করিল।

'মায়ার খেলা'তে অমর নিকটের মায়্রষ শাস্তার প্রেম উপেক্ষা করিয়া তাহার কাল্পনিক মানসী প্রিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করিয়া প্রমদার প্রতি আসক্ত হইল। কিন্তু প্রমদার কাছে ব্যর্থমনোরথ হইয়া আবার নিকটের দ্লিয়া, শাস্ত প্রেমের কাছে ছটিল। প্রেমের মোহে উদ্লান্ত, চঞ্চলিত্ত অমর কাহাকেও দ্বির আশ্রেম্বর্রপ ধরিতে না পারিয়া অত্থ্য প্রেমের বেদনায় গভীর নৈরাশ্রের মধ্যে ত্বিয়া গেল। তখন শাস্তাই তাহার গভীর, দ্বির, দ্লিয়-মাধ্র্যময় প্রেম দ্বারা তাহার হৃদয়কে শাস্ত ও তথ্য করিল। আত্মহুপ্তিম্লক প্রেমের হ্রাকাজ্জায় তাড়িত হইয়া সে দ্রে ছটিয়াছিল, কিন্তু প্রতিহত হওয়ায় তাহার জীবনে তৃ:খ-বেদনা ও নৈরাশ্রের কালো মেঘ নামিয়া আসিয়াছিল। জীবনের এই বেদনাদায়ক অহুভূতির দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া বিগতমোহ হইলে সে শাস্তার প্রেম লাভ করিল। প্রমদাও অহংকার ও চপলতায় যে ভূল করিয়াছিল, তাহা ভাঙিল বটে, কিন্তু সে মুখী হইতে পারিল না—তাহার জীবন ব্যর্থ হইল। কিন্তু এই ভূল-ভাঙার বেদনার মধ্য দিয়া সে প্রেমের স্বর্ম চিনিল।

নীরদের সহিত নলিনীর পুনমিলন-সম্ভা-স্মাধানের জন্ম কবি নীরজার

অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটাইয়াছেন—অত্যস্ত সহজ ও স্থলভভাবে এ সমস্থার সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু 'মায়ার থেলা'তে শাস্তার প্রেমের গভীরতা, দৃঢ়চিত্ততা ও আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের দারা এবং প্রমাদার আত্মতাগ দারা এই পুন্মিলন-সমস্থার সমাধান হইয়াছে। বাহির হইতে সমাধান আমদানি করিতে হয় নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভ্লের মধ্য দিয়া প্রেমের স্বরূপ ব্রিয়াছে। 'নলিনী' নাটকের সংশোধন এই শিল্পগত সংশোধনই মনে হয়।

'মায়ার থেলা'র রচনার সময় কবি 'মানসী' কাব্যের ভাব-চক্রে অবস্থান করিতেছিলেন। ভোগবাসনা পরিত্যক্ত না হইলে প্রেমের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না—এইটাই সে যুগের কবি-মানসের একটা বিশেষ স্বর। সেই স্বর এই 'মায়ার থেলা'তেও ধ্বনিত হইয়াছে,—

"এরা স্থাের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে-না,

#### 😎 थू 👳 थ हरन यात्र !

এমনি মায়ার ছলনা।"

প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি মনোভাব এই গীতিনাট্যে লক্ষ্য করা যায়। সেটি তাঁহার প্রথম বয়সের কাব্য 'কবি-কাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়ে'র মধ্যেও পাওয়া যায়। কামনার বস্তু নিকটে থাকিতেও ভ্রান্ত হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া দূরে তাহাকে খুঁজিতে গেলে মাহুষ তাহাকে পায় না, নিকটের বস্তুকেও হারায়।

"কাছে আছে দেখিতে না পাও,

তুমি কাহার সন্ধানে দুরে যাও।"

প্রেম সম্বন্ধে কবির আর একটি বিশিষ্ট মত এই যে, ত্থ ও বিরহের আগুনে পরিশুদ্ধ না হইলে প্রেম সত্যকার ও পরিপূর্ণ হইতে পারে না। পরবর্তী বহু রচনার মধ্যে কবির এই মনোভাবের প্রকাশ আছে। এই গীতিনাট্যেও দেখি—

> "পুথের মিলন টুটিবার নয়। নাহি আর ভয় নাহি সংশয়। নয়ন-সলিলে যে হাসি ফুটে গো, রয় তাহা রয় চিরদিন রয়।"

এই গীতিনাট্যে গানের একট। প্লাবন বহিয়া গিয়াছে। কত বিচিত্র স্থরের কলধনি। রবীন্দ্রনাথের লিরিক-প্রতিভার সঙ্গে উৎকৃষ্ট সংগীত-প্রতিভার মিলন ইইয়াছে। শ্রেষ্ঠ গীতিকবির সহিত শ্রেষ্ঠ স্থরকার মিশিয়া গিয়াছে। একটা বিশিষ্ট অফ্ছৃতি বা ভাব স্থরের অনির্বচনীয়ত্বের মাধ্যমে বস্তুভারম্ক হইয়া বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে, তাই রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্তত্তম বাহন ইইয়াছে গান। এই গীতিনাট্যের প্রকৃতি সম্বন্ধ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"ইহার অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া আর একটি গীতিনাট্য লিখিয়া-ছিলাম, কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমুগয়া যেমন গানের স্বজে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের স্বজে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হলয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসে সমস্ত মন অভিষক্ত হইয়া ছিল।"
(জীবনস্বৃতি, পঃ ২৯৪)

(জাবনশ্বাত, পৃ: ২৯৪)

ইহার অন্তর্নিহিত ভাববস্ত বাল্মীকি-প্রতিভার ভাবের সমগোত্রীয়—ভুল ভাঙিয়া প্রকৃতিস্থ হওয়ার কাহিনী। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"মায়ার থেলার গানের ভিতর দিয়ে অল্ল যে একট্থানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারেনি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা। ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।" (বাল্লীকি-প্রতিভা, স্চনা, রবীক্ত-রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

# কাব্যনাট্য

এই পর্যায়ের রচনাগুলির আকার নাটকের হইলেও ইহাদের অস্তর গীতি-কাব্যের। পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়া একটি বিশিষ্ট কবিমনেরই বিচিত্র ভাবের উৎসারণ হইয়াছে ইহাদের মধ্যে। সমস্ত প্রকাশটি কবির ভাব-কল্পনার বহুবর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল হইয়া একটা সংহত একক মৃতি ধারণ করিয়াছে—বহু স্থরের আলাপন মিলিয়া একটি ঐকতান স্পষ্ট হইয়াছে। কথাবস্তু একটি অস্তম্থী বিশ্লেষণাত্মক কবিমনের ছায়ায় আচ্ছয় হইয়া আচে।

এইপ্রকার নাটকের মধ্যে ঘটনার গতি মন্বর, কার্যকারণস্ত্তে ইহার অনিবার্যতা নাই। কেবল পাত্রপাত্রীর মনের ভাব-চিস্কাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কবি কাব্যের মায়াজাল রচনা করিয়া চলিয়াছেন। সমগ্র ঘটনার বা রসের পরিণামের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া খণ্ড খণ্ড অংশকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের মধ্যে তিনি আবেগ ও কল্পনার শতমুখী ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।

এইপ্রকার রচনার প্রতি গীতিকবির একটা অন্তরের টান থাকা স্বাভাবিক। ইহা তাঁহার প্রতিভা-প্রকাশের উপযুক্ত স্থল। তাই প্রথম বয়সে কবি কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া নাটকের আকারে কাব্য লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর বচনায় গীতিকবির পক্ষে স্থবিধা এই যে, কবি বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মনের विভिन्नमूथी विष्ठिक ভাবের সংস্পর্শে আসেন, আর এক-একটিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার লিরিক-উচ্ছাদের প্লাবন চলে। ঘটনার স্বাবেশ, ক্রত-আবর্তন ও সমগ্র পরিণতির উপর তাঁহার কোনে। লক্ষ্য নাই। কাহিনীটির কাঠামো তাঁহার মনে থাকে মাত্র, তারপর পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া নানা ভাবের বক্তৃতা করিয়া চলেন, নানা ভাবের বক্তৃতার ঘাটে ঘাটে থামিতে থামিতে যথন ইচ্ছা হয়:গস্তবাস্থানে পৌছিবেন। তাহার জন্ম তাপিদ নাই। এইরূপ দীর্ঘ আখ্যায়িকাকে নাটকাকারে क्रभ ना निया महाकारवात विषयवञ्च कता याहेर् भारत। किन्न महाकावा वञ्चधर्मी, তাহার বর্ণনায় বস্তুধমিতা ও সমুন্নতি ( Sublimity )র সমাবেশ প্রয়োজন, চরিত্র-বিচিত্র, সুন্মভাবরপায়ণক্ষম গীতিকাব্য-প্রতিভার তাহা বাহন হইতে পারে না। তাই দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কাব্য দিয়া কবি-জীবন আরম্ভ করিলেও রবীক্রনাথ নিজ প্রতিভার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া ঐ পথ হইতে ফিরিয়াছিলেন।

কবি-প্রতিভার পরিণতির সময় যখন রবীক্রনাথ নাটকের বৈশিষ্ট্য ছালয়ংগম

করিলেন, তথন নাটক ও কাব্যের সংমিশ্রণে এইপ্রকার কাব্যনাট্য স্বৃষ্টি করিলেন। এই কাব্যনাট্য তাঁহার ভাবপ্রকাশের উৎকৃষ্ট বাহন হইয়াছে। পুরাণ বা ইতিহাসের একটা আখ্যায়িকার ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া তাহার মধ্যে ছইটি ভাবের বিপরীতম্থী ছল্ব উপস্থাপন করিয়া তাহাকে নাটকীয় সম্ভাবনার যোগ্য করিয়াছেন। তারপর বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সমাবেশ করিয়া তাহাদের স্ব্যহুংখ, কামনা-ভাবনা, আশা-আকাজ্ঞা—তাহাদের মনের নিগৃচ পরিচর লিরিক কাব্যের অন্তর্মূখী আবেগ ও কল্পনায় অনব্য রূপদান করিয়াছেন। ইহার বহিরশ হইয়াছে নাটকের —অন্তর্মন্ধ গীতিকবিতার রস্ধারায় উচ্ছল। অব্যর্থ ও স্থল্গনিত শব্যাজনাম, নিপুণ অলংকারপ্রয়োগে, ভাব-কল্পনার সাবলীল ও স্বতঃ-উৎসারিত প্রবাহে, ব্যঞ্জনাশক্তির চরমোৎকর্যে এগুলি রবীক্র-কাব্যশিল্পের চরম নিদর্শন এবং বাংলা সাহিত্যের মহামূল্য রত্ন।

## চিত্ৰাঙ্গদা

( ২৮শে ভাস, ১২৯৯ )

এই কুদ্র কাব্যনাট্যটি রবীক্রনাথের অপরূপ স্ষ্টি। বাহিরের দিক হইতে যেমন ইহা রচনা-শিল্পের পরাকাষ্ঠা বহন করিতেছে, ইহার অস্তরের ভাবান্থভ্তিও তেমনি নরনারীর চিরন্তন যৌবন-সমস্থাকে অভিনব কাব্যে রূপায়িত করিয়াছে। যৌবনের একথানি পরিপূর্ণ রাগিণী যেন অনাহত শব্দে নিরন্তর ইহার অস্তত্তল হইতে ঝংকৃত হইয়া উঠিয়া সৌন্দর্য ও প্রেমের নিত্যবানীর অন্থরণনে আমাদের হৃদয় ও বৃদ্ধিকে চমৎকৃত করিতেছে। এই কয়থানি পাতা যেন এক অপূর্ব কয়লোকের য়ার আমাদের চোথের সামনে খুলিয়া দেয়—একটি জাগ্রত মনোরম স্বপ্নে আমাদের বোধ ও অন্থভ্তি আছের হইয়া যায়।

প্রথমে ইহার ভিতরের স্বরূপ ধরা যাক। ইহার অস্তরে একটা ভাব, তত্ত্বা আইভিয়া অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মনোজগতের আলোড়ন ও কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে রূপ ধরিষা বিরাজ করিতেচে।

নরনারীর পরস্পর আকর্ষণের মূলে যৌনপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার একটা আকাজ্ঞা আছে। সে আকাজ্ঞা দেহ-সন্তোগের সহিত জড়িত। এই আকাজ্ঞা-তৃথ্যির জন্ম নরনারী দেহকেই কামনা করে। দেহের সৌন্দর্য ও রমণীয়তা যাহার যত বেশি, তাহার আকর্ষণীশক্তিও তত প্রবল। রূপই তাই দেহকে লোভনীয় করে, আকাজ্ঞার তীব্রতা বৃদ্ধি করে এবং দেহমিলনে একটা সার্থকতা দেয়। এই দেহস্ভোগ নরনারীর আদিম অন্থপ্রেরণা। ইহার মধ্যে যে একটা বিশায়কর

উল্লাস ও নিবিড় আনন্দাস্থভূতি আছে, তাহা অনস্বীকার্য। তাই নরনারীর মিলনের জন্ত এই ব্যাকুলতা—প্রেমের এই বিচিত্র লীলা।

কিন্তু এই যে দেহ-কেন্দ্রিক মিলন-ব্যাক্লতা বা ভোগাকাজ্জামূলক প্রেম, ইহাই কেবল নরনারীকে চরম তৃপ্তি, পরম সার্থকতা বা কোনো সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। দেহের সৌন্দর্য বা রূপের প্রকাশ ক্ষণিকের, জরা-ব্যাধির হাতে তাহার ব্রাস-ক্ষয় আছে এবং তাহার প্রকাশ একই রকমের। তাই এই দেহ-কেন্দ্রিক মিলন ক্ষণস্থায়ী আনন্দ দেয়, এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইহাতে এক্লেয়েমি, অতৃপ্তি ও অবসাদ আসে। দেহের উদ্বে যে হৃদয় আছে, যে অন্তরান্তা আছে, তাহার সহিত দেহের মিলন হইলে, তবেই সেই মিলনের প্রকৃত সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা আসে। এই হৃদয়, এই অন্তরান্ত্রা চিরন্তন। ক্ষণিক চিরন্তনের সহিত যুক্ত হইলে, চিরন্তনের দারা বৃহত্তর ও মহত্তর হইলে সে মিলন হয় সার্থক, প্রেম হয় পরিপূর্ণ ও সত্যকার। দেহের সৌন্দর্য যেমন আকর্ষণের বন্ত, হৃদয়ের সৌন্দর্য তাহা অপেক্ষা অধিক আকর্ষণের বন্ত, কারণ তাহা চিরন্তন। এই দেহ ও হৃদয়ের—ক্ষণিক ও চিরন্তনের মিলন হইলে প্রেম প্রকৃত সার্থকতা লাভ করে—রূপজ মোহ সত্যকার প্রেমে রূপান্তরিত হয়।

এইটি মূলভাব। ইহার সহিত জড়িত হইয়া আছে আর একটি ভাব।

নারীকে যথার্থভাবে পাইতে হইলে তাহাকে পত্নীরূপে, সহধর্মিণীরূপে পাইতে হইবে, কেবল নিরবাছির ভোগের পাত্রী করিয়া রাখিলে তাহাকে পাওয়া যায় না। গৃহ ও সমাজের সহিত সম্পর্কবিহীন হইয়া দেহভোগের আবহাওয়ার মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিয়া কেবল লালসার আগুনে ইন্ধন যোগাইলে, তাহার প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায় না। সে প্রেম শীঘ্রই একটা জালামর, পীড়ালায়ক শক্তিতে পরিণত হয়। গৃহের আবেইনের মধ্যে নারী যেখানে জগদ্ধাত্রীরূপে প্রসন্ধ কল্যাণ্হন্তে সকলকে মঙ্গল বিতরণ করিতেছে, যেখানে জগদ্ধাত্রীরূপে প্রসন্ধ কল্যাণ্হন্তে সকলকে মঙ্গল বিতরণ করিতেছে, যেখানে ভাব-চিন্তা-কর্মে সতত প্রিয়তমের জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া যুগল-জীবনের মাধুর্য আহরণ করিতেছে, সেইখানেই নারীকে পাইলে প্রকৃত পাওয়া হইবে। নারীর ত্ই মৃতি—প্রণয়িনী ও গৃহিণী। কেবল প্রণয়িনীভাবে পাইতেই তাহাকে যথার্থরূপে পাওয়া যায় না—তাহাকে গৃহিণীভাবে পাইতে হইবে। সেখানেই তাহাকে যথার্থ পাওয়া। ভোগ উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমকে শান্তি ও মঙ্গলের ভিত্তিতে স্থাপিত করিতে হইবে। প্রণয়িনী-জীবনে দেহসৌন্দর্থের আবেদন প্রবল, কিন্তু গৃহিণী-জীবনে হলয়-সৌন্দর্থই বেশি আকর্ষণ করে। এই পরিপূর্ণ হলয়-সৌন্দর্থে নারীর যথার্থ পরিচয়। এই প্রণয়িনী

ও গৃহিণী, এই দেহ ও হাদয়, এই বাহির ও ভিতর, এই উর্বশী ও লন্দ্রী, এই প্রাণেশরী ও দেবীর সমন্বয়ই নারীর প্রকৃত রূপ। পুরুষ তাহাকে এই বৈতমৃতিতে কামনা করিলে তাহাকে প্রকৃতভাবে পাওয়া যাইবে। এই প্রেমই প্রকৃত প্রেম—কেবল-মাত্র ভোগবাদনার দহিত জড়িত প্রেম প্রেম নয়।

এখন দেখা যাক, এই ভাব বা তত্ত্ব কিরূপে এই নাটকের আখ্যানবস্তর মধ্যে কাব্যরূপে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

মহাভারতের আদিপর্বের অজুন-চিত্রাঙ্গদার পরিণয়-ব্যাপারের কাহিনীটার ছায়া অবলম্বন করিয়া তাহার সহিত কল্পনার বিচিত্র মাল-মসলা-যোগে কবি ইহার অভিনব আখ্যানভাগ রচনা করিয়াছেন।

মণিপুর-রাজকভা চিত্রাঙ্গণা পুত্রহীন পিতার একমাত্র সন্তান। পিতা তাহাকে পুত্রের মতো বেশভ্ষা পরাইয়া, ধছবিঁভা শিক্ষা দিয়া, রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। পুক্ষের বেশে, পুক্ষের মনোরত্তি ও হাবভাব গ্রহণ করিয়া সর্বদা সে অন্তঃপুরের বাহিরে পুক্ষজনোচিত কার্যে নিযুক্ত থাকিত। একদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়া হরিণের সন্ধানে গভীর বনে ঘুরিতে ঘুরিতে অন্ত্র্নের সঙ্গে তাহার দেখা। অন্ত্র্নি তথন সত্যপালনের জভ্য ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া ঘাদণ বৎসর বনে বনে ঘুরিতেছিল। অন্ত্র্নিকে দেখিয়া তাহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

শিপে পুরুষের বিস্তা, প'রে পুরুষের বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন ভূলে ছিফু সাহা, দেই মুথ চেয়ে, দেই আপর্মাতে-আপনি-অটলমূর্তি হেরি. দেই মুহুর্তেই জামিলাম মনে, নারী আমি। সেই মুহুর্তেই প্রথম দেথিকু সন্মুথে পুক্ষ মোর।

এতদিন অজুনের বীরত্বগাতি শুনিয়া চিত্রাঙ্গদা মনে করিয়াছিল, পুরুষের ছন্মবেশে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার বীরত্বগাতি স্নান করিবে। শৌর্ধবীর্ঘ দারা বীরহৃদয়কে আরুষ্ট করিবে। বীরহৃ বুঝিবে বীর-নারীর মর্যাদা। কিন্তু আজ

হা রে মুখ্রে, কোথার চলিরা গেল সেই
কর্পনি তোর ! যে-ভূমিতে আছেন দাঁড়ারে
সে-ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শোর্থ-বার্থ যাহা-কিছু ধূলার মিলারে
লভিতাম ঘর্লভ মরণ, সেই তার
চরণের ভলে।

নারী যতই পুরুষের বেশ পরিষা পুরুষের কাজে লিপ্ত থাকুক না কেন, অন্তরের দৃঢ়তা ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশজির বলে অশেষ শক্তিশালিনী হোক না কেন, সে তাহার চিরস্তন নারী-হাদয়কে লুপ্ত করিতে পারে না। পুরুষের প্রতি যৌবনোচিত আবর্ষণ তাহার হইবেই এবং পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণের মধ্যে একটা নিগৃঢ় আনন্দ সে পাইবেই। প্রেমই তাহার জীবনের অদৃশ্য পরিচালনী শক্তি।

তারপর চিত্রাঙ্গদা পুরুষের বেশ ত্যাগ করিয়া সাধারণ নারীর মতো অর্জুনের নিকট গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিল। ব্রহ্মচর্যের অর্জুহাতে অর্জুন সে প্রস্তাব গ্রহণ করিল না। চিত্রাঙ্গদার প্রেম উপেক্ষিত হইল।

চিত্রাঙ্গদা ব্ঝিল, সে রূপহীনা বলিয়া উপেক্ষিত হইল। কিন্তু সে যে হাদয়ের সৌন্দর্থে ও চরিত্রের ঐশ্বর্যে সাধারণ নারীদের অপেক্ষা বহু উদ্ধে। অর্জুন যদি তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্থ দেখিত, তবে তাহার মতো চরিত্রগোরবে গৌরবিণী নারীকে পার্থের মতো বীরের উপযুক্ত সহধর্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিত। কিন্তু তাহার অন্তরের পরিচয় দিয়া অর্জুনের মন আরুষ্ট করা বহুসময়সাপেক্ষ।

সময় থাকিত যদি একাকিনী আমি তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম অধিকার....

সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মুগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
প্রিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাত্রত আর্ত-পরিত্রাণে
সথারূপে হইতারু সহায় তাঁহার।
ক্রমে থুলিতাম তাঁর হলয়ের হার,
চিরহান লভিতাম দেখা।
•••

কিন্ত হায়,
আপনার পরিচয় দেওয়া, বছ ধৈর্যে
বহুদিনে ঘটে, চিরজীবনের কান্ত,
জন্মজন্মান্তের ব্রত।

অসীম চরিত্রবল, পুরুষস্থলভ তেজ-বীর্ষ ও পূর্ণ আত্মবিশাস লইয়া সেই পার্বভ্য-নারী মনে করিয়াছিল, অর্জুনের নিকট তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে অর্জুনকে লাভ করিবে। বে-নারী নির্বাক বৈর্বে। চিরমর্মবাথা নিশীর্থ-নরনজনে কররে লালন, দিবালোকে ঢেকে রাথে মান হাসিতলে, আজন্ম-বিধবা, আমি সে-রম্ণা নহি; আমার কামনা কভু হবে না নিক্ষল। নিজেরে বারেক যদি প্রকাশিতে পারি, নিশ্চর সে দিবে ধরা।

কিন্তু দে দেখিল বাহিরের সৌন্দর্য ছাড়া অর্জু নকে অতি শীঘ্র পাওয়া যাইবে না তাই সে রূপ-লাবণ্য-লাভের জন্ম তপস্থা আরম্ভ করিল এবং মদন ও বসস্তের বরে একবংসরস্থায়ী অপরূপ রূপলাবণ্য লাভ করিল। যাহাকে সে বেশি মূল্য দেয় নাই, যাহা তাহার স্বরূপের সহিত স্বাভাবিকভাবে সম্বন্ধহীন, যাহা তাহার জীবনে অসত্য ও রুত্তিম, অর্জু নকে জয় করিবার জন্ম সেই ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অজুনি এই রূপলাবণ্যময়ী চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া গেল, তাহার ব্রহ্মচর্য ভূলিয়া, খ্যাতি-বীর্য সব ভূলিয়া চিত্রাঙ্গদার নিক্ট আত্মসমর্পণ করিল।

খ্যাতি মিখ্যা,

বীর্য্য মিথ্যা আৰু বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিখের ঐস্বয
তুমি, এক নারী সকল দৈন্তের তুমি
মহা অব্দান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রাম-রাপিণী।

এইবার চিত্রাঙ্গদার মনে বিষম খন্দের সৃষ্টি হইল।

যে ছিল স্থির-বিশ্বাসী অন্তরের ঐশর্যে, নারী-হাদয়ের মোহম্ক্ত, স্থির, অচপল প্রেমে, নারীর বৃদ্ধি, তেজস্বিতা ও দৃঢ়তায়, কর্ম-জীবনে স্বামীর পশ্চাতে বিশাল শক্তি-ন্তন্তের মতো দাঁড়াইবার ক্ষমতায়, সে আজ দেখিল, তাহার প্রেমাম্পদ অর্জুন তাহার অন্তরের দিকে না তাকাইয়া তাহার দেহ-সৌন্দর্য দেখিয়া উন্মন্ত আবেগে তাহার পদতলে নিজেকে লুটাইয়া দিতেছে। অর্জুন যাহাকে দেখিয়া এত অধীর হইয়া পড়িয়াছে সে রপলাবণ্যয়য়ী চিত্রাঙ্গদা, অন্তরের ঐশর্যে ,গরবিণী চিত্রাঙ্গদা নয়। বাহিরের ধার-করা সৌন্দর্য তাহার আসল সৌন্দর্য হইতে বড়ো হইল। বাহির তাহার ভিতরকে পরাজিত করিল। এই পরাজয় তাহার ব্যক্তিত্বের বিরাট পরাজয়। যে ব্যক্তিত্বের অটল বেদীর উপর সে প্রতিষ্ঠিত, আজ তাহা ভাঙিয়া পড়িল। যাহাকে কিছুদিন পূর্বে

অর্ন রক্ষচর্য-রতের অছিলায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফিরাইয়া দিয়াছিল, আজ সেই ব্রক্ত
ভাঙা কাচথণ্ডের মতো কোথায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার কাছে প্রেমভিকা
করিতেছে! বড় দুঃথে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল,—

হায়, আমারে করিল অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা, মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছন্মবেশ ক্রপস্থায়ী।

মিলনের পর হইতেই এই হন্দ চিত্রাহ্বদার মনে প্রবল আকার ধারণ করিল।
নে তাহার মধ্যে ছইটি সন্তা অন্থতন করিতে লাগিল। একটি তাহার বরপ্রাপ্ত
সৌন্দর্য-বিভ্ষিত, লাবণ্যদীপ্ত সন্তা, আর একটি তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্বপূর্ণ সন্তা।
অর্জুনের প্রেমনিবেদন, সোহাগ-আদর প্রথম সন্তার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত আর
দিতীয় সন্তা তাহার সাক্ষীমাত্র। এই হৈতসন্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সে ঘোরতর
অশান্তি বোধ করিয়া মদনের নিকটে গিয়া এই বর প্রত্যাখ্যান করিবার অন্থরোধ
জানাইল,—

দে চুম্বন, সে প্রেমসক্ষ
এখনো উঠিছে কাঁপি যে-অক ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকারসম, সে তো নোর নহে !
বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধ
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে-মিলন
কে লইল লুটি, আমারে বঞ্চিত করি !•••

মীনকেতু,
কোন্ মহা রাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁাধয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
কী অভিসম্পাৎ! চিরস্তন তৃঞ্চাতুর
লোলুপ ওঠের কাছে আদিল চুম্বন,
দে করিল পান।…
অস্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন,
আর তাহা নারিব ভূলিতে। সপত্নীরে
বহুন্তে সাজায়ে স্যতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাক্রাতীর্থ
বাসরশ্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
প্রতিক্রণ দেখিতে হইবে চকু মেলি
ভাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে

অস্তুর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অতমু, বর তব ফিরে লও।

মদন বলিল, এই বর এথন প্রত্যাখ্যান করিলে অর্জুন তাহার রূপহীন দেহ দেখিয়া ক্রোধে ও ঘুণায় তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। চিত্রাক্ষার উত্তর,—

> দে-ও ভালো। এই ছত্মরূপিণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে করিব প্রকাশ; ভালো যদি নাই লাগে ঘৃণাভরে চলে যান যদি, বুক ফেটে মরি বদি আমি, তবু আমি, আমি রব।

### বসন্ত তথন উপদেশ দিল,—

ফুলের ফুরায় ববে ফুটবার কাজ
তথন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া পড়ে যাবে, তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল; আপন গৌরবে
তথন বাহির হবে। হেরিয়া তোমারে
নৃত্ন সৌভাগ্য বলি মানিবে ফাক্টনী।
যাও ফিরে যাও, বৎসে, যৌবন-উৎসবে।

### এইবার অজুনের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

বংসরের শেষের দিকে এই নিরবচ্ছিন্ন ভোগে তাহার মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব আসিল। গৃহ ছাড়িয়া অরণ্যের মধ্যে নামগোত্রহীন নারীর সঙ্গে প্রেমলীলায় তাহার সর্বান্ধীণ তৃপ্তি মিলিতেছিল না। ক্ষত্রিয়-বীরের হৃদয় সংসারের কর্মের আবেষ্টনী হইতে দ্রে নিজ্ঞিয়, আলস্ত-স্থ-স্বপ্নে দিন কাটাইতে একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তাই চিত্রাঙ্গদার নাম, পরিচয় জানিয়া তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্ম অর্জুন আগ্রহ বোধ করিতে লাগিল।

অজুৰ্ন কোনো গৃহ নাই তব, প্রিয়ে, যে-ভবনে কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয়পরিজন ! চিত্রাঙ্গদা যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই পরিচয়।••• অজু ন

তাই সদা হারাই হারাই
করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। হুতুর্গভে, আরো কাছাকাছি এস
নামধামগোত্রগৃহ বাক্যদেহমনে,
সহস্র বন্ধনপাশে ধরা লাও প্রিয়ে।
চারি পার্ম হতে বেরি পরনি তোমারে।
নির্ভয়ে নির্ভরে করি বাস। নাম নাই ?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়মন্দির মাঝে ? গোত্র নাই ? তবে
কী মুণালে এ কমল ধরিয়া রাধিব ?

চিত্ৰাঙ্গদা

নাই, নাই, নাই। যারে বাঁথিবারে চাও কখনো দে বন্ধন জানে নি। দে কেবল মেঘের স্থবর্ণছটা, গন্ধ কুস্থমের, তরঙ্গের গতি।

অজু ন

তাহারে যে ভালবাসে অভাগা দে। থিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে আকাশকৃষ্ম। বুকে রাথিবার ধন দাও তারে, স্থে তুংথে স্থদিনে তুর্নিনে।

তারপর একটি ঘটনা অর্জুনকে মোহম্ক্তির দিকে, রঙীন স্বপ্ন-ভাঙার দিকে অনেকথানি অগ্রসর করিয়া দিল।

উত্তর পর্বত হইতে দস্যাদল চিত্রাঙ্গদার রাজ্য আক্রমণ করিতে আদিতেছে, রাজ্যের একমাত্র রক্ষক রমণী চিত্রাঙ্গদা ব্রত গ্রহণ করিয়া অজ্ঞাতস্থানে তীর্থ-পর্যটনে গিয়াছেন; তিনি ছিলেন, স্নেহে রাজমাতা, বীর্ষে যুবরাজ, এখন রাজ্য অরক্ষিত—এই সংবাদ অজুন একজন ভীত বনবাসী প্রজার কাছে শুনিল। আর্ত্রাণের জন্ম তাহার বীরহাদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল আর একাধারে স্বেহপ্রেমদয়াময়ী ও বীর্ষবৃতী চিত্রাঙ্গদার কথা সে বিশ্বিতমনে ভাবিতে লাগিল।

#### অনু ন

রাজক্তা চিত্রাঙ্গণা কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে। প্রতিদিন শুনিতেছি শতমুথ হতে তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী।

চিত্ৰাঙ্গদা

কুৎসিত, কুরূপ! এমন বন্ধিম ভুক নাই তার, এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা। কঠিন সবল বাছ বি'ধিতে শিথেছে লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতমূ, হেন ফুকোমল নাগপাশে।

অজুৰ কিন্ত শুনিয়াছি, স্লেহে নারী, বীর্ষে দে পুরুষ,

চিত্ৰাঙ্গদা

ছি ছি, সেই
তার মলভাগ্য। নারী যদি নারী হয়
তথ্য, তথ্ ধরণীর শোভা, তথ্ আলো,
তথ্ ভালোবাসা, তথ্ অমধ্র ছলে,
শতরপ ভিল্লমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে বেঁধে, হেসে কেঁদে
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা,
তবে তার সার্থক জনম। কী হইবে
কর্মকীটি বীর্যবল শিক্ষাদীক্ষা তার।
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বনপথপার্থে, এই পূর্ণাতীরে,
তই দেবালয় মাঝে—হেসে চলে যেতে।

অপরিচয়ের অন্তরালে থাকিয়া চিত্রাঙ্গদা তাহার মনের হন্দটে, তাহার হৃদয়ের ক্ষোভটি অর্জুনের কাছে প্রকাশ করিবার স্থযোগ লাভ করিল। আজ নারীর যে হৃদয়ের কথা, নারীর পৌরুষ ও বীর্যবতার কথা অর্জুনের মুথে ওনিতেছে, তাহা অর্জুনের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে নাই, বরং নারীর রূপ-লাবণ্যই তাহাকে স্থকোমল নাগপাশে বাঁধিয়াছে। হৃদয়বতী চিত্রাঙ্গদা তাহাকে বাঁধে নাই, রূপবতী চিত্রাঙ্গদাই তাহাকে বাঁধিয়াছে। তাই সে বলিতেছে, যে-নারী তাহার রূপে, তাহার স্মধুর ছলকলায়, তাহার মাধুর্যের ইক্রজাল বিস্তার করিয়া শত-সহত্র প্রকারে পুরুষকে মুগ্ধ ও আচ্ছয় করিয়া রাখিতে পারে, সেই নারীই

ধন্ত। নারীর শৌর্ধ-বীর্ধ, কর্মখ্যাতি, শিক্ষাদীক্ষা, হৃদয়ের মহন্ব প্রভৃতি ম্লাহীন—
এসব বিন্দুমাত্র পুরুষের মনোহরণ করিতে পারে না। ইহাই চিত্রাঙ্গদার জীবনের
নিদারুণ অভিজ্ঞতা।

অর্জুনের এই মানসিক পরির্তনে, এই মোহতক্ষের স্ট্রনায় চিত্রাঙ্গদার ভয় হয়, পাছে অর্জুন তাহার সত্যপরিচয় পাইয়া এই স্থ-স্থপ হইতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে ত্যাগ করে। অর্জুনের এই পরিবর্তন সত্য বলিয়া তাহার মনে হয় না। তাই এই মনোহর স্থপ্রকে, এই পরমহন্দর মায়াকে দীর্ষদায়ী করিতে চায়।

কিন্তু অর্জুনের হাদয় ক্রমেই অশান্ত হইয়া ওঠে—চিত্রাঙ্গদার সবিশেষ পরিচয় । পাইবার জন্ম তাহার আগ্রহ বাড়ে।

অজুন
ভাবিতেছি বীরাঙ্গনা কিলের লাগিরা
ধরেছে হুদ্ধর ব্রত ? কী অভাব তার ?
চিত্রাঞ্গদা
কী অভাব তার ? কী ছিল সে অভাগীর ?
বীর্য তার অল্রভেদী হুর্গ স্বহুর্গম
রেথেছিল চতুর্দিকে অবরুদ্ধ করি
রুজমান রম্পা-হুদয় । রম্পা তো
সহজেই অস্তর্বাসিনী : সঙ্গোপনে
থাকে আপনাতে ; কে তারে দেখিতে পায়.
হুদমের প্রতিবিদ্ধ দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি।

এইটিই চিত্রাঙ্গদার নব-অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান। হৃদয়ের প্রতিবিশ্ব যদি দেহের শোভায় প্রকাশ না পায়, তবে সেই গোপনচারী হৃদয়কে কেউ সহজে সন্ধান করিয়া দেখিতে চায় না। রূপহীনার জীবনে ইহাই ট্র্যাজেডি। তাহার হৃদয়-মাধূর্য এইভাবে অনাবিষ্কৃত ও অনাদৃত থাকিয়া যায়।

অজুনের প্রতিক্রিয়া অতি ক্রত ও পরিণামমুখী। অজানিতা চিত্রাঙ্গণার হাণয়-সৌন্দর্যের আভাস সে যেন পাইতেছে। যত শীঘ্র এবং যত তীব্রতার সঙ্গে সে দেহ-সৌন্দর্যের মোহে পড়িয়াছিল, ঠিক তত ক্রততা ও তীব্রতার সহিত সে হাণয়-সৌন্দর্যের দিকে ছুটিয়াছে। এ অজুন যেন নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

> অর্জুন হৃদয় তাহার করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।•••

দেখিতে পেতেছি ভারে বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে দক্ষিণেতে ধমু:শর, হান্ত নগরের বিজয়লক্ষীর মতো, আর্ত প্রজাগণে করিছেন বরাভয় দান। দরিদ্রের সংকীৰ্ণ ভয়ারে, রাজার মহিমা যেথা নত হয় প্রবেশ করিতে, মাত্রূপ ধরি সেথা, করিছেন দয়া বিভরণ। সিংহিনীর মতো, চারিদিকে আপনার বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শক্ত কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী, বীর্যসিংহ 'পরে চডি জগন্ধাত্রী দয়া। রমণীর কমনীয় তুইবাছ 'পরে সাধীন সে অসক্ষোচ বল, ধিক থাক তার কাছে রুকুরুকু কঙ্কণ কিঙ্কিণী।

এইবার চিত্রাদ্দা মনে অনেকটা শক্তিলাভ করিয়াছে, তবুও অজুনের প্রতিস্মন্ত পুরুষজাতির প্রতি তাহার অভিমান যায় নাই, হৃদয় যে রূপ হইতে বড়ো এই কথায় পূর্ণ বিখাস আসে নাই। রূপ ত্যাগ করিলে কি সে ভেমনি অজুনের মনোহরণ করিতে পারিবে? মনে তাহার এখনো সন্দেহ আছে,—

কামিনীর
ছলকলা মায়ামন্ত্র দ্র করে দিয়ে
উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উল্লভ
বীযমস্ত অন্তরের বলে, পর্বভের
ভেজন্বী ভরুণ তরুসম, বায়ুভরে
আনম্রন্দর, কিন্তু লভিকার মতো
নহে নিত্য কুঠিত লুঠিত,—সে কি ভালো
লাগিবে পুক্ষ-চোথে।…

যামিনীর মর্মসহচরী

যদি হয় দিবসের কর্মসহচরী

সতত প্রস্তুত থাকে বাম হস্তসম

দক্ষিণ হস্তের অমুচর, সে কি ভালো
লাগিবে বারের প্রাণে ৪

চিত্রাঙ্গদার এই কথাগুলি অর্জুনের হাদয়-তন্ত্রীতে ন্তন ভাবে আঘাত করিল।
অজ্ঞাত, অপরিচিত রাজক্তার প্রসঙ্গ হইতে ফিরিয়া অর্জুন চিত্রাঙ্গদার দিকে
নৃতন দৃষ্টিতে তাকাইল। বিগতমোহ বীর সৌন্দর্য-যবনিকার অন্তরাল হইতে
চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ের আভাস পাইয়াছে।

বৃঝিতে পারি নে
আমি রহস্ত তোমার। এডদিন আছি,
তবু যেন পাইনি সন্ধান। তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা ;…
তেজম্বিনী, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাচে এ সৌন্দর্ধরাশি, মনে হয়

পাহ ৩৭ নামে নামে ক্যাস ক্যাস। তার কাচে এ সৌন্দর্যরাশি, মনে হয় মৃত্তিকার মৃতি শুধু, নিপুণ চিত্রিত শিল্প-য্বনিকা।···

সাধকের কাছে, প্রথমেতে লাস্থি আসে
মনোহর মাথা-কায়া ধরি; তারপরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণিৰিহীন রূপে
আলো করি অস্তর বাহির। সেই সত্য কোথা আছে তোনার মাঝারে, দাও তারে।
আমার যে-সত্য তাই লও। গ্রাস্তিহীন
সে-মিলন চিরদিধসের।

তারপর বর্ষ শেষ হইয়া আসিল। চিত্রাঙ্গদার রূপ-লাবণ্য এবার নিঃশেষ হইবে। এবার রূপহীনা রাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা তাহার নিজস্ব সভায় প্রকাশিত । হইবে। মোহভঙ্গে হৃদয়ায়েষী অজুনিকে আর তাহার বিশেষ ভয় নাই। তাই সে সগর্বে আত্মপরিচয় দিতে অগ্রসর হইল।

প্রিয়তম, ভালো
লেগেছিল ব'লে করেছিফু নিবেদন
এ সৌন্দর্য-পূপরাশি চরণকমলে—
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে
বহু সাধনায়। যদি সাক্ষ হ'ল পূজা
তবে আজ্ঞা করে। প্রভু, নির্মাল্যের ডালি
ফেলে দিই মন্দির বাহিরে। এইবার
প্রসন্ধ নয়নে চাও দেবিকার পানে।

বে-ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কড় দে-ফুলের মডো. প্রান্ত, এত স্থমধুর, এত স্থকোমল, এত সম্পূর্ণ স্থার। দোব আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পৃণ্য আছে, আছে দৈশু কতো. আছে আজন্মের কতো অতৃগু তিয়াসা। সংসার-পথের পায়, ধ্লিলিগু বাস, বিক্ষত চরণ; কোথা পাব কুস্ম-লাবণ্য, ত্র-দণ্ডের জীবনের অকলক শোভা! কিন্তু আছে অক্ষয় অমর এক রমণী-কামর!

এইবার রপের ছদ্মবেশ খুলিয়া সে চরম আত্মপরিচয় দিল। একদিন সে অরু নের প্রেমভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, সেই ভিক্ষার্থিনী নারী তাহার প্রকৃত স্বরূপ নয়, আবার বসন্তের বরে ছদ্মবেশে তাহাকে ভুলাইয়াছিল, সে-ও তাহার প্রকৃত স্বরূপ নয়—স্বামীর স্থথত্থের অংশভাগিনী, কর্মসন্ধিনী, সেবাময়ী পত্নীর রূপই তাহার প্রকৃত রূপ।

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামাস্থা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, দে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, দে-ও আমি নহি। বদি পার্দে রাখ
মোরে সংকটের পথে, তুরুহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অমুমতি কর
কটিন ব্রতের তব সহার হইতে,
যদি স্থে ছুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

আধ্যানবস্তুর মধ্যে ভাবকে রসরূপদানে, কল্পনার সমূলতি ও সৌন্দর্যে, আবেগের মনোহর প্রকাশে, বাস্তবের উধের একটা স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করায় কাব্য-হিসাবে চিত্রাঙ্গদা অনবভা।

এখন নাটক হিসাবে ইহার বৈশিষ্ট্য দেখা যাক। অবশ্র পুরোপুরি নাটকের আদর্শে ইহার বিচার হইবে না, তবে চরিত্রস্থি যখন নাটকের প্রধান বস্তু, তখন হুইটি আকর্ষণীয় শক্তিশালী চরিত্রের একটু আলোচনা করা যাক।

প্রথমে ধরা যাক চিত্রাদদা।

পুরুষের মতো বেশ-ভূষা ধরিয়া, পুরুষের মতো অস্ত্রবিচ্চা শিখিয়া, পুরুষের ভাব,

চিন্তা ও কর্মের সহিত একাত্ম হইয়া নারী চিত্রান্দদা শৈশব হইতে যৌবন পর্যন্ত কাটাইয়াছে। পুরুষোচিত শৌর্য-বীর্যের চাপে ভাহার প্রকৃতিগত নারী-জনম নিম্পেষিত হইয়া অবল্পপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। অর্জুনের বীরত্বকথা সে শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছে, তাহার কল্পনা ছিল নিজ শৌর্য-বীর্য য়ারা সে অর্জুনকে পরাজিত করিয়া ভারতব্যাপী বীরকীতি অর্জন করিবে। নারী হইয়াও ভাহার আকাজ্জা ছিল বীরত্বে পুরুষের সমকক্ষ হওয়া ও ভাহাকে পরাজিত করা।

তারপর, তাহার সেই নির্যাতিত, মৃতপ্রায় নারী-হাদয় একদিন প্রচণ্ড জীবনী-শক্তি লইয়া জাগিয়া উঠিল। অর্জুনকে চোথে যেদিন সে দেখিল, সেইদিনই ব্ঝিতে পারিল, তাহার পুরুষোচিত শৌর্য-বীর্য সত্ত্বেও সে নারী, আর সন্মুখে তাহার পুরুষ। নারীর হাদয় স্লেহ-প্রেম-দয়া প্রভৃতি কোমলর্ত্তির আবাসস্থল। অর্জুনকে দেখিয়া তাহার 'মৃহুর্তের মাঝে অনস্ত বসস্ত ঝতু পশিল হাদয়ে', তাহার 'চরণের তলে' 'ত্র্লভ মরণ' লাভ করিবার আকাজ্ঞা হইল। অর্জুনের প্রতি গভীর প্রেমের আবেগে সে অর্জুনের নিকট আত্মবিসর্জন করিয়াধন্য হইতে চাহিল। চিত্রাঙ্কদার নারী-হাদয়ের পূর্ণ জাগরণ হইল।

ধহংশর দূরে ফেলিয়া দিয়া পুরুষের বেশ ত্যাগ করিয়া সে অর্জুনের নিকটে গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিল, কিন্তু অর্জুনকে লাভ করিবার পথে তাহার অস্তরায় হইল 'জন্মদাতা বিধাতার বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ'। অর্জুন ব্রহ্মচর্য-ব্রতের উল্লেখ করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল।

ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় অর্জুনকে পাইবার জন্ম সে তপস্থা আরম্ভ করিল।
তপস্থায় সম্ভই হইয়া বরদানের জন্ম মদন ও বসস্ত উপস্থিত হইলে কুরূপের অভিশাপ
দ্র করিয়া অন্তত একদিনের জন্মও তাহাকে অপূর্ব স্থানরী করিয়া দিবার বর
প্রার্থনা করিল। সে মদনকে বলিল, তাহার দেহ-সৌন্দর্য না থাকিলেও প্রচুর
হাদয়-ঐশ্বর্য আছে, কর্মের সহচরী হইয়া নিরন্তর সাহচর্যের বারা ভক্তিতে, সেবায়
অর্জুনের মন সে অধিকার করিবেই, ইহা তাহার দৃঢ় বিশাস। কিন্তু ইহার জন্ম
বহুসময়ের প্রয়োজন। এই দীর্ঘ অপেক্ষার জন্ম ধৈর্য তাহার নাই—একবার যদি
রূপের বারা আরুষ্ট করিয়া অর্জুনের সায়িধ্য লাভ করিতে পারে, নিজেকে প্রকাশ
করিবার স্থযোগ সে পাইবে, তারপর অর্জুনের জীবনসন্ধিনীরূপে তাহার অধিকার
সে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে।

বর্ষভোগ্য রূপের বর লাভ করিয়া সে অর্জুনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে অর্জুন তাহার রূপলাবণ্য দেখিয়া আত্মবিশ্বত হইল। তারপর যখন শুনিল, সেই নারী অর্জুনের জন্ম বনমধ্যে শিবপূজা করিতেছে, তখন সে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া

চিত্রান্দার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিল। কোথায় রহিল তাহার ব্রহ্মচর্য, কোথায় তাহার সন্ম্যাসী-জীবন!

এ পর্যন্ত চিত্রাঙ্গলা-চরিত্রের অভিব্যক্তি স্বাভাবিক ও স্থানর হইয়াছে। ইহার পর হইতেই তাহার চরিত্রের অভিব্যক্তিতে জটিলতার স্ষ্টি হইল।

চিত্রাঙ্গদার নিকট অর্জুনের চরম আত্মসমর্পণে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

ধিক্, পার্থ, ধিক্!
কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কি জানো আমারে! কার লাগি আপনারে
হতেছ বিশ্বত! মুহুর্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি, অর্জুনেরে করিতেছ অনকুন
কার তরে ? মোর তরে নহে। এই ছটি
নবনীনিশিত বাছপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, ছই হল্তে
ছিল্ল করি সত্যের বন্ধন। কোখা গেল
প্রেমের মর্যাদা ? কোখার রহিল পড়ে
নারীর সন্ধান ? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছয়্মবেশ
কণস্থায়ী।…

যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর। মিথ্যারে কোরো না উপাসনা।

অজুনের উপেক্ষায় মর্মাহত হইয়া সে রূপলাভের জন্ম তপস্থা করিয়াছিল।
মদন ও বসন্তের কাছে তাহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিল—রূপ দারা অজুনিকে
ভূলাইয়া তাহাকে অজুনের গ্রহণযোগ্য করাইয়া তারপর ধীরে ধীরে তাহার
অস্তর-সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করিয়া চিরকালের মত অজুনের হুদয়ে স্থান লাভ
করিবে,—সে সাধারণ নারী নয়—সে নিশ্চয় ইহা করিবে। তারপর অজুন যথন
রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করিল, তখন তাহার উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জন্ম রক্ষা
করিয়া, পূর্বাপর সমস্ত কথা জানিয়া এরূপ ধিকার দেওয়া কি স্বাভাবিক ? প্রথম
দর্শনেই কি অজুন নারীর হৃদয়ের প্রেম বুঝিয়া তাহাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিবে?

সে প্রেম তো চিত্রাক্ষণ পূর্বে জ্ঞাপন করিয়াও প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিল। তাই তো রপের সাহায্য তাহাকে লইতে হইয়াছিল। তুচ্ছ দেহ তো মৃত্যুহীন অপ্তরকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়াই সে তপত্যা করিয়া রপেলাভ করিয়াছে। কার্যকারণঘটিত যেটা স্বাভাবিক ঘটনার অভিব্যক্তি তাহাতে তো বিস্মিত হইবার কোনো অবসর নাই—বা অজুনের রপতৃষ্ণা সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ নৈতিক বক্তৃতা দিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেটা করার মধ্যে কোনো সার্থকতাও আছে বলিয়া মনে হয় না। আর এই বক্তৃতার প্রভাবে ও বাধাপ্রাপ্তিতে সে দেহকে ছাড়িয়া হৃদ্যের দিকে আরুই হইবে তাহারো সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

তবে এই কথাগুলি যদি প্রণয়িনীর ছলা-কলার অক্ষ হয়, যদি এই বাধা দিয়া প্রেমকে আরো বর্ধিত করিবার একটা কৌশল হয়, বা উদাসীন বা বিমৃথ প্রেমস্পদকে জয় করিয়া তাহাকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনিয়া তাহার ত্র্বলতা বা ক্বত অক্তায়ের কথা অপ্রত্যক্ষ ভাবে শ্বরণ করাইয়া দিবার একটা কৌশল হয়, তবে আর্টের দিক দিয়া ইহার একটা সার্থকতা আছে।

তারপর প্রথম মিলন-রাত্রির অভিজ্ঞতা ও পরবর্তী সময়ে চিত্রাঙ্গদার মনের প্রতিক্রিয়া, যাহা তাহার মুখেই ব্যক্ত হইতে শুনি, তাহাতে তাহার চরিত্রের একটা মনোবিজ্ঞানসমত বিকাশের ধারা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় না।

অর্জুনের আকুল আগ্রহ, তাহার হাদয়ের 'থরথর ব্যাকুলতা', তাহার উত্তপ্ত আকাজ্জায় চিত্তাঙ্গদার 'মিথা। সরম সংকোচ' খসিয়া পড়িল।

> শুনিলাম, "প্রিয়ে, প্রিরতমে!" গন্তার আহ্বানে, মোর এক দেহ মাঝে জন্ম জন্ম শত জন্ম উঠিল জাগিয়া। কহিলাম, "লহ, লহ, যাহা কিছু আছে সব লহ জীবনবল্লভ।" হুই বাহ দিলাম বাড়ারে।

ইহা গভীর প্রেমের আবেগে আত্মদানের কথা। ইহা চির-প্রণয়িনী নারীর প্রিয়তমের কাছে সর্বস্বদানের কাহিনী।

তারপর প্রথম মিলনের 'অসহ প্লকে' রাত্রি কাটাইয়া, প্রাতে কাঁদিতে কাঁদিতে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের কাছে ছুটিয়া বর ফিরাইয়া দিতে চাহিল। তাহার ত্ংথের কারণ—তাহার অঙ্কসহচরী, অস্তরের সতীন-স্বরূপা, রাক্ষসী রূপলাবণ্যময়ী সন্তা অন্ধ্রের চুম্বন-আলিঙ্কন গ্রহণ করিতেছে, আর তাহার নিজ্ম রূপহীনা সন্তা সাক্ষী-রূপে নীরবে বসিয়া আছে। অন্ধ্রুনের সমস্ত ভালোবাসা,

আদর-সোহাগ সেই রূপময়ীই পাইতেছে, 'অন্তরের দরিত্র রমণী', 'রিক্তদেহে' শৃশুমনে দিন কাটাইতেছে। 'দেহের সোহাগে' 'অন্তর হিংসানলে জ্বলিতেছে'। এ বুকফাটা তৃঃধ তাহার অসহ। সে নিজেকে প্রকাশ করিবেই। তাহাতে অর্জুন যদি ঘুণাভরে তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়—"বুক ফেটে মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি রব।"

তপন্তা করিয়া চিত্রান্দলা 'অবলার বল' 'নিরম্রের অস্ত্র' রূপ-লাবণ্যের ইন্দ্রজাল-'বিছা' লাভ করিবার আকাজ্জা করিয়াছিল একদিনের জন্ত-তারপরে চিরদিন রহিল আমার হাতে।' সেই বিদ্যা লাভ করিয়া তাহার প্রয়োগে অর্জুনকে ধরিয়াই প্রথম দিনেই তাহার এইরূপ প্রতিক্রিয়া কি স্বাভাবিক? রূপটা তো অর্জুনকে ধরার ফাঁদ মাত্র, এই ফাঁদে অজুনিকে ধরিয়া অজুনির সাহচর্য-লাভের স্থযোগে তাহার নিজম্ব সন্তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবে—এইটিই তে। তাহার উদ্দেশ্ম। এই উদ্দেশ্যের কথা একাধিকবার সে মদন ও বসম্ভকে বলিয়াছে। অথচ স্থযোগ পাইয়াই এই রূপের উপর সে বিমুখ হইয়া উঠিল। তাহার বহু-প্রচারিত, বহু-গবিত, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ 'আমি'টা মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইল ? তবে অজুনকে পাইবে কি করিয়া? তাহা হইলে অজুনের প্রতি তাহার যে প্রেমের আবেগে আত্মদান, ইহা কি অর্থহীন ? এ রূপ তো তাহার প্রেমাস্পদকে পাইবার একটা উপায়মাত্র—প্রিয়তমের প্রীতিসম্পাদনের একটা সোপান মাত্র। ইহা ধার-করা হইলেও, ইহার সহিত অন্তরের যোগ না থাকিলেও ইহা আবশুক। প্রিয়তমকে লাভ করিবার জন্ত এই ত্যাগস্বীকার, এই আজোৎসর্গ না থাকিলে প্রেম মৃল্যহীন। প্রেম তো প্রিয়তমের তৃপ্তির জন্মকল আত্মবিদর্জনের সন্মুখীন হয়। তবে কি অর্নের প্রতি চিত্রাঙ্গদার প্রেম কৃত্রিম, অস্ত্য ? তাহার গগনচুষী বিরাট 'আমি'র প্রতিষ্ঠাই কি তাহার আসল উদ্দেশ্য ? যাহার জন্য এখন সে অর্জুনকেও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ?

তারপর এই যে দেবদত্ত অপাথিব সৌন্দর্য যাহা চিত্রাঙ্গদার 'মহারাক্ষসী' 'অঙ্গসহচরী' 'সপত্নী', তাহা তো চিত্রাঙ্গদার কুরপ দেহটাকে অবলম্বন করিয়াই বিকশিত হইয়াছিল। দেহটা তো চিত্রাঙ্গদারই। স্থতরাং অর্জুনের চূম্বন, আলিঙ্কন, আলর-সোহাগ, সে-সব তো প্রক্রতপক্ষে চিত্রাঙ্গদার দেহের সঙ্গেই ছড়িত—তাহারই দেহে অপিত। প্রথম মিলনে যে 'জীবন-মরণ'-বিম্মরণকারী 'অসক্ত্ পূলক', তাহা তো চিত্রাঙ্গদারই। অথচ মিলনের নানা বিচিত্র আনন্দাস্থভূতি সে নিজে অম্ভব করিয়া, পূর্ণ আত্মসচেতন হইয়া, গভীর ও স্ক্র মননশীলতার মারা দেহের মধ্যে রূপের একটা পৃথক অন্তিত্ব করনা করিয়া, তাহার উদ্ভিই চূম্বন-

আলিন্ধন তাহাকে ফাঁকি দিয়া সে-ই গ্রহণ করিতেছে এইরূপ অন্থভব করা মনোবিজ্ঞানসমত ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। আসল কথা, একটা আইডিয়ার বাহন হিসাবেই চিত্রান্ধনা-চিরিত্রকে বিচার করিতে হইবে। সাধারণ নারীর একটা চিরন্তন প্রতীক হিসাবে আমরা চিত্রান্ধনাকে ধরিতে পারি না। কবি নরনারীর সৌন্দর্য ওপ্রেম সম্বন্ধে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তাহা বসন্তের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

ফুলের ফুরায় যবে ফুটবার কাজ তথন প্রকাশ পায় ফল।

কিন্তু ফলপ্রসবে ফুলেরও যে একটা সার্থকতা আছে, চিত্রাঙ্গলা যেন সেটা স্বীকার করিতেই চাহেনা। ফলই যেন তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

কবি রূপযৌবনের দান অপেক্ষা চারিত্র শক্তির দানই 'যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়' বলিয়াছেন—ফুলের অপেক্ষা ফলেরই প্রাধান্ত দিয়াছেন। এই তত্ত্বটিকে রূপদানের জন্তুই এই কাব্যনাট্যের উৎপত্তি।

"অনেক বছর আগে রেলগাড়ীতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার मित्क। ज्थन वाध कति देवज्ञाम श्वा । दिन नार्श्वेतत शादि धादि जाशाहात জন্দন। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজন্ত। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌত্র হবে প্রথর, ফুলগুলি ভার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তথন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ভালে ভালে, তরুপ্রকৃতি তার অস্তরের নিগৃঢ় রসসঞ্চারে স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্ভ ফলসন্তারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল স্থন্দরী যুবতী যদি অমূভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিক হৃদয় ভুলিয়েছে, তাহলে সে তার হুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ ৰসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিকার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিষ, এ যেন ঋতুরাজ বসস্তের কাছে থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্মে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্ত-শক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ लाভ, यूगल জीवत्नत्र জয়য়য়াতার সহায়। সেই লানেই আত্মার স্বায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লাস্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাদের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিত্য নেই। এই চারিত্র-শক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আভ প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

"এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তথনই মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতে চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে আনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িয়ায় পাঙ্য়া বনে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।" (স্চনা, চিত্রাঙ্গদা)

তারপর অজুনের চরিত্র।

সংসারের সাধারণ বান্তব পুরুষ-চরিত্রের ভিত্তিভূমি হইতে দেখিলে অর্জুনের চিরিত্ত স্বাভাবিক ও স্থাস্থত বলিয়া মনে হয়। অর্জুনকে আমরা পুরুষের চিরন্তন প্রতীক বলিয়া ধরিতে পারি।

রূপজ মোহ পুরুষের পক্ষে খ্বই স্বাভাবিক। দেহ-দৌনদর্থের অনিবার্থ আকর্ষণে পুরুষের উদ্লান্ত হওয়ার কাহিনী পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত স্থাচুর। মৃনি-ঝিষি তাঁহাদের তপস্থা বিসর্জন দিয়াছেন, অজুন ব্রহ্মচর্য-ব্রত ভাঙিয়াছে।

কিন্তু শীঘ্র অন্ত্র্নের মোহভঙ্গ আরম্ভ হইল। লোকালয় হইতে দ্রে, সংসারের নানা কর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, অরণ্যমধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রেম-চর্চায় অন্ত্র্নের বীর-ছালয় তৃপ্তি পাইল না। বর্ষাকালে 'প্রণয়িনীর কণ্ঠাঞ্লিষ্ট' থাকিয়াও মৃগয়ার জন্ত তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। শেষে এই উদ্দাম, আরণ্য প্রেমকে গৃহের মঙ্গলবেদীতে প্রতিষ্ঠার জন্ত্য—এই প্রণয়নীকে গৃহিণীরূপে রূপান্তরিত দেখিবার জন্ত তাহার ক্রমবর্ধমান ব্যাকুলতা। নারীকে তো কেবল একান্তভাবে ভোগের বন্ধ করিয়া পাইলে পাওয়া হইবে না, তাহাকে গৃহের আবেষ্টনীর মধ্যে, শত সহস্র কর্তবার পথে নিরন্তর তাহার মঙ্গলময় শক্তির অন্তর্ভূতিতে, তাহার হৃদয়ের শাশ্বত সৌন্দর্যের উপলব্ধিতেই তাহাকে যথার্থ ভাবে পাওয়া, সেইখানেই তাহার ক্ষণিকতান্মুক্ত চিরন্তন রূপ। তাই অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে গৃহের অধিষ্ঠান্ত্রী গৃহিণীরূপে পাইবার জন্ত্র ক্রমাগত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে। শেষে চিত্রাঙ্গদার সত্য পরিচয়্ব পাইয়া সে আনন্দিতই হইল। রূপতৃঞ্চা তথন তাহার চলিয়া গিয়াছে, ফুলের বর্ণগদ্ধে তাই আরা করিয়, সে ফলেই চরম সার্থকতার রূপ দেখিয়াছে। অর্জুন-চরিত্রে তাই আগাগোড়া একটা সামঞ্জন্ত বর্তমান আছে।

নারীর সার্থকতা এই সমিলিত প্রেয়সী ও দেবী, প্রণয়িনী ও গৃহিণী, উর্বশী ও লক্ষীমৃতিতে। ইহা রবীক্রনাথের একটি অতিপ্রিয় ভাব। কেবলমাত্র প্রণয়িনী-মৃর্তিতেই তাহার সার্থকতা নাই। কাব্যে, প্রবন্ধে, উপস্থাসে নারীর এই মঙ্গলময়ী গৃহিণী-মৃর্তিতেই যে চরম সার্থকতা, একথা রবীক্সনাথ অনেক বার বলিয়াছেন।

রাতে শ্রেষদীর রূপ ধরি
্তুমি এসেছ প্রাণেশরী,
প্রাতে কথন দেবীর বেশে
ভূমি সমূথে উদিলে হেসে—
আমি সম্রমন্তরে রক্ষেছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মলবায় শাস্ত উবার নির্জন নদীতীরে॥
( রাত্রে ও প্রভাতে, চিক্রা)

কল্যাণী গৃহলন্মীর জন্ম কবির চরম কাব্য-অর্থ সঞ্চিত।

তোমার শান্তি পাছজনে ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাধ্যকুপ্রবনে কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল, কত আকুল মুকুল খসে পড়ে।
সর্বশেবের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে॥
(কল্যাণী, ক্ষণিকা)

নারীর হুইরপ—উর্বশী ও লক্ষী। লক্ষীতেই নারীর 'সফল শাস্তির পূর্ণতা।'

একজন তপোভঙ্গ করি

উচ্চহান্ত-অগ্নিরসে ফাল্কনের হ্যাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
দ্বহাতে ছড়ায় তারে বসস্তের পূপ্পিত প্রলাপে
রাগরক্ত কিংগুকে গোলাপে,
নিজাহীন যৌবনের গানে।
আর কন ফিরাইয়া আনে
অক্রর শিশির-মানে
মিন্ধা বাসনায়,
হেমস্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়;
কিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহান্ত-হুধায় মধুর।

ধিরাইয়া আনে খীরে জীবন-মৃত্যুর পবিত্র-সংগমতীর্থ-ভীরে অনম্ভের পূজার মন্দিরে।

( प्रहेमात्री, वलाका )

দিখিদিক্জানহীন, সংসারবন্ধনবিহীন, সৌন্দর্যভোগলোলুপ, উদ্দাম প্রেমের রূপ যথার্থ রূপ নয়, প্রেমের শাস্ত, সংযত, কল্যাণরপই শ্রেষ্ঠরূপ। নারীর যথার্থ সার্থকতা রূপযৌবনভোগের বসস্ত-উৎসবে ইন্ধন জোগাইয়া নয়, যথার্থ সার্থকতা তাহার গৃহিণীপদে, জননীপদে, সংসারের শতসহস্র কর্তব্য-বন্ধনের মধ্যে শাস্ত ও অচপল আত্মব্যাপ্তির কল্যাণময় অভিযানে। 'ফুলে' তাহার যথার্থ রূপ নয়, 'ফলে'ই তাহার চরম রূপ—পরম সার্থকতা। এই ভাবটি রবীক্রনাথ কালিদাসের কাব্য-পাঠের মধ্যেও আবিষ্কার করিয়াছেন। 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'তে রবীক্রনাথ এই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিয়াছেন। 'চিত্রাঙ্গদা'তেও তিনি এই ভাবটি রপায়িত করিতে চাহিয়াছেন। 'কুমারসম্ভবে' যেমন কার্তিকেয়ের জন্মরূপ ফলে এবং 'শকুন্তলা'তে যেমন ভরতের জন্মরূপ ফলে উমা ও শকুন্তলার প্রেম ও নারীত্ব সার্থক হইয়াছে, তেমন চিত্রাঙ্গদাও পুত্রের মাতা হইয়া সার্থকতা লাভ করিল,—

় গর্জে
আমি ধরেছি যে-দস্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
বিতীয় অস্কুন করি তারে একদিন
পাঠাইরা দিব যবে পিতার চরণে,
তথন জানিবে মোরে প্রিয়তম।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার কতকাংশ উদ্ধৃত করা অপরিহার্য,—
"কালিদাসের সৌন্দর্য-চাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য শুরু হইয়া আছে।
মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি
কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা
যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্যবিলাসেই শেষ হইয়া যায় নাই—
ভাহাকে অভিক্রম করিয়া তবে কবি কান্ত হইয়াছেন।…

শকালিদাস অনাহত প্রেমের সেই উন্নত্ত সৌন্দর্যকে উপক্ষো করেন নাই, তাহাকে তরুণলাবণ্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া তৃলিয়াছেন। কিন্তু এই অতৃত্ত্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই। যে প্রশাস্ত্র বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে তিনি কাব্যকে লইয়া গিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার কাব্যের চরম কথা। মহাভারতের সমস্ত কর্ম যেমন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে তেমনি কুমারসম্ভবের সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গলমিলনেই পরিসমাপ্ত।

"কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলাকে একত তুলনা না করিয়া থাকা যায় না। তৃটিরই কাব্যবিষয় নিগৃত্ভাবে এক। তৃই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেটা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে; সে মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া আপনার বিচিত্রকারুথচিত পরমহন্দর বাসরশযার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন তৃংথ ও তৃংসহ বিরহত্তত ছারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি অক্সরুপ, তাহা সৌন্দর্থের সমস্ত বাহ্যবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া বিরলনির্মল বেশে কল্যাণের শুল্র দীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। •••

"যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া দংযমহর্গের ভরপ্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমন্ত করে তাহা ভর্তুশাপের দারা থণ্ডিত, ঋষিশাপের দারা প্রতিহত ও দেবরোষের দারা ভশ্মসাৎ হইয়া থাকে। শকুস্তলার কাছে যথন আতিথ্য-ধর্ম কিছুই নহে, ত্য়ন্তই সমন্ত, তথন শক্রলার সে প্রেমে আর কল্যাণ রহিল না। যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিশ্বত হয় তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকৃল করিয়া তোলে; সেইজক্তই সে প্রেম অরদিনের মধ্যেই হুর্ভর হুইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না। যে আত্মসংবৃত প্রেম সমন্ত সংসারের অমুকৃল, যাহা আপনার চারিদিকের ছোটো এবং বড়ো, আত্মীয় এবং পর কাহাকেও ভোলে না, याहा श्रियक्रमत्क क्लाइल त्राविया विश्वतिधित मध्य निष्कत মঙ্গমাধুর্য বিকীর্ণ করে, তাহার গ্রুবত্বে দেবে মানবে কেহ আঘাত করে না; আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না। কিছু যাহা যতির তপোবনে তপোভদরণে, গৃহীর গৃহপ্রাদণে সংসারধর্মের অকমাৎ পরাভ্ব-ম্রূপে

ে আবিভূতি হয়, তাহা ঝঞ্চার মতো অন্তকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু নিজের বিনাশকেও নিজেই বহন ক'রে আনে।

"পর্যাপ্ত যৌবনপুঞ্চে অবনমিতা উমা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার আয় আসিয়া গিরীশের পদপ্রান্তে লুন্তিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ভাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। বিচলিতচিত্ত যোগী একবার উমার মুখে, উমার বিষাধরে, তাঁহার তিন নেত্রকে ব্যাপৃত করিয়া দিলেন। উমার শরীর তথন পুলকাকুল, তুই চক্ষ্লজ্ঞায় পর্যন্ত এবং মুখ একদিকে সাচীক্ত।

শিকিন্ত অপূর্ব সৌন্দর্যে অকমাৎ উদ্ভাসমান এই-যেটুহর্ষ দেবতা ইহাকে বিশ্বাস করিলেন না, সরোধে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। নিজের ললিত্যৌবনের সৌন্দর্য অপমানিত হইল জানিয়া লজ্জাকুন্তিতা রমণী কোনোমতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

শকথত্হিতাকেও একদিন তাঁহার যোবনলাবণ্যের সমস্ত ঐশ্বর্থসম্পদ লইয়া অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। তুর্বাসার শাপ কবির রূপকমাত্র। ত্যুস্ত-শক্স্তলার বন্ধনহীন গোপন মিলন চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত। উন্মন্ততার উজ্জ্বল উন্মেষ ক্ষণকালের জন্মেই হয়; তাহার পরে অবসাদের, অপমানের, বিশ্বতির অন্ধকার আসিয়া আক্রমণ করে। ইহা চিরকালের বিধান।

"সেইজন্মই 'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী', পার্বতীর রূপকে মনে মনে নিন্দা করিলেন। ··

"তিনি তপস্থার দারা নিজের রূপকে অবদ্ধা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এবার গোরী তরুণার্করক্তিমবদনে শরীর মণ্ডিত করিলেন না, কর্ণে চ্তপল্লব এবং অলকে নবকণিকার পরিলেন না; তিনি কঠোর মৌল্লীমেধলা দারা অলে বন্ধল বাঁধিলেন এবং ধ্যানাদনে বদিয়া দীর্ঘ অপান্ধে কালিমাপাত করিলেন। বসস্তুস্থা পঞ্চশর মদনকে পরিত্যাগ করিয়া কঠিন তৃঃথকেই তিনি প্রেমের সহায় করিলেন।

\* শক্ষলাও দিব্য আশ্রমে মদনের মাদকতাশ্লানিকে তুঃথতাপে দগ্ধ করিয়া

ক্রাণী তাপদীর বেশে দার্থক প্রেমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ে "যে ত্রিলোচন বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরীকে এক মৃহুর্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ডিনি দিবসের শশিলেখার তায় কশিতা, শ্লথলম্বিত-পিঙ্গল-জ্টাধারিণ্ট তপন্থিনীর িনিক্ট সংশয়রহিত সম্পূর্ণহাদয়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। লাবণ্যপরাক্রান্ত বৌৰনকে পরাক্বত করিয়া পার্বতীর নিরাভরণা মনোময়ী কান্তি অমলা জ্যোতিলে থার মতো উদিত হইল। প্রার্থিতকে দে সৌন্দর্য বিচলিত করিল না, চরিতার্থ করিয়া দিল। তাহার মধ্যে লজ্জা আশকা আঘাত আলোড়ন রহিল না; সেই সৌন্দর্যের বন্ধনকে আত্মা আদরে বরণ করিল, তাহার মধ্যে নিজের পরাজয় অমুভব করিল না।…

শ্বর্ম যথন তাপস-তপস্থিনীর মিলনসাধন করিল তখন স্থর্গমর্ত্য এই প্রেমের সাক্ষী ও সহায়-রূপে অবতীর্ণ হইল; এই প্রেমের আহ্বান সপ্তর্মিরন্দকে স্পর্শ করিল; এই প্রেমের উৎসব লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে কোনো গৃঢ় চক্রান্ত, অকালে বসন্তের আবির্ভাব ও গোপনে মদনের শরপাতন রহিল না। ইহার যে অমান মক্লশ্রী তাহা সমন্ত সংসারের আনন্দসামগ্রী। সমন্ত বিশ্ব এই শুভমিলনের নিমন্ত্রণে প্রসন্ধ্রম্ব যোগদান করিয়া ইহাকে স্ক্রমম্পন্ন করিয়া দিল।…

"জননীপদ আমাদের দেশের নারীর প্রধান পদ; সস্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পবিত্র মঙ্গল ব্যাপার। সেইজন্ত মহু রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'প্রজনার্থং মহাভাগাং পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ং,' তাঁহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়া মহাভাগা পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিষরপা। সমন্ত কুমারসন্তব-কাব্য কুমারজন্মরপ মহৎ ব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। মদন গোপনে শর নিক্ষেপ করিয়া থৈবঁবাধ ভাঙিয়া যে মিলন ঘটাইয়া থাকে তাহা পুত্রজন্মের যোগ্য নহে; সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। এইজন্ত কবি মদনকে ভন্মপাৎ করাইয়া গৌরীকে দিয়া তপশ্চরণ করাইয়াছেন। এইজন্ত কবি প্রবৃত্তির চাঞ্চন্যন্থলে জ্বনিষ্ঠার একাগ্রতা, সৌন্দর্যমোহের স্থলে কল্যাণের কমনীয় হ্যতি এবং বসন্তবিহ্বল বনভূমির স্থলে আনন্দনিমগ্ন বিশ্বলোককে দাঁড় করাইয়াছেন, তবে কুমারজন্মের স্থচনা হইয়াছে।

"শকুন্তলাতেও প্রথম অঙ্কে প্রের্মীর সহিত তৃম্বস্তের বার্ধ প্রণয় ও শেষ অঙ্কে ভরত-জননীর সঙ্গে তাঁহার সার্থক মিলন কবি অঙ্কিত করিয়াছেন।…

"দেখা গেল, কুমারসম্ভবর ে শকুস্তলায় কাব্যের বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অক্বতার্থ মন্দলে তাহা পরিসমাপ্ত ; দেখাইয়াছেন, ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাথে তাহাই গ্রুব এবং প্রেমের শাস্ত-সংযত কল্যাণরপই শ্রেষ্ঠ রূপ—বন্ধনে যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছুম্বলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মন্দলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা

করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম স্থন্দর নহে, স্থায়ী নহে, বিদি তাহা বিদ্যা হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকক্সা অতিথি-প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র-সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।

"একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্তদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই তুই-ই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসার-মধ্যে ভারতবর্ষ বছ লোকের সহিত বছ সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না; তপস্থারু আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। ছইয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই, তুইয়ের মধ্যে যে যাতায়াতের পথ আদানপ্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার তপোবনে যেমন সিংহশাবকে-নরশিশুতে খেলা করিতেছে, তেমনি তাঁহার কাব্যতপোবনে যোগীর ভাব গৃহীর ভাব বিজড়িত হইয়াছে। মদন আসিয়া সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া কবি তাহার উপর বজ্ঞনিপাত করিয়া তপস্তার দার। কল্যাণময় গৃহের সহিত অনাসক্ত তপোবনের স্থপবিত্র সম্বন্ধ পুনবার স্থাপন করিয়াছেন। ঋষির আশ্রমভিত্তিতে তিনি গৃহের পত্তন করিয়াছেন এবং নরনারীর সম্বন্ধকে কামের হঠাৎ-আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপৃত নির্মল যোগাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর मध्य मच्या कठिन अञ्चामत्नत्र आकाद्य आपिष्ठ, कानिपारमत्र काद्या जाहारे सोन्दर्वत्र উপকরণে গঠিত। स्तरे सोन्दर्य औ द्वी बतः कन्यार उद्धानमान ; তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একাগ্র এবং ব্যাপ্তির দিকে বিশের আত্মমন্থল। তাহা ত্যাগের ঘারা পরিপূর্ণ, ছ্:খের ঘারা চরিতার্থ এবং ধর্মের ঘারা ধ্রুব। (मरे मोन्पर्य नजनाजीत प्रनिर्वात प्रत्रष्ठ (श्वरमद श्वनग्रद्य प्रापनादक मःग्र ক্রিয়া মন্দলমহাসমূদ্রের মধ্যে প্রমন্তর্কতা লাভ ক্রিয়াছে-এইজন্ম তাহা वसनविशीन वर्धर्य প্রেমের অপেকা মহান ও বিশায়কর।"

। প্রারসভব ও শকুন্তলা, প্রাচীন;সাহিত্য, পৃঃ ১৮-৩২ )-, ভারপর এই নাটকের বহিরজের কথা।

ইহার বাণীমৃতি বাংলা সাহিত্যে এক চিরন্তন বিশায়। ইহার বাগ্বিভৃতি এক অপূর্ব সৌন্দর্থের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছে। স্থললিত, সংগীতগর্ভ, অবার্থ শব্ব-প্রয়োগে এক-একটি ভাব অনব্য রূপেশ্বর্য ঝলমল করিতেছে আর এই রূপের বিলাস প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমানভাবে বর্তমান থাকিয়া একটা অসাধারণ ক্রমংকারিছের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথমত, ইহার ভাষার শন্ধাংকার—যাহাকে

ইংরেজীতে বলা হয় phrasal music—আমাদের হ্বদয়ের তন্ত্রীতে এক নৃতনভাবে আঘাত করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি করে। ইহা যে ছন্দসংগীতের কারুকলার সহিত মিশিয়া গিয়া বিচিত্র ধ্বনিমাধুর্যে আমাদিগকে মৃষ্ণ করিতেছে ভাহা নহে, এ-ধ্বনিমাধুর্য ভাষারই অন্তর্নিহিত। কারণ ছন্দ তো একটানা অমিত্রাক্ষর—বৈচিত্র্যের বিশেষ সম্ভাবনা এখানে নাই। দিতীয়ত, এই অত্যান্দর্য শব্দপ্রযোগের দ্বারা যে পূর্ণবাক্যটি গড়িয়া উঠিল তাহা এমনি অলংকত যে, বাক্যনিহিত ভাবের এক-একটি মণিমাণিক্যখচিত রাজবেশ আমাদিগকে চমকিত করে। তাই এই বিচিত্রের কলধ্বনিময় অপূর্ব শব্দ-চয়ন ও অতি-সার্থক অলংকার প্রযোগই ইহার অসামাত্র সৌন্দর্যের মূলভিত্তি। কেবল চিত্রাক্ষদাতে নহে, রবীক্রকাব্যে আসামাত্রতার মূলেও কবির এই চুইটি শক্তি কম-বেশী ক্রিয়াশীল। অস্তান্ত কাব্যনাট্যগুলিতেও ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে।

চিত্রাঙ্গলা-পাঠে মনে হয়, য়ে-কবি লিথিয়াছিলেন, 'উপমা কালিদাসত্র', তিনি যদি রবীন্দ্রনাথের কালে জীবিত থাকিতেন, তবে রবীন্দ্রনাথকও নিঃসন্দেহে এই গৌরবের অংশ দিতেন। এ য়ুগে আমাদের 'উপমা রবীন্দ্রনাথত্র' বলিলে বিন্দুমাত্র অভ্যক্তি হয় না। কেবল উপমা কেন, শব্দালংকার ও অর্থালংকারের বহু সার্থক দৃষ্টান্ত চিত্রাঙ্গদার মধ্যে আছে। কোথাও এই শব্দ বা অলংকারপ্রয়োগে কিছুন্মাত্র কৃত্রিমতা বা কষ্টকল্পনা নাই। ইহারা যেন আত্মসচেতন আর্ট্রে স্প্রটি নয়,—ইহারা কবির ভাবজীবনের সহিত একাত্ম হইয়া কাব্যের আত্মার অভীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহারা যেন কবি-ছদয়ের রসোল্লাসের মূর্ত প্রকাশ—ভাবাবেপের দিব্যাহভূতির স্বতঃ-উৎসারিত বাণীরূপ।

নানা অলংকারের নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

मद्रम स्मीर्घ (मह

মৃহুর্তেই তীরবেগে উঠিল গাঁড়ায়ে দশ্বথে আমার,—ভত্মহস্ত অগ্নি যথা ঘুতাহতি পেয়ে, শিথারূপে উঠে উধ্বের্ চক্ষের নিষেবে।

উবার কনক মেখ, দেখিতে দেখিতে বেষন মিলারে নার, পূর্ব পর্বতের শুত্র শিরে অকলম্ব নগ্ন শোভাথানি করি বিকশিত, তেমনি বসন তার মিলাতে চাহিতেছিল অলের লাবণ্যে স্থথাবেশে।

## রবীক্স-নাট্য-পরিক্রমা

খেত শতদল বেন কোরক-বরস
যাপিল নরন মুদি,—বেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন
হেলাইরা এীবা, নীল সরোবর-জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
বহিল চাহিয়া সবিশ্বরে।

নিখাস কেলিয়া, থীরে ধীরে চলে গেল, সোনার সারাহ্ন হথা মান মুথ করি আঁধার রজনীপানে ধার মুতুপদে।

তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চক্র উঠি যেমন নিমেধে ভেঙে দেয় নিশীথের যোগনিজা-অন্ধকার।

যেন আমি ধরাতলে একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা পরমায়, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বন-বনাস্তের আনন্দমর্মর—পরে নীলাম্বর হতে ধীরে নামাইয়া আঁথি, মুয়াইয়া গ্রীবা, টুটিয়া লুট্টিয়া যাব বায়ুম্পর্শহরে ক্রমন্দাবিহীন, মাঝথানে ফুরাইবে কুমুমকাহিনীথানি আদিঅস্তহারা।

একটি প্রভাতে ফুটে অনস্ত জীবন, হে স্থানরী, সংগাতে যেমন ক্ষণিকের তানে, গুঞ্জরি কাঁদিয়া ওঠে অস্তহীন কথা।

শ্রাস্ত হাস্ত লেগে আছে ওঠপ্রাস্তে তাঁর প্রভাতের চক্রকলাসম, রঞ্জনীর আনন্দের শীর্ণ অবশেষ।

এ মুমূর্ণ রূপ মোর, শেব রজনীতে অস্তিম শিথার মতো শ্রাস্ত প্রাদীপের আচন্দিতে উঠুক উজ্জলতম হরে।

## বিদায়-অভিশাপ

( 5005 )

কবির ভাষাতেই এই কাব্যনাট্যটির বিষয়বস্তুর পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে,—
"শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিছা শিখিবার নিমিত্ত রহস্পতির পুত্র
কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্রবর্ষ
রত্য গীত বাছ দারা শুক্রতনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিছা
লাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবয়ানী
তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন।
দেবমানীর প্রতি অস্তরের আসক্তি সত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে
গমন করিলেন। গল্পটুকু এই। মহাভারতের সহিত একটুখানি অনৈকঃ
আছে, কিন্তু সে সামান্ত।"

( কাব্যের তাৎপর্য, পঞ্ভূত )

মহাভারতের সঙ্গে অনৈক্যটুকু বোধ হয় এই যে, কচও দেবযানীর শাপের উত্তরে দেবযানীর ক্ষত্তিয়-স্বামী হইবে বলিয়া পান্টা অভিসম্পাত দিয়াছিল। রবীক্ষনাথের কচ অভিশাপের পরিবর্তে দেবযানীকে আশীর্বাদ করিয়াছে।

এই কাব্যনাট্যটির মূল ভাববস্ত হইতেছে—কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমের হন্দ। আরু এই ছন্দের রূপায়ণেই ইহার নাটকত্ব। দেবধানী তাহার তীত্র, একম্থী প্রেমের প্রেরণায় কচকে জীবনসঙ্গী-রূপে পাইয়া এই মর্তভ্মিতেই হুখনীড় রচনা করিতে চায়, কিন্তু কচ প্রেমের উপরে কর্তব্যকে স্থাপন করিয়া, কর্তব্যের অহুরোধেই দেবধানীর প্রেমকে প্রত্যাখান করিয়া মৃতসঞ্জীবনীবিছ্যা লাভ করিয়া মর্গে ফিরিয়া যাইতে চায়। কচের অন্তর্জাবনেও এই প্রেম ও কর্তব্যের হন্দ্র। কচও দেবধানীকে ভালবাসিয়াছে, দেবধানীর সঙ্গ তাহার একান্ত কাম্য। তবুও এই প্রেমকে সে অন্তরের অন্তন্তলে চাপিয়া রাখিয়া কঠোর কর্তব্য সাধন করিতে চায়। মর্তে এই মৃতসঞ্জীবনী-বিছ্যাশিক্ষা তাহার তপস্থা, তাহার ব্রতসাধন। এই ব্রতের উন্দেশ্য—হর্ণে মৃতসঞ্জীবনীবিছ্যা লইয়া যাওয়া। তাহারই জন্ম সে প্রেরিত—তাহারই জন্ম সে এক হাজার বছর ধরিয়া নানা জ্বসাধন করিয়াছে। দেবগণ এই দীর্ঘদিন তাহারই আগমনের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আজ সন্ধলকাম, লন্ধবিদ্ধ করি তাহারই আগমনের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আজ সন্ধলকাম, লন্ধবিদ্ধ করি করে প্রেমেক কর্তব্যের পায়ে বলি দিয়া কর্তব্যকেই শিরোধার্য করিয়া দেবলোকে গ্রমন করিতেছে। একদিকে দেবধানী ত্রেমেই প্রেমের ধ্রার্থ সার্থকতা ও সর্বপ্রেষ্ঠ প্রস্কার বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রেমের পায়েই সমন্ত বিচার, বিবেচনা ও বোধকে

বিসর্জন দিতে অন্থরোধ করিতেছে, অক্সদিকে কচ অন্তরের প্রেমের কর্চরোধ করিয়া, ফুদরের অন্তর্গু নি বেদনা চাপিয়া, মহান কর্তব্যবোধকে একমাত্র লক্ষ্য করিয়া দেবলোকে যাত্রা করিতেছে। পাত্র-পাত্রীর এই বিভিন্নম্থী অন্তর্গু কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে এই নাটকে।

এক প্রেমসর্বস্ব, ব্যক্তিস্বসম্পন্ন, জীবনরস্পিপাস্থ নারীর মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর কবি দেবযানীর চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। মনোবিশ্লেষণের ক্বতিত্বেও অপূর্ব কাব্যরূপায়ণে দেবযানী-চরিত্র সার্থক সৃষ্টি।

প্রেম নারীহ্রদয়ের সর্বাপেক্ষা প্রবল সহজাত প্রবৃত্তি। প্রেমই নারী-জীবনের একমাত্র পরিচালনী শক্তি। ব্যক্তিবসম্পন্ন নারী ভালোবাসিয়া তাহার প্রতিদান পাইতে চায়, দেই প্রতিদান-প্রাপ্তির মধ্যে তাহার তৃপ্তি, তাহার ব্যক্তিত্বের সন্মান-বোধ, তাहाর श्रनरात ভাব-कल्लनात हत्रम नीनाविनाम। त्थामान्यत्तत्र निकृष्टे হইতে তাহার ভালোবাদার মূল্যপ্রাপ্তিতেই তাহার নারীজীবনের সার্থকতা। **প্র**তিদানহীন প্রেমের ধ্যান ও পূজা তাহার নারীক্রদয়ের সহজ ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নয়। অবশ্ৰ প্ৰতিদান না পাইলেও, নিঃস্বাৰ্থ কামনাহীনভাবে প্রিয়তমের হুথে হুখী হওয়া, ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতিটিই বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার मृष्टीच त्याल, किन्द जारा नातीक्षरायत चालाविक व्यवसानम। जारात यापा अकी অবদমনের বাধাতা আছে, বিক্বতির আভাস আছে, রূপান্তরিত-করণের প্রচেষ্টা আছে। ব্যক্তিমুসপন্ন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী, জীবন-ভোগাকাজ্জিণী, সংসারের বাস্তব নারীর পক্ষে এরপ উচ্চন্তরের প্রেম স্বাভাবিক নয়। নারী তাহার প্রিয়তমকে একান্ত নিজম্ব করিয়া পাইতে চায়। এদিক দিয়া তাহার মন সংকীর্ণ, আত্মরার্পরায়ণ, অফুদার। বৃহৎ ভাব, মহৎ আদর্শ, পবিত্র কর্তব্য প্রভৃতির আবেদন তাহার মনে স্বায়ী ও প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাহার श्राङाविक মনোধর্মে প্রেমের উপরে এগুলি ছান পায় না। ইহাই নারীছদয়ের মনোবিজ্ঞানসমত চিরন্তন সতা।

দেবধানী সংসারের বান্তব নারীর প্রতীক। স্থদীর্থকাল একতা বাসের পর বিদায়ক্ষণে মৃতসঞ্চীবনীবিভা-শিক্ষা ছাড়া কচের আর কোনো কামনা নাই শুনিয়া দেবধানী বিশ্বিত হইল। তাহাকে কি কচ কামনা করে নাই? তাহার প্রেম কি ব্যর্থ? অথচ এই প্রেম যে তাহার সর্বন্ধ। তাই হাসিম্থে কচকে বিদায় দিতে বলিলে দেবধানী বলিল.—

হাসি ? হার সথা, এ তো বর্গপুরী নর। পুলে কীটসম হেখা ভূকা জেগে রয় মৰ্মান্তে, ৰাঞ্ছা বুরে বাঞ্চিতেরে বিরে,
লাঞ্ছিত প্রমর যথা বারংবার কিরে
মুজিত পল্মের কাছে। হেথা স্থথ গেলে
মুতি একাকিনী বিদি দীর্ঘবাদ কেলে
শৃক্তগৃহে; হেথায় স্থলভ নহে হাদি।

দেবধানীর ইন্ধিত কচ ব্ঝিতে পারে নাই ভাবিয়া দেবধানী হকৌশলে ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কচকে সচেতন করিয়া পূর্বস্থতির উল্লেখে তাহার হৃদ্যে প্রেমের উদ্বোধনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

প্রথমে দেবধানী শুক্রাচার্যের আশ্রমসন্নিহিত বনভূমি, তরুরাজি, পদ্পবমর্যর, তারপর আশ্রমের হোমধেয়, স্রোতম্বিনী বেণুমতী নদী প্রভৃতির কথা কচকে শ্বরণ করাইয়া দিল। কচও ইহাদের কাছে অসংখ্য ক্রভক্ততা জ্ঞাপন করিয়া ইহাদের কোনো দিন ভূলিতে পারিবে না বলিল। তারপর দেবধানী নিজের প্রসন্ধ উত্থাপন করিল,—

হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আরো কোনো সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসহংখ ভূলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রি দিন ধরে;—
হার রে ছবাশা!

কচের উত্তর,—

वित्रकीवस्त्र मस्त

ভার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।

এইবার দেবযানী নিজের কথা বলিবার স্থযোগ পাইল। কচের প্রথম আগমনের দিন হইতে পরবর্তী ঘটনার মধ্যে যেথানে যেথানে দেবযানীর অংশ প্রধান ছিল, সেইগুলি মনে করাইয়া দিতেই কচ শুক্রের নিকট বিভাশিক্ষার স্থোগলাভের জন্ম, দৈত্যগণের হাত হইতে জীবনরক্ষার জন্ম, দেবযানীর নিকট চির-ক্রত্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

ভধু ক্লতজ্ঞতা? কোনো আনন্দের শ্বতি নয়? প্রেম নয়? দেবধানী বিশায় ও তৃঃবের সঙ্গে বলিল,—

> কৃতজ্ঞতা ! ভূলে বেয়ো, কোনো ছ:খ নাই। উপকার যা করেছি হয়ে যাক ছাই— নাহি চাই দান প্রতিদান। স্থম্ম্ডি নাহি কিছু মনে ? যদি আনন্দের গীডি

কোনো দিন বেকে থাকে অন্তরে বাছিরে,
যদি কোনো সন্ধ্যাবেলা বেণুমতী-তীরে
অধ্যয়ন-অবসরে বসি পূল্পবনে
অপূর্ব পূলকরাশি জেগে থাকে মনে;
ফুলের সৌরভসম হৃদর-উচ্ছ্বাস
ব্যাপ্ত ক'রে দিয়ে থাকে সায়াহ্ন আকাশ,
ফুটন্ত নিকুঞ্জতনে, সেই স্থকথা
মনে রেথো—দূর হয়ে যাক কৃতজ্ঞতা।

দেবধানীর স্থতি কি কচের মনে চির-অঙ্কিত থাকিবে না? তাই দেবধানী আবার অরণ করাইয়া দিতেছে,—

ভেবে দেখে একবার
কতো উবা, কতো জ্যোৎমা, কতো অন্ধকার
পূপ্পগন্ধয়ন অমানিশা, এই বনে
গেছে মিশে স্থা ছুখে তোমার জীবনে,—
ভারি মাঝে হেন প্রাত:, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হন্দরের খেলা,
হেন মুগ্ধ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা র'বে চির চিত্ররেখা
চিররাত্রি চিরদিন ? শুধু উপকার !
শোভা নুহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর ?

এখন কচ তাহার হৃদয়ের গোপন কথা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইল। দেবষানী কৌশলে নানাভাবে বারংবার কচের হৃদয়-ছ্য়ারে আঘাত করিতে করিতে, অবশেষে ক্লব্ধ কবাট থুলিতে সক্ষম হইল। কচ বলিল,—

> আর বাহা আছে তাহা প্রকাশের নর স্থি। বহে বাহা মর্নমাঝে রক্তমর বাহিরে তা কেমনে দেখাব।

দেবযানীও এই কথাটি জানিতে চায়। প্রেমের দাবীই তো তাহার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দাবী। এই প্রেমের শক্তিতে সে কচকে ধরিয়া রাখিতে চায়।

জানি সংখ,
তোমার হানর মোর হানয়-আলোকে
চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু যেন
চক্ষের পদকপাতে; তাই আলি হেন

শপুণী রমণীর। থাকো তবে, থাকো তবে, বেরোনাকো। হথ নাই বশের গৌরবে। হেথা বেণুমতী-তীরে মোরা হুই জন অভিনব স্বর্গলোক করিব হজন এ নির্জন বনচছারা সাথে মিশাইরা নিভ্ত বিশ্রদ্ধ মৃদ্ধ ছুইখানি হিরা নিথিল বিশ্বত।

কচের হাদয়ের গোপন প্রেমের বার্তা দেবযানীর অবিদিত নাই, কচের আর গোপন করিবার উপায় নাই, প্রেম যে অন্তর্গামী, দেবযানী সে রহস্থ উদ্ঘাটন করিয়াছে। তাই প্রেমের গর্বে সে বিজয়িনীর মতো বলিতেছে,—

> ধরা পড়িরাছ বন্ধু, বন্ধী তুমি তাই মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে। ইন্দ্র আর তব *ইন্দ্র নহে*।

এখন দেবযানীই কচের ইন্দ্র। তাহার আদেশেই কচের কর্তব্য নির্ধারিত হইবে। দেবযানীর কাছে প্রেমের উপরে অন্ত কোনো প্রেরণার স্থান নাই।

এইবার কচের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হইল। পুরুষ আদর্শবাদী। উচ্চ আদর্শ, মহৎ ভাবের ঘারাই তাহার জীবন অনেকাংশে নিয়ন্তিত হয়। বৃহৎ আদর্শের কাছে নিজের স্বার্থ-বিলদানের মধ্যে দে একটা অপূর্ব সার্থকতা অমূভব করে। সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ আত্মতৃপ্তি অপেক্ষা, নিজের স্বার্থসাধন অপেক্ষা, বৃহৎ ভাবের ক্ষেত্রে আত্মবিসর্জনের মধ্যে দে যথার্থ তৃপ্তি পায়। ইহার মধ্যেই তাহার পুরুষোচিত গর্ব ও সার্থকতা। তাই কচের জীবনে দেব্যানীর মতো প্রেমই একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি নয়। তাহার কর্তব্য, তাহার কর্ম, তাহার ভাব ও আদর্শকে প্রেম চরমরূপে বিপর্যন্ত করিতে পারে না। তাই কচ বলিতেছে,—

সহস্র বৎসর ধরি এ দৈতাপুরীতে এরি লাগি করেছি সাধনা ?

তাহার সহস্র বৎসরের সাধনার পরিণাম কি কেবল এক রমণীর প্রেমলাভ? প্রেমসর্বস্থ, একমাত্র প্রেমের গৌরবে গরবিনী দেবধানীর নিকট জীবনের সমস্ত কামনা-সাধনার উপরে প্রেমেরই প্রাধান্ত—অন্ততঃ প্রেম তাহাদের সমকক্ষ। তাই দেবধানী সগর্বে বলিতেছে,—

> করেনি কি রমণীর লাগি কোনো নর মহাতপ ? পত্নীবর মাগি

করেন নি সম্বরণ তপতীর আশে

সূর্বের পানে তাকারে আকাশে

অনাহারে কঠোর সাধনা কতো ? হার,
বিজাই হর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথার
এতই স্থলভ।…

রমণীর সন

महत्त्वर्रावहे मथा माधनाव धन।

কচ বলিল, সে মৃতসঞ্জীবনীবিছা লইয়া স্বর্গে ফিরিয়া যাইবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল, সে পণ রক্ষা হইয়াছে, আর কোনো কামনা তাহার নাই।

দেবধানী যে দৃচ্ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্পর্ধা ঘোষণা করিতেছিল, তাহা ক্রমেই শিথিল হইয়া ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল দেখিয়া অপরিসীম বেদনা ও ক্রোধে সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া কচকে নিন্দা করিতে লাগিল,—

আমার হারর

বিশ্বা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
অবের চাতুরীজালে। বুঝেছি এখন
আমারে করিয়া বশ পিতার হুদয়ে
চেরেছিলে পশিবারে—কৃতকার্য হয়ে
আজ বাবে মারে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা;
লক্ষনোরথ অর্থী রাজ্বারে যথা
আরীহন্তে দিয়ে যার মুদ্রা ছুই চারি
মনের সন্তোবে 

শুলার স্থাবে 
শুলার স্থাবে 
শুলার স্থাবি

এই দারুণ আঘাতে কচ তাহার হৃদয়ের চরম সত্যপরিচয় দিল। বড়ো বেদনা বৃকে চাপিয়া, ভবিশ্বতের সমন্ত স্থ বিসর্জন দিয়া, সে স্বর্গে ফিরিতেছে। তব্ উপায় নাই,—সে প্রতিজ্ঞাপাণে বন্ধ, কর্তব্যের নিদারুণ ব্রত তাহাকে সম্পন্ধ করিতেই হইবে। ত্র্ভাগ্য তাহার অপরিসীম যে, দেব্যানী তাহার হৃদয় বৃঝিতে পারিতেছে না।

হা অভিমানিনী নারী,
সত্য শুনে কি হইবে ফুখ। •••

ছিল সমে
কব না সে কথা। বলো কী হইবে জেনে

ত্রিভূবনে কারে৷ বাহে সাই উপকার, একসাত্র শুধু বাহা নিতাত আসার আপনার কথা। ভালোবাসি কি না আঞ্চল-ভর্কেকী কল। আমার যা আছে কাজ দে আমি সাধিব। বর্গ আর ব্দর্গ ব'লে বদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে বদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধমুগসম,
চিরত্কা লেগে খাকে দগ্ধ প্রাণে মম সর্বকার্থনাথে—তব্ চলে যেতে হবে ক্থান্ত সেই বর্গধামে। দেব সবে এই সঞ্জীবনী বিভা করিয়া প্রদান নৃতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ সার্থক হইবে; তার পূর্বে নাহি মানি আপনার কথা।

এইবার দেবধানীর জীবনে চরম ব্যর্থতা। কচ জানাইয়া দিল দেবধানীর প্রেমের প্রতিদান দিবার শক্তি তাহার নাই। প্রেমই দেবধানীর সর্বস্ব, সমগ্র সন্তা— 'the woman's whole existence'।—প্রেমের ব্যর্থতায় সে সর্বস্ব হারাইল। জীবন এখন তাহার কাছে অর্থহীন, অস্তঃসারহীন।

হে ব্রাহ্মণ ! তুমি চলে যাবে ষর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্তব্য-পূলকে
সর্ব হু:খ-শোক করি দূর-পরাহত;
আমার কী আছে কাজ, কী আমার ব্রত।
আমার এ প্রতিহত নিফল জীবনে
কী রহিল, কিনের গৌরব।

ইহাই প্রেমের ব্যর্থতার নারী-হৃদয়ের চরম আর্তনাদ। কোনো রহং ভাব বা ব্রত বা কর্তব্যের প্রশেপে এ ক্ষত ঢাকা যায় না। তাই দেবযানীর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর পক্ষে তাহার জীবনের সর্বস্বাপহারকের উপর অভিসম্পাত কিছু
অস্বাভাবিক মনে হয় না। কোনো ব্যক্তিত্বাভিমানিনী নারীর পক্ষে এই
প্রতিহিংসা স্বাভাবিকই মনে হয়। দেবযানীকে কবি বান্তব নারীরূপে অন্ধিত
করিয়াছেন, চিত্রাঙ্গদার মতো ইহাকে ভাবের বাহন করেন নাই। দেবযানী
ভাবের ধূপ-গদ্ধে স্থরভিত না হইলেও বান্তবের রসে রসাল। তাই জীবনরসের
একটা স্বাভাবিক চমৎকারিত্ব তাহার চরিত্রে কোনো হীনতা আনে নাই।

অবশ্য কচকে কৰি মহান পুৰুষ করিয়াছেন। কচের জীবনেও একটা বিরাট ট্র্যাজেডির স্টি হইয়াছে। তাহার জীবনও একদিক দিয়া বিফল। ৰাণবিদ্ধ হরিপের মতো তাহাকেও স্বর্গে গিয়া ছট্ফট্ করিতে হইবে। অনির্বাণ বেদনা বৃক্কে চাপিয়া তাহাকে কর্মের পথে, কর্তব্যের পথে চলিতে হইবে। জীবনের স্থথ তাহারো গিয়াছে, তবে তাহা সহু করিবার মত পুরুষোচিত শক্তি তাহার আছে। দেবযানীর প্রতি তাহার গভীর প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে তাহার আশীর্বাদে—তাহার বরদানে। দেবযানীর নিদারুণ অবস্থা সে বৃঝিতে পারিয়াছে, স্মৃতির সহস্রদংশনে তাহার জীবন যে জর্জরিত হইবে তাহা অমুভব করিয়াই সে বিশ্বতির জন্ম বর দিয়াছে—জীবনের ভিয়পথে নব-প্রেমের বিপুল গৌরব-স্ভাবনার জন্ম আশীর্বাদ করিয়াছে। সে স্ভাবনা হয়তো কচের নিজের জীবনে না-ও থাকিতে পারে, তাই তাহার বেদনা চিরস্থায়ী ও গভীরতর বলিয়া অমুমেয়।

মূল মহাভারতে দেবধানীর চরিত্রের এই ব্যক্তি-স্বাভন্ত্র্য, এই জীবন-রসতৃষ্ণা, এই অপর্যাপ্ত প্রাণচাঞ্চল্য, এই বান্তববৃদ্ধির একটা আভাস পাওয়া যায়। পত্নীরূপে নিজেকে গ্রহণ করাইবার জন্ম রাজা যযাতির উপর নানাদিক হইতে চাপ দেওয়া, তাঁহাকে সর্বদা বশীভূত রাখার প্রচেষ্টা, সপত্মী শমিষ্ঠার উপর ব্যবহার প্রভৃতিতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ দেবধানী-চরিত্রের এই মূল ভাবটাকে বজায় রাথিয়া তাহার উপরই তাঁহার স্বহন্তের প্রসাধনলীলার চাতুর্ব দেখাইয়াছেন।

## গান্ধারীর আবেদন

( রচিত ১৩০৫ )

'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস' ও 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'—এই চারিখানি কাব্যনাট্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাটকীয় হল্দ স্বষ্টি করিয়াছেন ছুইটি বিভিন্নমুখী ধর্মবাধের মধ্যে। এই ছুইপ্রকার ধর্মের মধ্যে একটির নাম দেওয়া হাইতে পারে ক্লেধর্ম বা লৌকিক বা ব্যবহারিক ধর্ম, আর একটির নিত্য-সত্য মানবধর্ম। এই ক্লে ও বৃহৎ ধর্মের আদর্শের সংঘাত এই সব কাব্যনাট্যের পাত্ত-পাত্তীর চিন্তায় ও কার্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই তুইপ্রকার ধর্ম রবীক্রনাথ কি ভাবে ব্রিয়াছেন, তাহার আলোচনা স্বপ্রথম প্রয়োজন।

জীবনের নানা ক্ষেত্রে সেই সেই ক্ষেত্রের উপযোগী কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব একপ্রকার ধর্ম এবং ঐগুলি সম্পাদন করাই ধর্মপালন করা। এইভাবে শাস্ত্রধর্ম, সমাজধর্ম,

রাজধর্ম, পিতৃধর্ম, মাতৃধর্ম, পত্নীধর্ম বা সতীধর্ম, বীরধর্ম বা ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রভৃতি भटकत উद्धव इहेशाह,-हेशामत वर्ष धर्मभाजावनशी वास्त्रित, नमाटकत, ताकात, পিতার, মাতার, সাধ্বী পত্নীর, বীরের অবশ্রপালনীয় কর্তব্য ও দায়িছা। এই সব কর্তব্যের মূল হইতেছে—যুক্তি ও বিচার দারা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণ, একটা অপরিবর্তনীয় ভাষনিষ্ঠা, মহৎ কল্যাণের আদর্শ, মহয়ত্ত্বর প্রকৃত মর্বাদাদান, মহত্তর ও বৃহত্তর জনমুবৃত্তির প্রেরণাকে স্বীকার, নিখিল-সম্ভরাত্মার মধ্যে পরমাত্মার অমুভূতি ও মানবাত্মার দর্বাঙ্গীণ বন্ধনমুক্তি। এই মূলনীতিগুলি যখন ব্যক্তির দারা, সমাজের দারা, পিতা, মাতা, পত্নী, বীর বা ক্ষত্রিয় প্রভৃতির দারা তাহাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এবং স্ব স্কীবনের কর্তব্যের মধ্যে গৃহীত ও প্রতিপালিত হয়, তথনই সেই সব কর্তব্য যথার্থ ধর্মের মর্যাদা লাভ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্তব্য এই চিরস্তন वृह९ नौजिखनितक मानिया नहेल जाहा भाषठ धर्म वा निजाधर्म वा मानवधर्म পরিণত হয়। তথন শাস্ত্রধর্ম, সমাজধর্ম, রাজধর্ম প্রভৃতি নিত্যধর্মের অঙ্গীভৃত হয়। নিত্যধর্ম বা মানবধর্ম মহয়ত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের নানাক্ষেত্রের কর্তব্য বা ধর্মের মধ্যে একটা সামঞ্জুত আনে, একটা সর্বান্ধীণ পরিপূর্ণতার সৃষ্টি করে। নিত্যধর্ম একটা পরিপূর্ণ সর্বজনীন আদর্শ,—তাহার গুণ वा देविनिष्ठा श्रद्धन कतियारे विভिन्नत्करण थए धर्मधिन नार्थक ए धर्मभनवाहा इय । यथन এই नव धर्म मृन উচ্চনীতি হইতে खंडे ह्या, ज्थन উहाता युक्तिशीन एक आठात-পালন, চিরাচরিত সংস্থার বা প্রথা-অমুসরণ, অন্তায়, অত্যাচার, স্বার্থসিদ্ধির কৌশল প্রভৃতির হীন পর্যায়ে নামিয়া আসে। তথন ধর্ম একটা মুখোশ পরিয়া আত্ম-অহংকারতপ্তি, স্বার্থসাধন বা পরপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ হয় এবং নানা আবিলতায় कनिक्क इम्र। এই ছন্মবেশী, বিকৃত, তথাক্থিত ধর্মই কুদ্রধর্ম বা লৌকিক বা ব্যবহারিক ধর্ম। আর পূর্বোক্ত মূলনীতিসমন্বিত ধর্মগুলিই প্রকৃত স্ত্যুধ্র বা মানবধর্ম।

রবীক্রনাথ ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ক বছ প্রবন্ধে নিত্যধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষুদ্র ও ছদ্মবেশী ধর্মের সহিত নিত্যধর্মের এই পার্থক্যের কথা আলোচনা করিয়াছেন। কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

"দেহের সহিত আত্মার, সংসারের সহিত ব্রন্ধের, এক সম্প্রদারের সহিত অক্ত সম্প্রদারের বিক্রোহ স্থাপন করা, মমুয়াজের মাঝখানে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করা…ধর্মের লক্ষ্য নয়…সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্যা, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে এক মাত্র বাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মহয়ত্বের এক অংশে অবহিত হইয়া অপর অংশের সহিত কলহ করে না—সমন্ত মহয়ত্ব তাহার অন্তর্ভূত—তাহাই যথার্থভাবে মহয়ত্বের ছোটো-বড়ো অন্তর-বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জয়। সেই হুরহৎ সামঞ্জয় হইতে বিচ্ছিয় হইলে মহয়ত্ব সত্য হইতে অলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ল্রন্ট হইয়া পড়ে। সেই অমোঘ ধর্মের আদর্শকে যদি…গণ্ডির মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়া অন্ত যে-কোনো উপত্বিত প্রয়োজনের আদর্শ-দারা সংসারের ব্যবহারে চালাইতে য়াই, তাহাতে সর্বনাশী অমৃদ্লের সৃষ্টি হইতে থাকে।

ভারতবর্ধের এ আদর্শ ( সংকীর্ণ গণ্ডি-ধর্ম ) সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মহয়ত্বের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্স্ হইতে তিরম্বত, যুদ্ধ হইতে বহিন্ধত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দ্রবর্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মাহ্রবের আরাম-আমোদ হইতে, কাব্য-কলা হইতে, জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা-রক্ষার জন্ম সর্বলা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থা, বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে, সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজনসাধনের জন্ম নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্ম। এইরূপে ধর্ম গৃহের মধ্যে গৃহকর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অথও তাৎপর্য দান করিয়াছিল। সেইজন্ম ভারতবর্ষে যাহা অধর্ম তাহাই অম্প্রের্যিটি ছিল; ধর্মের দ্বারাই সফলতা বিচার করা হইত, অন্ত সফলতা দ্বারা ধর্মের বিচার চলিত না।"

( धर्मकात, धर्म, शृः ७७ )

"নিন্দা-প্রশংসার ভিত্তিতে পাকা ক'রে গেঁথে শাসনের ঘারা, উপদেশের ঘারা, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সমাজ যে-ব্যবস্থা ক'রে থাকে তাতে। চিরন্তন শ্রেষাধর্ম গৌণ, প্রথাঘটিত সমাজ-রক্ষাই মৃথ্য।…প্রায়ই বলা হয়, সাধারণ মাহ্রের মধ্যে ভ্রিপরিমাণ মৃচ্তা আছে, এইজন্তে অনিষ্ট থেকে ঠেকিয়ে রাখতে হোলে মোহের ঘারাও তাদের মন ভোলানো চাই, মিথ্যা উপায়েও তাদের ভয় দেখানো বা সান্ধনা দেওয়া দরকার, তাদের সক্ষে এমনভাবে ব্যবহার করা দরকার, যেন তারা চিরশিন্ত বা চিরপ্ত। ধর্মসম্প্রদায়েও যেনন সমাজেও তেমনি, কোনো এক পূর্বভনকালে যে সমন্ত

মত ও প্রথা প্রচলিত ছিল দেগুলি পরবর্তী কালেও আপন অধিকার ছাড়জে চায় না। পতক্ষমহলে দেখা যায় কোনো কোনো নিরীহ পতক ভীষণ পতক্ষের ছল্মবেশে নিজেকে বাঁচায়। সমাজরীতিও তেমনি। তা নিতাধর্মের ছল্মবেশে আপনাকে প্রবল ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করে। একদিকে তার পবিত্রতার বাহাড়ম্বর, অক্সদিকে পারত্রিক তুর্গতির বিভীষিকা, সেই সক্ষে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, এমন কি, অ্যায় প্রণালী,—ঘরগড়া নরকের তর্জনীসংকেতে নিরর্থক অন্ধ-আচারের প্রবর্তন। রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বৃদ্ধিরই প্রতীক আন্দামান, ফ্রান্সের ডেভিল আইল্যাণ্ড, ইটালির লিপারি দ্বীপ। এদের ভিতরের কথা এই যে, বিশুদ্ধ শ্রেয়ানীতি ও লোকস্থিতি একসক্ষে চলতে পারে না। এই বৃদ্ধির সঙ্গে চিরদিনই তাদের লড়াই চলে এসেচে বাঁরা সত্যকে শ্রেয়ক্ষ মন্থ্যত্বকে চরম ব'লে শ্রদ্ধা করেন।"

( সাকুষের ধর্ম, পুঃ ৬৭-৬৮ )

এই ক্ষুত্রধর্ম বা ছন্মধর্মের সহিত নিত্যধর্মের বিরোধের স্বরূপটি কবি চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে। ক্ষুত্রধর্মকে কবি ধর্মতন্ত্র বলিয়াছেন। "ধর্ম বলে, মান্থ্যকে যদি শ্রদ্ধানা কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মান্থ্যকে নির্দগ্রভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মন্ত্রই হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নির্প্রক কষ্ট যে দেয়, সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহা কট্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুথে যে মা-বাপ বিশেষ তিথিতে অক্ষজ্ঞল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অন্থশোচনা ও কল্যাণ-কর্মের দারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চৌদ্পুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মান্থ্য যথার্থ মান্থ্য সে যে ঘরেই জন্মাক পৃজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মান্থ্য ব্রাহ্বণ সে যত বড় অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মৃক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।"

( কর্তার ইচ্ছার কর্ম, কালাস্তর, পুঃ ৬১ )

পরবর্তী নাটক 'মালিনী'তেও কবি নর-নারীর চিত্তে বিভিন্ন ধর্মাদর্শের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া রূপায়িত করিয়াছেন।

কণট পাশাৰেলায় পাওবেরা হারিয়া গিয়াছে, লৌপদী সভামধ্যে লাছিতা

হইরাছে, রাজ্য ছাড়িয়া তাহারা বনগমনের উত্যোগ করিতেছে, এই সময় তুর্বোধন-মাতা গালারী হৃত্বতারী পুত্র হুর্বোধনকে ত্যাগ করিবার জন্ম রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানাইতেছেন। গালারী নিত্যধর্মের পূজারিনী, হুর্বোধন আয়ধর্ম, বীরধর্ম, রাজধর্ম পরিত্যাগ করিয়া যে পাপ ও লাঞ্ছনা কুরুবংশের উপর টানিয়া আনিয়াছে, তাহাতে কুরুবংশের ধ্বংস অনিবার্ধ, মহুন্মতের এই অবমাননায় সমস্ত জ্বাং শুন্তিত, তাই গালারী নিত্য মানবধর্মের পক্ষ হইতে অক্সায়কারী হুর্যোধনকে ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। পুত্রস্বেহাল ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বিফল হইয়া গালারী ভগবানের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন, এবং তাঁহার আয়বিচারের স্থনিশ্চিত, কঠোর পরিণতির জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ইহাই 'গালারীর আবেদন'-এর কথাবস্তা।

নাটকীর উৎকর্ষের দিক হইতে ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্র যথেষ্ট সমৃদ্ধ। স্ক্র অন্তর্ম কোহার চরিত্রে একটা ট্রাজেভির মহিমা বিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহার অন্তর্ম জিত্তুজাক্বতিবিশিষ্ট—অন্তরের তিনটি অবস্থা বা ভাবের মধ্যে দ্বন্ধ। প্রথম, প্রবল, অন্ধ প্রক্রেছ; দ্বিতীয়, নিত্যধর্মের বৈশিষ্ট্য ও অলজ্মনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান ও মানসিক স্বীক্ষতি; তৃতীয়, ব্যক্তিত্বের তুর্বলতা বা আত্মকর্তৃত্বের অভাব। এই তিনটি অবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁহার চরিত্রে একটা জটিলতার স্বাষ্ট্র করিয়াছে এবং এই জ্ঞাটিলতাই ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রকে একটা বিশেষ নাটকীয় গৌরব দান করিয়াছে।

ত্র্যাধনের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই ধৃতরাষ্ট্র তাহার ভ্রাতৃলোহ, ক্ষুদ্র ঈর্বা এবং সত্যধর্ম ও স্থায়কে পদদলিত করিবার জন্ম ধিকার দিয়াছেন, কিন্তু যথনই ত্র্যোধন শিশুকাল হইতে পিতৃত্বেহ-বঞ্চিত বলিয়া অভিমান করিয়া পাণ্ডবের সঙ্গে রাজ্য বিনিময় করিয়া বনবাসে যাইতে চাহিল, তথনই ধৃতরাষ্ট্রের প্রবল পিতৃত্বেহ অন্ধ আরেগের আবরণে সমস্ত স্থায় ও বিচারবৃদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। এ সময় প্রবল ব্যক্তিত্ব ও আত্মকর্তৃত্ব হয়তো তাঁহার সত্যধর্ম-পালনের সহায়তা করিতে পারিত, কিন্তু সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট ত্র্বল, তাই তাঁহার ত্র্বল, ভীফ ব্যক্তিত্ব পিতৃত্বেহের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া অসহায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। তিনি বৃথিতে পারিতেছেন, সত্যধর্ম পালন না করার পরিণাম দারুণ অশুভ, কিন্তু প্রতীকারের শক্তি তাঁহার নাই, এই স্রোত ফিরাইবার দৃঢ্ডা তাঁহার নাই, তাই ভবিতব্যের হাতে, নিয়তির হাতে, অনিবার্য ঘটনাম্রোতের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

অন্ধ আমি অস্তরে বাহিরে চিরদিন,—ভোরে ল'য়ে প্রলন্ধ-তিমিরে চলিরাছি, — বন্ধুগণ হাহাকার-রবে
করিছে নিবেধ, নিশাচর পৃগ্র সবে
করিতেছে অগুন্ত চিংকার, — পদে পদে
সংকীর্ণ হতেছে পথ, — আসন্ধ বিপদে
কণ্টকিত কলেবর, — তবু দৃঢ়করে
ভরংকর ক্রেহে বক্ষে বাধি ল'রে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাদে
ছুটিয়া চলেছি মৃঢ় মন্ত অট্টহাদে
উন্ধার আলোকে, — শুধু তুমি আর আমি, —
আর সঙ্গী বক্তহন্ত দীপ্ত অন্তর্গামী, —…

সহসা একদা

চকিতে তেতনা হবে, বিধাতার গদ।
মূহতে পড়িবে শিরে,—আসিবে সময়,
ততক্ষণ পিড়ম্নেহে করে। না সংশয়,
আলিঙ্গন করে। না শিথিল,—ততক্ষণ
ক্রত হত্তে লুট লও সর্ব স্বার্থধন,
হও জয়ী, হও সুথী, হও তুমি রাজা

পিতৃম্নেহ-নাগপাশে ত্র্লহনর ধৃতরাষ্ট্র আবদ্ধ, বিবেকের শত-সহস্ত্র আঘাত সে পাশ ছিল্ল করিতে পারে না, কেবল তাঁহারই হৃদয় বিদারণ করে। স্নেহ ও বিবেকের ঘল্টে বিদীর্ণহৃদয় ধৃতরাষ্ট্র উন্মন্ত হইয়া আপাতরম্য স্নেহপিচ্ছিল ধ্বংসের সোপানেই ফ্রুত অগ্রসর হন। এই উন্মন্ততা ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রের চরম নাটকীয় পরিণতিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ওরে ডোরা জয়বাত বাজা।
জয়ধবজা ভোল্ শৃন্তে। আজি জয়োৎসবে
তায় ধর্ম বন্ধু লাতা কেই নাহি র'বে,—
না র'বে বিহুর, ভীম, না র'বে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা, লোকলজ্জা-ভয়,
কুরুবংশ-রাজলক্ষ্মী নাহি র'বে আর,
তথ্ র'বে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
আর কালান্তক যম,—ভঙ্ পিতৃত্বেই
আর বিধাতার শাপ—আর নহে কেই।

এই পিতৃম্বেহবেষ্টিত হৃদয়ত্ব্যে প্রবলতম আঘাত হানিয়াছেন গান্ধারী। গান্ধারী

ধর্মকার জন্ত তুর্বোধনকে ত্যাগ করিবার আবেদন জানাইলে, অন্ধ রাজা তাঁহারু জ্বদয়ের স্বেহ ও ধর্মবৃদ্ধির হুন্দের একটা চিত্র দিয়াছেন।

হার প্রিয়ে,
ধর্মবংশ একবার দিমু কিরাইয়ে
দাতবদ্ধ পাওবের হত রাজ্যখন।
পরক্ষণে পিতৃমেহ করিল গুঞ্জন
শতবার কর্ণে মোর—"কী করিলি ওরে।
এককালে ধর্মাধর্ম ছুই তরী 'পরে
পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ,
তথন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে,
পাপের ছয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।
কী করিলি হতভাগা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধিহত
ছুর্বল ছিধার পড়ি।…

পাণবৃদ্ধি পিতৃমেহরপে
বিবিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা ভীক্ষ স্থাচিনম। পুনরায়
ফিরাফু পাঙবগণে,—দ্যুত-ছলনায়
বিসন্ধিফু দীর্ঘ বনবাসে। হায় ধর্ম,
হাররে প্রবৃত্তিবেগ। কে বুরিবে মর্ম
সংসারের।

এই বেগবান প্রবৃত্তি ও ধর্মবৃদ্ধি, এই তীব্র কামনা ও ন্থায়-ধর্ম, এই বাস্তব ও আদর্শ, এই প্রেয় ও শ্রেয়ের হন্দ্ মান্তবের অন্তরের চিরস্তন হন্দ। এই দ্বন্দ্বেই মান্তবের অন্তর্জীবন ছিন্ন-ভিন্ন। ধৃতরাষ্ট্রের মনোজগতের এই ইতিহাস, মানব-হৃদয়ের চিরস্তন ইতিহাস।

গান্ধারীর পুন: পুন: সত্য ও স্থায়ের অগ্নিগর্ভ বাণীতে ধৃতরাট্রের হৃদয়ে বেদনারই সঞ্চার হইল, কিন্তু তাঁহার মোহভঙ্গ হইল না; সে আঘাত ব্যর্থ হইল, বিবেক ও ধর্মবৃদ্ধির উল্লেষে তাঁহার নিজিত পৌরুষ জাগরিত হইল না। যথন এ অবস্থা ফিরাইবার তাঁহার শক্তি নাই, যথন অদ্র ভবিষ্যতে একটা অমঙ্গল নিশ্চিত, তথন এই আত্মঘাতী উন্নত্তার মধ্যে পুত্তের স্থার্থরক্ষা-প্রবৃত্তির ক্ষণিক তৃথি ছাড়া আর বৃদ্ধের কি সম্বল থাকিতে পারে? তাই গান্ধারীর কাছে তাঁহার ত্র্বল্বতার অকপট স্থীকৃতি,—

প্রিছে সংহরো, সংহরো বাণী তব। ছিঁডিতে পারিনে মোহভোর, ধৰ্মকথা শুধু আসি হানে স্থকঠোর বাৰ্থ বাথা। পাপী পুত্ৰ ত্যাজ্য বিধাতার, তাই তারে ত্যজিতে না পারি,—আমি তার একমাত্র। উন্মত্ত তরক মাঝখানে যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন প্রাণে ছাডি যাব !—উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি. তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি, তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি. এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি অকাতরে,—অংশ লই তার দুর্গতির, অর্থফল ভোগ করি তার দুর্মভির.— সেই তো সান্তনা মোর,—এখন তো আর বিচারেব কাল নাই—নাই প্রতিকার. नाई পर्-चाउँ ह या हिल घडितात. ফলিবে যা ফলিবার আছে।

এই ক্ষুপ্রিসরের মধ্যে যে অপূর্ব স্ক্রাণণিতা ও নাটকীয় কৌশলের সহিত রবীন্দ্রনাথ ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্র অন্ধিত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, নাটকে বান্তব চরিত্রস্থির অসামান্ত শক্তি তাঁহার ছিল। দেবযানীর চরিত্র অন্ততম নিদর্শন। কিন্তু ভাব, আদর্শ ও তত্ত্ব তাঁহার চোথে এমনই মায়া-অঞ্জন মাথাইয়া দিয়াছিল যে, নগ্রদৃষ্টি তাঁহার পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি সামান্তের মধ্যে অসামান্ত, বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষ, বান্তবের মধ্যে আদর্শের অন্থস্কান করিয়াছে এবং তাহা না দেখিলে তাঁহার কবি-মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় নাই। তাই তাঁহার কবিস্থি ভাবলোকের অপার্থিব বর্ণচ্ছটায় মণ্ডিত হইয়া একটা উচ্চন্থান হইতেই আমাদের বিশায় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে, আমাদের দোসর হইয়া আমাদের স্থে-তৃঃথে, অমৃত্র-গরলে অংশ গ্রহণ করে নাই। আদর্শকে আমরা শ্রদ্ধা করি, বান্তবকে ভালোবাসি। গান্ধারীকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে ভালোবাসি।

গান্ধারীর চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক সরল, একটা প্রবল হন্দ কোনো সময়ই তাঁহার চরিত্রে ফুটিয়া ওঠে নাই। মাতৃত্বেহ ও ধর্মবোধের মধ্যে একটা হন্দ তাঁহার অস্তরে আছে বটে, কিন্তু সে মাতৃত্বেহ ধর্মচেতনার কাছে পরাজিত, তাহার সক্রিয় প্রভাব গান্ধারীর মনে কোনো দিন অমুভূত হয় নাই। সত্য ও স্থায়ধর্মের মর্যাদারক্ষাতেই তাঁহার সমস্ত মানসিক প্রয়াস কেন্দ্রীভূত। ইহার জন্ম তিনি পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত,—পুত্রের এইরপ শান্তিবিধান করিতে না পারিয়া তিনি অবশেষে ভগবানের নিশ্চিত, কঠিন বিচারের জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

গান্ধারীর মতে সমস্ত স্বার্থ-বৃদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা ত্যাগ করিয়া সত্য বা স্থায়ধর্মকে সর্বদা মর্যাদা দিতে হইবে,—

> ধর্ম নতে সম্পাদের তেতু মহারাজ, নতে সে হথের কুদ্র সেতু,— ধর্মই ধর্মের শেষ !···

পুত্রে তব ত্যেকো এইবার,—…
স্থায়ধর্মে কারো না বিমূথ
পৌরবপ্রানাদ হতে…

রাজাই স্থায়ধর্মের রক্ষক, তাই গান্ধারীর ব্যাকুল নিবেদন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে,—

তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ, বিধাতার বামহত্ত ;— ধর্মরক্ষা কাজ তোমা 'পরে সম্পিত। •••
মহারাজ, শুন মহারাজ,
এ মিনতি। দূর কর জননীর লাজ,
বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘূচাও ক্রন্দন, অবনত
ভারধর্মে করহ সম্মান,—ত্যাগ করে।
ভর্মেধনে।

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন নিফল হইলে গান্ধারী বিধাতার অমোঘ বিধানের জন্ম অপেকা করিয়া রহিলেন,— '

হে আমার অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে বৈধি ধরি।

সেই বিধি ছনিবার ও ভীষণ। সে পিতা, পুত্র, মাতা কাহারো দিকে তাকায়-না, নির্মম কুপাণের মতো অক্সায়কারীদের উপর পতিত হয়।

> পুটাও লুটাও শির, প্রণমো রমণী, সেই মহাকালে, তার রথচক্রধনি দুর রক্তলোক হতে বজ্র-ঘর্ণরিত

ওই শুনা যায়। তোর আঠ অর্জরিত হাদর পাতিয়া রাথ্তার পর্যন্ত। ছিল্ল সিক্ত হৃহৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে অঞ্জলি রচিয়া থাকু জাগিয়া নীরবে - চাহিয়া নিমেবহীন। তার পর যবে গগনে উড়িবে ধৃলি, কাঁপিবে ধরণী. সহসা উঠিবে শৃষ্টে ক্রন্সনের ধ্বনি-হার হার হা রমণী, হার রে অনাথা, হার হার বীরবধু, হার বীরমাতা, হার হার হাহাকার—তথন স্থীরে ধুলায় পড়িস লুটি অবনত শিরে মুদিয়া নয়ন; তারপরে নমো নমঃ স্থনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম দারুণ করুণ শান্তি, নমো নমো নম: কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্লিগ্ধতম। নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নিরু তি। শ্মশানের ভশ্মমাথা পরম নিকৃতি।

তুর্ঘোধন-পত্নী ভাত্মতীকেও গান্ধারী শান্ত, স্থগংযত ও দেবার্চনপর হইয়া সেই ভীষণ কালের প্রতীক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ত্বোধন আয়ধর্মভ্রষ্ট রাজা। দস্ত ও স্বৈরশাসনের সে মৃতিমান বিগ্রহ। তাহার রাজধর্ম বিরুত বা ছল রাজধর্ম বা রাজতত্ত্বে পর্যবিদিত। রাজ্যশাসনে, পররাজ্যঅধিকারে, ধর্মাধর্ম, আয়-অআয়-বিচার তাহার কাছে অর্থহীন। ছলে-বলেকৌশলে শক্র জয় করিয়া, জনমতের কঠরোধ করিয়া তাহার গর্বোদ্ধত বিজয়ী
শির উচ্চে রাগাকেই সে রাজধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

রাজধর্মে, প্রাত্ধর্ম, বন্ধুধর্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম আছে, মহারাজ, তাই
আমি আজি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি,—
ধৃতরাষ্ট্র
জিনিয়া কপটপৃতে তারে কোস্ জয় ?
লক্ষাহীন অহংকারী।
হুর্ঘোধন
যার যাহা বল
ভাই ভার অন্ত্র পিতঃ, বুক্ষের সম্বল।

ব্যাত্রসনে নথেদন্তে নাহিক সমান,
তাই ব'লে ধমু:শরে বিধ' তার প্রাণ
কোন্ নর কজা পার। স্চের মতন
ঝ'াপ দিরে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে,—জয়লাভ এক কক্ষা তার,—
আভি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহংকার।

ধ্তরাষ্ট্র
আজি তুমি জয়ী তাই তব নিন্দাধ্বনি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুচ্চ ধিকারে।

হুৰ্ঘোধন

নিন্দা! আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।
নিন্তর্ক করিয়া দিব মুগরা নগরী
স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে।

ধৃতরাষ্ট্র
ওরে বৎস, শোন্।
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিম্মন্থে অস্তরের গৃঢ় অক্ষকারে
গভীর ঞটিল মূল স্থদুর প্রসারে,

হুৰ্যোধন

নিতা বিষতিক্ত করি রাথে চিত্তল।

অব্যক্ত নিন্দায়
কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজ-মর্থাদায়;
জক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে থেদ নাহি—কিন্ত স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ। প্রীতিদান বেচ্ছার অধীন,—
প্রীতিভিন্দা দিয়ে থাকে দীনতম দীন,—
সে প্রীতি বিলাক্ তারা পালিত মার্জারে,
ঘারের কুরুরে, আর পাগুব প্রাতারে—
তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভর,
সেই মোর রাজপ্রাপা; আমি চাহি জর
মর্ণিতের দর্প নাশি।

ইহাই স্বৈরাচারী রাজার শাসনের মর্মকথা—ইহাই তাহার কর্মধারার অন্তর্নিহিত চিন্তা বা দর্শন।

ত্র্বাধন-মহিষী ভাস্থমতী ত্র্বোধনের যোগ্যা পত্নী। শক্ত-পরাজ্বরে তাহার অসীম আনন্দ এবং পরাজিতা, লাঞ্চিতা লৌপদীর রত্ব-অলংকার পরিয়া গর্ব অক্তব করিতে তাহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই। বরং তাহাতেই তাহার জয়োলাস। কোনো স্থায় বা নীতির বিচার তাহার কাছে নাই। ক্ষত্রিয়-নারীর চঞ্চল, পরিবর্তনশীল সৌভাগ্য তাহার অবিদিত নাই, তাই যতক্ষণ সে সৌভাগ্য থাকে, তাহার পূর্ণ স্থযোগ লওয়াই বিবেচনার কার্য। তাই গান্ধারীর ভর্ৎসনার উত্তরে সে বলিতেছে,—

মাতঃ, মোরা করেনারী। ছর্ভাগ্যের ভর নাহি করি। কর্ জর, কর্তু পরাজয়—
মধ্যাহণগনে কর্তু, কতু অন্তথামে করেরমহিমাপ্র্য উঠে আর নামে।
করেবীরাঙ্গনা, মাতঃ, সেই কথা স্মরি
শক্ষার বক্ষেতে থাকি সংকটে না ভরি
কণকাল। ছর্দিন ছর্বোগ যদি আসে,
বিম্থ ভাগ্যেরে তবে হানি উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবি,
কেমনে বাঁচিতে হয় জীচরণ সেবি
সে শিক্ষাও লভিয়াছি।

ভামুমতীও ত্র্যোধনের মতো ছদ্মধর্মকে গ্রহণ করিয়াছে, কারণ ক্ষত্তিয়-নারীর ধর্ম ক্রায় বা নীতিনিরপেক্ষ নয়। এই ছদ্মধর্মও যথেষ্ট যুক্তি এবং উপযোগিতার উপর স্থাপিত, তাই ত্র্যোধন ও ভামুমতীর কথা অসমত বা অশোভন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃত বিচারে এসব যুক্তির মিধ্যা ধরা পড়ে।

'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাটো রবীক্রনাথ মূল মহাভারত হইতে কিছু কিছু মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু নির্মাণটি তাঁহারই রূপ ও ভাবৈশ্বর্ষে মণ্ডিত হইয়া তাঁহার রচনা-শিল্পের উৎকর্ষ ঘোষণা করিতেছে।

মূল মহাভারতে আছে, দ্রোপদীকে বরদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে মৃক্ত করিয়া দিলে, পাণ্ডবেরা যথন ইন্দ্রপ্রস্থ-অভিমূথে যাত্রা করিয়াছে, তথন আবার পাশা-খেলার জন্ম ধৃতরাষ্ট্র তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন, সেই সময় গান্ধারী ভাবী অমন্দলের আশকা করিয়া পুত্র ত্র্ণোধনকে পরিত্যাগ করিবার জন্ম ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিতেছেন,—

লাতে প্রথাধনে কল্তা মহামতিরভাষত।
নীরতাং পরলোকার সাধ্বরং কুলপাংসনঃ ॥
ব্যনদজ্জাতমাত্রে। হি গোমায়্রিব বিষরম্।
অল্তো নুনং কুলস্থাস্থ তল্লিবোধত ভারত॥
মা নিমজ্জীঃ স্বদোবেশ মহাম্পুত্থ হি ভারত।
মা বালানামশিষ্টানামমুদংস্থা মতিং প্রভো॥
মা কুলস্থ কল্পে ঘোরে কারণং ঘং ভবিয়সি।
বন্ধং সেতুঃ কো মু ভিন্দ্যান্ধমেছায়ঞ্জ পাবকম্॥

( मङाभर्व, १२ व्यशाय, त्माक--२। ७।६)

মহারাঞ ! ছুর্ঘোধন জান্মিলে পর মহামতি বিছর বলিয়াছিলেন যে, এই কুলকলঙ্ক পুত্রটাকে মারিয়া কেলুন।

কারণ, আপনার এই পুত্রটা জন্মিবামাত্রই শৃগালের স্থায় বিকৃতস্বরে শব্দ করিয়াছিল। স্ক্তরাং হে ভরতনন্দন! আপনি ইহা জানিরা রাখুন যে, নিশ্চরই এই পুত্র হইতে এই বংশের ধ্বংস হইবে।

ভরতনন্দন! আপনি নিজের দোবে ছঃখনমুদ্রে মগ্র হইবেন না; প্রভু! আপনি মুর্থ ও অশিষ্ট পুত্রগণের মতে অনুমোদন করিবেন না।

আপনি দারণ বংশনাশের কারণ হইবেন না। কোন্ ব্যক্তি বদ্ধ সেতু ভার্কিয়া দেয়? কোন্ ব্যক্তিই বা নির্বাণ অগ্নিকে আবার জালাইয়া তোলে ?

> তথা তেন কৃতং রাজন্! পুত্রস্লেহান্মহামতে। তম্ম প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণার হ ॥১

হে মহামতি রাজা! আপনি তথন পুত্রস্নেহ্বশতঃ হুর্ঘোধনটাকে ত্যাগ করেন নাই; এবং বংশনাশের জয়ত তাহার ফল উপস্থিত হইয়াছে—জানুন।

> অধাত্রবীগ্মহারাজো গান্ধারীং ধর্মদর্শিণীন্। অন্তঃ কামং কুলস্তান্ত ন শকোমি নিবারিতুন্॥১১ যথেচ্ছন্তি তথৈবান্ত প্রত্যাগচ্ছন্ত পাওবাঃ। পুনদ্যিতং প্রকুর্বন্ত মামকাঃ পাওবৈঃ সহ॥১২

ভাহার পর ধৃতরাষ্ট্র ধর্মজ্ঞা গান্ধারীকে কহিলেন—এই বংশের সম্পূর্ণ ধ্বংসই হউক. আমি বারণ করিতে পারিতেছি লা।

স্তরাং পুত্রেরা বাহা ইচ্ছা করে, ভাহাই হউক, পাগুবেরা ফিরিয়া আহক এবং আমার পুত্রের। পুনরায় দৃতিক্রীড়া করুক। ( হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অমুবাদ )

ইহাই মূল মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গান্ধারীর আবেদন। বনগমনের পূর্বে

দিতীয়বার দ্যতক্রীভার সময় গান্ধারী ত্র্যোধনকে ত্যাগ করিতে অহুরোধ করিয়াছিলেন। রবীক্রনাথের গান্ধারী শেষ বনগমনের সময় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিতেছেন। যুধিষ্টির ও প্রৌপদীর গান্ধারীর নিকট বিদায়-গ্রহণ মূলে নাই। মূলে প্রৌপদী কুন্তীর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং বিদায়কালে বিত্র যুধিষ্টিরাদিকে উপদেশ ও ভরসা দিয়াছে। বিত্রের উক্তিগুলি বোধ হয় রবীক্রনাথের মনে ছিল, তাহার কিছু কিছু তিনি গান্ধারীর মূথে আরোপ করিয়াছেন।

সোমাদাহ্লাদকত্বং ত্বমন্ত)লৈবোপজীবনন্। ভূমেঃ ক্ষমাঞ্ তেজান্চ সমগ্রং সূর্বমন্তলাৎ। বায়োর্বলঞ্চাপ্নুহি তং ভূতেভ্যান্চাত্মমন্সদঃ॥

( সভাপর্ব, ৭৫ অধ্যায়, শ্লোক—১৬)

তুমি চন্দ্র হইতে আহ্লাদকারিতা, জল হইতে জীবনদাত্তা, পৃথিবী হইতে ক্ষমা, হর্ষ হইতে সমগ্র তেজ, বায়ু হইতে বল এবং সমগু ভূত হইতে সর্বপ্রকার গুণ লাভ ব র।

ইহারই প্রতিধানি পাওয়া যায় গান্ধারীর উক্তির মধ্যে,—

বায়ু হতে বল,

পূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্যক্ষমা করো লাভ দুঃখব্রত পুত্র মোর।

গান্ধারী-চরিত্রের বীজ মূল মহাভারতে আছে। গান্ধারী যে সত্যধর্মের আদর্শে অন্প্রাণিতা, তাহার নিদর্শন গান্ধারীর এই সব ও অন্তান্ত উক্তিতে পাওয়া যায়। উত্যোগপর্বে রুফ্ যুদ্ধবিরতির জন্ত আবেদন জানাইতে যথন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়াছিলেন, তথন গান্ধারী মানবিক ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে ত্র্গোধনকে বহু উপদেশ দিয়াছিলেন এবং পাণ্ডবদিগকে রাজ্যের অর্ধাংশ দিবার জন্ত বার বার অন্থরোধ করিয়াছিলেন। (উত্যোগপর্ব, ১২০ অধ্যায়, শ্লোক—১৯-৫৪) এই সব উক্তিতে এবং উত্যোগপর্বের শেষে পুত্রদের যুদ্ধযাত্রার সময় 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' এই আশীর্বাদে এই মনোভাবের ইন্ধিত পাওয়া যায়। এইটুকু অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্ব স্থলর চরিত্র স্বষ্টি করিয়াছেন। যুধিষ্টির ও দ্রোপদীর বিদাহকালীন সাক্ষাতের অবতারণা করিয়া কবি গান্ধারী-চরিত্রকে আরো মহান্ ও চিত্তাকর্ষক করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রেরও দামাতা কিছু আভাদ মৃলে পাওয়া যায়।
পাওো: হতান্মা বিবস্থে রাজন্! তথৈব তে লাত্থনং সমগ্রম্।
মিত্রজোহে তাত! মহান্ধর্ম: পিতামহ যে তব তেহপি তেবাম্॥
(সভাপর্ব, ৫২ অধ্যায়, লোক—১০)

রাজা! তুমি পাওবগণের প্রতি বিবেষ করিও না; ছঃশাসন প্রভৃতির ধনের স্থার পাওবদের সমস্ত ধনও তোমার জ্রাতারই ধন। তারপর বৎস! মিত্রজোহে পুত্রজোহে গুরুতর অধর্ম হয়। আর এক কথা—বাঁহারা ভোমার পিতামহ, পাওবদেরও তাঁহারাই পিতামহ।

ইহার সহিত

ধিক্ তোর আতৃজোহ। পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ দে কি ভূলে গেলি।

এই অংশের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

দৈবের প্রতি বিশাদ ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যরূপে আমরা মৃল মহাভারতে লক্ষ্য করি। তাঁহার অনেক উক্তিতে এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

> নেহ কন্তঃ! কলহস্তপ্যাতে মাং ন চেদৈবং প্রতিলোমং ভবিশ্বং। ধাত্রা তু দিষ্টস্থ বশে কিলেদং সর্থং ব্রুগচেষ্টতি ন স্বতন্ত্রন্।

> > ( সভাপর্ব, ৫৪ অধ্যায়, লোক—২৩ )

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—বিহুর! দৈব যদি প্রতিকূল না হয়, তবে কলহ আমাকে সস্তপ্ত করিতে পারিবে না। দেথ—বিধাতা এই সমগ্র জগৎটাকেই দৈবের অধীন রাধিয়াছেন; স্বতরাং জগৎ দৈব অনুসারেই কাজ করে, স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে না।

ইহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্তেও পাওয়া যায়,—

এখন তো আর

বিচারের কাল নাই—নাই প্রতিকার, নাই পথ,—ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার, ফলিবে যা ফলিবার আছে।

ধুতরাষ্ট্র-চরিত্রের সুন্দ্র অন্তর্ম দেরর রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের অত্যাশ্চর্য মৌলিক স্থাষ্ট।

# সতী

(২০শে কার্ত্তিক, ১৩০৪)

'সতী' কাব্যনাট্যে অতি উচ্চাঙ্গের নাটকীয়ত্ব বর্তমান। সমস্ত ঘটনার অনিবার্ধ পরিণাম একটি যুদ্ধোত্তর শশানদৃশ্যে কেন্দ্রীভৃত করা হইয়াছে। বিপরীতমুখী ভাবের সংঘর্ষে পাত্র-পাত্রীর চিত্ত-ঘন্দ্র চরমে উপনীত হইয়া একটা মর্মান্তিক ঘটনায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। একটি দৃশ্যই যেন একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নাটক—একটা বৃহৎ নাটকের ঘনীভৃত রূপ। প্রবিত অভিভাষণ বা দার্থ লিরিক উচ্ছ্যুস ইহাতে অনেক্থানি সংযত ও সংহত; প্রত্যক্ষ উদ্বেশ্যভিমুখী, পরিমিত সংলাপ স্বাভাবিক-

ভাবে ঘটনার গতিকে পরিণামের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে নাটকীয় গুণে 'সতী'ই শ্রেষ্ঠ।

এই নাটকের আখ্যানভাগ একটি মারাঠা গাথা হইতে গৃহীত। বিনায়ক রাও-এর কক্সা অমাবাই-এর বিবাহ ঠিক হইয়াছিল জীবাজির সহিত। জীবাজি বিবাহ করিতে যাত্রা করিয়াছে, এমন সময় পথের মধ্যে বিজ্ঞাপুররাজের এক মুসলমান সভাসদ তাহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করে এবং তাহারই বরপরিচ্ছদ পরিয়া ও শিবিকায় চড়িয়া, লোকজন ও মশাল লইয়া বিনায়ক রাও-এর বাড়ীতে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়। এদিকে জীবাজি আসিয়াছে বিনিয়া উপস্থিত সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই মুসলমান সভাসদ শিবিকা হইতে বাহির হইয়া বিশ্বয়বিমৃত কক্সাপক্ষীয়দের মধ্য হইতে ঝড়ের মতো অমাবাইকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তারপর জীবাজি বন্ধনমুক্ত হইয়া আসিয়া উপস্থিত। তথন বিনায়ক রাও, জীবাজি প্রভৃতি সকলে বিবাহের হোমাগ্রি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, এই মুসলমান দস্থাকে বধ করিয়া তাহারা এই অপমানের প্রতিশোধ লইবে।

এদিকে অমাবাই তাহার অপহারককে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার পত্নীত্বের মর্যাদা লইয়া তাহার ঘরে বাস করিতেছে। তাহাদের একটি পুত্রসম্ভানও হইয়াছে।

তারপর বহুদিন পরে তাহাদের প্রতিজ্ঞা-পালনের স্থ্যোগ ঘটিল। ভীষ্ণ নৈশ্যুদ্ধে বিনায়ক রাও মুসলমানকে পরাজিত করিয়া সহস্তে তাহাকে বধ করিয়াহে, জীবাজি সে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে। এমন সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অমাবাই-এর সঙ্গে বিনায়ক রাও-এর দেখা। বিনায়ক অমাকে মুসলমানের গৃহ ছাড়িয়া, পুত্রকেও ছাড়িয়া, গঙ্গাতীরে তীর্থে বাস করিয়া নিত্য গঙ্গাসান ও শিবনাম জপের ঘারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে নির্দেশ দিল। কিন্তু আমাবাই বলিল, সে কোনো পাপ করে নাই, কায়মনোবাক্যে সে পতিসেবা করিয়াছে, সে সতী। এমন সময় অমাবাই-এর মাতা রমাবাই-এর রণক্ষেত্রে প্রবেশ। সে এই কলম্বলালি কল্পার সতীখ্যাতি রটাইয়া ঢাকিবার ইচ্ছায় বাগ্দত্ত সামী জীবাজির চিতায় তাহাকে জীবস্ত দগ্ধ করিবার আয়োজন করিল। তখন অসহায়া কল্পার প্রতি বিনায়কের স্নেহ ও করণার আবির্ভাব হইল। সে তাহাকে পুত্রসঙ্গে তাহার নিকট যাইতে বলিল। কিন্তু রমাবাই-এর আদেশে জীবাজির সৈল্পাণ বৃদ্ধ বিনায়ক রাওকে বন্দী করিল এবং বাগ্দত্ত পতি জীবাজির চিতায় অমাবাইকে স্থাপন করিয়া উচ্চ বাজধ্বনি ও সতীত্বের জয়ধ্বনির মধ্যে তাহাকে পোড়াইয়া মারিল। এই ঘটনাটিই এই কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু।

র্ভিই কাব্যনাট্যে একমাত্র বিনায়ক রাও-এর চরিত্রে একটা অন্তর্থন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে দক্ত ধর্মের আদর্শ ও সন্তানম্বেরের মধ্যে। এই ধর্ম সংকীর্ণ, ক্তুল্ল সমাজধর্ম—একটা সামাজিক সংকারমাত্র। এই ক্তুধর্মের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণক্ষার হরণকারী যবনকে সে বহন্তে হত্যা করিয়াছে, ক্যা যবনই তাহার প্রকৃত স্বামী এবং সে যবনের ধর্মপত্রী বিলিয়া বারবার ঘোষণা করিলেও তাহাকে পুত্র ছাড়িয়া, যবন দক্ষার চিন্তা ছাড়িয়া, গঙ্গাতীরে শিবনাম জপের দারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিয়াছে। কিন্তু যথন রমাবাই তাহার গর্ভের কলম্ব দূর করিবার জন্ম অমাবাই-এর বাগ্দত্ত স্বামী জীবাজির চিতায় তাহাকে পুড়াইয়া মারিতে সংক্রম করিল, তথনই বিনায়কের হাদয়ের নিত্যসত্যধর্ম—পিতৃধর্ম জাগরিত হইল। সন্তানের হাদয়ভেদী পরিণাম-চিন্তায় নিক্রম স্বেহের উৎসম্থ খুলিয়া গেল, আচার বা সংস্কারের বন্ধন আর তাহাকে রোধ করিতে পারিল না। সন্তানম্বেহ তথন নিত্যসত্য পিতৃধর্মের করম জন্মঘোষণা করিল।

প্রথমে সমাজ-সংস্কার ও পিতৃত্বেহের সহিত তাহার একটা ছল্ব চলিয়াছে। তবে তথনও সংস্কার প্রবল, কেবল কন্সার তুংখ্যানিদগ্ধ জীবনকে কেন্দ্র করিয়া একটা সহাস্কৃতি উৎসারিত হইয়াছে মাত্র। তাই তাহার নিজের সংস্কার-অন্থ্যায়ী যবনের স্মৃতি ও পুত্র ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আবার নির্মল হইয়া পিতার কোলে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছে।

অতীত নিমৃত্তি পবিত্রতা ধৌত ক'রে দিক তোরে। সভ শিশুসম আরবার আয় বৎসে পিতৃকোলে মম বিস্মৃতি-মাতার গর্ভ হতে। নব দেশে, নব তর্বন্ধিণীতীরে, শুভ্র হাসি হেসে নবীন কুটিরে মোর জালাবি আলোক ক্যার ক্লাণ করে।

তারপর রমাবাই যখন জীবাজির চিতায় অমাকে পোড়াইয়া সতী নাম প্রচার করিবার সংকল্প প্রকাশ করিল, তখন সেই সম্ভানম্পেই প্রবল ইইয়া সংস্থারকে পরাজিত করিল। বিনায়ক অমাকে তাহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিল, সেই সংসারই তাহার পক্ষে তীর্থক্ষেত্র—ধর্মক্ষেত্র। পূর্বে যে কল্যাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিত্য গঙ্গাম্বান ও জপতপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছিল এবং নিপাপ ইইয়া সমাজের বাহিরে দুরদেশে নবশিশুর মত পিতার কাছে থাকিতে বলিয়াছিল,

এখন সেই মত পরিবর্তন করিয়া সে নিজে তাহাকে স্বামীর গৃহে ফিরিতে বলিল এবং স্বীয় পত্নীকে অমার পক্ষে স্বামি-গৃহে ফিরিবার যৌজিকতা দেখাইল,—

> যাও বংসে, যাও কিরে তব পুত্ৰ কাছে, তব শোকতগু নীডে।••• যে নৰ শাখাৱে আমাদের বৃক্ষ হতে কঠিন কুঠারে ছিন্ন করি নিয়ে গেল বনান্তর চায়ে সেপা যদি বিশীর্ণ। সে মরিত ক্ষকায়ে অগ্নিতে দিতাম তারে: দে বে ফলেফলে নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে নুতন মৃত্তিকা ছেয়ে। দেখা তার প্রীতি. দেথাকার ধর্ম তার, দেথাকার রীতি। অন্তরের যোগসূত্র চি'ডেছে যথন তোমার নিয়মপাশ নিজীব বন্ধন ধর্মে বাঁধিছে না তা'রে. বাঁধিতেছে বলে। हिए पांच, हिए पांच I--यांच वंदान हत्त. যাও তব গৃহকর্মে ফিরে—যাও তব ক্ষেহপ্রীতিজড়িত সংসারে —অভিনব ধর্মকেক্ত মাঝে।

শেষে যথন অবিচলিত-হাদয় রমাবাই কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করিল না, এবং জীবাজির সৈত্যগণকে অমাবাইকে বন্দী করিতে আদেশ দিল, তথন কৃত্ত সংস্কারধর্ম বিনায়কের হাদয় হইতে একেবারে বিল্পু হইয়া গেল। তথন পিতৃত্বেহ নিত্য হাদয়ধর্মে—চিরস্তন মানবধর্মে পরিণত হইল। তথন কৃদ্ধ চোখ তাহার খুলিয়া গিয়াছে—সমস্ত অত্যায় ও অত্যাচারের বিপক্ষে সে ক্তাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল।

আয় বৎসে। বৃথা আচার বিচার।
প্র লয়ে মাের সাথে আয় মাের মেয়ে
আমার আপন ধন। সমাজের চেয়ে
হলয়ের নিতাধর্ম সতা চিরদিন।
পিত্সেহ নিবিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টিসম,—আমার কল্পারে
সেই শুভ সেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিধ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয়।

কিন্তু শেষমূহুর্তে সে নিজেই বন্দী হইয়া কন্তাকে রক্ষা করিতে পারিল না। কুত্র সমাজধর্ম জয়ী হইল—সত্য ধর্ম উপেক্ষিত হইল।

ষমাবাই-এর জীবনে কোনো হন্দ্ব নাই। সে যবনকে ভালোবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে; প্রেমে জাতিকূল-বিচার নাই, কোনো হিধাছন্ব নাই, হলয়ের স্বত-উৎসারিত এই আবেগ। পত্নীভাবে সে স্বামীকে প্রদান করিয়াছে, তাহার ভালোবাসা পাইয়াছে, তাহার সন্তান গর্ভে ধরিয়াছে। সতীধর্ম তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষ্প হয় নাই। যবনকে বিবাহ করায় তাহার জাতি গিয়াছে, ধর্ম গিয়াছে—একথা সে বিশাস করে না। এই সামাজিক সংস্থারের কোনো প্রভাব তাহার উপরে নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এ-কথা সে পিতাকে ব্রাইয়াছে, মাতাকে ব্রাইয়াছে, আচার-ধর্মমাহত্রন্ত মাতাকে ধিকার দিয়াছে, অস্তায়ভাবে পরপুক্ষের চিতায় তাহাকে পুড়াইবার সিদ্ধান্তে বিধাতার স্তায়দণ্ড মাতার শিরে বজাঘাত হায়ক বলিয়া সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে।

সে পিতাকে বলিয়াছে,—

ভব ধর্ম কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম আছে
সমুজ্জন। পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী।
বরমাল্যে বরেছিফু উারে ভালোবাসি
শ্রজ্জান্তরে; ধরেছিফু পতির সম্ভান
গর্ভে মোর,—বলে করি নাই আত্মদান।…
হৃদর অর্পণ
করেছিফু বীরপদে। ববন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ। ধর্মের সে নয়।
অস্ত্যক্ষের অস্তধামী যেখা জেগে রয়

মাতা ফ্লেচ্ছ ম্সলমানকে পতি বলায় বিজ্ঞাপ করিলে সে গর্বোল্লত শিরে বলিয়াছে,—

সেথায় সমান দোঁতে।

উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে

থুণা করি নাই আমি, কারবাকামনে
পুলিয়াছি পতি বলি; মোরে করে ঘুণা
এমন সতী কে আছে। নহি আমি হীনা
জননী, ভোমার চেরে,—হবে মোর গতি
সতীবর্গলোকে।

#### মাতার নির্মম সংকল্পে সে বলিয়াছে.—

ছাড়ো লোকলাজ
লোকখ্যাতি,—হে জননী এ নহে সমাজ,
এ মহাশ্মশানভূমি। ছেথা পুণ্যপাপ
লোকের মুখের বাক্যে করিয়ো না মাপ,—
সভ্যেরে প্রত্যক্ষ করো মুত্যুর আলোকে।
সতী আমি। ঘুণা যদি করে মোরে লোকে
তবু সতী আমি। পরপুরুবের সনে
মাতা হয়ে বাঁধো যদি মুত্যুর মিলনে
নির্দোব কন্থারে—লোকে ভোরে ধন্ত ক'বে—
কিন্তু মাত: নিত্যুকাল অপরাধী র'বে
শুশানের অধীখর পদে।

মাতার সংকল্প অচল, অটল, নিদারুণ দেখিয়া শেষমূহুর্তে সে ভগবানের কাছে ভাষ-বিচার চাহিয়াছে.—

জাগো, থাগো, জাগো ধর্মরার ।
শ্বশানের অধীখর জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
কুল শক্র,—জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব। তব নিতাধর্মে করো জয়ী
কুল ধর্ম হতে।

অমাবাই সত্যধর্মের তুলাদণ্ডে তাহার নিজের সমস্ত আচরণ মাপ করিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র দোষ সে দেখে নাই। তাই তাহার কার্যে সে লজ্জিত নয়, অহতপ্ত নয়, পিতামাতার ক্ষুত্র সমাজধর্মের ব্যাখ্যায়, তাহাদের তৃংখ-লজ্জায় সে বিচলিত হয় নাই। অপরিবর্তনীয়, অনমনীয় স্থায়বৃদ্ধি ও নিম্পাপ বিবেক-চেতনা তাহার চরিত্রে আগাগোড়া একটা অসাধারণ দীপ্তি দান করিয়াছে।

রমাবাই বিচার-বিবেকহীন, অবিচলিত সংস্কারধর্মের প্রতীক। সংস্কার ভাহার জীবনে এমন বদ্ধমূল যে, উহার প্রভাবে হালয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, বিচার-বৃদ্ধি সব মৃত। সংস্কার, প্রথা ও লোকমতই তাহার জীবনে দত্য। তাহার রক্ষার জন্ম সে ধে-কোনো উপায় অবলম্বন করিতে কুন্তিত নয়। লোকে কন্মার বিধর্মী-বিবাহে মাতার সভীত্ব সম্বদ্ধে সান্ধহান হইতে পারে মনে করিয়া সে বাগ্দত পতির সহিত তাহাকে একচিতায় পুড়াইয়া সতীখ্যাতি রটাইয়া দিবে। সন্থান-স্বেহ ও হালয়ের উপরে তাহার লোকনিন্দার ভন্ন ও লোকখ্যাতির আগ্রহ। সমাজবিধি ও লোক-

মতই তাহার ভালোমন্দের মাপকাঠি,—বিচারহীন, বিবেক্হীনভাবে উহাই শালন করা তাহার ধর্মের আদর্শ। তাই সে বলিয়াছে,—

> কন্থার ক্রশে মাতার সভীতে যেন কলন্ধ পরশে। জনলে জন্মারদম সে কলন্ধকালি তুলিব উজ্জল করি চিতানল আলি। সভীখ্যাতি রটাইব হহিতার নামে, সভীমঠ উঠাইব এ খাশান ধামে কক্সার ভাষের 'পরে।

কক্সা অমাবাই যেমন সত্যধর্মে স্থির-বিশ্বাসী, মাতা রমাবাই তেমনি ক্ষ্ত্র সমাজধর্মে অবিচল-বিশ্বাসী। ত্ইটি নারীচরিত্রের মধ্যেই কোনো দ্বু নাই। উভরেই নিজ নিজ বিশ্বাসের হুর্ভেগ্ন পাষাণপ্রাচীরে স্থরক্ষিত।

গান্ধারীর মতো অমাবাই সত্য ও স্থায়ধর্মের প্রতীক। গান্ধারী যেমন শ্বতরাষ্ট্রের কাছে, অমাবাই তেমনি পিতামাতার কাছে ক্রমাণত দৃঢ় ও উচ্চকণ্ঠে সত্য ও স্থায়ধর্মের আবেদন জানাইয়াছে।

রমাবাই সামাজিক ও লৌকিক সংস্কার বা সমাজধর্মকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কোনো প্রতিকৃল শক্তি তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। সে তাহার সমাজধর্মপালনে স্থিরসংকল্প এবং কঠিন ও নির্মম কার্যসাধনেও পরাঅ্থ নয়। এদিক দিয়া তাহার চরিত্রে গান্ধারী বা অমাবাই-এর মতো একটা দৃঢ়তা আছে। বরং তাহার দৃঢ়তা একেবারে পাথরের মতো নিরেট ও অচল। সংস্কার বা প্রথা যুক্তিবিচারের ধার ধারে না, তাই তাহার প্রতি নিষ্ঠা হয় অন্ধ, বিবেকহীন, নিষ্ঠ্র ও আবেগময়। রমাবাই-এর চরিত্রের এই অন্ধনিষ্ঠা একটা উৎকট, স্কুদয়হীন রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্থন্দ কেন্দ্রীভৃত হইয়াছিল সত্যধর্ম ও পুত্রম্নেহের মধ্যে। তাহাতে পুত্রম্নেহই জয়লাভ করিয়াছিল—সত্যধর্মের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই।বিনায়কের ছদয়ে ছম্ম আসিয়াছিল সামাজিক প্রথা বা ক্ষ্ সমাজধর্ম ও সন্তান-বাৎসল্যের মধ্যে। এই ধর্ম মিথ্যা বা ছম্ম ধর্ম। সন্তান-বাৎসল্য এই ক্ষ্ ধর্মকে ধ্বংস করিয়া বৃহৎ সত্যধর্মের ছারে তাহাকে পৌছাইয়া দিল। বরং সন্তান-বাৎসল্যই ক্লপান্তরিত হইয়া গেল সভ্য পিতৃধর্মে, হয়য়য়ধর্ম—নিত্য সভ্যধর্মে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে এই সন্তানবাৎসল্য সভ্য ও স্থায়ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্ষ্ সংকর্মির উদ্ধেশ উঠাইয়া নিত্যধর্মের মন্দিরে

লইয়া গেল, আর ধৃতরাষ্ট্রকে এই সম্ভানবাৎসল্য সম্ভ্যু ও স্থায়ধর্মকে পদদলিত করিয়া সংকীর্ণ স্বার্থপরতার অন্ধৃক্তে নিক্ষেপ করিল। এক সম্ভানবাৎসল্যই উভয়ের জীবনে বিপরীতভাবে ক্রিয়া করিল।

### নরকবাস

( १इ अ.अहात्रव, ১७०৪ )

'নরকবাস' কাব্যনাট্যটি মহাভারতের একটি উপাথ্যানের উপর গড়িয়া তোলা হইয়াছে। মূল মহাভারতের উচ্চোগ-পর্বে একশত-পাচ অধ্যায়ে সোমক রাজার কাহিনী বর্ণিত আছে। কাহিনীটি এইক্লপ,—

"লোমশ বলিলেন—'রোজা যুধিষ্টির! 'সোমক'-নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন এবং তাঁহার যোগ্য একশত ভার্যাছিল।

কিন্তু সেই রাজা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বহুকালেও সেই ভার্যাদের গর্ভে কোন পুত্র লাভ করেন নাই।

ক্রমে তিনি বৃদ্ধ হইয়াও যত্নপূর্বক চেটা কারতে লাগিলে, সেই একশত স্ত্রীর মধ্যে 'জস্তু'-নামে একটা পুত্র জন্মিল।

নরনাথ! মাতারা সকলেই কামভোগ পিছনে রাখিয়া সর্বদাই সেই বালকটীকে পরিবেটন করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

তাহার পর কোন সময়ে একটা পিপীলিকা সেই জম্ভর নিতম্বদেশ দংশন করিল; তথন সেই যাতনায় সেই বালক আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

তদনস্তর সেই মাতারা সকলেই অত্যন্ত হৃ:থিত হইয়া, জল্ককে পরিবেইন করিয়া, সমিলিতভাবে রোদন করিয়া উঠিলেন; তাহাতে সেই শব্দ তুম্ল হইয়া পড়িল।

স্থতরাং মন্ত্রিসভার মধ্যে যাজকের সহিত উপবিষ্ট সেই রাজা তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন।

তাহার পর 'এটা কি' ইহা জানিবার জন্ম রাজা একজন দৌবারিককে পাঠাইয়া দিলেন; সেই দৌবারিক জানিয়া আসিয়া রাজার নিকট পুত্রের বিষয় যথাবৎ বৃত্তান্ত বলিল।

তথন অরিন্দম সোমক রাজা সত্তর উঠিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুত্রকে আখন্ত করিলেন।

ষুধিষ্টির! তাহার পর সোমক রাজা সেই পুত্রকে সান্ধনা করিয়া, অন্তঃপুর হুইতে নির্গত হুইয়া আসিয়া ঋত্বিক্ ও মন্ত্রিবর্গের সহিত উপবেশন করিলেন। সোমক বলিলেন—'পুত্র না হওয়া বরং ভাল; কিন্তু একটীমাত্র পুত্র হওয়াকে আমি ধিকার দি। কারণ, প্রাণিগণের সর্বদাই পীড়া হওয়া সম্ভব বলিয়া একটীমাত্র পুত্র কেবল উদ্বেগেরই বিষয়।

হে প্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ! আমি পুরোর্থী হইয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া নিজের যোগ্য এই একশত ভার্যা গ্রহণ করিলাম; কিন্তু তাহাদের সন্তানই হইল না! তা'র পর সকল ভার্যাই পুরের জন্ম যত্নপরায়ণ হইলে, 'জন্তু'-নামে আমার এই একটীমাত্র পুত্র কোন প্রকারে উৎপন্ন হইল। ইহা অপেক্ষা তৃঃখের বিষয় কি আছে?

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমার ও আমার ভার্যাগণের যৌবনবয়স অতীত হইয়া গিয়াছে। স্থতরাং আমার ও তাহাদের প্রাণগুলি সমানভাবে এই একটী পুত্তেরই অধীন হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব বৃহৎ বা ক্ষুত্র এবং স্থকর বা হ্ন্ধর যে কর্মদারা আমার একশত পুত্র হইতে পারে, তেমন কর্ম করা সম্ভব হয় কি ?'

যাজক বলিলেন—'মহারাজ! এরপ কর্ম আছে, যাহাতে একশত পুত্র হইতে পারে, আপনি যদি তাহা করিতে সমর্থ হন, তবে বলিব'।

সোমক বলিলেন—'কর্তব্যই হউক বা অকর্তব্যই হউক, যাহাতে একশত পুত্র হইতে পারে, তাহা আমি করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আপনি মনে করুন; আপনি আমার নিকট তাহা বলুন।'

যাজক বলিলেন—'রাজা! আমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, আপনি তাহাতে আপনার পুত্র জম্ভদারা হোম করিবেন; তাহা হইলেই অচিরকালমধ্যে আপনার স্থান একশত পুত্র হইবে।

জন্তুর বসাদারা হোম করিতে, লাগিলে, সেই ধৃম আদ্রাণ করিয়াই সেই মাতৃগণ আপনার অতিবলবান্ শতপুত্র উৎপাদন করিবেন।

এবং আপনার পুত্র জন্ত সেই ভার্যার গর্ভেই আবার উৎপন্ন হইবে; (তবে একটুকু বিশেষ হইবে যে,) উহার বামপার্যে একটী স্বর্ণচিহ্ন হইবে।

সোমক বলিলেন—'ব্ৰহ্মণ্! যে যে কাৰ্য যে যে ভাবে করিতে হয়, সেই সেই কাৰ্য সেই সেই ভাবেই করুন; •আমি শতপুত্ৰ কামনাবশতঃ আপনার বাক্যামুসারে সমস্তই করিব।'

লোমশ বলিলেন—'তাহার পর যাজক জস্কনামক সেই পুত্রদারা সোমক-রাজাকে যজ্ঞ করাইতে আরম্ভ করিলেন। তথন 'হায় আমরা হত হইলাম' এইরূপ আর্তনাদ করিতে থাকিয়া, তীত্রশোকে আকুল হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে থাকিয়া, সেই বালকটীর দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া, দয়ার্দ্রচিত্ত মাতারা তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

যাজকও বালকটীর বামহস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকিলেন। তাহার পর যাজক, কুররীপক্ষিণীগণের স্থায় আর্তনাদকারিণী জননীগণের হস্ত হইতে সেই পুত্রটিকে নিয়া ছেদন করিয়া, তাহার বসাদ্বারা যথাবিধানে হোম করিতে লাগিলেন। কক্ষনন্দন! বসাদ্বারা হোম করিতে লাগিলে, তাহার গল্প আদ্রাণ করিয়া অত্যস্ত শোকার্ত হইয়া জননীরা তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন; তাহার পর তাঁহারা সকলেই গর্ভ ধারণ করিলেন।

নরনাথ ভরতনন্দন! তাহার পর দশম মাসে একশত ভার্ঘা হইতে সোমক-রাজার পূর্ণ একশত পুত্র জন্মিল।

রাজা! তাহাদের মধ্যে জন্ধ তাহার ভৃতপূর্ব জননীর গর্ভেই জ্যেষ্ঠ হইরা জন্মিল এবং সেই অপর রাজমহিষীদের প্রিয় হইল; কিন্তু তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্রেরাও তেমন প্রিয় হইল না।

এবং জন্তুর বামপার্শ্বে সেই স্বর্ণচিহ্নও ছিল, আর সে, সেই একশত পুত্রের মধ্যে গুণেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল।

তাহার পর সোমক-রাজার সেই যাজক পরলোকে গমন করিলেন; তৎপরে কিছু কাল অতীত হইলে সোমকও লোকাস্তরে গেলেন।

তদনস্তর সোমক-রাজা সেই যাজককে ঘোর নরক ভোগ করিতে দেখিলেন; তথন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্রাহ্মণ! আপনি নরকভোগ করিতেছেন কেন?'

তাহার পর নরকভোগকারী দেই যাজক রাজাকে বলিলেন—'রাজা! আমি আপনাকে যে যজ্ঞ করাইয়াছিলাম, তাহারই এই ফল ভোগ করিতেছি।'

ইহা শুনিয়া রাজ্যি দোমক ধর্মরাজ্ঞকে (যমকে) বলিলেন—'আমি উহার প্রতিনিধিরূপে নরকে প্রবেশ করিব; আপনি আমার যাজককে মৃক্ত করুন। কারণ, ঐ মহাত্মা আমার জন্মই নরক ভোগ করিতেছেন।'

ধর্মরাজ বলিলেন—'রাজা! অন্ত লোক কথনও অন্তের পাপের ফল ভোগ করে না। আপনার এই সকল (স্বর্গলাভ) ফল দেখা যাইতেছে।'

সোমক বলিলেন—'ধর্মাজ! এই বেদবক্তা যাজক ব্যতীত আমি পুণ্যলোক কামনা করি না। স্থতরাং আমি উহার সহিতই স্বর্গে বা নরকে বাস করিতে ইচ্ছা.করি। কারণ, আমি কর্মদারা উহার সহিত তুল্য। অতএব দেব! এই পুণ্য-পাপের ফলও আমাদের উভয়েরই সমান হউক।' ধর্মাজ বলিলেন—'রাজা! আপনার যদি এমনই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আপনি ইহার সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে এক সময়েই এই পার্পের ফল ভোগ করুন, পরে আবার ইহার সহিতই সদগতি লাভ করিবেন।' লোমশ কহিলেন—'পদ্মনম্বন সোমক-রাজা সেইভাবেই সমস্ত করিলেন; ভাহাতে পাপক্ষয় হওয়ায় ঋজিকের সহিতই নরক হইতে মুক্ত হইলেন।' রাজা! তাহার পর গুরুপ্রিম সোমক-রাজা সেই যাজক বান্ধণের সহিতই আপন কর্মনির্জিত সমস্ত শুভলোক লাভ করিলেন।"

( হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অমুবাদ, লোক >--৪٠)

এই কাহিনীকে রবীক্রনাথ নাটকীয় প্রয়োজনে ও ধর্মের আদর্শ রূপায়িত করিবার জন্ম একটু রূপাস্তরিত করিয়াছেন। মূলে রাজা সোমকের চরিত্রে কোনো षम नाहे, काँग्नेन नाहे। भजभूजनार्डित क्य विठातवृद्धि श्रायां कतिया धीत-চিত্তে তিনি ছেলেকে যজে আহুতি দিয়াছেন, তারপর শতপুত্র লাভ করিয়াছেন এবং আছতিস্বরূপ প্রদত্ত ছেলেটিকেও ফিরিয়া পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে চিত্তের অন্তর্বিরোধ নাই বা বিভিন্নমুখী অমুভৃতি নাই। রবীন্দ্রনাথের সোমকচরিত্রে ছল কেন্দ্রীভূত হইয়াছে ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাপালন ও পিতার কর্তব্য বাপিতৃন্ধেহের মধ্যে। প্রতিজ্ঞা পালন করিতে গিয়া তিনি নিরপরাধ শিশুপুত্রকে অগ্নিতে নিক্ষেপ ক্রিয়াছেন। সারাজীবন ধরিয়া এই অসহায় শিশুর জন্ম বেদনার তুষানলে তিনি দথ হইয়াছেন; তাঁহার সমন্ত মর্তজীবনটাই যেন একটা নীরব ট্র্যাজেভি। জীবিতকালে অন্তর্ম ক্লেকতবিক্ষত এই রাজা মৃত্যুর পর নিজেকে পাপী মনে করিয়া স্বেচ্ছাপ্রার্থিত নরক ভোগ করিয়াছেন। ধর্মাদুর্শের দিক দিয়া বলিতে গেলে রাজা ক্ষতিয়-ধর্মের যুপকাঠে মাহুষের হৃদয়ধর্ম, রাজধর্ম, পিতৃধর্ম বলি দিয়াছেন। এক অসহায় শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার বীভৎসতা মামুষের চিরম্ভন চিত্তধর্মের বিরোধী, রাজার ধর্ম তাহার উচ্চ-নীচ, ক্ল-বৃহৎ সকল প্রজার উপর স্থায়বিচার করা ও তাহাদের রক্ষা করা, পিতার ধর্ম তাহার শিশুসন্তানকে রক্ষা করা। যে ক্ষত্রিয়-ধর্মকে রক্ষা করিতে তিনি এই সব ধর্মকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতো নিত্য সত্যধর্ম নয়, তাহা ছল্প বা কুল্র, থণ্ড ক্ষত্রিয়ধর্ম, নিত্য সত্যধর্মের মূলনীতির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ, প্রকৃত ধর্ম সকল ধর্মের সামঞ্জপ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ক্ষত্রিয়ধর্ম একটা অহ্বারতৃপ্তি ও কর্তব্যের ক্রটি-ক্ষালনের উপায়স্বরূপ। ইহাতে মাম্ববের সকল ক্ষেত্রে কর্তব্যের বা ধর্মরক্ষার সামঞ্জন্তের ভিত্তি নাই, ইহা অপূর্ণ ক্ষত্রিয়-দভের নামান্তরমাত্র। মূলে এই কৃত্র ধর্মের সহিত নিত্য সত্য-

ধর্মের বিরোধই সোমকের চরিত্রে প্রতিফলিত। এই পরিপূর্ণ, সর্বাদ্ধীণ শাশত ধর্মকে উপেক্ষা করাতেই তাঁহার অন্তরের এই বেদনা—ইহাতেই তাঁহার পাপস্ঞী—ইহাতেই জীবনে-মরণে নরক যন্ত্রণা-ভোগ।

কবি শিশুপুত্রের উপর সোমকের আসক্তির অপূর্ব কাব্যসমৃদ্ধ বর্ণনাঃ দিয়াছেন,—

সমস্ত সংসার-সিকু-মথিত অমৃত
ছিল সে আমার শিশু। মোর বৃত্ত ভরি
একটি সে খেতপল, সম্পূর্ণ আবরি
ছিল সে জীবন মোর। আমার হৃদর
ছিল ভার মুথ-'পরে—সুর্ব যথা রয়
ধরণীর পানে চেয়ে। হিমবিন্দুটিরে
পল্পত্র যত ভয়ে ধরে রাথে শিরে
সেই মতো রেপেছিমু তারে। স্কঠোর
ক্ষাত্রধর্ম রাজধর্ম সেই-পানে মোর
চাহিত সরোধচকে; দেবী বহন্ধরা
অবহেলা-অবমানে হইত কাতরা,
রাজলক্ষ্মী হোত লজ্জামুখী।

বৃহৎ সত্যধর্ম উপেক্ষা করিয়া ক্ষ্ম, খণ্ড ধর্ম-পালনের জন্ম এহেন শি**ভপুত্রকে** রাজা হত্যা করিয়াছেন,—

মন্ত হয়ে ক্ষাত্র-অহংকারে
নিজ কর্তব্যের ক্রটি করিতে ক্ষালন
নিম্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হতাশনে, পিতা হয়ে। বীর্য আপনার
নিন্দুকসমাজ-মাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায়
অনলে করেছি ভক্ষ।

সারা জীবন অমৃতাপের অনির্বাণ আগুনে দগ্ধ হইয়াও এ পাপ যায় নাই, মৃত্যুক্ত পরে নরকের আগুনেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

> সে পাপ-জালার অলিয়াছি আমরণ,—এখনো সে তাপ অস্তরে দিতেছে দাগি নিত্য অভিশাপ।

্ স্বতরাং তাঁহার জন্ম সর্গের ব্যবস্থা ক্যায়বিচারহীন, অর্থহীন,—

আমি যাব স্বর্গন্ধারে !

দেবতা ভূলিতে পারে এ পাপ আমার—
আমি কি ভূলিতে পারি দে দৃষ্টি তাহার,

দে অন্তিম অভিমান। দক্ষ হব আমি
নরক-অনলমাঝে নিত্য দিনযামী.
তবু বৎস, দেই নিমিষের বাথা,
আচ্যিত বহিন্দাহে ভীত কাতরতা
পিতৃ-মুখপানে চেয়ে,—পরম বিশাস
চকিতে হইয়া ভক্ত মহা নিরাখাস
তার নাহি হবে পরিশোধ।

তাই তাঁহার পাপের সহকর্মী ঋতিকের সহিত তিনি নরকভোগ করিতে প্রস্তুত।
সোমকের চরিত্র উচ্চ ভাায়বোধ, অপরিসীম মহত্ব ও তৃঃথের তপস্থায় আমাদের
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। প্রেতগণ পর্যন্ত তাঁহাকে এই মহত্ব ও ত্যাগে অভিনন্দন
করিয়াছে,—

জন্ন জন্ন মহারাজ, পুণ্যকলত্যাগী, নিম্পাপ নরকবাদী, হে মহা বৈরাগি, পাপীর অস্তবে করে। গৌরব দঞ্চার তব সহবাদে। করে। নরক ভিদ্ধার।

ঋতিক্ অনড় শাস্ত্রধর্মের মৃতিমান প্রকাশ। শাস্ত্রের বিধি বা অনুষ্ঠানই তাহার জীবনে একমাত্র সত্য—উহাই তাহার জীবনের নিয়মক শক্তি। বিচার-বিতর্ক, জিজ্ঞাসা-সন্দেহের কোনো স্থান তাহার মনে নাই—স্কুমার চিত্তবৃত্তির প্রেরণা বা বিবেকের দংশন সে অন্তর্ভব করে না। ঋত্বিকের ধর্ম ক্ষ্, খণ্ড, ছন্ম শাস্ত্রধর্ম, ইহা ছাদয়ধর্ম, স্থায়ধর্ম হইতে বিচ্যুত, ইহা সর্বাঙ্গীণ, পরিপূর্ণ ধর্ম নয়। ইহা শাস্ত্রভ্রা। জীবনে সে অন্তংশাচনা করে নাই—রাজার নৃশংস শিশুহত্যায় সে সাগ্রহে ঘাতকের কাজ করিয়াছে। 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতির মত সে শাস্ত্রধর্মের প্রজারী বটে, কিন্তু রঘুপতির মতো তাহার ব্যক্তিগত দন্ত নাই, সে নির্বাক্তিকভাবে, নির্বিকারভাবে, অবিচলিত বিশ্বাসের সহিত শাস্ত্রের বিধান পালন করিয়াছে। অন্তংশাচনার কোনো আগুন তাহার অন্তরে জ্বলে নাই। সে তো যজমানের জন্ম শাস্ত্রবিধি অনুসারে ক্রিয়া করিয়াছে, ফল তো যজমানই ভোগ করিয়াছে,

ভাহার নরক ও রাজার স্বর্গবাদের ব্যবস্থা দেখিয়া রাজার প্রতি তাহার প্রবল ঈর্বা হইয়াছে। তাই যখন ধর্মরাজ বলিল,—

> বে বাহ্মণ বিনা চিত্ত-পরিতাপে পরপুত্রধন

স্নেহবন্ধ হতে ছি'ড়ি করেছে বিনাশ শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস সমূচিত।

তখন ঋত্বিক সোমককে বলিতেছে.—

যেয়া না. যেয়া না তুমি চলে,
মহারাজ। সর্পনীর্ধ তীত্র ঈর্ধানলে
আমারে কেলিয়া রাখি যেয়ো না, যেয়ো না
একাকী অমরলোকে। নৃতন বেদনা
বাড়ায়ো না বেদনায় তীত্র ছর্বিবহ,
হাজিয়ো না দ্বিতীয় নরক। রহো রহো
মহারাজ, রহো হেখা।

এই দ্বিতীয়, নরক ঈর্ধার নরক। ঋত্বিক্ তো অস্ত্রস্থরপ—যে সেই অস্ত্র লইয়া বধকার্য সম্পাদন করিল, তাহার পক্ষে স্বর্গবাদের বিধান, আর যে কেবল উপায়মাত্র, সে গেল নরকে?

রবীন্দ্রনাথ ইহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন রাজার প্রতি যমের উক্তিতে,—

করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার অস্তর-নরকানলে। সে পাপের ভার ভন্ম হরে ক্ষয় হয়ে গেছে।

ঋতিকের অঞ্তাপ হয় নাই বলিয়া পাপক্ষয় হয় নাই। তাই তাহার নরকবাস। অত্তাপ মাহুষের হৃদয়ধর্মের একটা অভিব্যক্তি, ইহার ফুরণে বিকৃত শাস্ত্রধর্মপালনের দোষকালন হয়, কারণ অন্তাপ তো প্রায়শ্চিত্তই বটে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের ইঙ্কিত।

মূল মহাভারতের উপাধ্যানে ঋতিকের নরকবাস কিন্তু একটা সমস্থার স্বৃষ্টি করিয়াছে। বেদ-পুরাণ প্রভৃতিতে নানা যজ্ঞের উল্লেখ আছে, তাহাতে ত্মত হইতে আরম্ভ করিয়া জীবজন্ত মাহ্রষ প্রভৃতিকে আছতি প্রদানের কথা আছে। যজ্ঞে এই সব আছতিদান তৎকালীন প্রচলিত ধর্মাহুষ্ঠানের একটি বিশেষ আছে ছিল। মহাভারতকার সেকালের শাস্ত্রবিহিত কর্মকে কেন পাপকার্য আধ্যা দিলেন তাহা

সহজবোধ্য নয়। টীকাকারগণের নিকটও এই বিষয়টি একটি সমস্ভার স্পষ্ট করিয়াছে।

"'স বরুণং রাজানমুপসসার পুত্রো মে জায়তাং তেন তা যজে' ইতি বহুচ-ব্রাহ্মণেন যজে পুত্রবধ্বিধানাৎ ক্থমত্ত পাপম্, পাপাভাবে চ কথং নরকভোগঃ—"

বহন্ চত্রান্ধণের (ঋগ্বেদীয় আন্ধণ) ঐ বচন মহুসারে যজ্ঞে পুত্রবধে কোনো পাপ নাই, পাপ না থাকিলে আবার নরকভোগ কিসের ?

তারপর "মা হিংস্তাৎ সর্ব। ভূতানি" এই শ্রুতিবচনের দারা হিংসামাত্রই পাপ বলিয়া বোধহয় পাপ হইয়াছে, এইরূপ তাঁহারা অফুমান করেন। তবুও তাঁহাদের জিজ্ঞাশ্ত—শাস্তাফুসারে বৈধহিংসায় তো পাপ নাই, তবে এটা কেন পাপ ?

"বৈধহিংসায়াং যৎ পাপাভাবো দশিতন্তচ্চিন্ত্যম্"—ইহা একটি চিন্তনীয় বিষয় বটে। নীলকণ্ঠ এই পুত্রহত্যা শাস্ত্রবিক্ষন নয় বলিয়াছেন, আবার এই বৈদিক প্রথাকে তান্ত্রিক 'অভিচার'-কর্মের সমশ্রেণী ধরিয়া পাপ বলিয়া মনে করিয়াছেন। আর এইরূপ পাপ কেবল যাজকেরই হয়, তিনি থারাপ পথটা দেখাইয়া দেন বলিয়া,—'অভিচার-পাপং কুমার্গোপদেষ্ট্র্ যাজকেষেব।' মোটের উপর, এই পাপভোগপ্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর কেহই দিতে পারেন নাই।

ধর্মের সহিত হিংসার সম্বন্ধ নাই, এই সর্বজ্ঞনীন নীতি রবীক্স-মানসের বদ্ধমূল ধারণা। হিংসা হৃদয়ধর্মকে উপেক্ষা করে, ধর্মপালনের উপযুক্ত চিত্তর্ত্তির ক্ষুরণে বাধা দেয়, প্রেম ও প্রীতি ধ্বংস করে। ইহা ধর্মের একটা হৃদয়হীন বাহ্য ক্ষুষ্ঠানমাত্র। প্রকৃত ধর্মের ইহা বিরোধী। রবীক্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের সংঘাতের ইহাই বীজ।

নরকের পরিকল্পনাতে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। স্বর্গের পথের ধারে ইহা এক অন্ধকারময় বিষাদলোক। আমাদের পুরাণাদিতে নরকের যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত ইহার মিল নাই।

নিখিলের অঞ খেন করেছে হজন
বাষ্প হয়ে এই মহা অন্ধনার লোক,—
হর্ষচন্দ্রভারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশন্দে রয়েছে চাপি ছঃম্বপ্ন মতন
নভন্তল।
অর্গের পথের পার্বে এ বিবাদলোক,
এ নরকপুরী। নিতা নক্ষন-আলোক
দূর হতে দেখা বার,—মর্গবাত্তিগণে
অহোরাত্তি চলিয়াছে, রখচক্রম্বনে

নিজাতন্ত্রা দ্র করি ঈর্থা-জর্জরিত আমাদের নেত্র হতে। নিমে সম্মরিত ধরণীর বনভূমি,—সপ্ত পারাবার চিরদিম করে গান—কলধ্যনি তার হেথা হতে শুনা বার।

# মিন্টনের নরকের কল্পনা ইহা অপেকা অধিক ভীষণ ও যন্ত্রণাদায়ক,-

A dungeon horrible, on all sides round,
As one great furnace flamed; yet from those flames
No light, but rather darkness visible
Served only to discover sights of woe.
Regions of sorrow, doleful shades, where peace
And rest can never dwell, hope never comes
That comes to all; but torture without end
Still urges, and a fiery deluge, fed
With ever-burning sulphur unconsumed.

# কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

( রচিত ১৫ই ফাল্পন, ১৩০৬ )

'কর্ণ-কুস্তী-সংবাদ' ও 'গান্ধারীর আবেদন' রবীন্দ্রনাথের বহু-পঠিত ও বহু-প্রশংসিত কাব্যনাট্য। বাংলা-সাহিত্যে এই তৃইটি কাব্যনাট্য ক্লাসিক-পর্যায়ে উন্নীত হুইন্নাছে। চরিত্রবিশ্লেষণে, কাব্যস্ষ্টিতে, উচ্চ ধর্মাদর্শ ও বৃহৎ নীতির রূপদানে ইহারা বাঙালী-পাঠক-চিত্ত জয় করিয়াছে। জাতীয় মহাকাব্য মহাভারতের আখ্যানবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণের চিত্তে ইহার আবেদন হইয়াছে ব্যাপক ও গভীর; এই চিরস্তন চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কল্পনার ঐশ্বর্ষে মণ্ডিত হইয়া নৃতন রূপ ধরিয়া আমাদের কল্পনায় নৃতন গৌরবে বিরাজ করিতেছে।

'কর্ণ-কুস্তী-সংবাদ'-এর বিষয়বস্ত স্থলভাবে মহাভারতের ঘটনা হইতে গৃহীত, কিন্তু রবীক্রনাথ তাহাকে নিজের ভাব-কল্পনাহসারে সজ্জিত করিয়া স্ক্র মনস্তত্ত্বের অবতারণায় অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে আছে, কর্ণ কৃষ্টীকে তাহার গর্ভধারিণী মাতা বলিয়া জানিত না, কৃষ্টীই প্রথমে তাহার পরিচয় দিল। কিন্তু মূল মহাভারতে আছে, কর্ণ পূর্ব হইতেই একথা জানিত;—কৃষ্ণ কর্ণকে পূর্বেই একথা জানাইয়া পাশুবপক্ষে আদিবার জন্ম বহু অহুরোধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের এই দোত্য নিফল হইলে কৃষ্টী কর্ণের ধারা পাশুবদিগের শুক্তর অনর্থ হইবে ভাবিয়া নিজেই কর্ণের নিকট যাইয়া তাহাকে মৃদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত করিতে মনস্থ করিল। মৃলের কর্ণ-কৃষ্ণ-সংবাদ কর্ণের চরিত্রে অনেকথানি আলোকসম্পাত করিয়াছে। কর্ণের ম্থায়বৃদ্ধি, ধর্মবৃদ্ধি, কৃষ্ণ-ক্ষেত্রমুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস, জীবনকে ঘটনার অনিবার্থ পরিণামের উপর ছাড়িয়া দেওয়া ও জীবন সম্বন্ধে একটা আগ্রহহীনতা ও বিষাদের ভাব কর্ণের ভাষণে লক্ষ্য করা যায়। মৃলের কর্ণ-কৃষ্ণী-সংবাদ কর্ণের চরিত্র-গৌরবে বিশেষ সমৃদ্ধ নয়। কর্ণ কৃষ্ণীকে প্রথমে সম্ভানত্যাগের জন্ম ভর্ণকা করিয়াছে, তারপর তাহার কোরবপক্ষ ত্যাগ অসম্ভব বলিয়া শেষে কেবল অর্জুনের সন্ধেই যুদ্ধ করিবে এই আশ্বাস দিয়াছে। রবীক্রনাথের কর্ণচরিত্র কর্ণ-কৃষ্ণ-সংবাদের কর্ণ-চরিত্রের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য বহন করে।

মূলের কর্ণ-ক্রঞ-সংবাদের কিছু কিছু অংশের অহুবাদ নীচে দেওয়া গেল:

"কানীন'ও 'সহোঢ়'-নামে কন্তার গর্ভে যে ছইপ্রকার পুত্র জিমিয়া থাকে, শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা সেই কন্তার পরিণেতাকেই তাহাদের পিতা বলিয়া থাকেন। কর্ণ! আপনি সেই অবস্থায় জনিয়াছেন বলিয়া কানীনপুত্রই বটেন। স্থতরাং আপনি ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম ও ধর্ম অন্ত্র্যারে পাঞ্রই পুত্র। অতএব চলুন, আপনিই রাজা হইবেন।

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনার পিতৃপক্ষে পাণ্ডবের। এবং মাতৃপক্ষে বৃঞ্চিবংশীয়েরা, এই ছই পক্ষকেই আপনি আপনার সহায় বলিয়া মনে করুন।

মাননীয় কর্ণ! আপনি আজ এস্থান হইতে উপপ্লব্যনগরে উপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা আপনাকে কুন্তীর পুত্র এবং যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ বলিয়া অবগত হউন। পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, ভ্রোপদীর পঞ্চপুত্র এবং অভিমন্থ্য ইহারা আপনার চরণ-মুগল ধারণ করিবেন।

পাণ্ডবগণের সাহায্যের জন্ম সমাগত রাজগণ, রাজপুত্রগণ এবং সমস্ত বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় লোক আপনার পদযুগল গ্রহণ করিবেন।

রাজারা ও রাজকম্মার। আপনার রাজ্যাভিষেকের জম্ম স্বর্ণময়, রোপ্যময় ও মুমায় কুন্ত এবং ওর্ষা, সমস্ত বীজ, সকল রত্ন ও লতা আনয়ন করুন। আর দ্রৌপদী দেবী ষষ্ঠ সময়ে (প্রথম সময়ে) আপনার সহিত মিলিত হইবেন। প্রশন্তচিত্ত ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ধৌম্য অগ্নিতে হোম করুন এবং চতুর্বেদবিৎ ব্রাহ্মণরা আজ আপনাকে অভিষিক্ত করুন।"

> (উত্তোগপর্ব, ১৩১ অধ্যায়, শ্লোক ৮-১৬ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ )

ক্লিফের প্রস্তাবের উত্তরে বলিতেছে,—

"কৃষ্ণ! আপনি যাহা জানেন, আমিও সে সমস্ত জানি; ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে ধর্মতঃ আমি পাণ্ডুরই পুত্র বটি।

জনার্দন! কুন্তীদেবী কতা। অবস্থায় সূর্য হইতে আমাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং প্রসবের পরে দেই সূর্যের কথা অনুসারেই তিনি আমাকে ত্যাগ করেন। কৃষ্ণ! আমি সেই সন্তানই বটি এবং সেই অবস্থায় জন্ম হওয়ায় ধর্মতঃ আমি পাণ্ডুর পুত্রই বটি। কিন্তু যাহাতে আমার মন্দল হইতে পারে না, কুন্তীদেবী আমাকে সেইভাবেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মধুস্দন! তাহার পর সারথি অধিরথ দেখিয়াই আমাকে গৃহে আনয়ন করেন এবং স্নেহবশতঃ আপন ভার্যা রাধার হস্তে আমাকে সমর্পুণ করেন!

মাধব! আমার প্রতি স্নেহ্বশতঃ তৎক্ষণাৎ রাধার স্তনে দ্গ্ধ আসিয়াছিল এবং তদবধি রাধা আমার মলমূত্র ধারণ করিয়াছেন।

অতএব ধর্মজ্ঞ ও ধর্মশাস্ত্রপ্রবণে নিরত আমার মত লোক কি করিয়া সেই রাধার পিগুলোপ করিতে পারে ?

আর স্ত অধিরথ স্নেহ্বশতঃ সর্বদাই আমাকে পুত্র বলিয়া জানেন এবং আমিও ভক্তিবশতঃ তাঁহাকে পিতা বলিয়াই জানি।

মাধব! জনার্দন! সেই অধিরথই পুত্রপ্রীতিনিবন্ধন শাস্ত্রদৃষ্ট বিধান অন্থ্যারে আমার জাতকর্মপ্রভৃতি সংস্কারকাধ করাইয়াছেন।

আবার তিনিই ব্রাহ্মণগণ দারা আমার 'বস্ত্রেণ'-নাম করাইয়াছিলেন এবং আমিও তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া যৌবনকাল উপস্থিত হইলে, অনেক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।

জনার্দন! কৃষ্ণ! সেই মহিলাদের গর্ভে আমার অনেক পুত্র ও পৌত্র জিমিয়াছে এবং সেই মহিলাদের উপর আমার মন কামসংস্ট হইয়া রহিয়াছে। জতএব গোবিন্দ! সমগ্র পৃথিবী, স্বর্ণরাশি, আনন্দ কিংবা ভয় দারা সেই সম্পর্ক আমি মিথা করিতে পারি না। তারপর ক্লফ! আমি ধৃতরাইভবনে ত্রোধনকে অবলম্বন করিয়া আজ জ্যোদশ বংসর যাবং নিক্ষক রাজ্য ভোগ করিতেছি।

আর স্তগণের সহিত মিলিত হইয়া আমি বছবার বছতর যক্ত করিয়াছি এবং স্তগণের সহিত মিলিত হইয়াই আমি কৌলিকধর্মপালন ও বিবাহ করিয়াছি। বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ! হুর্ঘোধন আমার উপরে ভরসা করিয়াই অন্ত্রসংগ্রহ এবং পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছেন।

এবং অচ্যুত! রুষ্ণ! সেইজন্মই তিনি বৈরথমুদ্ধে অর্জুনের প্রতিমুখগামী ও পরম প্রতিকূলরূপে আমাকে বরণ করিয়াছেন।

স্তরাং জনার্দন! বধ বা বন্ধনের আশহা, কিংবা ভর, অথবা লোভবশতঃ আমি হুর্যোধনের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারি না।

যত্নন্দন কৃষ্ণ! আপনি এখন এই শুপ্ত আলোচনা গোপনই করিবেন; ইহাই আমি সর্বপ্রকার হিত বলিয়া মনে করি।

(না হইলে ) ধর্মান্থা ও সংযতচিত্ত যুধিষ্ঠির যদি আমাকে কুস্তীদেবীর প্রথম পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন, তবে আর তিনি রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। অরিন্দম মধুস্দন! আমি সেই বিশাল ও সমৃদ্ধ রাজ্য পাইয়াও (পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে ) তাহা হুর্ঘোধনকেই সমর্পণ করিব।"

> ( উত্তোগপর্ব, ১৩২ অধ্যায়, লোক ২-২২ ; অনুবাদ ঐ )

কুরুক্তেরযুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধেও কর্ণের মনে একটা দৃঢ়বিশ্বাস জনিয়াছে,—

"বৃষ্ণিনন্দন জনার্দন কৃষ্ণ! ছর্ষোধনের একটি অস্ত্রযজ্ঞ হইবে; এই যজ্ঞে আপনি উপদেষ্টা হইবেন এবং এই যজ্ঞে আপনাকে অধ্বর্যুর (যজুর্বেদীয় ঋত্বিকের) কাথও করিতে হইবে।

স্সজ্জিত কপিধ্বজ অজুন এই যজে হোতা (ঋগ্বেদীয় কর্মকর্তা) হইবেন, তাঁহার গাণ্ডীব ধন্ন হইবে ক্রক্ (হোম করার পাত্র) এবং বিপক্ষ বীরগণের বীর্ষ হইবে দ্বত।

মাধব! অজুনিপ্রযুক্ত ঐল্র, পাশুপত, আদ্ধাও স্থিলাকর্ণ প্রভৃতি অল্পের মন্ত্রই সেই যজের মন্ত্র ইইবে।

পিতার ( অর্জু নের ) অফুকারী অথবা পরাক্রমে পিতা অপেক্ষা অধিক অভিমন্থ্য হইবেন সেই যজ্ঞে স্থোত্রপাঠক। অতিমহাবল, হন্তিনৈগ্ৰহন্তা ও নরশ্রেষ্ঠ সেই ভীমদেন গর্জন করিতে থাকিয়া ও যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া উদ্গাতার ( সামবেদীয় কর্মকর্তার ) কার্য করিবেন।

সর্বদা জপ-হোমযুক্ত ধর্মাত্মা রাজা যুধিটির সেই যজ্ঞে ব্রহ্মার কার্য করিবেন।
মধুস্দন! শঙ্খ, মৃদক্ষ ও ভেরীর শব্দ এবং উৎক্লষ্ট সিংহ্নাদ হইবে সেই
যজ্ঞের বেদধ্বনি।

কৃষ্ণ! আমি দৃতসভায় ত্র্গোধনের প্রীতির নিমিত্ত পাগুবগণকে যে কটু বাক্য বলিয়াছিলাম, সেই গুরুতর অকার্যের জন্ত অন্তপ্ত হুইতেছি।

ক্লফ ! আপনি যথন আমাকে অজুন কর্তৃক নিহত দেখিবেন, তখন আবার এই যজের বৃদ্ধি হইবে।

ত্বংশাসন গর্বের সহিত গর্জন করিতে লাগিলে, ভীমসেন যখন তাহার রক্তপান করিবেন, তখন এই যজের পূর্ণমান্তায় রুদ্ধি হইবে।

জনার্দন! ধৃষ্টগুমু ও শিখণ্ডী যখন দ্রোণ ও ভীমকে নিপাতিত করিবেন, তখন এই যজের অবসান হইয়া আসিবে।

মাধব! মহাবল ভীমসেন যথন তুর্ঘোধনকে বধ করিবেন, তখন তুর্ঘোধনের এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে।"

> (উজোগপর্ব, ১৩২ অধ্যায়, শ্লোক ২৯-৩৫, ৪৫-৪৯, অমুবাদ ঐ )

মৃলের কর্ণ-কুন্তী-সমাগম হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিলে কর্ণ-কুঞ্-সংবাদ ও রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের সহিত ইহার সাদৃশ্য ও পার্থক্য বুঝা যাইবে।

"কর্ণ তথন পূর্বমুখ উধ্ব বাত হইয়া জপ করিতেছিলেন; সেই সময়ে কুস্তীদেবী আপন কর্তব্য সম্পাদনের জন্ম উপস্থিত হইয়া কর্ণের জপ-সমাপ্তির প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার পিছনে দীনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুকাল পরে কর্ণ, নির্দিষ্ট নিয়ম অফুসারে মধ্যাক্ত পথস্ত জ্বপ করিয়া পিছন ফিরিয়া কুস্তীকে দেখিয়া অভিবাদনপূর্বক কুতাঞ্চলি হইয়া দাঁড়াইলেন।

কর্ণ কহিলেন—রাধার গর্ভজাত অধিরথের পুত্র আমি কর্ণ আপনাকে অভিবাদন করিতেছি; আপনি কি জন্ম আদিয়াছেন? বলুন, আমি আপনার কি করিব?

কুস্তী বলিলেন—ত্মি কুস্তীর গর্ভজাত, রাধার গর্ভজাত নহ, কিংবা অধিরপও তোমার পিতা নহেন; এবং তুমি সারথির বংশেও জন্মগ্রহণ কর নাই। কর্ণ। তুমি সে বৃত্তান্ত আমার নিকট অবগত হও। পূত্র। তুমি কৃত্তিরাজার গৃহে আমার কক্সাবস্থায় জনিয়াছিলে, আমি তোমাকে প্রথম গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। স্থতরাং তুমিও পার্থই বট।
বিনি এই জগৎপ্রকাশ করেন ও তাপ দান করেন, এই স্থাদেবই তোমাকে আমার গর্ভে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এখন তুমি অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ হইয়াছ।

পুত্র! সেই তুমি লাত্গণকে না চিনিয়া মোহবশতঃ ধার্তরাষ্ট্রগণের যে সেবা করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে কোন প্রকারেই সঙ্গত হইতেছে না।
পুত্র! পিত্লোক ও স্বেহময়ী মাতা যে সম্ভূষ্ট থাকেন, তাহাই মান্ন্যের পক্ষে

ধর্ম; উহা ধর্মশাস্ত্রে উক্ত আছে। বংস! পূর্বে অজুনি অর্জন করিয়াছিলেন, পরে অসাধু ধার্তরাষ্ট্রেরা লোভবশতঃ হরণ করিয়াছে, এথন তুমি আবার বলপূর্বক তাহাদের নিকট

হইতে আনয়ন করিয়া যুধিষ্টিরগামিনী রাজ্যসমৃদ্ধি ভোগ কর।

আজ কৌরবেরা দেথুক যে, ভ্রাতৃদৌহার্দবশতঃ কর্ণ ও অজুন মিলিত হইয়াছেন এবং তাহা দেথিয়া হর্জনেরা অবনত হইয়া পড়ুক।

রাম ও কুফের ন্থায় আজ কর্ণ ও অজুনি মিলিত হউন। বৎস! তোমর। হুইজনে মিলিত হুইলে, জগতে তোমাদের কি অসাধ্য থাকিতে পারে?

কর্ণ! তুমি পঞ্চ ল্রাত্কর্ডক পরিবেষ্টিত হইয়া, মহাযজ্ঞবেদিতে দেবগণবেষ্টিত অক্ষার ভাষ নিশ্চয় শোভা পাইবে।

কর্ণ বলিলেন—ক্ষত্তিয়ে! আমি আপনার বাক্যের আদর কার না এবং আপনার আদেশ পালন করাও যে আমার ধর্মের কারণ হইবে, তাংগ স্বীকার করি নাঃ

যে হেতু আপনি আমার উপরে অত্যন্ত কটজনক অন্তায় ব্যবহার করিয়াছেন।
জননি! আপনি যে আশ্বাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই আমার যশ ও
কীর্তি নট করিয়াছে।

আমি যদিও ক্ষত্রিয় হইয়া জনিয়া থাকি, তথাপি আপনার জন্মই ক্ষত্রিয়ের যোগ্য সংস্কার লাভ করি নাই। অতএব শত্রু ইহা অপেক্ষা অধিক অহিত আমার কি করিবে?

আপনি দয়া করিবার সময়ে এ দয়া না করিয়া—এখন সংস্কারের কাল অতীত হইয়াছে, এখন (দয়া কয়য়া) আমাকে ধর্মে প্রেরণ করিতে আসিয়াছেন! এবং আপনি পূর্বে মাতার আয় আমার হিতসাধনের চেটা করেন নাই; কিন্তু আজ সেই আপনিই কেবল নিজের হিতের জন্মই আমাকে হিতের উপদেশ দিতেছেন।

কোন্লোক ক্ষেত্র সহিত মিলিত অজুনকে ভয় না করে? অতএব আমি পাণ্ডবদের সভায় গেলে, কোন্লোক আমাকে ভীত বলিয়া মনে না করিবে?

আমি পূর্বে পাণ্ডবগণের ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত ছিলাম না, এখন যুদ্ধকালে ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত হইয়া যদি পাণ্ডবগণের পক্ষে যাই, তবে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন ?

ধার্তরাষ্ট্রেরা আমার স্থ অন্ধ্যারে সর্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তু বিভাগ করিয়া আমাকে দিয়াছেন এবং আমার সন্মান করিয়াছেন, এখন আমি তাঁহাদের সেই কার্যগুলিকে কি করিয়া নিম্মল করিতে পারি ?

যাহার। পরের শক্ততা ঘটাইয়। সর্বদা আমার আহুগত্য করেন এবং বস্থগণ যেমন ইন্দ্রের নিকট অবনত থাকেন, সেইরূপ যাহার। সর্বদা আমার নিকট অহুগত থাকেন, আর যাহার। আমার শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই শক্তদের সমক্ষে অবস্থান করিবেন বলিয়া আশা করেন, আমি আজ সেই ধার্তরাষ্ট্রগণের সেই সকল আশা কি করিয়া ছিন্ন করি ?

যাঁহারা অক্ল যুদ্ধনাগরের কূলে যাইবার ইচ্ছা করিয়া আমা-রূপ ভেলা দ্বারাই সে ত্স্তর যুদ্ধনাগর উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিতেছেন, আমি কি করিয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগ করি?

নে যাহা হউক, ধার্তরাষ্ট্রোপজীবিগণের ইহাই প্রত্যুপকার করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে। স্থতরাং প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াও আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব।

কারণ, অনবস্থিতচিত্ত ও পাপিষ্ঠ যে সকল লোক রাজার অন্থগ্রহে পরিপুষ্ট ও ক্বতার্থ হইয়া কার্যকাল উপস্থিত হইলে সে দিকে দৃক্পাত না করিয়া বিক্বত হইয়া যায়, সেই ভত্পিগুপহারী (নেমক-হারাম), রাজার বিষয়ে অক্যায্যকারী ও ক্বতন্নদিগের ইহলোকও থাকে না, পরলোকও থাকে না।

অতএব আমি সমগ্র শক্তি ও শিক্ষানৈপুণ্য অবলম্বন করিয়া এবং সংপ্রুষোচিত দয়া ও চরিত্র রক্ষা করিতে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের জন্ম আপনার পুত্রদের সহিত যুদ্ধ করিব; ইহা আমি আপনার নিকট মিথ্যা বলিলাম না। স্থতরাং আপনার এই সকল বাক্য আমার হিতকারী হইলেও এখন আমি এগুলি রক্ষা করিতে পারিব না। তবে, আপনার এই উছ্লম আমার নিকটে ব্যর্থ হইবে না। কারণ, আপনার পুত্রদের মধ্যে অনুন্ন ব্যতীত যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব যুদ্ধে আমার নিকটে বধ্য হইলেও কিংবা তাহাদিগকে বধ করিতে পারিলেও

তাহা আমি করিব না। কিন্তু যুধিষ্টিরের সৈন্সের মধ্যে অর্জু নের সহিত আমি (প্রাণপণে) যুদ্ধ করিব।

কারণ, আমি যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করিয়া যুদ্ধশিক্ষার ফল লাভ করিব, কিংবা অর্জুন কর্তৃক নিহত হইয়া যশস্বী হইব।

ষশস্থিনি! জননি! মোটের উপর আপনার পঞ্পুত্র কথনও নষ্ট হইবে না (পাচ পুত্র থাকিবেই)। কারণ, অজুন নিহত হইলে আমাকে লইয়া পাঁচ পুত্র থাকিবে, কিংবা আমি নিহত হইলে অজুনকে লইয়া পাঁচ পুত্র থাকিবে।

( উত্যোগপর্ব, ১৩৬ অধ্যার, শ্লোক, ৪-২৩ ;

অনুবাদ ঐ)

মহাভারতের কবি কর্ণের চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-চরিত্রের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইবে বলিয়া বিস্তৃতভাবে কর্ণ-কুন্তী-সাক্ষাৎ বিষয়ে মৃলের কর্ণ-চরিত্রসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অংশগুলি সন্নিবেশিত করা হইল।

মহাভারতের কর্ণ একটি বিরাট ট্র্যাজিক চরিত্র। এক জুর নিয়তির শৃঙ্খলে সোরাজীবন শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছে। জীবনের প্রতিপদে তাহাকে প্রতিকৃল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, ভাগ্যের পাষাণপ্রাচীর ভাঙিবার জন্ম প্রোণপণে চেষ্টা করিয়া কেবল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহার রক্ত-ঝরা মাথায় পৌরুষের মুকুটই শোভা পাইয়াছে, কিন্তু ক্ষতকার্যতার মূল্য তাহার হাতে আসে নাই, প্রাচীর সে ভাঙিতে পারে নাই। যোগ্যতার উপযুক্ত সাফল্যপ্রাপ্তি তাহার জীবনে ঘটে নাই। অবশ্য তাহার জন্ম-রহস্থ ইহার জন্ম অনেকটা দায়ী, কিন্তু ইহাও তো তাহার নিষ্ঠ্র নিয়ত্ত্বই নিয়ন্ত্রণ। রাজপুত্র হইয়াও সে স্তপুত্র হইয়াছে, কুন্তীর ছেলে হইয়াও সে রাধার ছেলে হইয়াছে। যে-সামাজিক মর্যাদা তাহার প্রাপ্য, তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে। জীবনের কোনো কাজেই তাহার একটা আনন্দময় চরম সাফল্য আসে নাই। যোগ্যতার দাবী প্রায় সবক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হইয়াছে।

কেবল আয়শক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জীবনপথে তাহার অগ্রগমন। এক বিরাট পৌকষ ও শক্তির প্রতীক দে। 'দৈবায়ন্তং কূলে জন্ম, মদায়ন্তম্ হি পৌকষম্'—এই বাণীই নিরন্তর তাহার জীবন-বীণায় ঝংকৃত। এই অবহেলিত, অভিশপ্ত জীবনকে যে বিশ্বতির অন্ধকৃপ হইতে রক্ষা করিয়াছে, এই ভশাবৃত বহ্নিকে যে মর্যাদা দান করিয়াছে, দে-ই সংসারে একটি মাত্র লোক ছ্র্যোধন। তাই ছ্র্যোধনের প্রতি কর্ণের ক্বতঞ্জতা

অসীম। এ কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের বহু উধ্বে। তবুও সাধ্যমত কর্ণ জীবন-মরণে সে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে।

কর্ণের রজভণ্ড চরিত্র-পটে একটিমাত্র কালো দাগ হইতেছে পাশাধেলার সভায় অন্যায়ভাবে ত্র্ণাধনের পক্ষ সমর্থন ও স্রৌপদীকে কটু জি করা। রক্তমাংসের দেহধারী মাস্থবের পক্ষে তাহার নব-জন্মদাতার প্রতি ক্বতজ্ঞতার ঋণশোধের এই প্রচেষ্টাটুকু অস্বাভাবিক নয় এবং ক্ষমার অযোগ্য নয়। ন্যায়ধর্মে অসীম অম্বক্ত কর্ণ পরক্ষণেই তাহার ভুল ব্ঝিতে পারিয়াছে, তাই ক্লেরে কাছে তাহার অকপট দোষ-স্বীকার ও অপরিসীম অম্বতাগ।

কর্ণ বেশ ব্ঝিয়াছে, তুর্ঘোধনের পথ অক্সায় ও পাপের পথ, সেই পথ তাহাকে ও তাহার অহবতিগণকে অনিবার্য ধ্বংদের দিকে লইয়া ষাইবে, কিন্তু সে পথ হইতে ফিরিবার কাহারো উপায় নাই। এই অবশুস্তাবী পরিণামের জন্ম সে অপেক্ষা করিয়া আছে। জীবনে তাহার একমাত্র বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ সে জীবন দিয়া শোধ করিতে প্রস্তুত। এই শোচনীয় ভবিয়তের জ্ঞান ও তুর্ঘোধনের পক্ষ-ত্যাগের অক্ষমতা তাহাকে নৈরাখ্যবাদী করিয়াছে। তাহার কোনো কর্মেরই সক্ষলতা আসিবে না, তাহার বন্ধুর পক্ষে যুদ্ধ করিলেও তাহার জয় নাই, তাহার ও তাহার বন্ধুর জন্ম নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা করিয়া আছে। এ কথা সে কৃষ্ণকে বলিয়াছে। তবু তাহাকে কর্তব্য পালন করিতে হইবে, ফলাকাজ্জাবর্জন করিয়া নিজ্যমভাবে কর্ম করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে জীবনসম্বন্ধে একটা হতাশা বা বিষাদের ভাব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই নৈরাশ্ম মূল-কর্ণ চরিত্রের মধ্যেই নিহিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-চরিত্রে মৃলদ্ব উপস্থিত হইয়াছে মাতৃস্বেহাকাক্ষা ও কর্তব্যবৃদ্ধির মধ্যে। অতি শৈশবেই সে জননী-পরিত্যক্ত একথা লোকমুখে শুনিয়াছে।
সেই জজ্ঞাত-পরিচয়, রহস্থ-যবনিকার অন্তরালবর্তিনী নারীর প্রতি জজানিতে
তাহার মন উন্মুথ হইয়া আছে, স্বপ্নে কতো রাত্রে তাহার ছায়াময়ী মূর্তি সে
দেখিয়াছে, আজ কুন্তীই যে সেই জজানা মা, তাহাই জানিয়া তাহার হায়-তন্ত্রী
অপুর্বস্থরে বাজিয়া উঠিয়াছে; সংসার ভূলিয়া, জীবনের শত-সহস্র কঠোর কর্মপ্রচেষ্টা হইতে নিজেকে কাড়িয়া লইয়া সেই মাতৃস্বেহলোকের মধ্যে আশ্রম প্রহণ
করিয়া অনির্বচনীয় মাধ্র্য আস্থাদন করিবার জন্ত সে আজ ব্যাকৃল।

ভোষার আহ্বানে অস্তরাক্সা জাগিরাছে—নাহি বাবে কানে বৃদ্ধভেরী জয়শন্ধ—মিথ্যা মনে হয় রশহিংসা, বীরখ্যাতি জয়পরাজয় ! কোথা যাব, লয়ে চলো।

কিন্তু অন্তজীবনের এই বিপ্লব, এই আত্মবিশ্বতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে নাই। কর্তব্যের নানা জটিল ছক্তর দাবী তাহাকে আত্মসচেতন করিয়াছে, তাহার আক্তরের অটল শিলাসনে আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। কর্তব্যবৃদ্ধি শিল্লং এই মাতৃত্মেহ-পিপাসার উপর জয়লাভ করিয়াছে। সৌলাত্রের আবেদন, সিংহাসনের আশা তাহার কাছে কোনো অর্থই বহন করে নাই, আবার প্রজীবনে— স্বাভাবিক মাতৃত্মেহ, লাতৃপ্রীতি, রাজ্যসম্পদের মধ্যে তাহার ফিরিবার কোনোই উপায় নাই, তাহার জন্ম বেদনা ও ক্ষোভ হৃদয়ের পৃঢ়তলে চাপিয়া বর্তমান পরিধিত্বকে দৃঢ়চিত্তে সে গ্রহণ করিয়াছে।

মাত: স্তপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা, তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব। পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব— ঈধা নাহি করি কারে।…

ন্ • ভুল সংশোধন করিবার আর স্থােগ নাই, একম্থী স্রােতা-ধারাত থ ফিরাইবার আর উপায় নাই। তাই কর্ণের নৈরাশ্র ও বেদনাময় উদ্দি

সিংহাসন! যে ফিরাল মাতৃ-মেহ-পাশ—
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আখান;
একদিশ যে-সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরারে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
মাতা মোর, লাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহুতেই মাতঃ করেছ নিমূল
মোর জন্মক্ষণে।

জীবনের অঙুত রহম্মচিস্তায়, নিয়তির এই মর্যান্তিক বিজ্ঞপে, জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে একটা স্থিরবিশ্বাসে, জীবনের প্রতি কর্ণের একটা আগ্রহহীনতা, বিভূষণ বা বিষাদের ভাব উদ্ভূত হইয়াছে। ভবিশ্বৎ সে প্রত্যক্ষ করিতেছে, যুদ্ধের পরিণাম সে জানে, কোনো কর্মের চরম সাফল্য তাহার নাই, তবুও তাহাকে নিদিষ্ট, শুষ্ক কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, অনিবার্ধ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ মানিতে

হইবে। তাই পঞ্চ-পাণ্ডবের অনিষ্ট-আশহা-বিহবল কুন্তীকে কর্ণ আখাদ দিয়াছে,—

মাত: করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাওবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমির-ফলকে
প্রত্যক্ষ করিমু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
যোর যুদ্ধ-ফল। এই শান্ত শুরুক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
চরম বিখাস-কীণ ব্যর্থতায় লীন
জয়হীন চেন্তার সংগীত, —আশাহীন
কর্মের উভাম, হেরিতেছি শান্তিময়
শৃশু পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক রাজা হোক পাওব-সন্তান—
আমি রবো নিক্লের, হতাশের দলে।

রবীক্রনাথের কর্ণচরিত্র নাটকীয়ত্ব ও চরিত্রগৌরবে মূল অপেক্ষা অনেক উন্নত। কর্ণ ও কুন্তীর সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে আসন্ন সন্ধ্যায়। **কুন্তী তাহার** লজ্জাজনক কাহিনী বলিবার জন্ম যেন রাত্রির আবরণ ও গোপনীয়তার সাহায্য नहेट्डि । जात तम मारयत जारतमन ७ जास्त्रान जानियारह युष्कत भूर्वतारक শিবিরের মধ্যে। জীবনের একমাত্র প্রতিছন্দী অজুনের সহিত আগামী দিনের যুদ্ধের চিন্তায় কর্ণের মন যখন পূর্ণ, দেই সংকটময় মুহুর্তে কুন্তীর আত্মপরিচয় ও আহ্বান একটা প্রবল বিরুদ্ধশক্তির আঘাতে কর্ণের চিত্তে যে-বিক্লোভের স্ঠে হইয়াছে, তাহা নাটকীয় রসের যথেষ্ট পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। মূলের জুদ্ধ, कर्नृ ভाষी कर्नटक त्रवीळनाथ माल्ट्यश्मिभास, शात, मःयल ७ উनात-स्नम्ब করিয়াছেন। কর্ণের সন্তানত্যাণের অন্থোগটি অপূর্ব শালীনতামণ্ডিত একটি ব্যথাতুর জিজ্ঞাসামাত্র—তাহাতে ক্রোধের বাষ্প নাই, মাতার প্রতি সম্ভানের স্থাষ্য অভিমানের একটা স্কুমধুর হুর আছে। নিয়তির এই অত্যাশ্চর্য পরিহাসকে সে শান্ত অশ্রুসজল চক্ষে গ্রহণ করিয়াছে। কর্ণ-চরিত্রে যে-হতাশা ও বিষাদের ভাব লক্ষ্য করা যায়, মূলের কর্ণ-চরিত্রে তাহার ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রনাথ সেই ইঙ্গিতকেই কাব্যস্থ্যমায় মণ্ডিত করিয়া কর্ণ চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যরূপে রূপায়িত করিয়াছেন।

মৃলের কুন্তীচরিত্র অপেক্ষা রবীক্রনাথের কুন্তীচরিত্র বছগুণে সমৃদ্ধ। মৃলে

কর্ণের প্রতি কৃত্তীর ত্বেহ অপেকা পঞ্চপাণ্ডবকে রক্ষা করার আগ্রহই বেশি পরিক্ষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৃত্তী পরিত্যক্ত সন্তানকে মায়ের কোলে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্ত বেশি আগ্রহশীলা। তাহার মাতৃ-ছদয়ের ঐশ্বর্য-গরিমা বিন্দৃ-মাত্র হাস পায় নাই,—

পুত্র মোর, ওরে,
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন—সেই অধিকারে
আর কিরে সগৌরবে, আর নির্বিচারে,
সকল ব্রাতার মাঝে মাতৃ-অক্টেমম
লহ আপনার স্থান।

এতদিন সে আত্মপরিচয় দিতে পারে নাই বটে, কিন্তু পরিত্যক্ত সস্তানের জন্ম অত্থ্য স্বেহকুধার সহস্র নাগিনীর জালাময় দংশন নিরস্তর অস্ত্তব করিয়াছে, জলক্ষ্য হইতে এই হতভাগ্য সস্তানের নম্র ললাট নীরব স্বেহাশিসে অভিধিক্ত করিয়া দিয়াছে।

ত্যাগ করেছিফু তোরে
সেই অভিশাপে, পঞ্পুত্র বক্ষে ক'রে
তবু মোর চিন্ত পুত্রহীন,—তবু হার
তোরি লাগি বিষমাঝে বাহু মোর ধার
খুঁজিয়া বেড়ার তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিন্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দক্ষ করি করিছে আরতি
বিষদেবতার।

ধর্মাদর্শের ঘাত-প্রতিঘাত এই কাব্যনাট্যটিতেও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কর্ণের ধর্ম তাহার পৌকষধর্ম বা বীরধর্ম। উপকারীর ও আশ্রয়দাতার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাবােধ ও তাহার প্রত্যুপকার-সাধন প্রকৃত ব্যক্তিষসম্পন্ন পুরুষের কর্তব্য—তাহাই তাহার প্রকৃত ধর্ম। অকৃতজ্ঞতা, বিশাস্ঘাতকতা বীরের ধর্ম নয়—উহা কাপুরুষ, মহয়ত্তহীনের কাজ। পরমবন্ধু ত্রোধনের প্রতি সে বিশাস্ঘাতকতা করিতে পারে না, তাহার পালক পিতামাতার ঋণ অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারে না, তাই কুন্তীর আহ্বান তাহার কাছে আকর্ষণীয় হইলেও তাহাতে সাড়া দিতে পারে নাই। নানা স্বার্থের প্রলোভনেও সে তাহার কর্তব্যভই হয় নাই, তাহার ধর্ম রক্ষা করিয়াছে।

কুন্তী তাহার মাতৃধর্ম পালন করে নাই। সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে সে

সভোজাত, অসহায় শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছে। মিথ্যা সমাজধর্ম বা সামাজিক আচারের কাছে সে মাতৃধর্মকে বলি দিয়াছে। তাই বিধাতার বিচারে তাহার বিদীর্ণ মাতৃবক্ষে আর তাহার পরিত্যক্ত পুত্রকে ফিরিয়া পায় নাই, ক্ষ্ম শিশুই আজ মহাবীরক্ষপে তাহার গর্ভের অন্তান্ত পুত্রকে হত্যা করিতে উন্থত হইয়াছে। কুন্তীর ধর্মভইতার জন্ত তাহার প্রতি বিধাতার এই নিদাকণ অভিসম্পাত।

হার ধর্ম, এ কী স্থকঠোর

দণ্ড তব। সেই দিন কে জানিত হার
ত্যজিলাম যে শিশুরে কুক্র অসহার,
সে কথন বলবীর্থ লভি কোথা হতে
কিরে আসে একদিন অন্ধানার পথে
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হন্তে অন্ত আসি হানে।
এ কী অভিশাণ!

# লক্ষার পরীকা

(রচিত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৪)

এটি একটি হাশ্তরসাত্মক কাহিনী। ইহার স্থান অন্তঃপুর, চরিত্রগুলি সবই নারীর। তাহাদের মৃথের কথাকে একটা সাবলীল, হালকা ছড়ার ছন্দে গাঁথিয়া চমকপ্রদ মিলের সমাবেশে কবি একটা নৃতন কাব্যরূপের স্ষ্টি করিয়াছেন। মাঝে মাঝে গভীর ভাবের কথা প্রবাদবাক্যের সরসতা ও সৌন্দর্য লইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

এই কাব্যনাট্যটির আখ্যানবস্ত এইরূপ:-

রানী কল্যাণী অত্যন্ত দানশীলা ও করুণাময়ী। দানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও সন্তুদয়তার জন্ম তিনি প্রজাবৃন্দ ও দাসদাসীগণের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র।

কিন্তু রানীর এক দাসী ক্ষীরো রানীর এই দানের স্বভাব ও তাঁহার যশের জন্তু মনে পীড়া বোধ করে। রানীর ঐশ্বর্য ও অক্তরিম মৃক্তদান তাহার সংকীর্ণ, ক্বপণ, লোভী মনে ঈর্বা সৃষ্টি করে। প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ক্ষীরো রানীর দানশীল স্বভাবের নিন্দা করে ও গোপনে রানীর অর্থ চুরি বা প্রতারণা করিয়া লইয়া নিজে ধনী হইতে চেষ্টা করে। রানী কোনো নৃতন ভৃত্য রাখিলে সে অতায় কলহ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। সে জানে এই নৃতন লোকটি রানীর মৃক্তহন্তের দানে তৃপ্ত হইবে। এই ভৃত্য না থাকিলে ঐ অর্থ তাহার প্রাপ্য হইবে। নিজের নানা আত্মীয়ের ছারা সে রানীর গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, যেন কোনো প্রকারে

রানীর দান বাহিরে না যায় এবং তাহারই আপনার পরিজনবর্গ যাহাতে পায়, সর্বদা তাহারই নানা ফন্দি থোঁজে।

রানী ক্ষীরোর এই সকল সমত্ব প্রতারণা ব্ঝিতে পারিয়াও বিম্থ হন না, তাঁহার দানশীল স্বভাব হাসিম্থেই দান করিয়া চলে। ক্ষীরোর মনের ধারণা ও বিশাস যে, লক্ষীর রূপায় ধনী অর্থ পায় এবং সেই প্রচুর ধনের সামাল্ল অংশ বিনা দিধায় দান করিয়া সে দাতা ও যশস্বী হয়—ইহাতে দাতার মহত্ব ও হৃদয়ের কোনো উচ্চ পরিচয় নাই। সে নিজে বিধিবিড়ম্বিত, লক্ষীর একচোথা পক্ষপাতিত্বমূলক বিচার তাহার অন্তর্গুল হয় নাই। যদি সে লক্ষীর রূপালাভ করিত, তাহা হইলে রানী কল্যাণী অপেক্ষাও মুক্তহন্তে দান করিয়া প্রজা ও জনসাধারণের সকল তৃঃথ নিমেষে দূর করিয়া দিত।

তাহার মনোভাব লক্ষী ব্ঝিতে পারিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ব্ঝাইয়া দিতে চাহিলেন যে, ধনী হইলেও দে পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ, রুক্ষভাষী ও রুপণস্থভাব; তাহার ত্বলতা সে ত্যাগ করিতে পারিবে না; প্রজা বা জনসাধারণ কেহই তাহার নিকট হইতে বিন্দুমাত্র উপকৃত হইবে না এবং তাহার অন্তরের রূপণতা, সংকীর্ণতা ও নির্দয়তার জন্ম লক্ষী অপমানিত হইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন।

স্বপ্নে লক্ষ্মী ক্ষীরোকে বরদান করিলেন। ঐশ্বর্ষময়ী রানী ইইয়াও ক্ষীরো তাহার রূপণ স্বভাব ভূলিল না, বুকের পাঁজরার ক্ষেকথানি হাড়ের মতো সে ঐশ্বর্ষে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে লাগিল; তৃংথে বিপদে পড়িয়া কেহ তাহার নিকট ইইতে বিদ্মাত্র সাহায্য পাইল না; রুক্ষভাষণে সকলেই ভংগিত ইইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু ঐশ্বর্ষের দস্ত ও জাঁকজমকে বিদ্মাত্র ক্রটি দেখা গেল না। রানীর পদমর্যাদা ও গর্ব রক্ষা করিতে শত শত দাস-দাসী বিনা পারিশ্রমিকে গলদ্বর্ম ইইতে লাগিল। তাহার পূর্ব-আশ্রেয়দাত্রী রানী কল্যাণীও হাতসর্বস্ব ইইয়া তাহার রুপা ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ ইইয়া বিদায় লইলেন। অবশেষে লক্ষ্মী নিজে ছল্পবেশে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ভংগিত ইইয়া বিদায় ইইলেন এবং জ্ঞানাইয়া গেলেন যে, লক্ষ্মীর রূপা লাভ করিবার মতো উদার হৃদয় ও মহৎ আ্থা তাহার নাই।

স্বপ্ন ভাঙিলে নিজের চরিত্র-ক্রাট ব্ঝিতে পারিয়া ক্ষীরো রানী কল্যাণীর মহত্ত্বের পদতলে নিজেকে সমর্পণ করিয়া তাহার এক পার্যে নিজের সামান্ত আশ্রয় ভিক্ষা করিল।

# রোমাণ্টিক ট্যাক্তেডি

'রাজা ও রানী,' 'বিসর্জন' ও 'মালিনী' রবীক্রনাট্যসাহিত্যের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটকের লক্ষণাক্রান্ত ও বস্তুধর্মিতার কিঞ্চিৎ সম্পর্কযুক্ত। যদিও ইহাদের মধ্যে লিরিক-অংশের প্রাধান্ত বেশি এবং একটা ভাব বা তত্তকে রূপায়িত করিবার অপ্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বর্তমান, তবুও এই লিরিক ও তাত্ত্বিক ভাব-কল্পনা নাট্যরূপে পরিবর্তিত হইয়া স্থন্দর নাটকীয় রদের সৃষ্টি করিয়াছে। আন্দিকের দিক দিয়াও ইহাদের অভিনয়োপযোগী বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণতা আছে। 'বিসর্জন' বছবার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া নাটকীয় আবেদন ও চরিত্রস্টির বৈশিষ্ট্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই তিনথানি নাটককে রোমাণ্টিক ট্যাজেডি বলিয়া অভিহিত করা গিয়াছে। সাধারণ জীবন্যাত্রার বাহিরে বিশিষ্ট শ্রেণীর বিখ্যাত লোকদের কীতি-काहिनी এই সব নাটকের বিষয়বস্ত ;--প্রধান পাত্র-পাত্রী-রাজা, রানী, রাজকক্ষা, মন্ত্রী, রাজ-পুরোহিত, সেনাপতি প্রভৃতি; নায়ক-নায়িকারা ঘটনা-প্রবাহের গতিতে সাধারণ লোকদের সহিতও মিশিতেছে, কিন্তু সেই মিলন অভিজাতদের চরিত্র-অন্ধনের সহায়রপেই নাট্যকার ব্যবহার করিয়াছেন। সংলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিত্বময় উচ্ছাস, কোনো কোনো স্থানে কথ্যভাষার সহিত মিশ্রিত; মূল কথাবস্তুর সহিত কুদ্র আখ্যান-অংশও নাটক-বিশেষে জড়িত করা হইয়াছে। আদর্শ প্রেম বা ধর্মবোধ বা চিরন্তন প্রবৃত্তি বা নীতির সংঘাতই ইহাদের প্রতিপান্ত বিষয়, তবে বাস্তবের একটা কন্ধালকে ইহাদের পিছনে রাথিয়া বাস্তব ও আদর্শের একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। বাস্তবের উদ্বে আদর্শজগতে অভিজাত-সম্প্রদায়ের এক অভিনব জীবন-কাহিনী নাট্যকারের কাব্যময় রোমাণ্টিক দৃষ্টির মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। ইংলতে শেক্সপীয়র ও অন্তান্ত এলিজাবেথীয় নাট্যকারগণ, জার্মানীর লেসিং, গ্যেটে, শিলার, প্রভৃতি এবং ফ্রান্সের ডুমা, ভিক্টর হুগো প্রভৃতি রোমান্টিক নাটকের পরিপূর্ণ সার্থক রূপ প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাদের নাটকের সহিত রবীন্দ্রনাথের এই তিন্থানি নাটকের কিছুটা সাদৃত লক্ষ্য করা যায়, এবং অন্তর্দ্ধরে পরিণতিশ্বরূপ করুণ, বিয়োগান্ত ঘটনায় ইহাদের পরিসমাপ্তি হওয়ায়, ইহাদিগকে রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডি বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিলে, ইহাদের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করিবে বলিয়া মনে করি। অবশ্য পরিপূর্ণ রোমাটিক ট্যাজেডির আদর্শে ইহাদের বিচার নিশ্চয়ই হইবে না, তবে অল্পবিস্তর এই পথে ষ্মগ্রসর হইলে ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা সহজ হইবে। একথা ষ্মন্থীকার করিয়া লাভ নাই যে, ইংরেজী নাটকের প্রভাব বাংলা নাটকের উপর ষ্মতান্ত প্রবল । সাধারণভাবে একথা বলা ষায় যে, ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের প্রভাবেই বাংলা নাট্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রভাব ষ্মাসিয়াছে ইংরেজী রোমান্টিক নাটক হইতে। নাটক-দৈক্য-পীড়িত বাংলাসাহিত্যে যে-কম্নথানি উল্লেখযোগ্য নাটক স্বাছে, তাহাদের ঘটনা-সন্ধিবেশ ও প্লট-গঠনেও ইংরেজী নাটকের প্রভাব স্ক্র্মন্তভাবে ক্রিয়াশীল।

# রাজা ও রানী

(২৫শে আবণ, ১২৯৬)

'রাজা ও রানী' নাটকের বিষয়বস্ত একটি কাল্লনিক উপাধ্যান, তবে স্থান ও পাত্রের অবস্থান ও নামের মধ্যে একটু ঐতিহাসিক গন্ধ ও আভাস স্বষ্টি করিবার প্রয়াস আছে।

বিক্রমদেব জালন্ধরের রাজা, তাঁহার রানী কাশ্মীররাজকতা স্থমিতা। স্থমিতার পিতার মৃত্যুর পর খুলতাত চক্রদেন এখন কাশ্মীর রাজ্যের রাজা। স্থমিতার ভাই কুমারসেন কাশ্মীর রাজ্যের যুবরাজ।

রানী স্থমিত্রার কুট্ম-সজন বিদেশী কাশ্মীরী-কর্মচারীরা জালন্ধররাজ্য জুড়িয়া বিসিয়াছে। তাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ম প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেছে, নির্মাভাবে তাহাদের শোষণ করিতেছে, রাজ্যের মধ্যে দারুণ ছভিক্ষ উপস্থিত, অসহায় ক্ষ্ধার্ত প্রজাগণের নিফল বিলাপধানিতে আকাশ-বাতাস পূর্ণ।

রাজা বিক্রমদেব এদিকে দৃষ্টি দেন না, প্রতীকার করিবার আগ্রহ তাঁহার নাই,
—তিনি রানী স্থমিত্রার রূপ-যৌবনের কারাগারে স্বেচ্ছা-বন্দী হইয়াছেন। ত্র্বার
ভোগাকাজ্জাময় প্রেমের অন্ধ আবেগে তিনি রানীকে একাস্কভাবে সর্বন্ধণ পাইবার
ভাষ্য রাজকর্ম ছাড়িয়া অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি রাজার কর্তব্য ও
দায়িত্ব ভূলিয়াছেন—কেবল নিরবিছিল্ল প্রেমরসলীলার মধ্যে জীবনের সার্থকতা
খুঁজিতেছেন।

কিন্তু স্থমিত্রা রাজার এই নর্বগ্রাদী প্রেমকে একটা স্বস্তুত মোহমাত্র জানিয়া ব্যথিতচিত্ত। কর্তব্যবৃদ্ধি জাগ্রত করিবার জন্ম রাজার নিকট তিনি আবেদন করেন, এই আত্মবিশ্বত, কর্তব্যবিম্থ প্রেম প্রস্কৃত প্রেম নয় বলিয়া তাঁহাকে নিরন্ত করিতে চেটা করেন, কিন্তু তাঁহার চেটা ব্যর্থ হয়। স্থিত্রা বলেন,—
অন্তরে তিনি রাজার প্রেয়সী, কিন্তু বাহিরে মহিষী, রাজা হিসাবে রাজার কর্তব্য আছে, রানী হিসাবে তাঁহারও কর্তব্য আছে, এই সর্ব-বিশ্মরণী অন্ধ্রপ্রেমকে রাজা-রানীর কর্তব্যে বাধা দিয়া অকল্যাণের স্ঠি করিতে দেওয়া উচিত নয়।
রাজা বলেন,

রাজা রানী। কে রাজা ? কে রানী ?
নহি আমি রাজা। শৃষ্ঠ সিংহাদন কাঁদে।
জীব রাজকার্থরাশি চুব হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।
সংমিত্রা

শুনিয়া লজ্জার মরি। ছি ছি মহারাজ,
এ কি ভালোবাসা। এ যে মেছের মঙন
রেপেছে আচ্ছর করে মধ্যাস্থ—আকাশে
উজ্জল প্রভাপ তব। শোনো প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজ,
তুমি বামী—আমি শুধু অমুগত ছারা,
তার বেশি নই; আমারে দিরো না লাজ,
আমারে বেসো না ভাল রাজ্ঞীর চেরে।

স্মিত্রা রাজার এই মোহ-আবরণ ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াও, প্রজাপীড়ক, ছর্ত্ত কাশ্মীরী-অমাত্যগণকে রাজ্য হইতে অবিলম্বে বিতাড়িত করিয়া আর্ত, ক্ষাত্র প্রজাগণকে রক্ষা করিতে বলিয়াও যথন রাজার নিজিত পৌরুষ ও কর্তব্যজ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলেন না, তথন তিনি দারুণ সংকল্প করিলেন। নিজেই কাশ্মীরে যাইয়া ভ্রাতা কুমারসেনের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া বিজ্ঞোহী, অত্যাচারী কাশ্মীরী-অমাত্যগণকে বন্দী করিয়া দণ্ড দিবেন।

পিতৃসত্যপালনের তরে রামচন্দ্র গিরাছেন বনে, পতিসত্যপালনের লাগি আমি যাব। যে সত্যে আছেন বাঁধা মহারাজ রাজ্যলন্দ্রী কাছে, কভু তাহা সামাস্ত নারীর তরে বার্থ হইবে না।

এই উদ্দেশ্যে তিনি পুরুষের ছন্মবেশে জালন্ধর ত্যাগ করিয়া কাশীরে উপস্থিত হইলেন।

त्रांनीत थरे भनाग्रत्न ताका विकासमस्वत चलकीवत्न धकी। माक्र विश्वत छेभन्छि ।

হইল। রাজার প্রেম কর্তব্য ছাড়িয়া, সংসার ভুলিয়া, একটিমাত্র নারীর মধ্যে কেন্দ্রীভৃত হইয়াছিল, সেই প্রেম আশ্রয়চ্যত হওয়ায় একটা রুঢ় আঘাতে তাঁহার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, মোহের নাগপাশ ছিন্ন হইল। প্রেমের অন্ধ-আবেগ রূপান্তরিত হইল যুদ্ধের নেশায়, প্রতিহিংসা-গ্রহণের ইচ্ছায়। রাজার জীবনের নৃতন অধ্যায় উদ্বাটিত হইল।

অন্তৰ্যামী দেব,

তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালবাসা; পুণা গেল, স্বর্গ গেল,
রাক্য যায়, অবশেবে সেও চলে গেল।
তবে দাও, ফিরে দাও কাত্রধর্ম মার;
রাজধর্ম ফিরে দাও, পুরুবহুদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গমাঝে।
কোথা কর্মক্ষেত্র। কোথা জনপ্রোত। কোথা
জীবনমরণ। কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম স্থতুঃখ, বিপদসম্পদ,
তরঙ্গ-উচছ্ব্স।
•••

বাগ টুটে গেছে… সৈক্সদল করহ প্রস্তুত, যুদ্ধে যাব নাশিব বিজ্ঞোহ।

রাজা বিদ্যোহী কাশ্মীরী-অমাত্যদের বিক্লে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, শিলাদিত্য, উদয়ভাস্কর বন্দী হইয়াছে, যুধাজিৎ আর জয়দেন পলাতক। রাজা আবার তাঁহার ক্রিয়সতায়, রাজসতায় ফিরিয়া আদিয়াছেন।

এ কী মৃক্তি। এ কী পরিত্রাণ। কী আনন্দ হলরমাঝারে। অবলার ক্ষীণ বাছ কী প্রচণ্ড ক্থ হতে রেখেছিল মােরে বাঁধিয়া বিষরমাঝে।… মৃক্তি। মৃক্তি আজি। শৃহাল বন্দীরে ছেড়ে আপনি পলারে গেছে। এত দিন এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সদ্ধি, কত কীতি, কত রঙ্গ, কত কী চলিতেছিল কর্মের প্রবাহ—আমিছিমু অন্তঃপুরে প'ড়ে; রন্ধদল চম্পক্ষোরক্ষাঝে ক্থা কীট-সম।… এ ধাবল হিংসা ভালো কুজ প্রেম চেয়ে, প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ! হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধনমূজির স্বাধ! হিংসা জাগরণ! হিংসা স্বাধীনতা!

এদিকে স্থমিত্রা কাশ্মীরে গিয়া ভ্রাতা কুমারসেনের নিকট কাশ্মীরী-অমাত্যদের প্রজাপীড়ন ও বিদ্রোহ এবং রাজার নিশ্চেষ্টতার কথা বলেন। ভগিনীর অস্বোধে কুমারসেন কাকা রাজা চন্দ্রসেনের অস্থমতি লইয়া 'হর্বিনীত দস্থাদের দমন' করিতে ও 'কাশ্মীরের কলক' দ্র করিবার জন্ম স্থমিত্রার সঙ্গে সদৈনত জালন্ধরে যাত্রা করিল। পথের মধ্যে তাহারা পলাতক জয়সেন ও য়ুধাজিংকে বন্দী করিয়া লইয়া বিক্রমদেবের মুদ্ধশিবিরে উপস্থিত হইল। এই সংবাদে রাজার সংগ্রাজাগ্রত পৌরুষ আহত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাঁহার অক্ষমতা ও কাপুরুষতা-প্রমাণের জন্মই কি নারী শক্রকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আনিয়াছে!

মহারানী এসেছেন বন্দী করে লয়ে

যুধান্তিং-জন্মনেরে! এ কি স্বপ্ন না কি!

এ কি রণক্তের নয়! এ কি অস্তঃপুর!

এতদিন ছিলাম কি যুদ্ধের স্বপনে

মগ্র। সহসা জাগিয়া আজ দেণিব কি

সেই ফুলবন, সেই মহারানী, সেই

পুস্পশ্যা, সেই স্থার্য অলম দিন,

দীর্যনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে।

রানী সাক্ষাতের প্রার্থনা করিলে রাজার উত্তর,—

সাক্ষাৎ ? কাহার সাথে। রমণার সনে

সাক্ষাতের এ নহে সময়।…

রুদ্ধ করে। ছার—এ শিবিরে শিবিকার

প্রবেশ নিবেধ।

বন্দী বিলোহীরা রাজার এই মানসিক অবস্থার স্থযোগ লইয়া ব্ঝাইল যে, তাহারা রাজারই প্রজা, তাহারা যদি কিছু অন্যায় করিয়া থাকে, তবে রাজাই তাহাদিগকে শান্তি দিবেন, বিদেশী ইহাতে হন্তক্ষেপ করিলে, রাজার অক্ষমতাই প্রমাণিত হয়, রাজাকেই অপমান করা হয়। লুপ্ত-বিচার-বৃদ্ধি রাজার সমন্ত ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হইল স্থমিত্রা ও কুমারসেনের উপর। তিনি কাশ্মীরের বিক্ষদ্ধে যুদ্ধাত্রায় প্রস্তুত হইলেন।

কুমারসেন ও স্থমিতা রাজার অ্প্রত্যাশত ব্যবহারে মর্মাহত ও অপমানিত

হইল। স্থেহ্ময়ী ভগিনী স্থমিজার একান্ত অন্থরোধে ও আপন হৃদয়ের স্বাভাবিক উদারতায় কুমারদেন যুদ্ধ করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ না লইয়াই কাশ্মীরে ফিরিতে মনস্থ করিল। বৃদ্ধ ভূত্য শংকর শান্তির প্রস্তাব লইয়া গিয়া অপমানিত হইয়া ফিরিল, সে কাশ্মীরের মানরক্ষার জন্ম ও বীরের স্বধর্মকার জন্ম বারবার কুমারদেনকে যুদ্ধ করিতে প্ররোচনা দিল। কিন্তু স্থমিজা 'পিতা-মাতা-বিধাতার আশীর্বাদ-ঘেরা পুণ্য ক্ষেহতীর্থ', 'কল্যাণভূমি' কাশ্মীরকে 'বাহির হইতে হিংসানল-শিখা আনিয়া' 'অক্ষারমলিন' করিতে নিষেধ করিলেন। ভ্রাতা ও ভগিনী 'ভীরু', পলাতক' 'অধ্যাতি' গ্রহণ করিয়াই কাশ্মীরের পথে ফিরিল।

বিক্রমদেব কুমারসেনের পিছনে পিছনে কাশ্মীর-আক্রমণের জন্ম যাত্রা করিয়া-ছেন। কুমারসেন স্বদেশরক্ষার জন্ম চন্দ্রসেনের কাছে সৈন্মসাহায্য চাহিল, কিন্তু স্ত্রীর কুপরামর্শে চন্দ্রসেন সে-সাহায্য দিল না। উপায়হীন যুবরাজ কাশ্মীররক্ষার আশা ছাড়িয়া দিয়া স্থমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিল। বিক্রমদেব কাশ্মীর অধিকার করিলেন এবং বহুসম্মানিত অতিথিভাবে চন্দ্রসেন কর্তৃক গৃহীত হুইলেন।

কুমারসেনের সহিত তিচুড়রাজকতা ইলার বিবাহ স্থির হইয়াছিল। উভয়ে উভয়কে গভীরভাবে ভালোবাসে। আগামী পূর্ণিমারাত্রিতে তাহাদের বিবাহের দিন। পলাতক কুমারসেন ইলার সহিত একবার দেখা করিবার জন্ত তিচুড়রাজ্যে উপস্থিত হইল। কিন্তু কাশ্মীর-বিজয়ী বিক্রমদেবের ভয়ে ভীত ইলার পিতা কুমারসেনকে ইলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলেন না এবং শীঘ্র তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। ব্যর্থকাম, হতভাগ্য যুবরাজ স্থমিত্রার সহিত অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এদিকে বিক্রমদেব ক্মারসেনকে ধরিবার জন্ম অত্যন্ত ব্যন্ত হইয়া পড়িলেন।
চক্রসেনের মহিষী রেবতী কুমারকে রাজ্জোহী বলিয়া শান্তি দিতে অফুরোধ
করিলেন এবং প্রজারা তাহাকে লুকাইয়া রাথিয়াছে বলিয়া তাহাদের ঘরে ঘরে
আগুন জালাইবার পরামর্শ দিলেন। গুপুচরের মুথে ত্রিচ্ড্রাজ্যে কুমারের গোপন
আশ্রের সংবাদ পাইয়া বিক্রমদেব মৃগয়ার ছলে ত্রিচ্ডরাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

বিক্রম ত্রিচ্ড্রাজ্যে উপস্থিত হইলে অমঙ্গরাজ তাঁহার 'যাহা আছে', সমগুই বিক্রমকে 'সমর্পণ' করিতে অগ্রসর হন। সেই সঙ্গে কন্সা ইলাকেও তাঁহার হাতে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হন।

প্রবল প্রতিহিংসার স্রোতোবেগে স্থমিত্রার শ্বতি বিক্রমের মন হইতে মৃছিয়া গিয়াছে। সে-শ্বতিকে একেবারে লুগু করিয়া নৃতন প্রেমের সার্থকতা-লাভের জন্ত এখন তাঁহার আকাজ্যা।

বাও তবে—একেবারে চলে বাও দ্রে।
জীবনে থেকো না জেগে অমৃতাপদ্ধপে,
দেখা বাক বদি এইখানে—সংসারের
নির্জন নেপধ্যদেশে পাই নব প্রেম,
তেমনি অতলম্পর্ল, তেমনি মধুর।

# 'অপরপ-মৃতি' ইলা বিক্রমকে বলিল,—

মহারাজ,

পিতা মোরে দিয়াছেন সঁ পি তব হাতে;
আপনারে ভিকা চাহি আমি। কিরাইয়
দাও মোরে। কত ধন, রত্ন, রাজ্য, দেশ
আছে তব; ফেলে রেথে বাও মোরে এই
ভূমিতলে। তোমার অভাব কিছু নাই।

#### বিক্ৰমদেৰ

আমার অভাব নাই ? কেমনে দেথাব গোপন হৃদয়। কোথা সেথা ধনরত্ব। কোথা স্যাগরা ধরা। স্ব শৃষ্ণময়। রাজ্যধন না থাকিত যদি—শুধু তুমি থাকিতে আমার—

ইলা

লহ তবে এ জীবন।
তোমরা যেমন করে বনের হরিনী
নিয়ে যাও বুকে তার তীক্ষ তীর বিংধ,
তেমনি হাদর মোর বিদীর্ণ করিয়া
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পরে মোরে
নিয়ে যাও।

বিক্রমদেব

কেন, দেবী, মোর 'পরে এত
অবহেলা। আমি কি নিতান্ত তব বোগ্য
নহি। এত রাজ্য, দেশ, করিলাম জর,
আর্থনা করেও আমি পাব না কি তব্
স্কান্ত তোমার।

ইলা

সে কি আর আছে মোর। সমস্ত সঁপেছি বারে বিদায়ের কালে হৃদয় সে নিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে—
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে।
কত দিন হল; বনপ্রান্তে দিন আর
কাটে নাকো। পথ চেয়ে সদা পড়ে আছি…
মহারাজ,

কোথা নিয়ে যাবে। য়েথে যাও তার তরে যে আমারে ফেলে রেথে গেছে।

বিক্রমদেব

না জানি সে

কোন্ ভাগ্যবান।… বদে আছ যার তরে কি নাম তাহার।

ইলা

কাশীরের যুবরাজ—কুমার তাহার নাম।

#### বিক্রমদেব

কুমার ? কাশ্মীরের য্বরাজ ? ত তাহার সৌভাগ্যরবি গেছে অস্তাচলে, ছাড়ো তার আশা। শিকারের মৃগদম সে আজ তাড়িত, ভীত, আশ্রয়বিহীন, গোপন অরণ্ডায়ের রয়েছে লুকায়ে। কাশ্মীরের দীনতম ভিক্ষাজীবী আজ স্থী তার চেয়ে।

#### ইলা

সত্য বলো মহারাজ, ছলনা কোরো না।
জেনো, এই অতি কুজ রমণীর প্রাণ
শুধু আছে তারি তরে, তারি পথ চেয়ে।
কোন্ গৃহহীন পথে কোন্ বনমাঝে
কোথা ফিরে কুমার আমার। আমি যাব,
বলে দাও—গৃহ ছেড়ে কথনো যাই নি,
কোথা যেতে হবে। কোন্ দিকে কোন্ পথে।

প্রিয়তম, প্রিয়তম, আমি তো জামি নে, নাথ, সংকটে পড়েছ— আমি হেথা বসে আছি তোমার লাগিয়া। তৃষি নাকি
পৃথিবীর রাজা। বিপল্লের কেছ নছ ?
এত সৈক্ত, এত বশ, এত বল নিয়ে
দূরে বনে রবে ? তবে, পথ বলে দাও।
জীবন সঁপিব একা অবলা রমণী।

বিক্রমদেব

কী প্রবল প্রেম ! ভালোবাসো, ভালোবাসো

এমনি সবেগে চিরদিন । যে তোমার

হুদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালোবাসো।

প্রেমবর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে

ধক্ত হই। দেবী, চাহি নে তোমার প্রেম।

শুক্ত শাখে ঝরে ফুল, অন্ত তক্ত হতে

ফুল ছি'ড়ে নিরে তারে কেমনে সাজাব।

আমারে বিষাস করো—আমি বন্ধু তব।

চল মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব;

সিংহাসনে বসায়ে কুমারে, তার হাতে

সঁপি দিব তোমারে কুমারী।

বিক্রমদেবের অন্তর-প্রবাহ একটা প্রবল ধাকায় এখান হইতে মোড় ফারল। তাঁহার হিংস্র, ক্ষিপ্ত যুদ্ধাকাজ্জা, প্রতিশোধস্পৃহা এই আবেগময়, একনিষ্ঠ, সর্বস্থ-ত্যাগোন্মুথ প্রেমের বিহ্যৎ-দীপ্তির সম্মুখে নতশির হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। নৃতন আলোকে রাজা আবার নিজেকে যেন ফিরিয়া পাইলেন।

বুদ্ধ নাহি
ভালো লাগে । শান্তি আরো অসহ বিশুণ !
গৃহহীন, পলাতক, তুমি হুখী মোর
চেরে। এ সংসারে বেখা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেব প্রেম, দেবতার
গুবদৃষ্টিসম; পবিত্র কিরপে ভারি
দীপ্তি পার বিপদের মেঘ বর্ণময়
সম্পদের মতো। আমি কোন্ হুপে ফিরি
দেশ-দেশান্তরে, হুদ্ধে বহে জয়ধবজা,
অস্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ।
কোখা আছে কোন্ রিশ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্কৃটিত শুল্ল প্রেম শিশিরশীতল।

ধুরে দাও প্রেমময়ী, পুণ্য অঞ্চলতে এ মলিন হত মোর রক্তকল্বিত।

এদিকে কুমারের নিভ্ত অরণ্যবাস অসহ হইয়া উঠিল। প্রতিদিন নানা সংবাদ আসিতে লাগিল, প্রজারা কুমারকে লুকাইয়া রাথিয়াছে বলিয়া গ্রামের পর গ্রাম জালাইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাকে জীবিত কি মৃত ধরিবার জয় পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। চির-বিশ্বত বৃদ্ধ ভ্তা শংকর ছয়াবেশে রাজ্যের সংবাদ লইতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছে, শক্র তাহাকে নিষ্ঠ্রভাবে পীড়ন করিতেছে। জীবন তাহার ছবিষহ, জালাময়,—

আর তো সহে না। যুগা হয় এ জীবন করিতে বহন সহস্রের জীবন করিয়া কর।

স্মিতার প্রস্তাব, তাহারা ভাই-বোনে একবার রাজসভায় গিয়া নির্দোষীর উপর অত্যাচার-নিবারণের চেষ্টা করে, কিন্তু কুমারসেন বন্দী-ভাবে রাজসভায় যাইতে অনিজ্কুক।

পিতৃসিংহাসনে
বসি বিদেশের রাজা দণ্ড দিবে নােরে
বিচারের ছল করি—এ কি সম্ছ হবে।
অনেক সহেছি বোন, পিতৃপুক্ষের
অপমান সহিব কেমনে।

এ-জীবন বহন করার চেয়ে মৃত্যুই ভাল! মৃত্যু এই অভিশপ্ত জীবন হইতে তাহাকে মৃক্তি দিতে পারে। স্থমিত্রারও ইহাই মত।

আমি রাজপুত্র—
ছারখার হয়ে যায় সোনার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে কিরে গৃহহীন
প্রজা, কেঁদে মরে পতিপুত্রহীনা নারী,
তব্ আমি কোনোমতে বাঁচিব গোপনে ?

স্থমিত্রা তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

কুমারদেন

বলো, তাই বলো। ভক্ত যারা অমূরক্ত মোর—প্রতিদিন স'পিছে আপন প্রাণ নির্বাতন সহি। তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে পুকারে জীবন করিব ভোগ—একি বেঁচে থাকা !

> স্থমিত্রা এর চেরে মৃত্যু ভালো। কুমারসেন

বাঁচিলাম শুলে।
কোনোমতে রেখেছিমূ তোমারি লাগিরা
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিষাদে মোর
নির্দোধের প্রাণবায়ু করিয়া শোবণ।

কুমার প্রাণবিদর্জন করিতে স্থির সংকল্প করিল। তাহার ছিল্লমুগু কাশীরের অতিথিকে উপহার পাঠাইবে কে স্থমিত্রার হাত দিয়া। একথা শুনিয়া স্থমিত্রা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কুমার তাহার প্রাণে বল সঞ্চার করিল, কুল নারীর উদ্ধে উঠিয়া মহীয়সী নারীর মতো কঠিন কর্তব্য সম্পাদন করিতে আহ্বান করিল। তারপর অভাগিনী ইলার কথা। ইলার সম্বন্ধে কুমারের ধারণা,—

হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু বাঁচিতে বলিত। সে আমার গ্রুবতারা, মহৎ মৃত্যুর দিকে দেথাইছে পথ। কাল পূর্ণিমার তিথি মিলনের রাত। জীবনের গ্লানি হতে মৃক্ত খোত হয়ে চির্মিলনের বেশ করিব ধারণ।

তারপর শেষ দৃশ্য। কাশ্মীরের রাজসভা। দংবাদ আসিয়াছে, কুমারসেন বেক্ছায় আত্মসমর্পন করিতে আসিতেছে। পরিবর্তিত-হৃদয় বিক্রমদেব আগ্রহে তাহার অপেক্ষায় আছেন; সে আসিলেই মহাসমারোহে তাহাকে রাজ্যে অভিষেক্ষ করিবেন এবং সেই পূর্ণিমা রাত্রিতেই ইলার সহিত তাহার বিবাহকার্য সম্পাদন করিবেন। কেবল রুদ্ধ ভূত্য শংকরের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। যুবরাজ নিজে শক্রর করে আত্মসমর্পণ করিতে আসিতেছেন, এই সংবাদ তাহার হৃদয়ে শেলসম আঘাত দিয়াছে,—'সহস্র মিধ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্,' 'আজি ত্র্দিনের আগে মরিল রা কেন' সে। প্রহরী সংবাদ জানাইল, কুমার শিবিকার ঘার ক্ষম করিয়া আসিতেছেন। শিবিকা সভামধ্যে প্রবেশ করিতেই বিক্রম 'এস এস বন্ধু' বিলিয়া

ষ্প্রশাসর হইলেন। শিবিকার দার খুলিয়া স্থমিত্রা বাহির হইলেন—হাতে ভাঁহার ধর্ণথালে কুমারদেনের ছিন্নমুগুন্ স্থমিত্রা বিশায়-বিমৃত্ বিক্রমদেবকে বলিলেন,—

ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
কাননে কাস্তারে শৈলে—রাজ্য ধর্ম দরা
রাজলক্ষী সব বিসর্জিরা, যার লাগি
দিখিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
লহো মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
প্রেষ্ঠ সেই শির। আভিথ্যের উপহার
আপনি ভেটলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনকাম, এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
এ জগতে, নিবে যাক নরকাগ্রিরাশি,
সুখী হও তুমি!

এই বলিয়াই স্থমিতা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইলা ছুটিয়া আসিয়া কুমারের ছিয়ম্ও দেখিয়া মৃছিত হইয়া পড়িল। মৃত্যুতে কুমার বন্দী-দশার সকল অপমান উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন দেখিয়া শংকর আনন্দ-বেদনারুদ্ধ কঠে বলিল,—

প্রভূ, স্বামী,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভালো, এই ভালো ! মৃকুট পরেছ
তুমি, এসেছ রাজার মডো আপনার
সিংহাসনে। মৃত্যুর অমর রক্মিরেণা
উর্জ্জল করেছে,তব ভাল। এত দিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে! পেছ তুমি
পুণ্যধানে—ভূত্য আমি চিরজনমের
আমিও বাইব সাধে।

চল্রসেন মাথা হইতে মুকুট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া রেবজীকে রাক্ষসী, পিশাচী বলিয়া সন্মুখ হইতে দ্র করিয়া দিলেন। আর বিক্রমদেব স্থমিত্রার মৃতদেহের কাছে নতজাত্র হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার চুর্ণ-বিচুর্ণ ক্রদয়ের অস্তত্তল হইতে চরম বেদনা ও হতাশার এই কয়টি কথা বাহির হইয়া আসিল—

দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না ? রেখে
গোলে চির-অপরাধী করে ?। ইহজন্ম
নিত্য-অঞ্জলে লইতাম ভিক্ষা মার্গি
ক্ষমা তব ; তাহারো দিলে না অবকাল ?
▶ দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিচুর,
অমোঘ তোমার দও, কঠিন বিধান।

## ইহাই মোটামৃটি নাটকের কথাবস্ত।

তিথা ইহার নাটকীয় কলা-কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

তি নাটকে বিরোধের স্ত্রপাত হইয়াছে রানীর গৃহত্যাগে। ভোগলোল্প প্রেমের মোহে আচ্ছর রাজা রানীর নিরবচ্ছির সঙ্গ কামনা করিয়া অন্তঃপুরমধ্যেই এই প্রেমের মহামহোৎসবে মন্ত লইয়া থাকিতে কামনা করিয়াছিলেন। রাজার কর্তব্য ভূলিয়াছিলেন, মহ্যুত্বের আবেদন হইয়াছিল তাঁহার কাছে অর্থহীন। রানীর প্রেমের ইক্রজালময় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সেই প্রেমের রসবিলাসের মধ্যেই জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজিতেছিলেন। রানী রাজার সর্বগ্রাসী আকর্ষণের বস্তু হইলেও এই একান্ত প্রেমনিবেদনে রানী গুপ্তি পান নাই। তিনি তো কেবলমাত্র প্রথমিনী নন, তিনি রাজমহিষী, রাজকর্তব্যের অংশভাগিনী, প্রজাদের মাতা, এই সর্ববিশ্বরণী প্রেমচর্চার মধ্যে তাঁহার পরিপূর্ণ সন্তাকে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, তাই রাজার মোহভঙ্গের জন্ত, কর্তব্যচেতনার জন্ত তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনা। কিন্তু রাজার চেতনা নাই, 'সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুক্তর', 'যোগাসনে লীক্রম্বানিবরের মতো' তিনি প্রেম-সাধনায় রত, 'বিশ্বের প্রলম্ব' তাঁহার কাছে মূল্যহীন। রাজার প্রেমের এই খ্যান ভাঙিয়া গেল রানীর পলায়নে।

যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই সাধনা, তাহার আক্মিক অন্তর্ধানের প্রচণ্ড আঘাতে রাজার অন্তরে জাগিল দাকণ বিক্ষোভ। ব্যক্তিত্বের তীব্র অপমানে স্থপ্ত পৌকষ তাঁহার জাগিয়া উঠিল। তিনি রাজা, রাজকর্তব্য বোঝেন, 'অপদার্থ দীন কাপুরুষ', 'কর্তব্যবিম্থ', 'অন্তঃপুরচারী' তিনি নন, তিনি বিদ্রোহ দমন করিতে জানেন, যুদ্ধ করিতে জানেন—রানীকে ইহা তিনি ভাল করিয়া দেখাইবেন, সকলকে ইহা জানাইবেন। যে-অন্ধ-আবেগ, যে-হর্জয় শক্তি প্রসারিত ছিল প্রেমের মধ্যে, তাহাই পরিবর্তিত হইল এখন যুদ্ধের নেশায়, রাজধর্ম-ক্ষত্রিয়ধর্ম-পালনে, হিংসার্ভি-চরিতার্থতায়,—চলিল উন্নভ জয়ের অভিযান, আত্ম মহিমা-প্রদর্শনের অভিযান, রক্ত্যোতে অপ্যশ-ক্ষালনের অভিযান। এখন হইতে এই

বিরোধ ক্রমাগত বর্ধিত হইয়া চলিল। এই বিরোধ পরিপুষ্ট-লাভ করিল— পলাতক যুধাজিৎ ও জয়সেনকে বন্দী করিয়া স্থমিতা ও কুমারসেনের আগমন-সুংবাদে। যে-নারীকে পরোক্ষভাবে রাজার পৌরুষশক্তি দেখাইবার জম্ম এই উন্নত্ত জয়বাত্রা, দেই নারীই পথের মাঝে তাঁহার জয়ের অংশ কাড়িয়া লইয়া পরিপূর্ণ জয়োলাসকে মান করিয়া দিল! অসহু! তাঁহার সমন্ত আক্রোশ ও কোধ কেন্দ্রীভূত হইল রানী ও কুমারসেনের উপর! তিনি দেখাইতে পারেন— ইহা অপেকা অনেক বড়ো বিজয়ের শক্তি তাঁহার আছে, কুমারদেনকে পরাজিত করিয়া কাশ্মীর জয় করার শক্তিও তাঁহার আছে। রাজার প্রেম, তাঁহার প্রণয়ী-সম্ভা ক্রুদ্ধ, হিংল্র, জয়-বিলাসী রাজসভার আড়ালে অন্তমিত হইয়া গেল, তাই 'मिरिदा मिरिकां अदिन निरम्'। ७३७ चाहि यमि तानीक मिथिया विकक মনোবৃত্তির চাপে নির্যাতিত, মৃতপ্রায় প্রেম আবার জাগিয়া ওঠে, তাই, 'সেনাপতি, পালাও, পালাও'। এখন 'রমণী' নয়, 'পুষ্পশ্য্যা' নয়, 'ফুলবন' নয়,--এখন ধ্বংসসিদ্ধুম্থিত জয়রস। এই বিরোধ আরো অগ্রসর হইল জয়সেন ও যুধাজিং-এর আঅসমর্পণ ও পরামর্শে। তাহারা রাজার শান্তি মাথা পাতিয়া লইবে, কিছ বিদেশীর হস্তক্ষেপ কেন? আর কাশীর জয় করিয়া 'কাশীর-সিংহাসনে কলকের ছাপ ना नित्न' ताकात मक्तित यात्रीय निनर्मन त्ला किছू त्नथाना याहेत्व ना, রাজার 'মান' প্রতিষ্ঠিত হইবে না। রাজ-বয়স্থ দেবদত্তের আবির্ভাবে এই বিরোধ কতকটা শাস্ত বা প্রতিহত হইবার আশা কর। যাইতে পারিত, কিন্তু রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, তাহাকে শক্রভাবে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এই বিরোধের অগ্রগতি অপ্রতিহতই রহিল।

এই বিরোধ চরম অবস্থায় উন্নীত হইল, যখন বিক্রমদেব কাশ্মীর অবরোধ করিয়া পলাতক কুমারসেনকে জীবিত কি মৃত অবস্থায় ধরিবার জন্ম দিকে দিকে লোক পাঠাইলেন, গ্রামের পর গ্রাম জালাইতে লাগিলেন। সমস্ত কাশ্মীরে হাহাকার ও কান্নার রোল উঠিল। শেষে নিজেই কুমারের অন্বেষণে মৃগয়ার ছলে তিচুড়রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এইখানেই বিরোধের পূর্ণ পরিণতি।

ভারপর এই বিরোধের অল্রভেদী প্রাচীর অকমাং বজাঘাতে চূর্ণ-বিচ্র্ণ হইয়া গেল। সে বজ্ঞ আসিল কুমারসেনের প্রণয়িনী ইলার হাত হইতে। ইলার জীবন-মরণ-ভূচ্ছকারী, স্থে-ছঃখে-অবিচল, ত্যাগ-তপস্থা-মণ্ডিত প্রেম সেই বজ্লের রূপ। হিংসার উন্নত্তা, প্রতিশোধের চ্বার আকাজ্জা এক মৃহুর্তের মধ্যে মিলাইয়া গেল। ভুধু বিরোধই যে লুগু হইল তাহা নয়, রাজার মানসিক পুনর্জন্ম হইল। প্রেম কেবল যুগল-জীবনের নিরবচ্ছির রসলীলা নয়, প্রেম প্রিয়তমের ছংখ-বিপদে দেবতার অনিমেষ দৃষ্টি; প্রেম প্রিয়তমকে শারীরিক, মানদিক, আখ্যাত্মিক সমন্ত-প্রকার সংকট হইতে মৃক্ত করিবার জন্ম যে-কোনো স্বার্থত্যাগের জন্ম প্রস্তুত্ত ; প্রেম খণ্ড বা ক্ষণিক উপভোগের বস্তু নয়, প্রেম সারাজীবনব্যাপী কল্যাণ ও সৌন্দর্যের প্রস্তবণ, এই সত্যকার প্রেমের স্বরূপ 'প্রেম-স্বর্গচ্যুত' হতভাগ্য রাজা জীবনে প্রথম দেখিলেন। এই পরিবর্তিত মনে সেই 'শিশিরশীতল ভলপ্রেম'-এর আকাজ্যা জাগিল। তথনই স্থমিত্রার প্রেমকে রাজার যথার্থভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি আসিল। যুদ্ধ, জয়, হিংসা হইল অর্থহীন, অমৃত্যু মন উন্মৃক্ত হইরা রহিল স্থমিত্রার জুল্ল

বিরোধের এই অতি-ক্রত পতনের মুথে দেবদন্তের আবির্ভাব। এবার তাহার একান্ত প্রয়োজন রাজার পক্ষে। সে যে স্থমিত্রার পক্ষের লোক। এবার আর সে 'শক্র' নয়, কারাগারে 'বন্দী' হইবার যোগ্য নয়, সে একেবারে 'বন্ধুরত্ন', মৃতিমান 'অফ্কুল দৈব'। এবার সে রাজার সত্যকার বন্ধু, তাহাকেই রাজার বন্ধুক্ত্যুকরিতে হইবে লুকায়িত কুমারসেনকে সন্ধান করিবার ভার তাহার উপর, কারণ তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইলার সন্ধে তাহার বিবাহ দেওয়া রাজার এখন সর্বপ্রধান কর্তব্য। তারপর কুমারের কাছে 'আর-কেহ যদি থাকে,' 'যদি দেখা পাওয়া যায় আর-কারো', তাহার কাছে রাজার বর্তমান মনের অবস্থাটা জানানোও কম প্রয়োজনীয় কর্তব্য নয়। রাজা এখন স্থের দিনের অব্যাটা জানানোও কম প্রয়োজনীয় কর্তব্য নয়। রাজা এখন স্থের দিনের অব্যাক্ষা বৃহত্তর ও মহত্তর স্থেব দিনের জন্ম ব্যাক্ক। শীতের কুহেলী-ঢাকা দিনের অবসান হইয়াছে, বসন্তের দৃত মলম্ব-প্রন দেবদন্তের মৃতি ধরিয়া আজ সমাগত, বসন্তের নব-আনন্দ-বিহ্বলতার সম্ভাবনায় রাজা আজ বিগলিত-চিত্ত।

ইহার পরেই নাটকের শেষ পরিণাম। বিরোধের কারণ অপসারিত হইলেই মিলন সম্ভব হয়, ইহাই সাধারণত দেখা যায়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। নাটক মিলনান্ত না হইয়া বিয়োগান্ত হইল। রানীর সঙ্গে বা কুমারের সঙ্গেরাজার মিলন হইল না। রাজার বন্ধু দেবদন্ত রাজার এই পরিবর্তিত মনোভাবের সংবাদ বহন করিয়া লইয়া কুমার ও রানীর সঙ্গে দেখা করিতে পারিল না—কুমারের অন্ত্রহ তাহাকে কৌশলে ফিরাইয়া দিল। তারপর কুমারসেনের নিদারণ সংকল্প, কুমারের ছিন্নমুগু লইয়া স্থমিত্রার দৌত্য, তাহার মৃত্যু—সবই একেবারে রাজার পক্ষে অভাবিত, অপ্রত্যাশিত। রাজার তৎকালীন মনোভাব বা কর্মের ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। এই পরিণাম অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনার অনিবার্থ ফলক্ষপে উৎপন্ধ নয়।

নিটকে সাধারণত দেখা যায়, বিরুদ্ধশক্তির সংঘাতের দারা যে জটিনভার উত্তৰ 🐇

হয়, ভাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এমন একটা চরম অবস্থায় পৌছায়, বখন বিশ্বদ্ধশক্তির মধ্যে একটির জয় এবং অক্সটির পরাজয় স্থান্সই হয়; তাহার পরে ঘটনার
পতি অনিবার্থয়পে সেই সন্তাব্য জয়ের অহুক্লে প্রবাহিত হইয়া নাটকের
পরিসমাপ্তি ঘটায়। এই বিরুদ্ধশক্তির মধ্যে ভালো মন্দের ঘারা বা মন্দ ভালোর
ঘারা কিংবা পুণ্য পাপের ঘারা বা পাপ পুণ্যের ঘারা পরাজিত হইতে পারে। এই
প্রসক্ষে Hudson-এর নাটকের কথাবস্ত্ব-সংগঠনের অতি-পরিচিত মৃশনীতিগুলির
উল্লেখ করা যাইতে পারে,—

"We have, to begin with, some Initial Incident or Incidents in which the conflict originates; secondly, the Rising Action, Growth, or Complication, comprising that part of the play in which the conflict continues to increase in intensity, while the outcome remains uncertain; thirdly, the Climax, Crisis or Turning Point, at which one of the contending forces obtains such controlling power that henceforth its ultimate success is assured; fourthly, the Falling Action, Resolution, or De'nouement, comprising that part of the play in which the stages in the movement of events towards this success are marked out; and fifthly, the Conclusion or Catastrophe, in which the conflict is brought to a close." ইহার সহিত Hudson, Introduction বা Exposition নামে প্রারম্ভিক স্থবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই নীতিগুলি কমবেশি সকল নাটকের আখ্যান-ভাগ-সংখ্যাপনের মুলেই ক্রিয়াছিন।

বিরোধ যেখানে চরম পরিণতি লাভ করিল, তাহার পরে সেই বিরোধের অফ্ক্ল আহ্বন্ধিক ঘটনাই পরবর্তী স্তরে প্রত্যাশিত। ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতিতে আমরা এই নার্টকৈ হয়তো দেখিতাম, বিক্রমদেব কুমারসেনকে বলী করিয়া ধরিয়া আনিয়াছেন, বা বলী-দশা এড়াইবার জন্ম সে আত্মহত্যা করিয়াছে, বা তাহার ছিন্নম্ও পাঠাইয়াছে, কি রানী আসিয়া তাঁহার মোহভদের জন্ম আত্মান করিয়াছেন, কিন্তু বিক্রমের প্রতিক্ল মনোভাব পূর্ণভাবেই বজায় আছে, তাঁহারই ফলস্বরূপ আমরা ঐ ঘটনাগুলি আশা করিতে পারিতাম। তাহার পর এই ভীষণ আঘাতে রাজা তাঁহার পূর্ব-সত্তা ফিরিয়া পাইতেন, তাঁহার কৃতকর্মের ফল দেখিয়া অন্তত্থ ও মোহম্ক হইতেন, এবং তাঁহার মর্মান্তিক ভূলের জন্ম সারাজীবন অন্তর্গাহের ত্র্যানল বুকে জালাইয়া রাখিতেন। এইভাবে রাজার জীবনের চরম ট্র্যাজেভিতে এই নাটকের শেষ হইত। ইহাই একম্থী বিরোধের কার্য-কার্ব-ঘটিত পরিণতি। কিন্তু এই নাটকের পরিণতি বিরোধের কার্য-

কারণ-ঘটিত স্বাভাবিক, প্রত্যাশিত পরিণতি নয়, ইহা আক্সিক। স্থমিত্রার মৃত্যু এবং বে-ভাবেই হোক কুমারের পরাজয় বা মৃত্যুতেই এই বিরোধের অবসান হওয়া সংগত ও স্বাভাবিক ছিল, তাহার পূর্বে নয়। এই ক্রটি রবীক্রনাথ নিজেও ব্রিতে পারিয়াছিলেন, তাই 'তপতী'তে তাহার সংশোধনের চেটা করিয়াছেন।

'রাজা ও রানী' নাটকের শেবে নিয়তির অলভ্যা বিধানই প্রাধান্তলাভ করিয়াছে। রাজার মোহমুক্তি হইয়া গিয়াছে, বিরোধের অবসান হইয়াছে, তবুও রাজাকে শান্তি পাইতে হইল, নিয়তির 'নিশ্চল', 'নিছ্র' 'অমোঘ দও'ই স্থমিজার হাত দিয়া তাঁহার মাথায় পড়িল।

এখন বিচার্য 'রাজা ও রানী'র এইপ্রকার পরিণতিতে রসস্টির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে কিনা? সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতে সতাই রচনা 'দোষ'ছষ্ট इरेग्राट किना ? जामारापत्र मरा रेशारा त्रमणि वाार्य रय नारे धवः नारेरकत প্রতিপান্ত বিষয়ের আদর্শচ্যুতিও ঘটে নাই। একাস্ত ভোগলোলুপ প্রেমের মোহ-গ্রন্থ, বাস্তবপরিবেশ-চেতনাহীন রাজার নিকট সত্যকার প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটন ও এই মোহের শোচনীয় পরিণাম-প্রদর্শনই এই নাটকের প্রতিপাছ বিষয়। ইলার প্রেমেই রাজা সত্যকার প্রেমের স্বরূপ দেথিয়াছেন, স্থমিত্রার প্রেমের যথার্থ তাৎপর্য বৃঝিতে পারিয়াছেন, অমিত্রার 'সত্য উপলব্ধি' করিয়াছেন; তথনই সমস্ত হিংসা-দ্বেষ-বিরোধ ত্যাগ করিয়া অমৃতপ্ত রাজা নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া স্থমিতার সন্ধান করিয়াছেন। স্থমিত্রার মৃত্যুর পূর্বেই যদি অন্তপ্রকার আঘাতের দার। আসক্তির অবসান হয়, মোহ দূর হইয়া চিত্তের সেই শান্ত অবস্থা আসে, যাহাতে স্মিত্রার 'সভ্য-উপলব্ধি' 'সম্ভব হয়,' তাহাতে মূল প্রতিপাল বিষয়ের কোনোই হানি হয় না। অক্সায়ভাবে এই সত্যকার প্রেমিকা, আদর্শ সহধর্মিণীর বিরুদ্ধাচরণ করা, তাহাকে অপমানিত করা, তাহার লাভাকে লাখনা করা, তাহার পিত্রাজ্য ধ্বংস করা প্রভৃতি তৃষার্ধের জন্ম তাঁহাকে তো চিরজীবন অমুভাপে লয় ইইভেই হইবে, তাহাতেই তাঁহার চরিত্রে একটা ট্র্যান্ডেডির সম্ভাবনা রহিয়াছে, মৃত্যু না হইয়া মিলন হইলেও এ-ট্যাজেডির সম্ভাবনা ঘাইত না,—"ইহজন্ম নিত্য-অঞ্চলে লইতাম ভিক্ষা মাগি ক্ষমা তব।" এই মিলনের মধ্যেও অমুতাপের চিরম্ভন বেদনা বুকে বাদা বাঁধিত। স্থিমিত্রার মৃত্যুতে রাজার জীবনের ট্যাজেডি নিদারুণভাবে ঘনীভূত হইয়াছে। তাঁহাকে দিগুণভাবে আঘাত পাইতে হইয়াছে। নিয়তির ইহা নিষ্ঠুর আঘাত-ক্ষমাহীন চিরস্তন শান্তি। দোষী তাহার দোষ বুঝিয়া षश्चि हरेलि भाष्ठि अज़िरे भातिन ना ; क्विन षश्चात अ भाने कान हम नारे, नाताबीयनयात्री नाचनारीन इःथ ताखारक ভোগ कतिए रहेन। छारे

স্থামিতার সাধ্যে রাজার শেষকথা,—"দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠর, অমোঘ তোমার দৃষ্ট, কঠিন বিধান।" এই দত্তে, ভাগ্যের এই নিদারুণ পরিহাসে, এই নাটকের ট্ট্যাজিক মূল্য অনেকগুণে বর্ধিত হইয়াছে।

'রাজ। ও রানী' নাটকের এইপ্রকার পরিণতিতে একটা চমৎকার রসস্ষ্টি হইয়াছে; সাধারণ নিয়মের বহিভূতি হইলেও ইহার নাটকীয় আবেদন বিন্দুমাত্র ক্ষুপ্ত হয় নাই।

🖟 শ্রেতরাং রবীজনাথ যে এই নাটকে 'কুমার-ইলার প্রেমকাহিনী শোচনীয় রূপে অসংগত' বা 'অপ্রাসন্থিক' বলিয়াছেন, তাহা এই 'রাজা ও রানী' নাটক যে-ভাবে लिथा इरेशाष्ट्र, তाहात पर्छकृषिकाय विठात कतितल यथार्थ विषया मत्न हय ना 🎙 অবশ্ব ঘটনার একমুখী পরিণতি যদি তিনি অন্ধিত করিতেন, যেমন 'তপতী'তে कतियाह्न, जाहा हटेल अग्रकथा। किन्न 'ताका अ तानी कि यमि आमता अकेंग স্বতম্ব নাটক ধরিয়া বিচার করি, এবং তাহাই করা উচিত, তবে কুমার-ইলার প্রেমকাহিনী একান্ত সংগত ও অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। পাশ্চান্ত্য নাটক ও हैश्द्रिकी ভाষায় निश्चि नांग्रेटकत्र नमालांग्ना-श्रह्श्वनिष्टे य जामारात्र नांग्य-বিচারবৃদ্ধির ভিত্তি, একথা অস্বীকার করিলে মিথ্যাকথা বলা হইবে। এইসব নাটকে অনেক সময় আমরা প্রধান আধ্যানবস্তুর সহিত আর একটি কৃত্র আধ্যানবস্তু ্ জড়িত দেখি, এই সব sub-plot বা side-plot বিশেষ নাটকীয় উদ্দেশ্তে সার্থকতার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। এইপ্রকার আহ্বদিক উপ-আখ্যানভাগ সাদৃশ্ত বা বৈসাদৃত্যের বারা নাটকের মৃল-উদ্দেখ্যের পরিপুষ্টিসাধন করে। কুমার-ইলার প্রেম বৈসাদৃত্যের দ্বারা এইরূপ উদ্দেশ্যসাধন করিয়াছে। বিক্রম-স্থমিত্রার প্রেম কুমার-ইলার প্রেম অপেক্ষা ভিন্নপ্রকৃতির। একটি কর্তব্যভ্রষ্ট-ভোগদর্বস্ব প্রেম, অপরটি ए: थ-र्यम्नाय-भरीकिल, जीवन-अत्रा-वााभी-र्जावहन त्थ्रम। প्रथमि 'भ्रम्भारत्त्र বেদনা-মাধুরী দিয়ে' রচিত 'বাসররাত্তি'র প্রেম, অপরটি সম্বন্ধে বলা যায়,—

কুমার-ইলার প্রেমের বারাই বিক্রমদেবের চোখ ফুটল—ক্সমিত্রাকে চিনিবারণ তাঁহার অযোগ মিলিল। তাই এই প্রেম রাজার পরিবর্তনের পক্ষে একান্ত কার্যকরী এবং নাটকের মূল-উদ্দেশ্যের সাহায্যকারী। স্থতরাং মূলনাটকের মধ্যে এই কাহিনীর সংযোজন অসংগত হয় নাই। সংশোধিত নাটক 'ভপতী'ভেও নরেশ-বিপাশার প্রেমকাহিনী বৈপরীভ্যের বারা মূলকাহিনীর নাটকীয় রসের পরিপৃষ্টি করিয়াছে

রাজা ও রানী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি আপত্তি এই যে, "নাটকের শেষ আংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্ত লাভ করেছে, তাতে নাটকের বিষয়টি হয়েছে দিন-বিভক্ত।" এই অসংগত প্রাধান্তলাভের কারণ কুমার-ইলার কাহিনীর অবতারণা নয়, রানীর চরিত্র-চিত্রণের অসম্পূর্ণতা বা ত্র্বলতা। যে-রানী রাজাকে কর্তব্য-সচেতন করিবার জন্ত কঠোর আত্মত্যাগ করিল, রমণীহাদম বলি দিয়া 'পতিসভ্যপালনে'র জন্ত গৃহত্যাগ করিল, লাতার সাহায্যে কাশ্মীরী-অমাত্যদের বন্দী করিল, সেই ত্যাগ-তপল্তানিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা রানীকে নাটকের শেষের দিকে আমরা দেখিতে পাই না।। রানীর সমস্ত চিন্তা ও কর্ম মূল-উদ্দেশ্তের অভিমুখে ধাবিত না হইয়া—বিক্রমের মোহভদের দিকে অগ্রসর না হইয়া লাভার অসমান, তাহার হৃদয়্রবদনা দ্ব করিবার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইল। রানীর প্রণয়িনী-সত্তা ও রাজমহিষী-সত্তা যেন ভগিনী-সত্তার অন্তর্রালে আত্মগোপন করিল। বিক্রমকৃত অপমান যথন কুমারদেন যুদ্ধ না করিয়া ক্ষমা করিল এবং ক্ষমার দ্বারাই অধিক বীরত্ব দেখাইল,—('জানিস তো বোন, যুদ্ধ বীরধর্ম বটে, ক্ষমা তার চেয়ে বীরত্ব অধিক। অপমান অবহেলা কে পারে করিতে মানী ছাড়া') তথনই স্থমিত্রা তাহার মহত্বে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—

ধক্ত ভাই.

ধক্ত তুমি। সঁপিলাম এ জীবন মোর তোমার লাগিরা। তোমার এ সেহঋণ আণ দিরে কেমনে করিব পরিশোধ। বীর তুমি, মহাআণ, তুমি নরপতি এ নরসমাজমাঝে⋯

এই স্বেহঋণ পরিশোধ করিবার জন্মই যেন স্থমিত্রা আপন সন্তা ভ্রাতার সন্তার সহিত মিশাইয়া দিলেন। তারপর ভাই-বোন শৈশব-লীলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়ে উভয়কে নৃতন করিয়া ফিরিয়া পাইল। গৃহের আকর্ষণ ও উভয়ের পরস্পক সাহচর্বই তথন বড়ো হইল। প্রেমিকার সন্তা, রানীর সন্তা একেবারে লুগু হইয়া গেল। প্রতারই ছায়ামাত্র তথন স্থমিত্রা। পূর্বের তেজ ও বল আর তাঁহার নাই,

> আমি ছণ্ডাগিনী নারী কেন আসিলাম অন্তঃপুর ছাড়ি…

তুমি সব জান ভাই।
তুমি জানী, তুমি বীর, আমি পদপ্রান্তে
মৌন ছায়া। তুমি জান সংসারের গতি,
আমি শুধু ভোমারেই জানি।

(শেষে ভাতার সমানরকার জন্ত, কামীর-যুবরাজের কঠোর কর্তব্যপালনের জন্ত, 'মৃত্যু ভালো' বলিয়া পরামর্শ দিয়া নিজেই তাহার ছিল্লমুণ্ড লইয়া বিক্রমের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরবর্তী সময়ে ভাতার চিম্বাই তাঁহার চিম্বা ও কর্মকে গ্রাস করিয়াছে। বিক্রমের মোহভঙ্গের জন্ম তাঁহার যে মৃত্যু তাহাও একটা আকস্মিক ঘটনা। ইহা কোন স্থির-সংকল্প-প্রণোদিত মৃত্যু নয়, নাট্যকার তাহার কোনো সংকেত বা ইন্দিত পূর্বে দেন নাই; তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া বিষ থাইয়া মরিলেন, কি হঠাৎ হার্ট-ফেল করিয়া মরিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। স্বতরাং যাঁহাকে লইয়া বিরোধের উৎপত্তি, শেষের দিকে তিনি ভ্রাতা কুমারদেনের পিছনে আত্মগোপন করিলেন, তাই কুমারসেনই বেশি প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে 🕦 ৈতপতী'তে কবি অবশ্র এ-ক্রটি-সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু 'রাজাঁ ও রানী'র মধ্যে রক্ত-মাংদের যে উঞ্চতাটুকু আছে, তপতীতে তাহা নাই। তপতীর পাত্র-পাত্রী একেবারে তত্ব বা ভাবের প্রতীক-মূর্তি।)রানী একেবারে যেন সত্যস্ত্যই সুর্যদেবতার দেবীক্তা—'সংসার তাঁহাকে অন্তচি করেছে,' তাই 'পরম তেজের সঙ্গে তিনি তেজ মিশাবেন'। রবীন্দ্রনাথের 'মছয়া'-কাব্যগ্রছ ও 'তপতী' সমসাময়িক রচনা। কবি 'মছয়া'তে প্রেমের যে-নৃতন তত্ত্ব ও দর্শন রূপায়িত করিয়াছেন, 'তপতী'তেও দেই প্রেমের মাহাত্মাই কীর্তন করিয়াছেন। 'মছয়া'র প্রথম কবিতা 'উজ্জীবন' দিয়াই বিক্রম 'পুষ্পা-ধম্ম'কে উজ্জীবন করিয়াছেন। এ-প্রেমের সাধনা পরম ত্যাগের সাধনা। রানী তাঁহারই জীবন দিয়া এই প্রেম-সাধ্নায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

িরাজা ও রানী'র অত্যাত্ত ক্ষ ক্রটিরও সংশোধন নাট্যকার 'তপতী'তে করিয়াছেন। ('রাজা ও রানী'তে কাশ্মীরী-অমাত্যদের রাজ্য হইতে অবিলম্বে বিতাড়ন ও তাহাদের ক্রত বিল্লোহদমনের অনিচ্ছার পিছনে খুব যুক্তিসংগত কারণ দেওয়া হয় নাই। অবশ্র যুক্ষবিগ্রহে রানীর সন্দে নিরবচ্ছিয় প্রেমচর্চার বিশ্ব হইবে

বলিয়াই যে এই কর্তব্য-শৈথিল্য, ইহা আমরা অন্নমান করিতে পারি কিছ 'তপতী'তে কাশীর-জয়ে উহারা বিক্রমকে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহাতে তাহাদের প্রতি রাজার ক্রভক্তাই যে ক্রত শান্তিদানের অন্তরায়, এটি সহজেই বুঝা যায়। তাহাতে রাজার চরিত্রের ত্র্বলতা ও তাঁহার নিজ্ঞিয়তা অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে।

তারপর, বিক্রমদেবের কাশ্মীর-আক্রমণও উপযুক্ত কারণের উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই; অবশ্র রানীর ও কুমারসেনের নিকট তাঁহার শক্তি-প্রদর্শনের আকাজ্ঞা, হিতাহিত-জ্ঞানহীন জয়নিপা ও বিল্রোহীদের কুপরামর্শের প্রভাব প্রভৃতিকে আমরা সংগতভাবে কারণরূপে অহ্নমান করিতে পারি, কিন্তু অনিবার্য প্রত্যক্ষ কারণ বনিয়া ধরা যায় না প্রতিপতী'তে এই অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ থ্ব স্পষ্টভাবে দেওয়া হইয়াছে; "কাশ্মীরের অভিমানে কাশ্মীরে চলেছেন—জালন্ধরের অপমান ঘোষণা করবেন! পদানত ধূলি-শায়ী কাশ্মীরের চোথের উপর দিয়ে নিয়ে আস্ব তাঁকে বন্দিনী ক'রে, যেমন ক'রে দাসীকে নিয়ে আসে। এই কাশ্মীরের স্পর্ধা মনের মধ্যে গোপনে পোষণ ক'রে এতদিন আমাকে উপেক্ষা করেছেন। এবার তলোয়ার দিয়ে তার মূল উৎপাটিত ক'রে তবে আমি শান্তি পাব। তান স্মিত্রার পক্ষে কাশ্মীরের আশ্রয় চূর্ণ চুর্গ করব এই শপথ আমি নিয়েছি।"

তব্ও কবির এই 'অর বয়সের রচনা' 'রাজা ও রানী' পরিণত বয়সের রচনা অপেক্ষা আমাদের বেশি ভালো লাগে, কারণ, বে-'illusion of reality' নাটকের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণের অন্ধ, 'রাজা ও রানী'র মধ্যে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। 'রাজা ও রানী'র স্থমিত্রা অনেকটা সংসারের নারীর অংশ দিয়ে গড়া, শক্তিশালী দৃঢ় তক্রর গায়ে লতার মতো আশ্রয়প্রত্যাশী, অস্তরের তেজ প্রচ্ছের রাখিয়াও বাহিরে স্লিয়্ম-মাধ্র্যপ্তিত, নারীর হৃদয়-গৌরবের অধিকারিণী, স্লেহ্ময়ী ভগিনী; 'তপতী'র স্থমিত্রা একটা আদর্শরক্ষার জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মহৎ উদ্দেশ্রে উৎসর্গীরুত-প্রাণ; স্থমিত্রা একটা আদর্শরক্ষার জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মহৎ উদ্দেশ্রে উৎসর্গীরুত-প্রাণ; স্থমিত্রা একটা আদর্শরক্ষার জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মহৎ উদ্দেশ্রে উৎসর্গীরুত-প্রাণ; স্থামিত্র ব্যক্তিছের আবরণ ভেদ করিয়া মানবিক চিত্তক্ষ্রণের বিদ্যুৎ-দীপ্তির অবকাশই তাহার চরিত্রে নাই, শেষের দিকে একেবারে তিনি সমস্ত আসক্তিহীন, অন্তর্গ ক্রায়ার। একটা ভাবকে মৃতি দিবার জন্মই যে তাহার স্থাই, ইহা বেশ ব্রা যায়। 'রাজা ও রানী'র বিক্রম প্রেমিক, কবি, উদার-হাদয়; 'তপতী'র বিক্রম-এর প্রেমের সঙ্গে জানিই আছে একটা আড়ম্বর ও দন্ত, বর্বরয়্গের রাজাদের মতো তিনি পররাজ্য জন্ম করিয়া স্ক্রেমী নারী হরণ করিতে হিধাবোধ করেন না, আবার পলাতকা নারীকে ধরিবার জন্ম রাজ্য আক্রমণ করেন। একটা হালাইন

4

শক্তির প্রকাশেই তাঁহার উলাস; মহত্ত ও ওলার্থের কোনো চিহ্ন তাঁহার কার্থ-কলাসে স্থাকাশ নয় )

িতপতী'তে নাটকীয় রীতির উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও, বর্তমান কালে নাটক ৰলিতে আমরা যাহা বৃঝি, সেই অতি হুসংবদ্ধ, হুনির্দিষ্ট, প্রত্যক্ষ শিল্পরূপের দাবী त्रवीखनात्थत्र कात्ना नार्षेक्ट िमेर्गाटेख शादत्र नार्टे। नार्षेटक अपन क्लात्ना कथा वा घर्षनात अदवन निरवध, यादात नत्क नार्वे के उत्पत्त कार्तना-ना-कारना রূপে সম্বন্ধ নাই। সমন্তই হইবে অর্থপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক। অথচ বিক্রমদেব 'তপতী'র প্রারম্ভে যে তপ: সিদ্ধ অমর প্রেমের মহিমা-শ্লোক পাঠ করিলেন, তাহার সদে তাঁহার পরবর্তী জীবনের কোনো সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চান্তা নাট্য-সমালোচকগণ আরম্ভ বা Exposition-অংশের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। এই অংশ এমন হওয়া উচিত, যাহাতে মূল-আখ্যানভাগের কোনো সংকেত বা প্রধান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনো ইন্ধিত বর্তমান থাকে, যাহাতে দর্শক কি ঘটিতে যাইতেছে প্রারম্ভেই তাহার একটা ক্ষীণ আভাস পায়। সেদিক দিয়া বিবেচনা করিলে 'তপতী'র আরম্ভ যেন একটা সন্দেহের স্ষষ্টি করে। বিক্রমদের মদনকে 'ভশ্ব-অপমান-শ্য্যা' ত্যাগ করিয়া 'বীরের তহুতে' নবজন্ম লাভ করিবার জন্ত নৃতন ভাবে উরোধন করিলেন। বলিলেন, "মীনকেতুর পথ সহজ নয়, সে নয় পুষ্পবিকীর্ণ ভোগের পথ, সে দেয় না আরামের তৃপ্তি"। ইহাতে স্বাভাবিক ভাবে মনে করা যায়, বিক্রম সেই প্রেমেরই উপাসক, যে-প্রেম কোনো ভোগেই সীমাবদ্ধ নয়, যে-প্রেম ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা, ভোগত্তথাকাজ্জা, নিজম্বার্থনিপাকে আত্তি দিয়া ত্যাগ-তপস্থার অগ্নিতে পরিশুদ্ধ, নির্মন, শুল্র-জ্যোতির্ময়, যে-প্রেম জীবনের সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিয়া, বাস্তব সংসারের দাবী মিটাইয়া তাহাদের উধেব উঠিয়া স্থির-জ্যোতিক্ষের মত দীপ্যমান, रय-त्थायत्क नां कतिरा हरेल नांना छाांग, कांज, तेनतां , त्वाना, इःथविशन, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করা প্রয়োজন হয়। বিক্রমই সেই 'বীর'-প্রেমিক। কিন্তু পরক্ষণেই স্থমিত্রাকে 'স্থসংবাদ' দিতেছেন,—"লোকনিন্দার পরমগৌরবে **খামি ধক্ত** হয়েছি"—"লোকে বলছে, তোমার প্রেমে কর্তব্যকে ভুচ্ছ করতে পেরেছি।" "অক্ষ হোক এই সত্য, ইতিহাসে বিখ্যাত হোক, কবিকণ্ঠে আখ্যাত হোক, রসতত্ত্বে ব্যাথ্যাত হোক্, ইতর লোকের নিন্দা-প্রশংসার অতীত হোক্।" বিক্রমের চরিত্রের বা প্রারম্ভিক মনোভাবের ইহা কি একেবারে বিপরীত নয়? কেবল প্রথমেই নয়, সমস্ত নাটকের মধ্যে বিক্রম সেই বীর-প্রেমিকের কোনো পরিচয় দেন নাই-বরং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পরিচয় দিয়াছেন। তবে

বিক্রমের মুখে সেই প্রেমের আবাহনের সার্থকতা কি? তাঁহাক্ল উপর এমন কোনো ঘটনা বা চিত্ত-ঘল্লের প্রভাব দেখানো হয় নাই, যাহাতে ভাঁহার সংখ্যার, মত বা এই মানসিক অবস্থা অতো শীত্র পরিবর্তিত হইতে পারে।

বোজাও রানী'র মধ্যেও )এই (আরম্ভটুক্ উদ্দেশ্যহীন ভাবে স্থচিত হইয়াছে। ত্রিবেদীকৈ ত্যাগ করা ও দেবদন্তক্ষ্ণে পুরোহিত-পদে বরণ করার সঙ্গে মূলঘটনার কি সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায় না, আবার এথানেও বিক্রমদেব রুমণী সম্বন্ধে বলিতেছেন, "প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয়, শিরে লই তুলি; তাই বলে কোন মূর্থ চাহে তাহাদের বশ করিবারে।" কিন্তু রানীর গৃহত্যাগে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া কাণ্ডাকাও-জ্ঞানহীন হইয়াছেন এবং তাহাকে বশ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা চলিয়াছে। ইহাও অপ্রত্যাশিত 🔎 আসল কথা, প্রেমের একটা ভাব বা তত্ত্বা দর্শনের রূপদানই কবির প্রকৃত উদ্দেশ্ত 🗸 কবি 'মছয়া'য় যে ভোগরস-লোপুপতার উধ্বে, ত্যাগ-তপত্মা-সিদ্ধু প্রেমের কথা বলিয়াছেন, 'তণতী'তে তাহারই রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, আবার ('রাজা ও রানী'তে 'মানসী'-যুগের কামনা-বাসনা-বজিত আদর্শ প্রেমের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হইয়াছে। পাত্ত-পাত্রী ও নাটকীয় ঘটনা ভাবপ্রকাশের একটা মাধ্যম। কবির স্বাসল উদ্দেশ্য ভাব-বা তত্ত্বের অভিব্যক্তি। একটা আখ্যানবস্তু বা কাহিনীর অন্তরালে তিনি সেই ভাব বা তত্ত্বের সন্নিবেশ করিয়াছেন মাত্র। এযুগে অবশ্য বাহত আখ্যানভাগের প্রাধান্ত আছে, কিন্তু পরবর্তী যুগে দেখিব, ভাব বা তত্তই প্রধান হইয়াছে, আখ্যানভাগ পিছনে পড়িয়াছে। 'রাজা ও রানী'তে আখ্যানভাগের—পাত্র-পাত্রী ও ঘটনা**পুঞ্জের** —একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, 'তপতী'তে তাহার অনেকথানি লোপ পাইয়াছে। √ **এ**ইবার এই নাটকের ভাবব<u>স্তব বিষ</u>য় একটু আলোচনা করা যাইতে পারে г

পূর্বে একথা বলা হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ কবি-জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবচক্রের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন। এক পর্যায়ে যে ভাব, কল্পনা ও অহত্তি প্রধানভাবে তাঁহার কবি-মানসকে অধিকার করিয়াছে, তাহারই প্রকাশ হইয়াছে সেই য়ুগের কাব্যে, নাটকে, গানে। সেই ভাবাহত্তির গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া কবি আবার এক ভাবাহত্তির গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তারপর আবার সেথান হইতে অহা ভাবচক্রে প্রবেশ করিয়াছেন। এইভাবে জীবনের শেষ পর্যন্ত এক ভাবচক্র হইতে অহা ভাবচক্রে নিরন্তর প্রসারিত হইয়াছে তাঁহার মানস-গতি। বিভিন্ন ভাবচক্রের অভিব্যক্তি হইয়াছে বিভিন্ন রকমের কাব্যে, নাটকে, গানে। ইহাই রবীন্দ্র-কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য।

'রাজা ও রানী'-রচনার সময় রবীজ্ঞনাথ 'মানসী'র ভাবচক্রের মধ্যে ছিলেন।

তথ্ন প্রেমের স্বরূপ সহত্তে প্রধানত তাঁহার ভাব ও চিক্তা কেন্দ্রীভূত। সেই ভাব ও 🏗 মান্দ্রীর অনেক কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। 'মায়ার খেলা' স্বীতিনাট্যে धवर माजा ७ तानी' नार्टिक मिट जाव-ठिकार क्षेत्राम शारेबाह्छ।

প্রেমকে সংকীর্ণ ভোগের গণ্ডীর মধ্যে আৰদ্ধ করিয়া নিজের লালসা-পরিতৃপ্তির উপায়ন্ত্রপ মনে করিলে প্রেমের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। সে-প্রেম হয় জালাময়, অতৃপ্তিকর ও নানা অনিষ্টের মূল। প্রেম নিরবচ্ছির দেহভোগের মধ্যে নাই; প্রেমপাত্তীকে একান্তভাবে কামনা করিলে তাহা মেলে না; প্রেম এক অপাথিব বন্ধ, 'আত্মার' চিরন্তন সম্পত্তি—এই প্রেম দেহ-মিলনের মধ্য দিয়া, প্রবন্ধ আসঙ্গলিকা চরিতার্থতার ঘারা লাভ করা যায় না।-

(क्था मिठोवात थाक नरह स मनिव,

কেহ নহে ভোমার আমার।

অতি স্বতনে,

অতি সংগোপনে,

ऋत्थ इःत्थं, निनीत्थं, पिवत्म,

विशरम मण्याम

कीवरन मन्नर्ग.

শত ঋতু-আবর্তনে,

বিশব্দগতের তরে, ঈশরের তরে

শতদল উঠিতেছে ফুটি:

হতীক বাসনা-ছবি দিয়ে

তুমি তাহা চাও ছি'ড়ে নিতে ?

( এই প্রেম দেহাতীত এক অলোকিক আনন্দরস, এবং এইরূপে উপলব্ধির মধ্যেই ইহার সার্থকতা।—)

লঙ তার মধ্র সৌরভ, দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ, মধু ভার করো তুমি পান, ভালোবানো, শ্রেমে হও বলী, চেরো না ভাহারে।

चौकांक्कांत्र वन नट्ट ब्याचा मान्यदेत ।

बिहै दक्षम जानात द्यांिक, जनस्थत ज्ञान, त्मरहत मर्या हेहारक शास्त्रा वाहेरव **"ভাবমের** ধন কভুধরা দেয় দেহে ?" প্রকৃতপক্ষে এই ভাবধর্মী, শাস্ত, সংযত, দেহাতীত, বিভন্ন-আনন্দরস-সভোগমূলক প্রেমই রবীজনাথের প্রেম। 'মানসী'র যুগে এই প্রেম্ই নানু জনবন্ধ লিরিক-এ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

একান্ত ভোগসর্বন্ধ প্রেম নানা বিকৃতিতে রপান্তরিত হয়। রাজার প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হইয়া দারুল প্রতিহিংসার পরিণত হইয়াছে, প্রেমের পরিণাম এক ক্রিছর বীভংসতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তাহাই রাজার জীবনে এক মুর্যান্তিক ট্রাজেডি টানিয়া আনিয়াছে। ইহা আমরা নাটকের মধ্যে দেখিয়াছি।

## বিদজ'ন

( > < > 9 )

বিস্প্র রবীক্ত-নাট্যসাহিত্যের মধ্যে 'বিসর্জন' আখ্যানবস্তুর স্থানিপূণ বিশ্বাস-কৌশলে, ঘটনার ক্রন্ত প্রবাহে, নাটকীয় চমৎকারিছে, পাত্রপাত্রীর অস্তরস্থিত ভাব ও বাহিরের কর্মের সম্মিলিত হল্পসংঘাতময়, বেগবান রূপের প্রকাশে, মঞ্চাজিনয়ের উপযোগিতায়, একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা তাঁহার বছ্পঠিত ও বছ-প্রশংসিত নাটক। রূপক-সাংকেতিক-গণ্ডীর বাহিরে বে-সমন্ত নাটক আছে, তাহাদের মধ্যে সকল দিক দিয়াই 'বিসর্জন' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

এই নাটকের আখ্যানভাগ রবীক্রনাথের 'রাজ্ধি' উপন্তাসের প্রথমাংশ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন আছে। অপর্ণা ও গুণবভীর চরিত্র নাটকের নৃতন সৃষ্টি।

'বিসর্জন'-এর কথা-বস্তু সকলেরই স্থবিদিত, তাহার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। ইহার নাটুক্তীয় কলাকৌশল ও চরিত্র-স্টিই বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়।

এই নাটকের মৃলক্ষটি হইতেছে—ধর্মের অর্থহীন অন্ধ্যার ও চিরাচরিত যুক্তিহীন প্রথার সঙ্গে নিত্য-সত্য মানবধর্ম বা হৃদয়ধর্মের; মিথ্যা ধর্মবাধের সঙ্গে উদার মহায়ত্মের; মাহ্রের রচিত আচার-বিধির সঙ্গে হৃদয়ের পরম-সত্য প্রেমের; হিংসার সঙ্গে অহিংসার।) রঘুপতির মধ্যে এই মিথ্যা ধর্মবোধ ও অন্ধ্যংস্কার তাহার প্রচণ্ড শক্তি লইয়া রূপায়িত, রানী গুণবতীর স্বার্থ-বিজ্ঞাড়িত সংস্কার ও প্রথামূলক ধর্মবোধ তাহার সাহায়্যকারী, ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে নক্ষত্র রায়ের রাজ্যলোভ; এই দলের সমন্ত চিন্তা ও কর্ম রঘুপতির মন্তিক দারা চালিত। অন্ত পক্ষে রাজা গোবিন্দমাণিক্য উদার সত্যধর্ম, চিরস্তন ক্রদয়ধর্ম বৃক্তে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অচল, অটল পর্বতের মতো দণ্ডায়মান, তাহার পাশে নিষ্ট্র, ক্রদয়হীন ধর্ম-প্রথার জীবস্ত প্রতিবাদ-স্কর্মণিনী, প্রেম ও হৃদয়বভার মৃত্তিমতী প্রতীক অপর্ণা। এই, তুই বিক্রম্ব শক্তির মধ্যপথে আছে জয়সিংহ। গুরুর উপদিষ্ট সংস্কার-মর্য ও

অষ্ট্রান-প্রথায় সে বিশাসী, গুরুর উপর তাহার অচলা ভক্তি, কিন্তু মহয়ত ও হলয়-ধর্মের প্রেরণা তাহাকে বিচলিত করিয়াছে। এই আচারনিষ্ঠা ও বিবেকের ঘন্দে তাহার চিত্ত একবার এপক্ষের, আর একবার ওপক্ষের মধ্যে দোলায়িত হইয়াছে। কোনো পক্ষকেই সে একাস্কভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে নাই। ফলে আত্ম-বিসর্জনেই তাহার ঘন্দের শেষ হইয়াছে।

(নাটকের আরম্ভ হইয়াছে নি:সম্ভান রানী গুণবতীর সম্ভান-কামনার দারা, একটি ক্ত প্রাণকে বৃকে চাপিবার আকাজ্জা দারা,—

আমি হেথা
সোনার পালকে মহারানী, শত শত
দাসদাসা সৈক্ত প্রজা লয়ে বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিরা, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অমুভব—এই বক্ষ, এই বাহ ছটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড় শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে।

এই আরম্ভের মধ্যে নাটকের মূলঘন্দের এক পক্ষের যৌক্তিকতার অসার্থ কৌশলে সমিবিষ্ট করা হইয়াছে। রানী একটি ক্ষু প্রাণের জন্ম ব্যাকুল, তাহাকে স্নেহ কুরিয়া, তালোবাসিয়া তিনি জীবন সার্থক করিতে চান, কিন্তু এই প্রাণলাভের জন্ম তিনি শত শত প্রাণ ধ্বংস করিতে উত্তত। প্রাণের প্রতি স্নেহ-প্রেম মান্ত্রের স্বভাবজ হালয়-ধর্ম, নিত্য-সত্যধর্ম, কিন্তু বলিরপ অন্ধর্মসংস্কার উহাকে ক্ষ করিয়াছে। প্রাণ-কামনার হারা ঝানী প্রকৃতপক্ষে প্রেমেরই জন্মহোষণা করিয়াছেন, মান্ত্রের সত্যধর্মের পরিচয় দিয়াছেন।

্রানী অজ্ঞাতসারে যে সত্যের আভাস দিলেন, তাহাই পূর্ণ ও প্রবল প্রতিবাদ-কিপে আবিভূতি হইল অপর্ণার মধ্যেও অপর্ণার ছাগশিত ধরিয়া আনিয়া মায়ের কাছে বলি দেওয়া হইয়াছে, ব্যথিত, রোক্তমানা অপর্ণা রাজার কাছে তাহার বিচার চাহিতেছে। রাজা জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলে, জয়সিংহ বলিল যে, 'বিশ্বমাতা' তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। অপর্ণা বলিতেছে,—

> কে তোমার বিষমাতা ! মোর শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক জানে না দে আপন মায়েরে !···

আমি তার মাতা ।···মা তাহারে নিরেছেন ? মিছে কথা! রাক্ষ্সী নিরেছে তারে।

অপর্ণার ছাগশিশুর বলিই নাটকের বিরোধের বীজ। এই বীজ অঙ্ক্রিভ হইল রাজার মনে,—

> এ দান কি নেবেন জননী প্রসন্ন দক্ষিণ হল্তে।

তারপর বধিত, পল্লবিত হইল রাজ্ঞার আদেশে,—

মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে

ইইল নিবেধ…

বালিকার মূর্তি ধরে বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন, জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

্ আর এই ভাবের বীক জয়সিংহের প্রশান্ত, নিতরক মনে প্রথম তরক তুলিল।)
আচার-অফ্রাননিষ্ঠ জয়সিংহের, কুয়াশাচ্ছয় মানস-গগনে অপ্রত্যাশিতভাবে এক
নৃতন বৈত্যতিক আলো চমকিয়া গেল। এই প্রথম তাহার মনে এক সমস্তার
উদয় হইল,—

আঞ্জ পুজিক তোরে তবু তোর মারা ব্ঝিতে পারিনে। করণার কাঁদে প্রাণ মানবের, দগা নাই বিশ্বজননীর!)

(এই সমন্তাই তাহার জীবনের সমন্তা, ধর্মের বাছ অন্নষ্ঠান সত্য, না মাছবের হালয়ধর্ম সত্য,—রঘুপতি সত্য না অপর্ণা সত্য?' এই তৃষ্টা বিপরীতমুখী সত্যের সমন্বয় করিতে না পারিয়া অন্তর্গুলে ক্তবিক্ত-হালয় জয়িশং প্রাণ বিসর্জন দিল।' (আবার অপর্ণার দারা রোপিত এই বীজেরই পরিণামস্বরূপে রঘুপতির মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। অপর্ণাই প্রকারান্তরে 'বিসর্জন' নাটকের ম্লদক্ষের কারণ।) তাহা হইলে, যে ভাবসত্য রানী গুণবতীর অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে বিকশিত এবং যাহার পূর্ণপ্রকাশ অপর্ণার মধ্যে, সেই প্রাণের প্রতি ভালোবাসাই কবি মূলনাটকের বিরোধের হেতৃত্বরূপে প্রথমেই কৌশলে উপন্থাপন করিয়াছেন। (কবি নিজেই এই কথাটি সহজ ও স্ক্রেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"নাটকের প্রথম অংক প্রথমেই দেখা দিলেন রানী গুণবতী। তাঁর সম্ভান হয়নি বলে সম্ভানলাভ করধার আকাজ্ফা দেবীকে জানাতে মন্দিরে এসেছেন। ভিনি দেবীকে বনলেন, 'আমাকে দয়া ক'রে সম্ভান দাও। আমার সব আছে, দাস-দাসী-প্রজা কিছুর অভাব নেই, কিছু আমার তপ্তবক্ষে আমার প্রাণের মধ্যে আর-একটি প্রাণকে অম্বভব করবার ইচ্ছা হয়েছে। আমি এমন একজনকে পেতে চাই যার প্রতি প্রেম আমার নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি হবে।') শিশু তে এতিটুকু প্রাণের কণিকা, কিছু তাকে স্নেহ করবার জন্ম মার প্রাণ ব্যাকুর্ল হয়ে আছে। তাকে জন্ম দিয়ে বাঁচিয়ে তুলে সে তার প্রতি তার সমস্ত সঞ্চিত ভালোবাসা অর্পণ করবে।

নাটকের গোড়াটা গুণবতীর এই ব্যাকুল প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে কেন।
তার কারণ হচ্ছে, প্রথমেই এই কথা স্থান্ট হয়ে উঠেছে যে, একট্থানি যে
প্রাণ প্রেমের কাছে তার মূল্য কতো বেশি। একদিকে রানী মানত করছেন
যে, বিশ্বমাতার কাছে ছাগণিশু বলি দেবেন; অক্সদিকে তিনি সেই বলির
পরিবর্তে একটুকু প্রাণের কণার জন্ম তার হৃদযের উচ্ছুসিত ভালোবাসাটুকু
ভোগ করতে চান। একদিকে তিনি প্রাণহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ; অন্তদিকে
প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা যে কতো বড়ো জিনিস তা ব্রেছেন। স্থতরাং,
রানীর মনে এক জায়গায় প্রাণের জন্ম প্রাণের ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে; তিনি
জানছেন, ভালবাসা এতো প্রগাঢ় হতে পারে যে তার জন্ম লোকে নিজেব
প্রাণকেও তৃচ্ছ করে; আবার অপরপক্ষে অসহায় প্রাণীদের প্রাণের ক্রন্দন
তার হৃদয়ে প্রবেশ করেনি।

তোরপর প্রথম অঙ্কে অপণা এল সেই কথাটাই বোঝাতে। সে বললে, 'তুমি যদি, একদিক দিয়ে বৃঝতে পেরেছ যে প্রাণের আদর কতথানি, তুমি যদি মাহয়ে প্রাণকে লালনপালন করবার জন্ম ব্যাকৃল হয়েছ, আর তার জন্ম বিশ্বনাতার ক্ষাছে প্রার্থনা জানাচ্ছ—তবে কেন অন্ম প্রাণকে বলি দিয়ে এই উদ্দেশ্ম সাধন করতে চাও। বিশ্বনাতা কি প্রাণকে বোঝেন না, তিনি কি প্রাণী-হত্যায় খুলি হন। যদি তিনি তা বোঝেন তবে কেমন করে এ ভিক্ষা তাঁর কাছে করছ।' মায়ের ভিতর দিয়ে প্রাণের মমতা কী করে বিশ্বে প্রকাশ পায়, অপণা প্রথম দৃশ্মে সেই কথাটাই বলে গেল।) গুণবতী সন্তান পাবার জ্বন্মে একশত ছাগ বলি দিতে চান, তিনি এত প্রাণের অপচয় করতে রাজী আছেন—অথুচ চিন্তা করে দেখলেন না যে এই ভিক্ষার মধ্যে ক্তথানি নিষ্টুরতা আছে।

প্রোণের মূল্য কত গভীর একদল সে কথা ব্ঝেছে, অন্ত দল তা বোঝে নি-)
তাই ছই দ্লে বিরোধ বাধল।" (পরিশিষ্ট, বিদর্জন)

তারপর উভয় পক্ষের বিরোধ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। রখুপতি এই আদেশকে ধর্মের ব্যাপারে রাজার অন্যায় হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করিয়া স্পর্ধান্তরে রাজাকে বলিল,—

ভূমি কি ভেবেছ মনে, ত্রিপুর-ঈবরী
ত্রিপুরার প্রজা। প্রচারিবে তাঁর 'পরে
তোমার নিরম ? হরণ করিবে তাঁর
বলি ? হেন সাধ্য নাই তব। আমি আছি
মারের দেবক।

র্ঘুপতির বিশাস, কলিকালে ব্রাহ্মণের উপরেই ধর্মরকার ভার। রাজা যদি বিরূপ হয়, ব্রাহ্মণই সে-ভার বহন করিবে—ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে। কাত্রশক্তির সহিত ব্রহ্মতেজের যুদ্ধ হইবে,—

খোর কলি
এসেছে ঘনারে। বাহবল রাহুসম
বক্ষতেজ প্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
তোলে শির বজ্ঞবেদী 'পরে।
ে
বৈকুণ্ঠ কি আবার নিরেছে
কেড়ে দৈত্যগণ। গিরেছে দেবতা বত
রসাতলে ? শুধু দানবে মানবে মিলে
বিবের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ ?
দেবতা না বদি থাকে, ব্রাহ্মণ রয়েছে।
ব্রাহ্মণের রোব্যজ্ঞে দশুসিংহাসন
হবিকাঠ হবে।

রিজার আদেশে রানীর পূজার বলি মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিল। বান্ধণের তেজ, গর্ব ও দক্তের প্রতিমূর্তি রঘুপতির কাছে এ এক প্রচণ্ড আঘাত।—

এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে ক্ষীত হরে করিতেছে অতিক্রম
পূৰিবীর রাজত্বের সীমা—বসিয়াছে
দেবতার বার রোধ করি, জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই জাঁধি রাঙাইরা।

সঙ্গে সংক্রাহ্মণত্বের উপর ক্রিপ্ত রঘুপতির প্রচণ্ড ধিকার!

ধিক, ধিক্ শতবার। ধিক্ লহ্মবার।

কলির ব্রাহ্মণে ধিক্। ব্রহ্মশাপ কোথা!

বার্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার

আহত বুশ্চিকসম আপনি দংশিছে।

মিথা। বন্ধ-আডমর।

( পৈতা ছি'ডিতে উছত )

রাজ-আদেশ অমাশ্র করিয়া বলির ঘারা পূজা করিবার আয়োজন করিলে গোবিলমাণিক্য মন্দিরে সৈশ্রপাহারা বসাইলেন। ব্যর্থকাম, ক্রোধজর্জর, দাস্তিক রযুপতি রাজাকে শাসাইতেছে,—

অবিশ্বাসী, সভাই কি হয়েছে ধারণা,
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে—ভাই এত তুঃসাহস ?

যার নাই। ⁄যে দীপ্ত অনল

অলিছে অস্তরে, সে ভোমার সিংহাসনে

নিশ্চয় লাগিবে। নতুবা এ মনানলে
ছাই ক'রে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব

ব্রহ্মগর্ব, সমন্ত ভেত্রিশ কোটি মিখা।
আজ নহে, মহারাজ রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর-একদিন ৮

ইহার পর হইতেই রঘুপতি তাহার উদ্দেশ্যনাধনের জন্ম গোপনপথ অফ্সরপ করিয়া রাজ-হত্যার ষড়যন্ত্র জারম্ভ করিল। প্রথমে, রাজ্যের লোভ দেখাইয়া নক্ষত্রেরায়কে দিয়া হত্যার চেষ্টা করিল; তারপর হুর্বলহ্বদয়, গুরুর উপর গভীর বিশাসী জয়সিংহকে হত্যার সপক্ষে এক দীর্ঘ বক্ততা দিয়া তাহার মন তৈয়ারী করিল; তারপর প্রতিমার পিছন হইতে 'রাজরক্ত চাই' বলিয়া চীৎকার করিয়া জয়সিংহকে জানাইল যে, দেবীই নিজে রাজরক্ত চাহিতেছেন। মন্দিরে সমাগত রাজা রখুপতির এই ছলনা ধরিয়া দিলে জয়সিংহের হন্ত হইতে জরবারি ধসিয়া পড়িল। রাজাকে হত্যা করা হইল না; তারপর রঘুপতি দেবীর চরণ স্পর্শ করাইয়া জয়সিংহকে প্রতিজ্ঞা করাইল যে, 'শ্রাবণের শেষরাত্রে এনে দিবে রাজরক্ত দেবীর চরণে'। আজ-ধর্মবোধের শৈকে তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা-লোপের জন্ম আক্রোশ, দক্ত ও প্রতিহিংসার বাসনা একত্রে মিলিয়া তাহাকে একটা বিরাট দৈত্যশক্তিতে পরিণত করিয়াছে।

রঘুপতির প্রক্ষের রানী গুণবতী রাজাকে বলি-বল্পের আদেশ উঠাইয়া লইবার

সনিবন্ধ অহবোধেও ষধন সফলকাম হইলেন না, তখন তিনি প্রতিহিংসার পথ গ্রহণ করিলেন। এই সংস্থারধর্মের সঙ্গে তাঁহার স্বার্থবাধ জড়িত ছিল। তাঁহার জন্ধবিশাস ছিল, বলির ঘারা মাকে সন্ধাই করিতে পারিলেই তিনি সন্ধানলাভ করিবেন। এই অসত্য ধর্মবাধ ও স্বার্থবাধ একত্রে জড়িত হইয়া তাঁহার প্রেমকে, পত্নীষ্থকে, অস্বীকার করাইয়া তাঁহাকে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইল। একটি প্রাণ পাইবার জন্ম তিনি অন্ধ একটি প্রাণ বলি দিতে উন্মত হইলেন। রাজার একান্ত প্রিয়পাত্র শিশু প্রবক্ত তিনি মায়ের কাছে বলি দিবার জন্ম পাঠাইয়া দিলেন। রত্বপতি এই বলি দিতেও বিফলমনোরথ হইয়া বন্দী হইল ও নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা পাইল। ক্টক্রিশালী রত্বপতি জয়সিহের প্রতিজ্ঞার কথা অরণ করিয়া প্রাবণের শেষ দিনে রাজরক্তের আশায় কয়েকদিনের জন্ম সময় প্রার্থনা করিল। এইখানেই র্যুপতিপক্ষের বিরোধ চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছিল্ব। তিলাক

ভিন্তি দিকে রাজা প্রথম হইতেই নির্বিকার, অটল অচলভাবে তাঁহার সংকল্প-সাধনে রত। সভ্যের উপর, আদর্শের উপর তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা। রানীর সনির্বন্ধ অমুরোধের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন,—

> ধর্মহানি আহ্মণের নহে অধিকার। অসহার জীবরক্তে নহে জননীর পূজা।

সহস্র শত্রুর সঙ্গে তিনি একা যুদ্ধ করিতেছেন,—

নীচ স্বার্থ,

নিচুর ক্ষয়তাদর্প, অন্ধ-অজ্ঞানতা, চিররক্তপানে ফীত হিংত্র বৃদ্ধ প্রথা— সহস্র শক্রর সঙ্গে একা বৃদ্ধ করি।

বলি-বন্ধে বিশ্বিত, রঘুণতি কর্তৃক উত্তেজিত প্রজাদিগকে তিনি বুঝাইতেছেন,—

তোরা

এমনি কি ভূলে আন্ত হলি, মাকে
গোলি ভূলে ! বুঝিতে পার না, মাতা দগামনী !
বুঝিতে পার না, জীবজননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিরে !
বুঝিতে পার না, ভর বেধা মা সেথানে
নয়, হিংসা বেধা মা সেথানে নাই, রক্ত
বেধা মার সেধা অঞ্জলন !•••

### রবীন্দ্র-নাটা-পরিক্রমা

দরা এল ধীনবেশে মন্দিরের বারে
অঞ্জলে বৃছে দিতে কলম্বের দাগ
মার সিংহাসন হতে—সেই অপরাধে
মাতা চলে-গেল রোবভরে, এই তোরা
করিলি বিচার ?

এই আদর্শেই অটল থাকিয়া তিনি একই দোষে দোষী রঘুপতি ও নক্ষত্রকে নির্বাসন দিয়াছেন। ইহাই রাজার পক্ষের বিরোধের চরম অবস্থা। 🔿

ইহার পর হইতে উভয় পক্ষেরই বিরোধের অবসান হইল। ( জয়িসংহের আত্ম-বিসর্জনের প্রচণ্ড আঘাতে রঘুপতির সমন্ত বিরুদ্ধতা ধূলিসাং হইয়াছে। আফুটানিক ধর্মের উপর দৃঢ়নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ্যের গর্ব, আত্মাভিমান ও ক্ষমতার দস্ত, এবং বৃদ্ধি ও ব্যক্তিষের বিরাট শক্তির আড়ালে ল্কানো ছিল একটি ছর্বল স্থান। সে স্থানটি জয়িসংহের প্রতি অক্কব্রিম পুরুদ্ধেহ। সেই স্থানে প্রচণ্ড আঘাত লাগায় তাহার শক্তির ও ব্যক্তিষের অভ্রেদী প্রাসাদ চুর্ণ হইয়া ধূলিসাং হইয়া গেল। অক্ষবিশাসের বশীভূত হইয়া, আত্মাভিমান-ভৃপ্তির উপকরণস্বরূপ যে নিঃসংকোচে অত্যের প্রাণ গ্রহণ করিতে উত্তত হইয়াছে, তাহার নিজের প্রাণস্বরূপ জয়িসংহের প্রাণ-বিসর্জনে সে বৃষিতে পারিয়াছে, প্রাণের কী মূল্য! নিজের অপ্রণীয় ক্ষতির মূর্তি সে দেখিতে পাইয়াছে—অত্যের ক্ষতিও বৃষিতে পারিয়াছে। একটা বিরাট মিথ্যাকে সত্যের মূর্থোশ পরাইয়া দিগ্ বিদিগ্-জ্ঞানশৃত্ম হইয়া তাহারই পিছনে সে এতদিন ছুটিয়াছিল, আজ সেটার মিথ্যারূপ সে দেখিতে পাইল। তাই পাষাণ-প্রতিমাকে 'পিশাচী', 'মহারাক্ষনী' বলিয়া গালি দিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিল, এবং অমৃত্ময়ী জননী অপর্ণার সঙ্গে মন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল্পুণ্ডিব

গোবিল্দমাণিক্যের বিরোধ দ্র হইল অন্থ কারণে। লাতার বিকর্মে যুদ্ধ করিবার অংশাভনতার ও প্রজাদের রক্তপাতের আশহার রাজা স্বেচ্ছার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কারণের বিভিন্নতার জন্ম একম্থী বিরোধের স্বাভাবিক পরিণাম আসে নাই। রঘুপতির মোহম্ক্তির পূর্বেই রাজা রাজ্য ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রঘুপতির পরাজয় ও মোহম্ক্তির মধ্যে রাজার আদর্শের জয়্ম স্প্রতিষ্ঠিত না হইবার পূর্বেই তিনি স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন গ্রহণ করিছেছেন। নক্ষ্মেশিরার যে তাঁহাকে 'দেবছেষী', 'অবিচারী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, তাঁহার নির্বাসন করিয়াছে, তাহারি জন্ম ক্ষমেনে বেন তিনি সিংহাসন ছাড়িয়া ষাইছেছেল। যে-সত্য ও আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্ম তিনি 'সহম্ম শক্ষ'র সঙ্গে করিয়াও অটক আলছেন এবং রঘুপতির সমস্ক ত্রভিসন্ধি ব্যর্শ করিয়াছেন,

তাহার পরিণাম একটা রূপ ধারণ করিবার পূর্বেই কি ডিনি একটা বিরক্তি ও হতাশার রাজ্য ছাড়িতেছেন না? অবশু ভাবের দিক দিয়া দেখিলে আমরা বলিতে পারি যে, গোবিন্দমাণিক্যের সত্যধর্ম ও বৃহত্তর আদর্শেরই জয় হইয়াছে, রঘুণতি তাহার ভূল ব্ঝিতে পারিয়াছে, এবং মহন্তর আদর্শ ও নীতির জয় রাজা স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করিয়াছেন। পূর্ব হইডেই রাজার চরিত্র একটা মহৎ ধর্ম ও আদর্শের বাহনরূপেই কল্লিত হইয়াছে, তাই তাঁহার চিত্তে কোনো তরলোবেলতা নাই, কর্মের মধ্যে চাঞ্চল্য নাই, দল্ব নাই। প্রত্যক্ষ নাটকের ক্ষেত্রে এই পরিণতিতে ছর্ধ্ব রঘুণতির প্রতিদ্বলী হিসাবে রাজাকে যেন কতকটা ত্র্বল দেখায় এবং নাটকীয় রসও থানিকটা চমৎকারিত হারায়। অন্তত্পক্ষে রঘুণ্ণতির পরিবর্তনের পদ্ম রাজার বৈরাগ্য ঘটাইলেও অনেকটা ভালো হইত।

এখন ইহার চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। বিপ্রথমেই জ্বিসিংহের চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।) সমগ্র রবীক্ষনাট্য-সাহিত্যের মধ্যে এমন সার্থক চরিত্রস্থি খুব কম দেখা যায়। (অন্তর্মন্তই নাটকীয় চরিত্রের প্রাণ।) ইহাই চরিত্রকে জীবস্ত করে। এই অস্তর্ধন্দে নিপীড়িত জয়সিংহের চিত্তের যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াচে, তাহার করুণ সৌন্দর্য আমাদিগকে মৃথ্ব করে।

িবে-ম্লধাতুতে জয়সিংহ গড়া, তাহা কোমল, মালিয়বর্জিত ও গুল্র। বিশ্বদ্ধ মানবতার অংশ তাহাতে অনেক বেশি।) নে হৃদয়বান, কবি, দার্শনিক, প্রেমিক। সেই জয় সে সহজ-বিশ্বাসী, অকপট ও ত্র্বল। (আশৈশব শিক্ষা ও পারিপার্থিকের প্রভাবে সে আয়য়ানিক ধর্মে বিশ্বাস করে, কালীকে ভক্তি করে, তাঁহার পূজার মধ্যে সার্থকতা দেখে; রঘুপতির উপর তাহার দৃঢ় ভক্তি, সে তাহার পালক-পিতা, গুরু। সৈ তাহার ধর্মবিশ্বাস লইয়া রঘুপতির বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় মন্দিরের প্রাশ্বণ দিন কাটাইতেছিল।

এমন সময় (অপর্ণার আবির্ভাব।) (ছাগশিশুর জন্ম অপর্ণার কাল্লা জয়সিংহের সংস্কারাজ্য্ন মনকে মৃক্ত করিয়া তাহার নিজস্ব স্বরূপ অনেকথানি ব্যক্ত করিল।) জয়সিংহের জীবনে ইহা এক নৃতন অভিজ্ঞতা। একটা অনাবিদ্ধৃত দেশ যেন সে আজ আবিন্ধার করিল। স্বেহ-প্রেম-দয়ার যে অনির্বচনীয় মাধুর্য, জয়সিংহ তাহা আজ আস্থাদন করিল। অপর্ণার আহ্বানে তাহার অন্তরান্ধা জাগিয়া উঠিয়া প্রেমের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে সার্থকতা খুঁজিতে লাগিল। তাই জয়সিংহ বলিতেছে,—

ভোষার মনিবে এ কী নৃত্ন সংগীত ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরিমন্দিনী,

## করণাকাতর কণ্ঠখরে। ভজগুদি অপরূপ বেদনার উঠিল ব্যাকুলি।—

তাহার নবজাগ্রত হাদয়ে এক নৃতন সমস্তার উদয় হইল। মন্দিরের দেবী বিশ্বমাতা সতাই কি প্রাণবলি চান, তবে প্রাণের জন্ত মাহ্রের এত স্নেহ-প্রেম-দয়া, এত দরদ কেন?) এই আফ্রচানিক পূজা সত্য, না স্লেহ-প্রেম সত্য? মন্দিরের দেবী সত্য, না হাদয়ের এই স্বভাবজ অফুভৃতি সত্য?) কিটিন পাষাণ-প্রতিমার পূজায় তো হাদয় ভরে না, সে যে জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, মানবের স্নেহ-প্রেমের মধ্যে ছুটিয়া যাইতে চায়। এ কী কঠিন সমস্তা! অপচ শাস্ত্র বলেন, এই নিরস্তর অফ্রচানবহুল পূজার মধ্যেই সার্থকতা, কিন্তু সে সার্থকতায় তো চিত্ত ভরে না, শান্তি পাওয়া যায় না, স্থ পাওয়া ষায় না, মৃক্তি পাওয়া যায় না, তাই জয়ুসিংহের জীবন তাহার কাছে শৃষ্য, অনাবশ্রক মনে হয়,

কেবলি একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যার, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশ দিক জেগে উঠে যদি
দশটি সন্দেহসম, তথন কোথার
সূথ, কোথা পথ। জান কি, একেলা কারে
বলে।...

স্থলনের আগে

নেবতা বেমন একা ! তাই বটে !

তাই বটে ! মনে হয়, এ জীবন বড়ো

বেশি আছে—যত বড়ো তত শৃশু, তত

আবশুকহীন ।

এই ব্যর্থ, নিরানন্দ জীবনের উপর তাহার প্রবল বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে। রঘুপতি রাজহত্যার আয়োজন করিতেছে, দোছল্যমানচিত্ত জয়সিংহের কানে হত্যার সপকে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেছে, কিন্তু জয়সিংহ এ-প্রস্তাব অস্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, তাই জয়সিংহ দেবীর উদ্দেশ্রে বলে,—

মারাবিনী, পিশাচিনী,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই
মার ছমবেশ ধরে রক্তপান লোভে ?

প্রেম মিথাা,
মেহ মিথাা, দলা মিথাা, মিথাা আর সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা ?

•

# त्रपूर्ण जिंदक वरम,—

ছি, ছি, ভজিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বল রক্তপিগাসিনী !

তারপর রঘুপতি যখন গর্জন করিয়া ওঠে,— বন্ধ হোক বলিদান তবে।

তখনই জয়সিংকের ভাবনার মোড় ঘুরিয়া যায়,—

না, না, গুরুদের, তুমি
কান ভালোমন্দ। সরল ভক্তির বিধি
শাল্পবিধি নহে। তাপন আলোকে আঁথি
দেখিতে না পার, আলোক আকাশ হতে
আসে। প্রভু, কমা করো, ক্ষমা করো দাসে।
ক্ষমা করো স্পর্ধা মৃঢ্তার। ক্ষমা করো
নিতান্ত বেদদাবলে উদ্প্রান্ত প্রলাপ।
বলো, প্রভু, সভাই কি রাজরক্ত চান
মহাদেবী।

রঘুপতি।

হার বৎস, হার, অবশেষে অবিশাস মোর প্রতি ?

জয়সিংহ।

অবিধাদ ? কড় 
নহে। তোমারে ছাড়িলে বিধাদ আমার 
দাঁড়াবে কোথার। বাহুকির শিরশ্চা ও 
কহুধার মত শৃক্ত হতে শৃক্তে পাবে 
লোপ। রাজরক্ত চার তবে মহামায়া— 
দে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটতে 
ভ্রাতুহত্যা।

ইহাই জয়সিংহের মনের অন্থির, কম্পমান চিত্র।

তাহাকে হৃদয়ের ধর্ম ও স্নেহ-প্রেম টানিতেছে একদিকে; শাস্ত্রবিধি ও গুরুর প্রাক্তি অটল বিশাস টানিতেছে অপরদিকে; ঘড়ির দোলকের মতো এইভাকে ভারিমন একবার এদিকে আরবার ওদিকে যাতায়াত করিতেছে। বন্ধন ও আকর্ষণ উভয়েই সমান শক্তিশালী। প্রতিমা ও রযুপতির বন্ধন যেম্ন কঠিন, অপর্ণার আকর্ষণও তেমনিই প্রবল।

এই নিরস্তর 'সংশয়' ও চিস্তা-জর্জরিত জয়সিংহের কাছে জগৎ ও জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য-মাধূর্য মায়ামাত্র, জীবন ক্ষণিক, অর্থহীন।

সব মিখ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা—
তাই হাসিতেছি, তাই গাহিতেছি গান। । । ।
মিখ্যা বলে তাই এত হাসি; শ্বশানের
কোলে ব'সে থেলা, বেদনার পাশে শুরে
গান, হিংসাব্যান্তিনীর থর নথতলে
চলিতেছে প্রতি দিবসের কর্মকাক।
সত্য হলে এমন কি হত। হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই, তাই জেনে
কথী হও। 
বেমন ক'রেই যাই, দিবা-অবসানে
পহছিব জীবনের অন্তিম পলকে;
আচার-বিচার-তর্ক-বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে। কুল্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে;

मिट्महाता, **উ**मात श्रमत्यत हेहा मशास्त्रिक देवतागा!

গুরুর নিকট অন্ধীকারবদ্ধ হইয়া রাজহত্যার জন্ম প্রস্তুত হইলে, যখন জয়সিংহ জানিতে পারিল যে, রঘুপতিই, দেবীর পিছন দিক হইতে "রাজরক্ত চাই" বলিয়া চীৎকার করিয়াছে, তখনই ছুরিকা ফেলিয়া দিল। মাতা বিমুখ হইয়াছেন রব উঠিলে, যখন জানিল যে, রঘুপতিই প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া রাধিয়াছে, দেবী সত্যই মুখ ফেরান নাই, তখন জয়সিংহের সংশয়ের ভার একটু কমিয়াছে।—

মিথ্যা, মিথ্যা। দেবী নাই প্রতিমার মাঝে, তবে কোথা আছে ? কোথাও সে নাই। দেবী নাই। বন্ধ, বন্ধ, বন্ধ মিথ্যা তুমি।

তবে কি তাহার আজ্ঞের পূজা, শাস্ত্রবিধি-পালন, মারের প্রতি তাহার অবিচলিত ভক্তি অর্থহীন, নিফল ? এই মিখ্যা কি সত্য হয় না ?

## তাই তাহার চরম কাতরোক্তি,—

দেবী, আছ, আছ তুমি ! দেবী থাকে। তুমি ।

এ অসীম রজনীর সর্বপ্রান্তশেষে

যদি থাক কণামাত্র হরে, সেথা হতে

কীণতম বরে সাড়া দাও, বলো মোরে

'বংস আছি'।—নাই! নাই! দেবী নাই।

নাই? দয়া করে থাকো। অয়ি মায়াময়ী

মিথাা, দয়া কর, দয়া কর্ জয়সিংহে,

সভ্য হয়ে ওঠ্। আশৈশব ভক্তি মোর,

আজমের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?

এত মিথা৷ তুই?—এ জীবন কারে দিলি,

জয়সিংহ। সব ফেলে দিলি সত্যশৃশু

দরাশৃশু মাতৃশুশু সর্বশৃশু-মাঝে।

জয়সিংহ দেবীর প্রতি ভক্তি অপেক্ষা মানবের প্রেমকেই নিকটতর করিয়া পাইতে চায়,—

দেবতায়

কোন্ আৰক্তক ! কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোটোখাটো স্থের সংসারে।
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে। পাষাণের
মতো শুধু চেয়ে থাকে; আপন ভায়ের
প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তারে, সে কি তার কোনো কাজে লাগে।
এ স্কর্মরী স্থময়ী ধর্ণী হইতে
মুথ কিরাইয়া, তার দিকে চেয়ে থাকি—
সে কোথায় চায়।

অপর্ণা তাহাকে মন্দির ছাড়িয়া ্যাইতে বলে। এখন আর মন্দিরে থাকা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সেও তাহা ব্ঝিয়াছে। কিন্তু গুরুর নিকট ভাহার প্রতিক্ষা পালিত হয় নাই। তাহা ছাড়া পিতৃতুল্য গুরুর স্বেহ-বন্ধন আছে, কর্তব্যের বন্ধন আছে; আহুঠানিক ধর্মে বিশাস ঘূচিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কুলুপতির

ব্যক্তিগত বন্ধন আছে। তাহাতো জয়সিংহোর পক্ষে আছেত। জীবন শেষ না করিলে সে বন্ধন ছিন্ন করা যাইবে না, তাই তাহার সংকর,—

যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে

যাব। হার রে অপর্ণা, তাই বেতে হবে।
তবু যে রাজতে আজর করেছি বাস
পরিশোধ করে দিয়ে তার রাজকর
তবে বেতে পাব।

ইহার পরেই জয়সিংহের আত্মবিসর্জন।

কৰি স্থনিপুণভাবে জয়সিংহের চিত্তের দল্পটি ধীরে ধীরে উদ্যাটিত করিয়া অবশ্রস্তাবী পরিণামের দিকে লইয়া গিয়াছেন।

কোনো নাট্য-চরিত্রের ট্যাজেডির কারণ-নির্ণয়ে পাশ্চান্ত্য নাট্যসমালোচকগণ যে 'inherent weakness of character' অক্সতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, জয়সিংহের চরিত্রের সেই অন্তনিহিত ত্র্বলতাই তাহার জীবনের শোচনীয় পরিণামের জন্ম দায়ী। সেই ত্র্বলতা আসিয়াছে তাহার মহন্মত্ব হইতে, তাহার পরিত্র নিঙ্কলন্ধ হাদ্য হইতে। একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যে-ধাতুতে সে গড়া, সে-ধাতু উদার প্রেমিকের ধাতু, কবি ও দার্শনিকের ধাতু। তাহার মধ্যে ক্রত্রেমতা নাই, স্বার্থবৃদ্ধি নাই। আজম শিক্ষা ও সংস্কারের বশে, মা মন্দিরে আছেন এবং রক্তর্বলি কামনা করেন, ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে; এই তাহার অন্তর্বতম-উদার ও প্রেমিক-সন্তাকে আছের করিয়াছিল, অপর্ণার চোথের জলে সে সেই প্রকৃত জীবনের সন্ধান পাইল। প্রেমের স্পর্শে যথন সে জীবনের আনন্দময় স্বরূপের সন্ধান পাইল, তথন পূর্বের সংস্কার মিধ্যা বলিয়া মনে হইল; কিন্ত লৌকিক বৃদ্ধি দ্বারা সে চালিত নয়, তাই সে সত্য ও মিধ্যার মধ্যে স্থবিধাম্ত আপোষ করিতে পারিল না, পারিপাশ্বিকের সহিত নিজেকে থাপ থাওয়াইতে সংকোচ বোধ করিল এবং শেষে মৃত্যুতেই মৃক্তিকামনা করিল। নির্মল, নিম্পাপ, অকপ্ট আদর্শবাদী লোকেদের জীবনে এইভাবেই তুংখ নামিয়া আসে।

তারপর, রঘুপতি।

জামুষ্ঠানিক ধর্মণ্স্বারের প্রতি অন্ধবিশাস ও সেই ধর্মকে রক্ষা করিবার দায়িছবাধ ও তাহার প্রতিনিধিত্বের গর্বই রঘুপতি-চরিত্রের মৃলভিত্তি। এই ধর্মকে রক্ষা ও স্থপ্রতিষ্ঠিত করার সক্ষে জড়িত তাহার সমস্ত মর্যাদা ও আত্মসমান, তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও মান-প্রতিপত্তি। তাই সে ইহার উপর কাহারো হস্তক্ষেপ সহু করে না, মনে করে—এই ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য

তাহার ব্যক্তিছের প্রতি অসমান, যে-শক্তি এই ধর্মের ধারক, সেই ব্রাহ্মণ্য-শক্তির অমর্থাদা, রাজার বলি-বন্ধের আদেশ রম্পৃতির ধর্মপ্রতিনিধিছেরই অস্বীকৃতি। তাই রাজার সহিত রমুপৃতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। রাজার হিংসাবজিত হদম-ধর্মের সহিত রমুপৃতির হিংসাত্মক আফুষ্ঠানিক ধর্মের মৃদ্ধ ততথানি নয়, যতথানি মহায়াছের সাধক রাজার সন্ধে রমুপৃতির ব্যক্তিছের মৃদ্ধ—তাহার আ্যাভিমানের মৃদ্ধ।)

ব্রিবুপতি এক বিরাট শক্তির মৃতিমান প্রকাশ। অসাধারণ তাহার বৃদ্ধি ও সাহস, অভ্ ত তাহার উদ্দেশ্রসাধনে দৃঢ়চিত্ততা ও কর্মকৌশল।) কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ধন-জন-বলহীন এই ব্রাহ্মণ রাজশক্তির বিহুদ্ধে দৃণ্ডায়মান। তাহার অধিকার, তাহার একচ্ছত্রাধিপতা হইতে বিচ্যুত করিবার সমস্ত প্রচেষ্টা সে বার্ধ করিবেই। ইহাতে তাহার সত্যমিথ্যা নাই, পাপপুণ্যজ্ঞান নাই, বিবেকের দংশন নাই। সে. নক্ষত্র রায়কে বিল্রোহী হইতে প্ররোচিত করিয়াছে, প্রতিমার মৃধ ফিরাইয়া রাখিয়া সরল, বিখাসপরায়ণ প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে, প্রতিমার আড়ালে ল্কাইয়া "রক্ত চাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া হর্বলচিত জয়সিংহকে রাজহত্যায় নিয়োগ করিয়াছে, এবং শেষে নির্বাসনদণ্ড পাইয়াও চরম প্রক্তিশোধের আশায় কয়েকদিনের জন্তু সময় ভিকা করিয়াছে। প্রবল রাজশক্তির সহিত সে নানা ছলে ও বৃদ্ধির কৌশলে অবিরাম যুদ্ধ করিয়াছে। স্তায়-অন্তায়-বিচারহীন, বিবেক-বিজ্ঞত, দান্তিক আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিযান চলিয়াছে অক্লান্তভাবে

তাপ্তার মৃত্যুবাণ কিন্তু তাহার নিজের মধ্যেই লুকায়িত ছিল। সে-বাণ তাহার আবাল্যপালিত জয়সিংহের প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ। তাহার জীবনের প্রবল বিরুদ্ধ-শক্তি তাহার অন্তরেই গোপন ছিল। যে-স্নেহপ্রেমকে বহিজীবনে সে দলিত মথিত করিতেছে, সর্বপ্রকারে রুদ্ধ করিতেছে, সেই স্নেহ-প্রেম তাহার অন্তরের এককোণে অবরুদ্ধ, আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া ছিল, হঠাৎ তাহা অতি প্রচণ্ড বেগে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহার সমস্ত সংস্থার, আত্মাভিমান, বৃদ্ধির দন্ত, কর্মপ্রচেষ্টা এক মৃহুর্তে চূর্ণ করিয়া লিল। জ্মসিংহের মৃত্যু সেই অবরুদ্ধ আচ্ছন্ন স্রোতোধারাকে হঠাৎ কূল-প্রাবিনী মহানদীতে পরিণত করিয়া রঘুপতিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। ধর্মের সংস্থার ও বাহ্ অন্তর্গানের প্রতি অন্ধনিষ্ঠা অন্তরের পশুশক্তিকেই উদ্দীপিত করে,—হদমহীনভাতেই তাহার প্রকাশ; অপর দিকে স্নেহ-প্রেম দেবশক্তিকে উলোধিত করে, সকলকে বৃক্ আঁকড়াইয়া ধরার মধ্যেই তাহার অভিব্যক্তি। রঘুপ্তির পশু-অংশ বাহিরে রাজশক্তির সহিত সংগ্রাম করিতেছিল, কিন্তু সে চূড়াম্বভাবে

পরাজিত ও নিধনত হইল নিজেরই দেব-অংশের হাতে—বৃহত্তর অংশের হাতে। নিলাকশ বেদনার মধ্য দিয়া সে স্বেহ-প্রেমের প্রকৃত মর্বাদা বুনিল, তাহার নবজন হুইল্। 'অহংকার, অভিমান, দেবতা, আন্ধা' সব গেল, তব্ও জয়সিংহকে ফিরিয়া পাওয়া গেল না। কিন্তু মৃত জয়সিংহের আত্মিক শক্তিতে তাহার পুনর্জন হইল। শিশু জয়সিংহ/মরিয়া গুরু রঘুপতির অন্তরাত্মাকে বাঁচাইল।

রঘুপতির দৃঢ় বিশ্বাস, তেজ, দস্ত, অহংকার এক নিমিষেই যে ধৃলিসাং হইয়া গেল এবং যাহাকে সে চরম সত্য বলিয়া ধরিয়াছিল, সেটা পরম মিথা। বলিয়া প্রতিপন্ন হইল—ইহার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকত্ব নাই। এইরপ প্রচণ্ড শক্তিশালী একম্থী হলয়াবেগের ইহাই রহস্ত। ইহাই রঘুপতির জীবনের সম্ভাব্য পরিণতি। প্রথম হইতেই দেখা যায়,রঘুপতির চরিত্রে কোনো দ্বন্ধ নাই, সন্দেহ-সংশয়, বিচার-বিতর্ক বা বিবেকের দংশন নাই। একটি অদ্ট বিশ্বাস ও প্রচণ্ড আত্মাভিমানকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার সমন্ত চিন্তা।ও কর্ম আবর্তিত হইতেছিল, তাহার মধ্যে কোনো ফাঁক বা শিথিলত। ছিল না; সেই মূলকেন্দ্রটিই য়য়ন চূর্ণ হইয়া গেল, তথন তাহার চিন্তা ও কর্ম একেবারে বিপরীত মুখে ঘূরিয়া গেল। জীবনের অই আক্সিক রপান্তরের দৃষ্টান্ত দহ্য রত্মাকর হইতে আরম্ভ করিয়া জগাই-মাধাই প্রভৃতির মধ্য দিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু দেখা যায়।

কিন্তু এই ধর্মত ও জীবন্যাত্রার আমূল পরিবর্তন রঘুপতির জীবনের ঘনীভ্ত ট্যাজেভিকে অনেকথানি হাল্কা করিয়া দিয়াছে। তাহার প্রাণাধিক প্রিয় জয়িশংহ যে তাহার প্রচণ্ড অহংকারের বলি, এই মর্মান্তিক চেতনার মধ্যেই তাহার জীবনের ট্যাজেডি নিহিত; আমরণ এই বেদনার ত্যানল তাহাকে দক্ষ করিতে প্লাকিবে, এইরপ করানার হুযোগ দিলে নাটকীয়ুত্রের দিক দিয়া রঘুপতি-চরিত্র অধিকতর উজ্জন্য লাভ করিত। কিন্তু জয়িশংহের মৃত্যু যেন তাহাকে তত্তজান দিয়াছে, তাহার হৃদয় হইতে কুসংস্কার ও হিংসা দূর করিয়া জীবনের প্রকৃতরূপের সন্ধান দিয়াছে; 'মৃক, পঙ্গ, অন্ধ, বিধির, জড় পায়াণের' মধ্যে যে সত্যকার দেবী নাই, সেই সত্য জানিয়া রঘুপতি দেবীকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছে, অপর্ণাকে অমৃতময়ী প্রত্যক্ষ দেবী বলিয়া তাহার সহিত মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। জয়িসংহের মৃত্যু তাহাকে মোহমুক্ত করিয়া পরম উপকার করিয়াছে, এইরপ ক্রনা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে আদেন। মনে হয়, শেষের দিকে কবি রঘুপতি-চরিজের মধ্যে তাঁহার মনোগত একটা ভাবের রূপ প্রকাশ করিতেই বিশেষ চেটা করিয়াছেন, সেই জন্ম মানবিক বান্তব রসের দিকে বেশি লক্ষ্য দেন নাই। তাহার করেয়াছেন, সেই জন্ম মানবিক বান্তব রসের দিকে বেশি লক্ষ্য দেন নাই। তাহার ক্রেল এইন কর্মাক্রন, কেই জন্ম মানবিক বান্তব রসের দিকে বেশি লক্ষ্য দেন নাই। তাহার ক্রেল এইন কর্মাক্রন, কেই জন্ম মানবিক বান্তব রসের দিকে বেশি লক্ষ্য দেন নাই। তাহার ক্রেল এইন কর্মাক্রন করিয়াছে। ধর্মের জন্মক্রশংসার

ভীষণ, প্রচণ্ড ও আত্মঘাতী হয়, কিন্তু শেষে প্রেমের হাতে তাহার চরম পরাজয় হয়—এই ভাষটি প্রকাশের উপরই কবি বেশি জোর দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

রখুপতি যথনই পাষাণপ্রতিমার মধ্যে দেবী নাই বলিয়াছে, অমনি তাহার সপক্ষ গুণবতীরও রপান্তর হইয়াছে। স্বামীর প্রতি তাহার অবিশাদ দ্র হইয়াছে এবং তিনি প্রকৃত প্রেমের মর্যাদা ব্রিতে পারিয়াছেন,—

> আজ দেবী নাই— তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।

গোবিন্দমাণিক্যও এক নৃতন প্রেমের রাজ্যের কথা বলিতেছেন,—
গেছে পাপ। দেবী আন্ত এসেছে ফিরিয়া
আনার দেবীর মাঝে।

পরিণামে দেখা যায়—সংস্কার-ধর্মের উপরে প্রেম-ধর্মের জয় ঘোষণা করাই যেন এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য

র্ঘুপতির প্রতিদ্বন্ধী রাজা গোবিন্দমাণিক্যেব চরিত্রপ্ত একেবারে দ্বন্ধহীন এবং এক মুখী গতিবিশিষ্ট। তাঁহার মনে সন্দেহ-সংশয় নাই, বিচার-বিতর্ক নাই; একটা উক্ত আদর্শ ও মহৎ নীতিকেই তিনি জীবনের প্রবতারা করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও, পারিপার্থিকের দারুণ বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অচঞ্চল ও নির্বিকার থাকিয়া মহয়ত্ত্বের আদর্শকেই অহুসরণ করিয়াছেন। র্ঘুপতি-চরিত্রের এক ম্থিতা বিচিত্র ঘটনার সংস্পর্শে নব নব রসেও চমৎকারিত্বে আমাদের মৃশ্ব করে, কিন্তু ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্যের একই অভিব্যক্তি কোনো নৃতনত্বের আস্বাদ দেয় না। চরিত্রস্থির দিক দিয়া গোবিন্দমাণিক্য-চরিত্রকে নিশ্রভ মনে ইইলেও একটা ভাব বা তত্ত্বের বাহন হিসাবে ইহার সার্থকতা আছে। সক্ষ্য দল-সংঘাতের উধ্বে যে আদর্শচরিত্র, কবি তাহাই রূপায়িত করিয়াছেন গোবিন্দমাণিক্যে। তিনি কেবল রাজা নহেন, তিনি ব্যক্ষিষি।

শার একটি চরিত্র অপর্ণা। এই রহস্তময়ীর স্থান রূপক-সাংকেতিক নাটকের আসরে হইলেই অধিকতর শোভন হইত। যে-শক্তি নাটকে জয়ী হইল, সেই স্বেহ-প্রেমের ভাবমূর্তি অপর্ণা। সে-শক্তি নাটকের মধ্যে প্রলয়ংকরী শক্তিরূপে অভিব্যক্ত। এই শক্তি নাটকের ঘটনা-প্রবাহের সহিত জড়িত নয়, ঘটনার বাহিরে দাঁড়াইয়া অদৃশ্র লোক হইতে যেন নাটকের মধ্যে তাহার অমোঘ প্রভাব নিক্ষেপ করিতেছে। নাটকের মধ্যে অপর্ণার স্থান নগণ্য, কিছু তাহার প্রভাব নাটকের

সর্বত্ত। সে জন্মসিংহকে বিগলিত করিয়াছে, রাজাকে স্বপ্ন হইতে জাগরিত করিয়াছে,—

এতদিন সংগ্ল ছিমু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধরে
করং জননী নোবে বলে গিয়েছেন
জীবরজ্ব সহে না তাহার।

রযুপতিকেও সে পরোক্ষভাবে দ্র হইতে আকর্ষণ করিয়া শেষে তাহার উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। নাটক পরোক্ষভাবে তাহারই জয় ভোষণা করিতেছে।

অপর্ণা-চরিত্রের মানবিক অংশ অপরিষ্কৃতি ও ক্ষীণ। সে একটা ছায়ামূর্তি বলিয়া মনে হয়। সে যেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর রঘু-ছহিতারই আর একটা রপ। জয়িসংহের প্রতি তাহার প্রেমের পূর্ব-পর উদ্ভব ও পরিণতি নাই, আবেগের ম্পানন নাই, চিত্তবন্দ্র নাই। তাহার সমস্ত কার্য অস্তরের মধ্যে একটা ভাবের উদ্বোধনের মধ্যেই কেন্দ্রীভৃত। একটা অশরীরিণী বাণীর মতে। সংস্কারাচ্ছর চিত্তের বারে সে কেবলই ধ্বনিত করিয়াছে,—'এই অন্ধ সংস্কার ও হিংসা ছাড়িয়া প্রেম ও মানবতার মধ্যে চলিয়া আইস'। জয়িসংহকে সে পুন: মন্দির ছাড়িয়া ছিলয়া আসিতে বলিয়াছে, শেষদৃষ্টে সে শোকোয়ত্র রঘুপতিকে বলিয়াছে,—'পিতা, এসো এ মন্দির ছেড়ে বাই মোরা, পিতা, চলে এস'। প্রেম ও মানবতার মধ্যেই যে জীবনের সার্থকতা, তাহার ইন্ধিত দিবার জন্মই যেন ভাহার সৃষ্টি।

# শালিনী

( >%)

'মালিনী', 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জন'-এর মতো নানা ঘটনাসংকুল, দীর্ঘ পঞ্চান্ধ নাটক নয়। ইহা পাঁচটি দৃশ্যসমন্বিত ক্ষুদ্র একটি একান্ধ নাটকা। ঘটনার ফ্রুতগতি ও নাটকীয়ত্বে ইহাকে রোমান্টিক ট্যাজেডির পর্যান্ধে ফেলা যায়, আবার ভাৰবন্ধ ও ভাষার সাদৃশ্যে এবং কাব্যসম্পদের উৎকর্ষে ইহাকে কাব্যনাট্যের ক্ষম্ভর্গতিও করা যায়।

√রাজেক্রকাল মিজ-সম্পাদিত Sanskrit Buddhist Literature of Nepal-এর 'মহাবত্ববদান'-এর একটি উপাধ্যানের ক্ষীণ ভিত্তির উপর ইহা রচিত। ক্ষেমংকর ও স্থাপ্র-চরিজ, ভাহাদের বন্ধুয় ও শেষপরিণাম একান্তভাবে কবি-ক্লনার সৃষ্টি।

এই নাটক-রচনার প্রেরণা কবি কি ভাবে পাইয়াছিলেন, ভাহা কবিক্ক ভাষাতেই বলা যাক,—

এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে।
বিষয়টা একটা বিল্রোহের চক্রান্ত। ত্ই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা
ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিল্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার
সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্মে তাঁর বন্ধুকে যেই
তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল ত্ই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে
দিলেন ভূমিসাৎ করে।…

অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেকদিন পরে এই স্বপ্নের স্থৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শাস্ত হল।"

( श्वना, यानिनी )

এই স্থলক ক্র-হিনীকে মূলকাহিনীর সহিত মিশাইয়া তাঁহার বিভিন্ন ধর্মাদর্শের ছাচে ফেলিয়া কবি এই অনব্য নাটিকাটি নির্মাণ করিয়াছেন।

মালিনীর আখ্যানবস্তর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই:—মালিনী কাশীরাজকক্সা। সে
কাশ্যপের নিকট হইতে নৃতন বৌদ্ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে নগরের বাদ্ধণণ
বিলোহী হইয়া উঠিয়া রাজার নিকট মালিনীর নির্বাদন চাহিল। প্রজারা নির্বাদন
চাহে শুনিয়া মালিনী নিজেই রাজগৃহ ছাড়িয়া বাদ্ধণসভায় উপস্থিত হইল। তাহার
শাস্ত-স্পিশ্ব-জ্যোভির্ময় মৃতি, স্নেহ ও করুণামাখা চোথ এবং অনাড়ম্বর বেশ্যাস
দেখিয়া বিলোহিপণ বিশ্বিত ও শাস্ত হইয়া গেল। মালিনী জানাইল, সে সর্বজীবের সেবা এবং সংসারে করুণা ও মৈত্রী বিতরণ করিতেই রাজগৃহ ছাড়িয়া
আসিয়াছে। তথন অমৃতপ্ত প্রজারা তাহাদের ভূল ব্বিতে পারিয়া 'জয়-জয়-রবে'
মালিনীকে রাজগৃহে ফিরাইয়া আনিল।

এই বিদ্রোহী প্রজাদলের নেতা ছিল আহ্মণ ক্ষেমংকর। সে বৃদ্ধি দারা সমস্ত বৃঝিলেও চিরাচরিত আহ্মানিক হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। ভাহার অক্তর্ম বন্ধু স্থিয়ও তাহারি দলে ছিল, কিন্তু তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইরাছে—'যাগ-যজ্ঞ জিয়াকর্ম ব্রত-উপবাস'ই কেবল ধর্ম, আর 'সর্বজীবে প্রেম' ও 'দয়া-ধর্ম' কি সভ্যধর্ম নয়? কেমংকর 'চির-আচরিত', 'চির-পরিচিত', 'প্রাণপ্রিয়' 'পিতৃধর্ম' ত্যাগ করিতে তাহাকে নিষেধ করে। কেমংকরের বৃদ্ধি ও জ্ঞানে স্থপ্রিয়ের বিশেষ আহা, বন্ধুত্বও গভীর, তব্ও বলে শাল্পের ধর্ম অপেকা হৃদয়ের ধর্মই তাহার কাছে বড়ো। মালিনীর মধ্যেই সে তাহার আকাজ্ঞিত ধর্মের মৃতি দেখিতে পাইয়াছে। কেমংকর যথন দেখিল, তাহারা ছই বন্ধু ব্যতীত সকল বাল্ধাই মালিনীর নৃতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং স্থপ্রিয়েরও প্রাতন ধর্মে আহা নাই, তথন এই প্রাতন বাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিবার জন্ম সে অগ্রসর হইল। সে হির করিল, বিদেশ হইতে সৈন্তসংগ্রহ করিয়া আনিয়া কাশী হইতে বৌদ্ধর্ম উৎপাটন করিবে ও প্রায়া হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। সেই উদ্দেশ্যে সে কাশী ত্যাগ করিল। একথা সে কেবল তাহার অন্তরন্ধ বন্ধু স্থপ্রিয়কেই বলিল এবং তাহাকেই রাজধানীতে রাখিয়া সৈন্তসংগ্রহের জন্ম বিদেশে যাত্রা করিল। হুতিত চাহিল, কিন্তু ক্ষেমংকর তাহার অন্তপন্থিতিতে রাজধানীর সমন্ত সংবাদ চিঠির সাহায্যে জানিবার জন্ম স্থপ্রিয়কে সঙ্গে লইল না, আর সাবধান করিয়া দিয়া গেল, যেন সে নৃতন ধর্মের কুহকে না পড়ে।

ক্ষেমংকর চলিয়া যাওয়ার পর স্থপ্রিয় রাজ-উপবনে মালিনীর সঙ্গে প্রায়ই ধর্মালোচনা করে। মালিনীর নবধর্মকে সে হাদয় দিয়া গ্রহণ করিয়াছে, মালিনীও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞাতসারেই উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে। এমন সময় স্থপ্রিয় ক্ষেমংকরের পত্র পাইল। ক্ষেমংকর লিখিয়াছে, বিদেশী রাজ্য হইতে সৈল্য লইয়া সে কাশীতে আসিতেছে, বাছবলে সে নবধর্ম বিলোপ করিয়া আবার সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবে ও নবধর্মের আশ্রম্মন্থল মালিনীর প্রাণদণ্ড দিবে। মালিনীর প্রাণনাশের আশ্রম স্থপ্রিয়কে বিহরল করিল। সেরাজাকে সেই পত্র দেখাইল। রাজা মৃগয়ার ছলে গোপনে সসৈল্যে বাহির হইয়া অত্রকিতভাবে ক্ষেমংকরকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া আনিলেন।

রাজা স্থপ্রিয়ের প্রতি অত্যন্ত সম্ভুষ্ট ও ক্রতজ্ঞ হইলের্ন এবং ক্রতজ্ঞতার পুরস্কারস্কুর্ম কল্পা মালিনীকে স্থপ্রিয়ের হাতে দান করিবেন দ্বির করিলেন।

রাজা ক্ষেমংকরের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন, কিন্তু মালিনীর অন্থরোধে শেষে সে আদেশ প্রত্যাহার করিবেন স্থির করিলেন। ক্ষেমংকর আদিলে তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ম বলিলেন,—'যদি প্রাণ ফিরে দিই, যদি ক্ষমা করি' তবে দে কি করিবে। নির্ভীকভাবে ক্ষেমংকর উত্তর করিল,—'পুনর্বার ভূলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার।' রাজা তাহাকে মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হইতে

বলিলেন এবং তাহার মৃত্যুর পূর্বে যদি কিছু প্রার্থনা থাকে, তাহা করিতে বলিলেন। ক্ষেমংকর বলিল, 'বন্ধু স্থপ্রিয়েরে শুধু দেখিবারে চাই।' স্থপ্রিয় আদিলে ক্ষেমংকর জিজ্ঞাদা করিল, কেন দে এইরপ বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে। স্থপ্রিয় বলিল, তাহার নবধর্মের প্রতি বিশ্বাসের জন্ম এবং যাহাকে অবলঘন করিয়া এই নবধর্ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হুইয়াছে তাহার জন্মই দে এতদিনের বন্ধুত্ব ও প্রণয় ভঙ্ক করিয়াছে। ক্ষেমংকর মৃত্যুর পূর্বে স্থপ্রিয়কে একবার আলিঙ্কন করিয়া যাইবার জন্ম নিকটে আহ্বান করিল, এবং স্থপ্রিয় নিকটে গেলে, হাতের শিকল দিয়া তাহার মাথায় এমন আঘাত করিল, যে দে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। তারপর দে ঘাতককে আহ্বান করিল। রাজাও শীঘ্র থজ্গ আনিতে বলিলেন। মালিনী তথন 'ক্ষমা করো ক্ষেমংক্রে' বলিয়া মৃট্ডিত হুইয়া পড়িল।

'মালিনী' পূর্বে অলোচিত 'গান্ধারীর আবেদন', 'নতী', 'নরকবান' প্রভৃতি কাব্যনাট্যগুলির বংসরকাল পূর্বে রচিত। আমরা দেখিয়াছি যে, এই কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে কবি ধর্মের বিভিন্ন আদর্শকে রূপায়িত করিয়াছেন। 'মালিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া তিন বংসর পরে রচিত 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' পর্যন্ত ক্বির মনে ধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে একটা বিচার-বিতর্ক চলিতেছিল। 'বিসর্জন' হইতে ইহার এক-প্রকার স্বর্জণাত বলা যায়। সত্যধর্ম বা মানবধর্মই তাঁহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইহা সর্বাদ্দীণ মন্থয়ত্বের ধর্ম। অথগু, শাশত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মই মানবের সত্যধর্ম। লোকধর্ম, রাজধর্ম, সমাজধর্ম, শাস্ত্রধর্ম, পিতৃধর্ম, মাতৃধর্ম, পতিধর্ম, পত্নীধর্ম ইত্যাদি সমস্ত ধর্মই সত্যধর্ম হইতে পারে যদি তাহা শাশত সত্যের উপর, পরিপূর্ণ মন্থয়ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা না হইলে সেগুলি থগু, ক্ষ্মুন্ত ধর্ম। এ সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ধর্মবোধের এই বিভিন্ন আদর্শই এই সব নাটক ও কাব্য-নাট্যের নাটকীয় দল্বের ভিত্তি। মালিনীর মধ্যেও ধর্মের এই বিভিন্ন আদর্শের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও মত-বিরোধের দ্বন্ধ রূপায়িত হইয়াছে। রবীক্রনাথ মালিনীর 'স্ক্চনা'য় বলিতেছেন,—

"আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তথন গৌরীশংকরের উত্তুক্ষ শিথরে শুল্র নির্মান ত্বারপুঞ্জের মতো নির্মান নির্বিক্স হয়ে শুরু ছিল না। সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলমে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তথ্ব নয় সে, মৃতিশালার মাটিতে পাথরে নানা অভ্ত আকার নিয়ে মাহায়কে সে হতবৃদ্ধি করতে আসেনি। কোনো দৈব-বাণীকে সে আশ্রম করেনি। সত্য বার স্বভাবে, যে মাহায়ের অস্তরে অপরিমেয়

করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্ত মাহ্নবের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আহুষ্ঠানিক, সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।"

এই নাটকের মধ্যে ধর্মের বিভিন্ন রূপ ও আদর্শ বিভিন্ন পাত্রপাত্রীকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, প্রত্যেকে তাহার জ্ঞানবৃদ্ধিবিভা, পারিপার্শিক, মানসিক প্রবণতা অহুসারে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছে। এই ধর্মের আদর্শ তাহাদের জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, জীবনের বাত্তবতার সঙ্গে কি বিক্ষত। স্প্রীকরিতেছে এবং তাহার। কিভাবে তাহার সামঞ্জ্যবিধান করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারই অন্তর্শন্ধ এই নাটকের বিষয়বস্তু।

ন্তন সভ্যধর্ম আবিভূতি হইয়াছে রাজকল্পা মালিনীর মধ্যে। এই সভ্যধর্ম কি? বাহ্ আচার-অন্ধান-সর্বস্ব স্থপাচীন হিন্দুধর্মের পরিবর্তে করুণা, মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেম্পুক বৌদ্ধর্ম। বৌদ্ধর্মের ঐ মূলনীতিগুলির তীত্র অন্থভ্তির প্রকাশ হইয়াছে মালিনীর চিত্তে। মালিনীর কাব্যময় অন্থভ্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, জগতের হংখ দূর করিবার জল্প তাহার অন্তরে একটা দিব্য প্রেরণা আসিয়াছে, হংখপীড়িত বিশ্বজ্ঞগৎকে সে 'সান্থনার স্থধা' দান করিবার জল্প উৎস্ক, নিজেকে পরের জল্প বিলাইয়া দিতে প্রস্তত।—

মহাক্ষণ আসিরাছে। অন্তর চঞ্চল বেন বারিবিন্দুসম করে টলমল পদ্মদলে। নেত্র মুদি শুনিতেছি কানে আকাশের কোলাহল; কাহারা কে জানে কী করিছে আয়োজন আমারে ঘিরিয়া, আসিতেছে যাইতেছে কিরিয়া কিরিয়া অদুভা মুর্রতি। কভু বিদ্যাতের মতো চমকিছে আলো; বায়ুর তরক বত শক্ষ করি করিছে আবাত। বাধাসম কী বেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম বারংবার—কিছু আমি নারি বৃষ্ধিবারে জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে।

আজি মোর মনে হর
অমৃতের পাত্র বেন আমার হাদর—
বেন সে মিটাতে পারে এ বিশের কুধা 
ধ্বন সে টালিতে পারে সান্তনার স্থা,

বত ছঃথ বেথা আছে সকলের 'পরে

অনন্ত প্রবাহে। দেখো দেখো নীলাম্বরে

মেঘ কেটে গিয়ে চাদ পেয়েছে প্রকাশ।

কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ—

এক জ্যোৎসা বিজ্ঞারিয়া সমন্ত জগৎ

কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির—

তক্ষেয়া তরুরাজি—দূরে নদীতীর,
বাজিছে পূজার ঘন্টা—আশ্চর্য পূলকে
পুরিছে আমার অরু, জল আদে চোখে,
কোখা হতে এমু আমি আজি জ্যোৎসালোকে
ভোমাদের এ বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে।

কিছ এই যে মালিনীর 'অন্তঃকরণে' 'অপরিমের করুণা'র অন্তভৃতি, ইহা যেন সত্যরূপে তাহার প্রকৃতির মূলে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, একটা সাময়িক প্রবল প্রেরণারূপে আবিভূতি হইয়াছে। ইহা যেন একটা আকস্মিক আবিভাব— স্বল্পলান্থায়ী Revelation-এর মতো। এই আকস্মিক করুণার উন্মাদনায় সে বাহির হইয়াছিল, তারপর ঘরে ফিরিয়া সে যেন স্বাভাবিক সত্তা ফিরিয়া পাইল। নগরবাসীদের 'সহস্র হদয় বিদীর্ণ করিয়া উচ্চুসিত জয়জয়কার ধ্বনি'র সহিত সে গৃহে ফিরিয়া স্বাত্রে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে,—

মাগো, শান্ত এবে আমি। কাঁপিতেছে দেহ।
কোথা গিয়েছিকু চলে ছাড়ি মার স্নেহ
প্রকাও পৃথিবী মাঝে। মাগো নিজা আন্
চক্ষে মোর। থীরে ধীরে কর্তৃই গান
শিক্ষকালে ক্নিভাম বাহা।

তারপর গৃহে ফিরিবার পর মালিনীর চরিত্রের আরো পরিবর্তন হইল। সে দেবী হইতে মানবীতে নামিয়া আসিল। আবেশের মেয়াদ কাটিয়া গিয়াছে, সে-জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি আর তাহার নাই, এখন সে শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সংসার-অনভিজ্ঞা, সাধারণ বালিকামাত্র। স্থপ্রিয়কে সে অকপটে বলিতেছে,—

> হার বিপ্রবর, বত ডুমি চাহিতেছ আমি বেন তত আপনারে হেরিতেছি দরিজের মতো।

বে দেবতা মর্মে মোর বক্সালোক হানি
বলছিল একদিন বিহাসময়ী বাণী

সে আজি কোখা গেল। সেদিন, প্রাক্ষণ,
কেন তুমি আসিলে না—কেন এতকণ
সন্দেহে রহিলে দুরে। বিশে বাহিরিয়া
আজি মোর লাগে ভয়—কেঁপে ওঠে হিরা,
কী করিব কী বলিব বুঝিতে না পারি—
মহাধর্ম-তরণীর বালিক। কাণ্ডারী
নাহি জানি কোখা যেতে হবে। মনে হয়
বড়ো একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়,
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,
নানা প্রাণী, দিবাজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে। তুমি মহাজ্ঞানী
হবে কী সহায় মোর।

কেবল তাহাই নয়, স্থপ্রিয়ের প্রতি মানব-কুমারীর মতোই তাহার প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে। মুগ্ধা প্রণয়িনীর মতোই সে বলে,—

> হে ব্রাহ্মণ, চলে যার সকল ক্ষমতা তুমি যবে প্রশ্ন কর, নাহি পাই কথা। বড়োই বিশ্বর লাগে মনে।

সাহায্যকারিভাবে, বন্ধুভাবে স্প্রিয়কে সে তাহার জীবনের সঙ্গে যুক্ত-করিতে চায়,—

মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ
কল্প করে দেয় যেন প্রাণের প্রবাহ,
পীড়ন করিতে থাকে নিরুদ্ধ নিশাসে,
থেকে থেকে অকারণ অশুজলে ভাসে
ছ-নয়ন, কোন বেদনায়। অকশ্মাৎ
আপনার 'পরে যেন পড়ে দৃষ্টিপাত
সহস্র লোকের মাঝে, সেই ছঃসময়ে
তুমি মোর বলু হবে ? মন্ত্রগুরু হরে
দিবে নবপ্রাণ ?

প্রজাপণ দেবীর দর্শন কামনা করিলে দেবী আর তাহার পূর্বেকার দেবীর ভূমিকা-অভিনয়ের অক্ষমতা জানাইতেছে—

আজ নহে, আজ নহে। সকলের কাছে
মিনতি আমার, আজি মোর কিছু নাহি।
রিক্ত চিত্ত মাঝে মাঝে ভরিবারে চাহি—
বিশ্রাম প্রার্থনা করি ঘুচাতে জড়তা।

দে এখন কেবল স্থপ্রিয়ের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, তাহার 'স্থ-তৃ:খ কথা,' 'গৃহের বারতা সব আত্মীয়ের মতো' শুনিতে ইচ্ছা করে। তারপর রাজার মালিনীকে স্থপ্রিয়ের হাতে দান করিবার ইচ্ছায় স্থপ্রিয় ষথন বলিল যে, বন্ধুর বিশাস ভক্ষ করিয়া সে 'সপ্ত স্থর্গলোক' চায় না, সে দীনহীনভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তখন মালিনীর আশাভক্ষনিত দীর্ঘাস,—

ওরে রমণীর মন কোথা বক্ষমাঝে বসে করিদ ক্রন্দন মধ্যাকে নির্জন নীড়ে প্রেয়বিরহিত। কপোতীর প্রায়।

তারপর 'ভাল লজার আভায় রাঙা'! একেবারে দেবী হইতে <u>সাধার্ণ</u> প্রণয়িনীতে রূপাস্তরিতু।

মালিনীর ক্ষুত্র জীবন-পরিচয়ে তাহার চরিত্রের এই পরিবর্তন বেশ লক্ষ্য করাযায়।

এখন প্রশ্ন এই, মালিনীর মধ্য দিয়া কবি কোন্ ধর্মাদর্শকে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন? এই নিত্য-সত্য মানব-ধর্মের আদর্শ আমরা গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে দেখিয়াছি। কী অবিচলিত বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে অচল, অটলভাবে তিনি এই আদর্শকে ধারণ করিয়া রাথিয়াছেন। অন্তরের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যক্তিগত নানা বাধা-বিদ্নের উধের উঠিয়া তিনি তাহার আদর্শের পতাকা উজ্ঞীন করিয়া রাথিয়াছেন। শেষে এই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাতেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে এই ধর্ম ছিল জীবন-মরণব্যাপী এক অপরাজেয় শক্তি। কিন্তু মালিনীর মধ্যে দেখি কণস্থায়ী একটা ধর্মের আবেশমাত্র, একটা প্রেরণার হাউই মাত্র। এই নবধর্মের বাহন করিতে হইলে কবি তাহাকে এমন ত্র্বল করিয়া স্কটি করিলেন কেন? পক্ষান্তরে দেখি তাহার নবধর্মের প্রতিজ্লী ক্ষেণ্ডবের চরিত্রের বন্ধ্র-কঠোর দৃচ্তা, দ্বির, অকম্পিত বিশ্বাসের তেজ। এই অসম বিরোধ-উপস্থাপনের কারণ কি? মনে হয়, প্রত্যক্ষভাবে ধর্মাদর্শের বিরোধ-

দেখানো এ-নাটকে কবির মূল-অভিপ্রায় নয়, ধর্মের বিভিন্ন আদর্শের প্রভাব বিভিন্ন নরনারীর বাস্তব জীবনের সঙ্গে, বাস্তব অরুভৃতির সঙ্গে কি বিরোধ স্পষ্ট করে এবং কি তাহার পরিণতি হয়; তাহারই একটা চিত্র-প্রদর্শনই কবির মূল-অভিপ্রায়। ধর্মাদর্শের পটভূমিকায় নরনারীর জীবনে আদর্শ ও বাস্তব অরুভৃতির ছন্দ্র বা লামঞ্জসাধনই ইহার মূল বিষয়বস্তু।

**এই ना**ष्ट्रेक विद्यास्थित अक्शक श्राक्तजादि मानिनी नम्, त्नवी मानिनीत ধর্মাদর্শের ক্ষীণ প্রভাবে প্রভাবান্থিত ও মানবী মালিনীর সৌলর্ষে আরুষ্ট ও তাহার প্রতি প্রেমে অভিভূত স্থপ্রিয়। <u>মালিনীকে হারাইবার আশঙ্কায় তাহার বন্ধুর প্র</u>তি বিশাস্থাতকতাতেই এই বিরোধের চরম প্রকাশ, একের মৃত্যু ও অপরের অমুমেয় মৃত্যুতে তাহার পরিণতি। সেইজয় মালিনীর দেবী ও মানবী সন্তার মধ্যে একটা সীমারেথা লক্ষ্য করা যায়, দেবীর ভাব ও মানবীর ব্যক্তিগত প্রভাবই এই नांहरक পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধ শক্তিরপে ক্রিয়াশীল। মালিনীর এই দৈতসতার প্রভাবই নাটকের সর্বত্ত পরিক্ষুট। এপ্রত্যেকেই এই প্রভাবকে নিজ নিজ মানসিক গঠন অহ্যায়ী জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে চাহিয়াছে, হয় বাস্তবের সঙ্গে খাপ था ध्यारेया नरेबारक, नय विर्लाशीरे बरियारक। बाका ध बानी छांशासब विठात-वृक्षि ও সাংসারিক জ্ঞানের অন্তপাতে মালিনীকে জীবনের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন, স্থপ্রিয়ও মালিনীকে জীবনের প্রবতারা করিয়াছে এবং তাহার মধ্য निशार्ट धर्मत जानर्गटक ममछ इनश निशा जीवरनत मर्था मक्त कतिशा भारेशारह, ি তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই কেবল ক্ষেমংকর। সে-ই বিদ্রোহী। সে মালিনীর নৃতন ধর্মের প্রভাব, তাহার ব্যক্তিগত আকর্ষণের প্রভাব কাটাইয়া তাহার জ্ঞান-বৃদ্ধি-বিচার-অমুধায়ী তাহার নিজের পথেই চলিয়াছে এবং শেষে ট্যাজিক পরিণতির সমুখীন হইরাছে।

কাশীরাজের নবধর্মের প্রতি আগ্রহ নাই। কন্তা যথন ইহা গ্রহণ করিয়াছে, তথন ইহাতে আগন্তিও তাঁহার নাই। কিন্তু ইহার প্রকাশ্ত প্রচারের তিনি বিরোধী, কারণ রাজ্যশাসন-ব্যাপারে তিনি দেখিতেছেন যে, অধিকাংশ প্রজাই প্রাচীন ধর্মাবলমী, তাহার। বিলোহী হইয়া রাজ্যে বিশৃঞ্জা বুনিতে পারে। তাই কল্তাকে বলিতেছেন,—

হার রে অবোধ মেরে, নব ধর্ম যদি
ঘরেতে আনিতে চাস, সে কি বর্ধানদী
একেবারে ভট ভেঙে হইবে প্রকাশ
দেশবিদেশের দৃষ্টিপথে? সক্ষাত্রাস

নাহি তার ? আপনার ধর্ম আপনারি, থাকে যেন সংগোপনে, সর্বনরনারী দেথে যেন নাহি করে ধেব, পবিহাস না করে কঠোর। ধর্মেরে রাখিতে চাস রাথ মনে মনে।

যথন প্রজাবৃদ্ধ ও সৈক্তালল সকলেই বিলোহী হইয়াছে শুনিলেন, তথন রাজা মালিনীকে নির্বাসন দিতেও প্রস্তুত,—

ধীরে, বৎস ধীরে।
দিব তারে নির্বাসন,—প্রাব প্রার্থনা—
সাধিব কর্তব্য মোর। মনে করিয়ো না
বৃদ্ধ আমি মোহমৃদ্ধ, অস্তর তুর্বল,
রাজধর্ম তৃচ্ছ করি ফেলি অঞ্চলল।

তারপর যথন শুনিলেন মালিনী রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তথন ক্সাহারা পিতা রাজাকেও ছাড়াইয়া গেল,—

> গেছে চলে ? প্রতিজ্ঞা করিমু আমি ফিরাইব কোলে কোলের কন্থারে মোর। রাজ্যে ধিক থাকু। ধিক ধর্মহীন যাক্ষনীতি।

কিন্ত যথন দেখিলেন যে, মালিনী প্রজাবুদের কাছে নবধর্মের দেবী-বিগ্রহ-রূপে স্মানিতা হইয়াছে, তথন তাঁহার অপার আনন্দ.—

কী সৌন্দর্থমর
আঞ্চিকার ছবি। সম্ক্রমন্থনে ধবে
লক্ষ্মী উঠিলেন—ভারে খেরি কলরবে
মাতিল উন্মানসুভা উর্মিগুলি সবে,
সেই মতো উচ্ছ্বসিত জনপারাবারমাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা।

মালিনীর নবধর্মের ধার রাজাধারেন না, রাজনীতির মানদণ্ডে তিনি ইহাকে বিচার করিয়াছেন। প্রজারা মালিনীর ধর্ম চায় না ভাবিয়া তিনি মালিনীকে নির্বাদিত করিতে প্রস্তুত ছিলেন, আবার যখন প্রজারা তাহার জয়জয়কার-ধ্বনি দিল, তখন মালিনীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহার কাছে ধর্ম রাজনীতির জয়কল হওয়া চাই, ধর্ম ধর্মের জয় নহে, রাজনীতির

জ্ম । কিন্তু ধর্মের উপরে, রাজনীতির উপরে তাঁহার পিতৃত্বেহ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে দেখা যায়। ক্যাকে হারাইয়া তিনি রাজ্যকে ধিকার দিয়াছেন, রাজনীতিকে ধিকার দিয়াছেন। মানবী মালিনীই তাঁহার উপর বেশি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, দেবী মালিনী নয়—পিতৃধর্ম নবধর্মের উপর জয়লাভ করিয়াছে।

✓ রানীর মধ্যেও দেখি মাতৃধর্মই তাঁহার উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, মানবী মালিনীই তাঁহার চোথে বড়। নারীর ধর্ম যে সংসারধর্ম—তাহার উপরেই তিনি বেশি জাের দিয়াছেন। নবধর্মের উপর তাঁহার কোনাে আস্থা নাই, শাস্ত্রসর্বস্থ পুরাতন ধর্মও তিনি অহুমোদন করেন না, পতিপুত্র লইয়া যে সংসারধর্ম, তাহাই ক্যার পক্ষে একমাত্র ধর্ম তিনি মনে করেন।—

এ ধর্ম কোথায় পেলি, কী শাস্ত্রবচন ?
আমার পিতার ধর্ম সে তো ।পুরাতন
অনাদি কালের । কিন্তু মাগো, এ যে তব
হৃষ্টিছাড়া বেদছাড়া ধর্ম অভিনৰ
আজিকার গড়া। কোথা হতে ঘরে আসে
বিবর সন্নাসী ? দেখে আসি মরি ত্রাসে।

আবার পুঁথিগত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকেও তিনি ভালো বলেন না,—

শাস্ত্রজানী পণ্ডিতের। মকক ভাবির।
সত্যাসত্য ধর্মাধর্ম কর্তাকর্মক্রির।
অমুম্বার চক্রবিন্দু লরে। পুক্ষের
দেশভেদে কালভেদে প্রতিদিবসের
মতক্র মুত্রন ধর্ম; সদা হা হা করে
কিরে তারা শাস্তি লাগি সন্দেহ-সাগরে।
শাস্ত্র লরে করে কাটাকাটি।

বে-ধর্ম তাঁহার অমুমোদিত সে-সম্বন্ধে কন্তাকে উপদেশ দিতেছেন,—

ধর্ম কি খুঁলিতে হয়।
পূর্বের মতন ধর্ম চিরজ্যোতির্মর

চিরকাল আছে। ধরো তুমি দেই ধর্ম,
সরল সে পথ। লহ ব্রভক্রিয়াকর্ম
ভক্তিভরে। শিবপুলা করো দিন্যামী,
বর মালি লহ বাছা তারি মডো সামী;

সেই পতি হবে তোর সমস্ত দেবতা, শাস্ত্র হবে তাঁরি বাক্য, সরল এ-কথা।•

ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির পতিপুত্ররূপে।

তাঁহার অস্থমাদিত ধর্ম নারীর চিরস্তন ধর্ম। সে-ধর্ম-প্রতিপালনে কোনো পক্ষের বিক্ষতা থাকিতে পারে না, আপত্তি থাকিতে পারে না, তাহা লুকাইবারও কোনো প্রয়োজন নাই। তাহাতে শাস্ত্রের তর্ক ও বাদাস্থবাদ নাই, নবধর্মের উন্মত্ততাও নাই, কেবল আছে সহজ সরল ঈশ্বরভক্তির পথে স্বামী-পুত্র লইয়া সংসারধর্ম-পালন। তাই রাজা যথন প্রথমে মালিনীকে তাহার ধর্ম বাহিরে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তথন রানী বলিয়াছেন,—

কী শিক্ষা শিথাতে এলে আজ
পাপ রাষ্ট্রনীতি ? লুকারে করিবে কাল,
ধর্মে দিবে চাপা! সে মেরে আমার নয়।
সাধু-সয়্যাসীর কাছে উপদেশ লয়,
শুনে পুণ্যকথা, করে সজ্জনের সেবা,
আমি গো ব্ঝিনে তাহে দোষ দিবে কেবা,
ভয় বা কাহারে।

আবার রাজা যখন দেখিলেন, নবধর্মের গুণে মালিনী প্রজাবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে, তখন এই ধর্ম তাঁহার রাজনীতির সহায়কে জানিয়া মালিনীকে প্রশংসা করিতেছেন, উৎসাহ দিতেছেন, কিন্তু রানী তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন,—

নৰ ধৰ্ম, নব ধৰ্ম কারে বল তৃমি,
কে আনিল নবধৰ্ম কোথা তার ভূমি
আকাশকুহুম ? কোনু মন্ততার প্রোতে
ভেনে এল—কন্তারে মারের কোল হতে
টানিরা লইরা বার—ধর্ম বলে তার ?
তৃমিও দিয়ো না বোগ কন্তার থেলার
মহারাজ।…

শ্বরংবর সভা আনো ডেকে
মালিনীর তরে। মনোমত বর দেখে
থেলা ভেঙে যোগ্য কঠে দিক্ বরমালা—
দুর হবে নবধম', জুড়াইবে ছালা।

রানীর নিকট গতান্থগতিক ধর্ম বা নবধর্ম কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি চাহেন মালিনীকে গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে। মালিনী তাঁহার কাছে একেবারে দেবী নয়, নবধর্মের বিগ্রহ-স্বরূপিণীও নয়, আবার অতি-সাধারণ একটি মানবক্সাও নয়, মালিনীর যে-চিত্র তাঁহার মনে বিরাজিত, তাহা সরল ভক্তিমতী, উন্নত হৃদয়-সম্পদে দেবী-স্বরূপিণী, পতি-পুত্র-শোভিতা এক রাজকুমারী।

শ্বিপ্রের চরিত্র সর্বাপেক্ষা জটিল। আফুঠানিক প্রাচীন ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের

 শিথিলতা, ধর্মকে হালয় দিয়া গ্রহণ করিয়া, তাহাকে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত

 করিয়া সংসারকে ক্ষেহ-প্রেম-ভক্তির বন্ধনে বাঁধিবার একটা আনক্ষময় প্রেরণা ও

 মালিনীর মধ্যে সেই প্রাণময় প্রেমধর্মের জীবস্ত মৃতি দেখিয়া তাহার প্রতি প্রবল

 আকর্ষণ ; গভীর বন্ধুপ্রীতি ও নির্ভরশীলতা এবং মানবী মালিনীর প্রতি সৌক্ষয় ও

 প্রেমের অতি নিগৃত আসক্তি—ইহাদের সমিলিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার হন্দ্রই তাহার

 চরিত্রের মধ্যে রূপায়িত।

প্রথমেই দেখি রাজকুমারীর নির্বাসনপ্রার্থী আহ্মণদের সঙ্গে তাহার মতদ্বৈধ। প্রেম ও দয়াধর্মকে সে দোষ দিতে পারে না,—

যাগযক্ত ক্রিয়াকর্ম ব্রত-উপবাস
এই শুধু ধর্মবলে করিবে বিখাদ
নিঃসংশরে ? বালিকারে দিরে নির্বাসন
এই ধর্ম রক্ষা হবে ? ভেবে দেখো মনে
মিখ্যারে সে সত্য বলি করেনি প্রচার,—
সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়া ধর্ম তার,
সর্বজীবে প্রেম—সর্বধ্যে সেই সার,
ভার বেশি যাহা আছে, প্রমাণ কী ভার।

কিন্ত যথনই তাহার বন্ধু ক্ষেমংকর তাহাকে 'পৈতৃক কালের বাধা দৃঢ় তটভূমি', 'প্রাণপ্রিয় পিতৃধর্ম' ও 'চির-আচরিত কর্ম' ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তথনই আবার সে ঘ্রিয়া গিয়া বলিয়াছে,—

তব পথগামী চিরদিন এ অধীন। রেখে দিব আমি তব বাক্য শিরে ধরি। যুক্তি-স্চি 'পরে সংসার-কর্তব্যভার কভু নাহি ধরে। আবার যথন সে সেই দয়া ও প্রেমধর্মের বিগ্রহ-স্বন্ধণিণী মালিনীকে দেখিল, তথন তাহার অভ্তপূর্ব ভাবান্তর,—

মিথা তব স্বৰ্গধাম, মিখ্যা দেবদেবী ক্ষেমংকর—অমিলাম বুথা এ-সংসারে এভকাল। পাই নাই, কোনো তৃপ্তি কোনো শান্তে, অন্তর সদাই क्षिए मः नाम । आक यामि मिख्याहि ি ধর্ম মোর, হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি। সবার দেবভা তব, শাস্ত্রের দেবভা আমার দেবতা নহে। প্রাণ তার কোথা, আমার অন্তর মাঝে কই কহে কথা, 🖊 की धारमंत्र (मग्न स छेखत-की वाशाव দের দে সাস্ত্রনা! আজি তুমি কে আমার জীবনতরণী 'পরে রাখিলে চরণ সমস্তজ্ঞতাতার করিয়াহরণ এ কী গতি দিলে তারে ! এতদিন পরে এ মর্তাধর্গীমাঝে মানবের ঘরে পেরেছি দেবতা মোর।

তারপর ক্ষেমংকর যথন বুঝাইল যে, 'আর্থ্র্ম-মহাত্র্গ তার্থ্-নগরী এ পুণ্য কাশীর' উপর অন্ধকার রাত্তি নামিয়া আসিবে, সেই বিশ্বব্যাপী ত্র্যোগে প্রলয়ের রাত্তে স্থপ্রিয় তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে, তথনই স্থপ্রিয় উত্তর দিতেছে,—

> কত্নহে, কভুনহে। নিজাহীন চোণে দাঁডাইব পাখে তব।

এমন কি সৈম্মণগ্রহের জন্ম প্রবাস-যাত্রায় সে-ও ক্ষেমংকরের সহযাত্রী হইতে চাহিল।

স্প্রিষের মধ্যে এই যে চলৎ-চিত্ততা, দোগুল্যমান মানস-ক্রিয়া, ইহার প্রধান কারণ তাহার মূলচরিত্রগত দৌর্বল্য। সে একাস্কভাবে স্বলয়াবেগের অধীন। যাহা তাহার স্বলয়কে নাড়া দিতে পারে না, তাহার বিশেষ কোনো আবেদন তাহার কাছে নাই। আবেগের চরম মূহুর্তে অহুভূতির মধ্যে যাহা ধরা দেয়, তাহাকেই সে একাস্ত সভ্য বলিয়া মনে করে। তাহার ধর্ম হৃদয়-ধর্ম, তাহার অস্তর-প্রকৃতির ধাতু কবির ধাতু, আর্টিস্টের ধাতু। ক্ষেমংকরের সহিত বন্ধুত্বভাহার একটা স্বল্যাবেগের সামগ্রী, একটা অহুভূতির সত্যা, তাই সে ভাহার

হৃদয়ের উপর অত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ধর্মের, আধ্যাত্মিকতার বা আহ্নতানিক সাধনার দিকে তাহার চিত্তের কোনো প্রবণতা নাই, সে হৃদয় দিয়া একটা আদর্শকে অহুভব ক্রিতে চায়, হৃদয়াবেগের ইন্ধন ছোগাইতে পারে এমন একটা অহুপ্রেরণা চায়।

ক্ষেমংকরের দেশত্যাগের পর স্থপ্রিয় মালিনীর নিকট-সামিধ্য লাভ করিল।
নবধর্মের মহান্ আদর্শের অন্থপ্রেরণার মৃতিমতী প্রকাশরূপে সে মালিনীকে
দেখিয়াছিল, কিন্তু যেন ব্যক্তি-মালিনীই সে-অন্থপ্রেরণার কেন্দ্র হইল। একটা
বুহত্তর ভাবময় উদ্দীপনা মানবীয় প্রেমের রহস্তে মণ্ডিত হইতে চলিল। ভাবময়ী,
সৌন্ধ্যেয়ী, প্রেমময়ী মালিনীর কাছে সে আজ্মমর্পণ করিল,—

"দভার পণ্ডিত আমি তোমার চরণে বালকের মতো। দেবী, লছ মোর ভার। যে-পণ্ডে লইরা যাবে, জীবন আমার সাথে যাবে, দব তর্ক করি পরিহার, নীরব ছারার মতো দীপ্বর্তিকার।

তারপর,

পথ আছে শতলক্ষ, শুধু আলো নাই ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী—তাই আমি চাই একটি আলোর রেথা উচ্ছল ফুন্দর ভোমার অস্তর হতে।

তারপর,

প্রস্তুত রাখিব নিতা এ ক্ষুদ্র জীবন। আমার সকল চিত্ত সবল নির্মল করি, বুদ্ধি করি শাস্ত সমর্পণ করি দিব নিয়ত একাস্ত তব কাজে।

তারপর,

লভিলাম যেন আমি নবঞ্চন্মভূমি যেদিন এ গুছ চিত্তে বর্ষলে তুমি

আর একটি হৃদ্যের বস্তু ছিল স্থপ্রিয়ের। সে তাহার অক্তরিম বন্ধুপ্রীতি। এই বন্ধুপ্রীতি ও মালিনীর প্রতি প্রেম, উভয়ের দক্ষে অবশেষে প্রেমেরই জয় হইল। বন্দী ক্ষেমংকরের নিকট সে স্বীকার করিয়াছে যে, তাহার আকাজ্জিত ধর্মের রূপ সে মালিনীর মধ্যেই দেখিয়াছে।—

> মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্তালোকে ওই নাত্রীমূর্তি ধরি। শাস্ত্র এতদিন মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবনবিহীন: ওই ছটি নেত্ৰে জ্বলে যে উজ্জ্ল শিখা সে-আলোকে পডিয়াছি বিশ্বশাস্ত্রে লিখা-यथा नहां मिथा धर्म, यथा व्यमस्त्रह, যেথায় মানব, যেথা মানবের গেছ। বুঝিলাম, ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে, পুত্ররূপে ক্ষেত্রয় পুনঃ; দাতারূপে করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ,---শিক্সরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে আশীর্বাদ: প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে প্রেম-উৎস লয় টানি, অমুরক্ত হয়ে করে সর্বত্যাগ। ধর্ম বিখলোকালয়ে ফেলিয়াছে চিত্তজাল, নিখিল ভুবন টানিতেছে প্রেমক্রোডে, দে মহাবন্ধন ভরেছে অস্তর মোর আনন্দবেদনে চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে। ওই ধর্মার।

মৃত্যুর ছারদেশে দাঁড়াইয়াও তাহার দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি ও তাহারি জয়গান।

হে দেবী, তোমারি জয়। নিজ পদ্মকরে যে পবিত্র শিথা তুমি আমার অস্তরে আলায়েছ— আজি হল পরীক্ষা তাহার— তুমি হলে জয়ী। সর্ব অপমানভার সকল নিষ্ঠুরাবাত করিক গ্রহণ। রক্ত উচ্ছ্বিয়া ওঠে উৎসের মতন বিদীর্ণ হলম হতে, —তবু সমুজ্জল অয়ান অচল দীতি করিছে বিরাজ সর্বোপরি। ভক্তের পরীক্ষা হল আজ, জয় দেবী।

. এই ধর্মরাপিণী দেবীর জন্ত সে প্রাণের অধিক বন্ধু-প্রণয় বিসর্জন দিয়াছে—

ক্ষেমংকর, তুমি দিবে প্রাণ,—

আমার ধর্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণর,
তোমার বিখাস। তার কাছে প্রাণভয়
তৃচ্ছ শতবার।

শেষ-নি:শ্বাস ছাড়িবার পূর্বেও সে বলিয়াছে, 'দেবী তব জয়'।

ক্ষেমংকর-চরিত্র রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব স্বাষ্ট্র। বিসর্জনের জয়সিংহ ও মালিনীর ক্ষেমংকরের চরিত্রস্থিতে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভার বিশেষ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এই তুইটি বিভিন্নমূখী চরিত্র সমগ্র রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের মধ্যে অনেকটা সত্যকার নাটকীয় বর্ণ-গদ্ধ-স্বাদযুক্ত ও সার্থক ট্যাজিক চরিত্র।

বৃদ্ধি ও মনস্বিতার প্রথব দীপ্তি, স্বীয় জ্ঞান, বিশাস ও মতবাদের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অসাধারণ চরিত্রবল ক্ষেমংকরের বৈশিষ্ট্য। এইরূপ আর একটি স্বাষ্ট্র রঘুপতি। তাহারো এইরূপ বৃদ্ধির ঔজ্জন্য ও যুক্তি-কৌশল দেখি, মতের উপর অচলা নিষ্ঠা দেখি, কিন্তু যে-চরিত্রের আধারে এগুলিকে সেধারণ করিয়াছিল, ক্ষেমংকরের চরিত্রের মতো তাহার বক্রকঠিন ভিত্তি ছিল না। তাই রঘুপতির মধ্যে একটা সর্বান্ধীণ পরিপূর্ণতা ও গৌরব নাই। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ম একাধিকবার সে মিথ্যার আশ্রেম গ্রহণ করিয়াছে; নির্বাসনদতে দণ্ডিত হইয়া 'গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে রাদ্ধান্থ' জানিয়াও 'রাজ্বারে নতজারু হয়ে' 'হুটো দিন ভিক্ষা মাগি' লইয়াছে; পরিণামে ধর্মত ত্যাগ করিয়াছে। চরিত্রের স্বদৃঢ় ভিত্তি তাহার নাই, চরিত্র-পৌরবে গরীয়ান্ এক বিরাট ব্যক্তিষ্ঠিশসার ব্যক্তি বলিয়া তাহাকে মনে হয় না। সে ছলে-বলে-কৌশলে কার্যসিদ্ধি করিবার একজন স্ক্রেশিলী চতুর লোক। যতই সে শক্তিশালী হউক, তাহার চরিত্রে যেন একটা থাবারান-এর ছাপ আছে।

কিছে যে-ধাতৃতে ক্ষেমংকর গড়া, তাহা একেবারে অবিমিশ্র,—তাহার মধ্যে অসত্য নাই, মালিক্ত নাই, ফাঁকি নাই। প্রয়োজনের অন্থরোধে সে কথনো মিথ্যার আশ্রেয় গ্রহণ করে নাই। জীবন ও ধর্ম তাহাতে একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। উভরেই সমান অচলপ্রতিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ। আসন্ধ মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াও সে ব্রের, নিক্ষপা দীপশিথার মতো তাহার অন্তরের আলোককে জালাইয়া

রাথিয়াছে। রাজা যদি তাহাকে ক্ষমা করেন, তবে সে কি করিবে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিঃসংকোচে ও অকপটভাবে বলিয়াছে,—

পুৰ্বায়

তুলিরা লইতে হবে কর্তব্যের ভার,— যে-পথে চলিতেছিমু আবার সে-পথে যেতে হবে।

তাহার বন্ধ-প্রণয়েও কোনো ফাঁকি নাই। তাহার জীবন, ধর্ম ও বন্ধু-প্রণয় একত্রে একই সত্যে বাধা। স্থপ্রিয় যখন বলিল যে,—

> আমার ধর্মের লাগি করিয়াছি দান প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়, তোমার বিখাদ। তার কাছে প্রাণ্ডয় তুচ্ছ শতবার।—

তথন ক্ষেমংকর বলিয়াছে—মৃত্যুর ক্ষিপাথরেই ধর্মের সভ্যাসভ্য নির্ণীত হয়, পরমভ্যাগই ধর্মের সভ্যাসভ্যকে প্রমাণ করে। যে-ধর্ম আজন্ম-বর্দ্ধকে অস্বীকার করিয়াছে, সে-ধর্ম প্রকৃতই জীবনের সকল দাবীর উদ্বে কিনা, সভ্য কিনা, ভাহার প্রমাণ হইবে মৃত্যুর পাদপীঠে দাঁড়াইয়া। তাই সে বন্ধুকে তাহার কথার সভ্যভা প্রমাণ করিবার জন্ম মৃত্যুবরণ করিতে আহ্বান করিয়াছে, মৃত্যুই প্রমাণ করিবে কাহার ধর্ম সভ্য,—

মৃত্যু যিনি তাঁহারেই ধর্মরাজ জানি,—
ধর্মের পরীক্ষা তাঁরি কাছে। বন্ধ্বর,
এসো তবে, কাছে এসো, ধরো মোর কর,
চলো মোরা যাই সেথা দোঁহে এফ সনে,—
যেমন দে বাল্যকালে—দে কি পড়ে মনে,
কতদিন সারারাত্রি তর্ক করি শেবে
প্রভাতে যেতেম দোঁহে গুরুর উদ্দেশ
কৈ সত্য কে মিথা। তাহা করিতে নির্ণিয় ।
তেমনি প্রভাত হোক। সকল সংশ্য়
তাজিকে লইয়া চলি অসংশ্য় ধামে,
ধাড়াই মৃত্যুর পাশে দক্ষিণে ও বামে
ছই সথা, লয়ে ছ-জনের প্রশ্ন যত।
সেথায় প্রত্যক্ষ সত্য উজ্জ্বল উন্নত;—
মৃত্তে পর্বতপ্রায় বিচার-বিরোধ
বাল্পসম-কোধা যাবে! ছইটি অবোধ

আনন্দে হাসিব চাহি দোঁহে দোঁহাকারে। সব চেরে বড় আজি মনে কর যারে তাহারে রাথিরা দেখো মৃত্যুর সন্মুখে।

এ-কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র ছলনা নাই, ইহা তাহার গভীর বিশ্বাস, তাহার অকপট উক্তি।

ক্ষেমংকরের আদর্শ উচ্চ, তাহাতে স্বার্থবৃদ্ধির কোনো সংস্রব নাই, ব্যক্তিগত আত্মাভিমান, তৃপ্তির বা আত্মপ্রতিষ্ঠার কোনো আকাজ্জা নাই। নবধর্মের অভ্যুদয়ে ভারতের শিরে মহাহ্র্ভাগ্য নামিয়া আসিতেছে, পিতৃকুল উছেগ-অধীর, আজ হুর্যোগের রাত্রিতে সে সতর্ক প্রহরী। এই পিতৃধর্মরক্ষার মহৎ অভিযানে সে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে, সেইজগ্রই সে হু:খ-বিপদ-মৃত্যু অক্লেশে সহু করিতে প্রস্তুত, নিজের ব্যক্তিগত ভোগস্থের প্রশ্ন এখানে বহু নীচে পড়িয়া আছে।

সে কঠোরস্থভাব, তৃঃথবিলাসী তপস্থী নয়—ভাবাবেগবজিত, হাদয়হীন, যুক্তিসর্বস্ব জ্ঞানমার্গী নয়। জীবনে সৌন্দর্য ও প্রেমের আবেদনে সে সচেতন, মালিনীকে দেখিয়া সেও একদিন বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানেস্ক্রে এই ভাবাবেগকে দমন করিয়াছে।—

আমি কি দেখিনি ওরে। আমিও কি ভাবি নাই মুহুর্তের ঘোরে এদেছে অনাদি ধর্ম নারীমৃতি ধরে কঠিন পুরুষ-মন কেড়ে নিয়ে যেতে স্বৰ্গপানে ? স্পত্ৰে মুগ্ধ হৃদয়েতে জন্মেনি কি স্বপ্নাবেশ। অপূর্ব সংগীতে বক্ষের পঞ্জর মোর লাগিল কাদিতে সহস্র বংশীর মতো,—সর্ব সফলতা জীবনের যৌবনের আশাকল্পলতা জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে মঞ্জরি উঠিল যেন পত্রপুষ্পভরে এক নিমিধের মাঝে। তবু কি সবলে ছিড়িনি মাগার বন্ধ, যাইনি কি চলে দেশে দেশে বারে বারে. ভিক্ষকের মতো লইনি কি শিরে ধরি অপমান শত হীন হস্ত হতে। সহিনি কি অহরহ আজন্মের বন্ধু তুমি ভোমার বিরহ।

এই স্থকঠোর সংযমের ধারাই তাহার চরিত্রের শক্তি ও সৌন্দর্য অধিকতর পরিক্ট হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত আদর্শবাদী বীর বিপ্লবীদের সে সমগোত্রীয়—সমান মর্যাদালাভের যোগ্য।

'মালিনী'-নাটকে একটি প্রশ্ন পাঠকের মনে উদিত হওয়া সম্ভব। সেটি এই—
ক্রেমংকরের প্রতি মালিনীর কি ভালোবাসার স্কার হইয়াছিল ? স্থপ্রিমের মৃথে
প্রথম ক্রেমংকরের কথা শুনিয়া এবং তাহার পরিকল্পিত অভিযান ও তাহার
পরিণামের সংবাদ পাইয়া মালিনী বলিয়াছে,—

হার, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলে না হেথা মোর গৃহবারে
সৈক্সসাথে ? এ-ঘরে সে প্রবেশিত আসি
পূজ্য অতিথির মতো—স্করিপ্রবাসী
ফিরিক সদেশে তার।

বন্দীর প্রাণদণ্ডের কথা শুনিয়া একধিকবার তাহার প্রাণরক্ষার জন্ম পিতাকে সে অহুরোধ করিয়াছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষেমংকরকে চাক্ষুষ দেখিয়া বলিয়াছে,—

লোহার শৃথ্যল
ধিক্কার মানিছে যেন লজ্জার বিকল
ওই অঙ্গ 'পরে। মহল্বের অপমান
মরে অপমানে। ধন্ত মানি এ পরাণ,
ইক্রতুলা হেন মুর্তি হেরি।

তারপর স্থিয়ের মৃত্যুর পরেও বলিয়াছে—'মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমংকরে।'
এই সব উক্তি প্রেমের পূর্বাভাস বলিয়া মনে করা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু একট্
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ইহাদের পশ্চাতে আছে মালিনীর মনের
তিনটি ধারা—প্রথম, নিজের ক্স্যাণধর্ম বা সর্বজীবে দয়াও প্রেমধর্মের প্রভাবের
উপর বিশ্বাস; দ্বিতীয়, স্থপ্রিয়ের মনের দ্বিধাও অস্থতাপ ঘুচাইয়া তাহাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করার বাসনা; তৃতিয়, মহন্বের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ। এই
তিনটি ধারার মূলে কিন্তু স্থপ্রিয়।

স্থপ্রিয় মালিনীর নিকট ক্ষেমংকরকে তাহার 'বন্ধু, ভাই, প্রভু, সূর্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, ক্ষেমংকর ছাড়া তাহার জীবন অর্থহীন এরপ আভাস দিয়াছে,—

বাল্যকাল হতে
দৃঢ় সে অটলচিত্ত, সংশয়ের স্রোতে
আমি'ভাসমান। তবু সে নিয়ত মোরে
বন্ধুমোহে বক্ষমাঝে রাথিয়াছে ধরে

প্রবল অটল প্রেমপালে, নিঃসন্দেহে
বিনা পরিতাপে; চক্রমা বেমন স্নেহে
সহাস্তে বহন করে কলম্ব অক্ষয়
অনস্ত ভ্রমণপথে।

এইরপ পরিচয়দানে ক্ষেমংকরকে মালিনীর কল্পনায় অতি উচ্চ আসনে বসানো হইয়াছে এবং ক্ষেমংকর ব্যতীত যে স্থপ্রিয়ের জীবন অসম্ভব, এরপ আভাসও দেওয়া সর্বোপরি ক্ষেমংকরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে 'ডুবাইবার' যে মর্মান্তিক অমুতাপ স্থপ্রিয় ভোগ করিতেছে, তাহাও তাহার কথায় ব্যক্ত হইয়াছে—'আপনার মর্মে ফুটাতেছি দন্ত আপনার।' এক্ষেত্রে স্থপ্রিয়ের জন্মই ক্ষেমংকরের প্রতি মালিনীর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। মালিনী জানে, তাহার 'সর্বজীবে দয়া'-ধর্ম, তাহার কল্যাণ ও মৈত্রীধর্ম সমস্ত হিংসা-দ্বেষের উপরে জয়ী হইবে, তাই সে বলিতেছে যে, সদৈন্তে ক্ষেমংকর রাজভবনে উপস্থিত হইলেও তাহাকে সমানিত অতিথিভাবে গ্রহণ করা হইত, কারণ অহিংসা ও মৈত্রী দারা তাহার হিংসাকে সে জয় করিতে পারিত এবং যেমন সে স্থপ্রিয়ের উপর তাহার ধর্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, দেইরূপ ক্ষেমংকরের উপরও তাহার ধর্মের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। তারপর, রাজা মালিনীকে স্থপ্রিয়ের হাতে দান করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে স্থপ্রিয় বলিল, 'বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙি সপ্ত স্বর্গ-•লোক'ও সে লাভ করিতে চায় না, সে দীনহীনভাবে পথে পথে ঘুরিয়া তাহার অভিশপ্ত জীবন কাটাইবে। তখন স্থপ্রিয়কে হারাইবার আশন্ধায় 'প্রিয়বিরহিতা কপোতীর প্রায়' মালিনীর মন কাঁদিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কী করেছ বলো পিতা, বন্দীর বিচার?' ক্ষেমংকরের প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া দে বার বার ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করিতে অন্থরোধ করিয়াছে। ইহা নিতান্তই স্থপ্রিয়ের জন্ম। ক্ষেমংকর বাঁচিলে স্থপ্রিয়ের জীবন বার্থ হইবে না। তাহার জীবনও সার্থক হইবে। তারপর, ্যথন মালিনী শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষেমংকরকে প্রথম চোধে দেখিল, তথন ক্ষেমংকরের বছ-কথিত মহত্তের ধারণাতেই তাহার শ্বদয় পূর্ণ। সে দেখিল, তাহার মহত্বের উপযোগী আক্বতিও স্থন্দর, এই 'মহত্বের অপমানে' শৃত্যলই লজ্জিত হইতেছে। ইহা তাহার মনের একটা সাময়িক বিলয়-প্রকাশ মাত্র। স্থপ্রিয়ই ইহার ভূমিকা রচনা করিয়াছে। স্থপ্রিয়ের মৃত্যুর পরেও ষে মালিনী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করিতে অন্নরোধ করিয়াছে, তাহা তাহার অহিংস ধর্মের প্রেরণা, মহত্তের প্রতি শ্রদ্ধা ও নারীমূলভ কারুণ্য মাত্র। ক্ষেমংকর তাহার মনে কোনো ভাবছৰ সৃষ্টি করে নাই। সে স্থপ্রিয়কেই ভালবাসিত এবং স্থপ্রিয়ের দারা অমুপ্রাণিত হইয়াই সে কেমংকরকে শ্রদ্ধার চোথে দেখিয়াছে।

## রূপক-সাংকেতিক নাটক

রবীল্রনাথের এই শ্রেণীর নাটকগুলি বাংলা-সাহিত্যে এক অভিনব স্ষ্টি। রবীল্র-পূর্ববর্তী যুগে এই শ্রেণীর নাটক বাংলা-সাহিত্যে ছিল না, সমসাময়িক যুগেও ছিল না, পরবর্তী যুগেও এই শিল্পরীতি কেহ অমুসরণ করেন নাই। হয়তো নাটকে বন্ধনিষ্ঠ রসের দাবী প্রাধান্ত লাভ করায় মাহুষের রুচি বান্তবের পক্ষপাতী হইয়াছে, হয়তো বিজ্ঞান-সম্মোহিত, কঠোর-বান্তব-জর্জরিত আধুনিক মান্তমের নিকট অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক জগতের, কোনো স্বপ্নলোকের আবেদন অর্থহীন, হয়তো এমন কোনো কবি-নাট্যকার জন্মান নাই, যিনি এই ছরায়ত্ত শিল্পরীতিতে সাফল্য লাভ করিতে পারেন, হয়তো বা উভয় কারণেই এই শ্রেণীর নাটকের উত্তব সম্ভব হয় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে আমরা দেখি, এই শ্রেণীর নাটক ও উহার শিল্পরীতি বাস্তবের উপাসক দর্শকদিগেরও রস্পিপাসা তপ্ত করিয়াছে এবং এইসব নাটক দীর্ঘদিন ধরিয়া নানা রহ্মকে অভিনীত হইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। , শিল্পীর কাজই ভাবের মুঠ প্রকাশ। সেই প্রকাশ একটা রূপে লীলায়িত হয়। সেই রূপ স্থন্দর ও সার্থক হইলেই রসসঞ্চারের দ্বারা প্রকৃত শিল্পের মর্যাদা লাভ করে। সাহিত্য-শিল্পে ভাব সাধারণত ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। কিছু স্ক্র, অনিদিষ্ট, কেবল মাত্র অন্তবগমা ভাব আছে, যাহা কেবল ভাষার মাধ্যমে উপযুক্তভাবে প্রকাশ করা যায় না, তাহার জন্ম শিল্পী সংকেতের সৃষ্টি করেন। এই সংকেত আমাদের কল্পনার এক নৃতন দার খুলিয়া দেয়, শিল্পীর ভাবামুভৃতি जामात्मत्र नवजाश्रज कल्लनात जात्नात्क अमन वर्गक्रतीय मिष्ठि हम त्य, अक অনির্বচনীয় স্ক্রতম চেতনায় আমাদের হাদয় ও বৃদ্ধি চমৎকৃত হয়। শিল্পীর ষ্থার্থ প্রকাশ সার্থকতা লাভ করে সংকেত-প্রয়োগে। সংকেতই অনির্দেশনীয়কে নির্দিষ্ট করে, অব্যক্তকে কৌশলে ব্যক্ত করে, অরপকে রূপময় আভাসের মধ্যে वन्ती करत्।

পাশ্চান্ত্য সাহিত্যে বাস্তবরীতির সহিত সংকেতরীতির প্রয়োগও সমানভাবে প্রচলিত ও রসিকজনসমাদৃত। কতকগুলি ভাব কেবল সংকেতের সাহায্যেই অব্যর্থভাবে অক্যচিত্তে সংক্রামিত করা যায়। তাই পাশ্চান্ত্যের নাট্যশিল্পীরা সংকেতকে পরিত্যাগ করেন নাই—বরং প্রয়োজনবোধে ব্যবহারই করিয়াছেন। জার্মান-নাট্যকার হাউপট্ম্যান প্রথমে ছিলেন বাস্তবরীতির নাট্যকার, শেষে তিনি রূপক-সাংকেতিক রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্লশ-নাট্যকার আঞ্জিতের 'The

Life of Man' যখন প্রথম মঞ্চন্থ হয়, বিশ্বয়বিমৃঢ় দর্শকের। তখন তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কেন তিনি এই নৃতনভাবে নাটক লিখিলেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আক্রিভ বলিয়াছিলেন,—প্রত্যেক সাহিত্য-শিল্পীই তাঁহার বক্তব্য যাহাতে হুলার কলাসংগতভাবে প্রকাশ করা যায়, তাহার চেটা করেন। তিনিও তাঁহার বক্তব্য এই রীতিতে ভালোভাবে প্রকাশ করা যাইবে মনে করিয়া এই রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই রীতি ছাড়া তাঁহার স্ক্রেব্য আর কোনো রীতিতে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায় না বলিয়া তিনি মনে করেন। পাশ্চান্ত্য নাট্যসমালোচক Elizabeth Draw বলেন,—

"There are always two ways in which human experience can be represented in art: the way of realism and the way of symbolism In drama this means that it can be represented directly in actual figures of flesh and blood, or it can be suggested obliquely by way of creation of significant images."

অনেক বান্তবনিষ্ঠ নাট্যকার এই সংকেত-রীতি কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন।
ইবসেন-এর কতকগুলি নাটকে ইহার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অতি-সুক্ষ ও
জটিল ভাবকে রূপায়িত করিবার ক্ষমতা ইহাদের অসাধারণ। স্থপরিচিত
'A Doll's House' নাটকে ইবসেন যে Tarantella নামক ঘ্ণি-নৃত্যের অবতারণা
করিয়াছেন, তাহা একপ্রকার সংকেত বা প্রতীক। ইহাতে নোরার অন্তর্জীবনের
বিচিত্র কল্ব ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধে একটা চমৎকার আভাস পাওয়া যায়। ভয়,
সংশয়, নানা চিস্তা, আত্মাভিমান, স্বামীর ভালবাসার উপর নির্ভরহীনতা প্রভৃতি
একসময়ে তাহার মনে উপস্থিত হইয়া যে-অন্তর্রতার স্পষ্ট করিয়াছে, তাহার
সহিত যুক্ত হইয়াছে তাহার গৃহত্যাগের সংকল্প, অনিশ্চিত ভবিয়তের মধ্যে
নিরুদ্দেশ অভিযান। সমস্ত মিলিয়া তাহার মনে একটা ঘ্ণি-নৃত্যু স্পষ্ট হইয়াছে
এবং সেও এই নৃত্যের ক্রত তালের সঙ্গে সামঞ্জন্ম রাথিয়া অজানা নিয়তির রহক্ষময়
হাতে আত্মসমর্পণ করিবে—ইহাই এই সংকেতের তাৎপর্য।

িHedda Gabler'-নাটকের নায়িকা Hedda যতোবার Eilert Lovborg-এর কথা চিস্তা করিয়াছে, ততোবার তাহার যে-মৃতি Hedda-র মানসপটে উদিত হইয়াছে, তাহার শিরোদেশ vine-leaves-এর ঘারা স্থাভিত। Vine-leaves গ্রীসের স্থা-দেবতা Bacchus-এর সঙ্গে ভাবাস্থক্তায় জড়িত। পান-ভোজন-উৎসবের মধ্যে যে উল্লাস ও উন্মত্তা আছে, তাহার একটা স্থলর, কলাসংগত আনন্দাজ্জল রূপের প্রতীক vine-leaves। অসাধারণ প্রতিভাশালী Eilert

একদিন Heddaর অন্তর্ম বন্ধু ছিল; Eilert তাহার জীবনের অনেক হ্বরা ও নারীঘটিত গোপন কাহিনী অকপটে তাহাকে বলিয়াছে। কিন্তু Heddaর এইপ্রকার
জীবনের উপর বিতৃষ্ণা ও ভয় ছিল, তাই বন্ধুত ঘনিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সন্দেই সে
Eilertকে বিদায় করিয়াছে। কিন্তু Hedda, Eilertকে ভালোবাসিত এবং
বিবাহিত জীবনেও সে তাহাকে ভুলিতে পারে নাই। সেও আনন্দ, প্রেম, বিশাস
চায়, Eilert তাহার কাম্য, কিন্তু যদি Eilert এই ইন্দ্রিয়জ ভোগকে, এই অসংগত
ও অসংযত আনন্দকে সংযত, হ্মনর ও শোভন করিত! অবচেতন মনের এই
কামনায় সে vine-leaves-শোভিত Eilert-এর স্বপ্ন দেখিত; তাহার মনে
আক্ষাসচেতন, উদার, প্রেমিক, সংযত, আনন্দোচ্ছল Eilert vine-leavesহুশোভিত-মন্তকে উদিত হইত। যথন গায়িকা Dianaর বাড়ীতে Eilert
Lovborg-এর চরম কেলেমারির কথা ভনিল, তখন Hedda বিশ্বিত Judge
Brackকে নিতান্ত অপ্রাসন্দিকভাবে বলিতেছে,—'Then he had no vineleaves in his hair.')

'Rosmersholm' নাটকের foot-bridge একটা প্রতীক। ইহা অপরিহার্য, রহস্থমর নিয়তির মতো সমস্ত নাটকের উপর ইহার অদৃশ্র ছায়াপাত করিয়া আছে। 'The Wild Duck' নাটকে Old Ekdal-এর জীবনের অস্বাভাবিক, নিঃসঙ্গ, করুণ, অসহায় রূপটি Werle দ্বারা আহত wild duck-এর প্রতীকের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। Ibsen-এর শেষ-পর্যায়ের নাটক 'The Master Builder'-এর মধ্যে সংকেতের বথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত নাটকটিই একটা রূপক-সাংকেতিক নাটক বলিয়া মনে হয়। Master Builder Halvard Solness-এর Hilda Wangleকে দশ বছর পরে রাজ্যদান করা ও রাজকুমারী বানাইয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, Mrs. Solness-এর নয়টি স্করের পুতৃল দীর্ঘদিন রক্ষা করা, গির্জার চূড়া, মাহুষের বাসগৃহ, আকাশে প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতির কথা নিঃসন্দেহে গভীর সাংকেতিক অর্থ জ্ঞাপন করে।

অতি-আধুনিক পাশ্চান্ত্য নাট্যকার Eugene O'neillও তাঁহার কোনো কোনো নাটকের স্থানে স্থানে সংকেত ব্যবহার করিয়াছেন। 'The Hairy Ape' নাটকের পঞ্চম দৃশ্রে Fifth Avenueতে নাট্যকার কতকগুলি পুত্লের মত নরনারীর আবির্ভাব করাইয়াছেন। ইহারা যেন রক্ত-মাংসের জীবন্ত প্রাণী নয়, আবেগহীন, উচ্ছাসহীন য়য়-চালিতের মতো। ইহারা যাস্ত্রিক সভ্যতার স্কৃষ্টি, এক-ছাঁচে-ঢালা, ফ্যাশন-সর্বস্ব, ক্রত্ত্রিমতায় ভরা, প্রাণচাঞ্চল্যহীন, আধুনিক নরনারীর প্রতীক। ভাই দেখা যায়, আধুনিক নাটকে ইহা একটা পদ্ধতি বলিয়া স্বীকৃত। ইহাতে

যথেষ্ট বাক্-সংক্ষেপ হয় এবং বক্তব্যটি মনোরম ও অব্যর্থভাবে প্রকাশ করা যায় । তাই Drew বলেন,—

"The function of Symbolism in the technique of a play is really to economise space. The dramatist may use it with great artistry to create effects of contrast, and to enlarge the emotional significance of his speech, but its great value is its power to take the place of words."

কিন্তু বাংলার নাট্যসাহিত্য আশাত্মরূপ উন্নত ও পরিপুষ্ট না হওয়ায় এক রবীজ্রনাথের কয়খানি নাটক ছাড়া এইপ্রকার শিল্পরীতির ব্যবহার আর কোনো नांग्रें एक पाय ना। जावात त्रवीक्रनारथत धहे अकात नांग्रेक अनि व वाडानी জনসাধারণের চিত্ত আরুষ্ট করিতে পারে নাই। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইহাদের অভিনয় হয় নাই। এক-আধবার চেষ্টা হইলেও তাহার ফল নিতান্ত নৈরাশ্রবাঞ্চক হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, আমাদের ক্ষৃতি যথেষ্ট মাজিত এবং রসবোধ সুদ্ম ও উন্নত হয় নাই, তাই আমাদের স্থল, অক্ষিত চিত্তে অতীব্রিয় সৌন্দর্যের গৃঢ় আবেদন নিফল হয়। যদি অবাস্তবতা ও ভাবসর্বস্বতাই ইহার কারণ ধরা যায়, তবে বাস্তবতাই যাহাদের জীবনের সাধনা, সেই ইয়োরোপের লোকেরা কেন এই-সব নাটকের সমাদর করিয়াছে ? ইয়োরোপের নানাস্থানে রবীন্দ্রনাথের এই-সব নাটক অভিনীত হইয়াছে। গত দিতীয় মহাযুদ্ধে বছসংখ্যক জার্মান এরোপ্লেন হইতে প্যারী নগরীর উপর যেদিন প্রথম বোমাবর্ণ হয়, সেদিন প্যারীর রেডিয়োতে 'ডাকঘর'-এর অভিনয় হইতেছিল, এ-সংবাদ আমরা থবরের কাগজে পড়িয়াছি। আসল কথা, আমাদের রসবোধের দৈলই এইপ্রকার শিল্পরীতি-উপলব্ধির পথে বাধা। সাধারণবোঙালী-পাঠকের কাছে এই নাটকগুলি যে-বিচারই পাক না কেন, ইহা একান্ত সত্য যে, এক অভিনব শিল্পরীতি-প্রবর্তনের জন্ম এবং ভাবের স্থন্ধ ও রসঘন অভিব্যক্তির গুণে এই নাটকগুলি বাংলা-সাহিত্যের চিরন্তন সম্পত্তি। গানের সংযোগে ইহাদের সাংকেতিক ও রাহস্থিক মূল্য অভিনবভাবে বর্ধিত ও উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইয়াছে। বিচিত্র রূপস্রষ্টা কবির গছ-কবিতা-স্বষ্টির মতো ইহাও একপ্রকার অপরপ সৃষ্টি।

এই প্রকারের নাটকগুলিকে আমি রূপক-সাংকেতিক-নাট্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। নামটি ব্যাখ্যামূলক হইলেও নাটকগুলির স্বরূপ হইতে তাহাই প্রকাশ পায়। সাংকেতিকতার সহিত রূপকের মিশ্রণ হইয়াছে ইহাদের মধ্যে। কোনো কোনো নাটকে সাংকেতিকতার মাত্রা অত্যন্ত বেশি, রূপক অতি সামান্ত, আবার

কোনো কোনো নাটকে সাংকেতিকতার সহিত রপকের অন্তিম্ব স্থান্ট। অবস্থা রবীক্রনাথের এই শ্রেণীর নাটককে মোটমূটি সাংকেতিক নাম দেওয়া যায়, কারণ যে-তত্ত্ব বা ভাব-সভ্য জগদতীত, যাহা অসীম, অনন্ত ও অনিৰ্বচনীয়, যাহাকে বৃদ্ধির উজ্জল আলোকে ধরা যায় না, কেবল দিব্যাহভৃতির গোধ্লি-আলোকে ছায়া-রেখায় উপলব্ধি করা যায়, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে এই-সব নাটকে নানা আভাসে, ইন্ধিতে, ব্যঞ্জনায়। নাট্যকারের মূল-উদ্দেশ্যই এক অপাথিব, অদৃশ্য, অজের জগৎ ও তাহার বিচিত্র অমুভূতি বা অভিজ্ঞতাকে রূপদানের চেষ্টা।/ মৃলত ইহাই সাংকেতিক শিল্পের কাজ। কিছু স্থানে স্থানে এই তত্ত্ব বা ভাবকে একটা निर्मिष्टे, श्वित करभव मर्था जावक कतिबात तृष्टि-প्ररामिक, मञ्जान श्राटिश नका করা যায়। ইহা রূপকের সীমানার মধ্যে পড়ে। এই বৈতরূপের মিলনান্ধিত রূপই রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটকের রূপ। এগুলিকে রূপক-সাংকেতিক নাটক বলিলে ইহার স্বরপকে প্রকাশ করা যায় বলিয়া মনে হয় ৮ পূর্বে স্চনায় যে-নাট্যকারদের এই জাতীয় কতকগুলি নাটকের আলোচনা করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মেটারলিংক ও ইয়েটস্ অপেক্ষা হাউপট্ম্যান ও আব্রিভ-এর সহিত রবীক্র-নাথের বেশি সাদৃশ্র আছে। ইহাদের নাটকে এই মিলিত রূপেরই প্রকাশ হইয়াছে। মেটারলিংক ও ইয়েট্স্-এর নাটকে অপ্রাক্ত স্বপ্নলোকের ও অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব অত্যন্ত বেশি, হাউপট্ম্যান ও আন্ত্রিভ-এর মধ্যে একটা সজ্ঞান রূপক-শিল্পরীতির অহুসরণের সঙ্গে সঙ্গে সেই কল্পলোকের, সেই ষ্মতীব্রিয় জগতের আভাদ প্রতিবিধিত করিবার প্রয়াদ দেখা যায়। ইহাকে রূপক-সাংকেতিক রীতি বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এই রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন।

রবীশ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটকগুলিকে যদি কেবল রূপক-নাট্য বলা হয়, তবে একটা সংকীর্ণ, নির্দিষ্ট শিল্পরূপ বৃঝায়, আবার কেবল সাংকেতিক নাটক বলিলেও রূপকের অংশটুকু যেন ধারণার বাহিরে বিসর্জন করা হয়। আবার যদি তত্ত্ব-নাট্য বলা যায়, তবে তত্ত্ব-বিষয়টাই মুখ্য হইয়া মনকে অধিকার করে, যে অত্যাশ্র্য শিল্পরীতির ঘারা এই তত্ত্বকে রসরূপে রূপায়িত করা হইয়াছে, তাহা পিছনে পড়িয়া থাকে। ইহাতে নগ্ন উদ্দেশ্রকেই ইক্ষিত করিয়া প্রাধান্ত দেওয়া হয়, যে-শিল্প-কৌশলের ঘারা উদ্দেশ্রকে অলক্ষ্যে রাথিয়া সাহিত্যস্থাই করা হইয়াছে, সেই স্থাই-নৈপুণ্য বা আর্টকে যেন অবহেলা করা হয়।

এই নাটকগুলিকে 'রপক-সাংকেতিক-নাট্য' নামে নির্দেশ করিলে ইহার আর্ট-জংশের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বের কথা স্বতই মনে উদিত হয়, কারণ রূপক বা সংকেত- প্রয়োগের উদ্দেশ্যই কোনো ভাব বা তত্তকে রূপায়িত করা, বাচ্যার্থ অপেক্ষা মর্মার্থের উপরে জোর দেওয়া। স্থতরাং এই নাম শিল্পরীতি ও তত্ত্বস্ত চ্ই-ই বুঝায়। তাই এই নামটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

এখন রূপক ও সংকেতের প্রভেদ সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

(১) রপক-রচনার উদ্বেশ্য কোনো নীতিকথা, ভাব বা তত্ত্বকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রকাশ করা। রপকে দৃশ্যত একটি আখ্যানভাগ থাকে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে আর একটি প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ আখ্যানভাগ বর্তমান থাকে। প্রথমটির ছল্ম-আবরণে বিতীয়টি গুপ্ত থাকে। প্রথম আখ্যানভাগে যাহা বর্ণিত হয়, তাহাই তাহার আসল অর্থ নয়, বিতীয় প্রছয় আখ্যানভাগের যাহা বর্ণনা তাহাই তাহার আসল অর্থ। এই ত্ইটি আখ্যানভাগই—বহিঃম্থ ও অন্তরালবর্তী—রপকে সমান প্রধান। কেহই কাহারো অধীন নয়, বাহিরের আখ্যান-অংশের ঘটনা বা স্থান, কাল, পাত্রের সহিত ভিতরের আখ্যান-অংশের ঘটনা বা স্থান, কাল, পাত্রের কোনো সম্বন্ধ নাই। ত্ইটি আখ্যানভাগই স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া সমান্তরাল রেধার মতো পাশাপাশি চলিয়াছে, কেহ কাহারো সহিত শিশিয়া য়য় নাই।

সংকেতের উদ্দেশ্য—যে-সত্য অতীক্রিয়, জগদতীত, যে-সৌন্দর্য চিরস্তন, তাহাকে ইন্ধিতে, ব্যঞ্জনায়, আভাসে অম্প্রতবগম্য করা। তাই সংকেতে রূপকের মতো আগাগোড়া ত্ইটি আগ্যানভাগের সামগ্রন্থ রক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। একটির সহিত আর একটি যুক্ত হইয়া য়ায়, কোনো সমান্তর অর্থ-বৈশিষ্ট্য থাকে না। একটি আখ্যান-রূপের মধ্যেই আখ্যান-রূপের বাহিরের একটা তাৎপর্য জ্ঞাপন করা হয়।

(২) রূপকের আবেদন বৃদ্ধির কাছে; বাচ্যার্থ কোন্ মর্মার্থকে নির্দেশ করিতেছে, এইটুকু বৃঝাইতে পারিলেই রূপকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইহার কার্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে। আর বৃদ্ধির বিচারে অর্থেরও তারতম্য হইতে পারে, তাই রূপকের অর্থ একাধিক হইবার সন্তাবনা থাকে।

সংকেতের আবেদন আমাদের গভীর অমুভৃতির কাছে, কল্পনার নিকটে। যে-ভাবসত্য এই বস্তুজগতের বাহিরে বিরাজ করিতেছে, এই বস্তুগজতের আবরণ ভেদ করিয়া, সেই সত্যকে রূপের মধ্যে ধরিবার প্রয়াসই ইহার কাজ। নাটকে আখ্যানবস্তু, সংলাপ, চরিত্র, ঘটনা নানা ইন্ধিত-ব্যঞ্জনায় সেই বাস্তবাতীত জগতের, সেই ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের আভাস আমাদের চিত্তে মৃক্রিত করে। সেই অরপ ভাব বা সত্য প্রতীক্রের দ্বারা উত্তেজিত কল্পনার বিচিত্র লীলাপথ ধরিয়া চিত্তের গভীরে

এক অনির্বচনীয় অন্তভ্তির স্পষ্টি করে। সেই দিব্যাস্থভ্তির মধ্যে উহার যথার্থ ভাৎপর্ষ বা স্বরূপ-মৃতি ফুটিয়া ওঠে। এই সত্যের যে-ভাৎপর্য বা স্বরূপ, তাহা এক এবং চিরস্তন। তাহার পরিবর্তন নাই। কোনো বৃদ্ধির শক্তিই তাহাকে অভ্যরূপ করিতে পারে না।

(৩) রূপক জ্ঞানের জগতে আমাদের আবদ্ধ করে, সংকেত ভাবের জগতে আমাদের মৃত্তি দেয়। রূপক সীমার মধ্যে একটা পরিপূর্ণ রূপ গড়ে, সংকেত সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধান দেয়।

বিখ্যাত সংকেত-শিল্পী কবি-নাট্যকার W. B. Yeats--ন্ধপক ও সংকেতের প্রভেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"A Symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spirtual flame; while Allegory is one of many possible representations of an embodied thing, or familiar principle, and belongs to fancy, and not to imagination; the one is a revelation, the other an amusement......Symbolism said things which could not be said so perfectly in any other way, and needed but a right instinct for its understanding, while Allegory said things which could be said as well, or better, in another way, and needed a right knowledge for its understanding. The one gave dumb things voices, and bodiless things bodies; while the other read a meaning heard or seen, and loved less for the meaning than for its own sake." (Ideas of Good and Evil).

(৪) নাট্যশিলে রূপক ও সংকেত-ব্যবহারের প্রভেদ ছই ভাবে লক্ষ্যগোচর হয়—প্রথম, চরিত্রচিত্রণে ও দ্বিতীয়, আবহাওয়া-স্টেতে। রূপক-চরিত্র তাহার ভাষণে, কর্মপ্রণালীতে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ্রুক, পূর্ব-পর-সামঞ্চন্মপূর্ণ একটা সচেতন, বৃদ্ধিচালিত রূপ প্রদর্শন করে। সে যে একটা তব বা আইডিয়ার নিদিষ্ট মৃতি, তাহা তাহার চরিত্রের স্থাব্যব্ধ অভিব্যক্তির দারা, তাহার সজ্ঞান বাক্য ও কার্যের দারা বেশ ব্ঝা যায়। আর সংকেত-চরিত্রের অভিব্যক্তি কিছুটা বৃদ্ধি-চালিত, বাকিটা অবচেতন বা অর্থচেতন মনের প্রেরণায়। সংকেত-চরিত্র যেক্থা বলে, যে-কান্ধ করে, তাহার কতক অংশ জ্ঞানবৃদ্ধিপ্রণোদিত—স্বাভাবিক এবং স্থান্ত, আর অধিক অংশই হৃদয়ের গৃঢ়, ছ্রের্গ্রে সম্থান্তর তাড়নায়— অস্বাভাবিক ও রহস্থায়।

তাহার দেহটা এই জড়জগতে আছে, কিন্তু মনটা কোন্ অদৃশ্য স্থপ্পজগতে বিহার করিতেছে। সেই স্থপ্পজগতের রহস্ত-চেতনা, বিশ্বরুকর তথ্য ও সত্যের অমুভ্তি তাহার ভাষণে ও কার্যে বিহাৎ-দীপ্তির মতো ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হয়। তাহার কথা ও কাজ এইভাবে অতি-প্রাক্ত জগতের সংকেত বহন করে। যে-সত্য আমরা সংসারের বস্তুজালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না, বৃদ্ধির অমুশীলনে যাহার নাগাল পাই না, সংকেত-চরিত্র মানবজীবনের শেই পর্মরহস্তময় গভীরতম সত্যের দৃত—তাহার পতাকা-বাহক।

(৫) রূপকে কোনো রহস্তময় আবহাওয়া বা অস্বাভাবিক পরিবেশ-স্টির প্রয়েজন হয় না, কারণ নির্দিষ্ট একটা জ্ঞান পরিবেশন করিতে পারিলেই তাহার কাজ শেষ হইল, কিন্তু সংকেতের সাফলা নির্ভর করে এই আবহাওয়া-স্টির উপরে। আবহাওয়া যাহা উদ্দীপিত করে, তাহা কয়না ও স্ক্র্ম্ম অস্তৃতি। সেই কয়না ও অস্কৃতির বিচিত্র লীলার মধ্যেই শিল্পীর অভিপ্রেত ভাবের ইন্ধিত অনেকটা আমাদের হাদয়ন্ম হয়। তাই সংকেত-নাট্যশিল্পীরা নাট্য-ঘটনার স্থান-নির্দেশে অন্ধকার ঘর, পর্বতচ্ডা, নদীতীর, রাজপথ, নির্জন গুহা, মরনার ধার প্রভৃতি বেশি পছন্দ করেন, কাল-নির্ণয়ে তাহারা প্রভাত, সয়্ক্যা, মধ্যরাত্রি প্রভৃতি সময়গুলির প্রাধান্ত দেন। স্থান ও কাল-নির্দেশের মধ্যে ভাবের অনেকথানি অভিব্যক্তি নিহিত থাকে। পাত্র-পাত্রীর বেশভ্রমণ্ড অনেক সময় তাঁহাদের অভিপ্রেত ভাবের ইন্ধিত দেয়। কাহারো হাতে একটা পদাফুল, কাহারো মাণায় রক্তকরবীর মালা, কাহারো পতাকায় কিংশুক, কাহারো পতাকায় পদ্মের মধ্যে বজ্ঞ ইত্যাদি—এ সবই সংকেত-মূল্য বহন করে। সব মিলাইয়া তাঁহারা এমন একটা আবহাওয়া বা পরিবেশ স্ক্রি করেন, যাহাতে হ্রদয়ে অপূর্ব আবেগ সঞ্চারিত হয় এবং একটা গৃঢ় ভাব ও রহস্তের আভাস চারিন্ধিকে ফুটিয়া ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলিতে কিভাবে রূপক ও সংকেতের সংমিশ্রণ হইয়াছে, তাহা যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

পূর্বে স্ট্রনায় এবং বর্তমান আলোচনায় সাংকেতিকতার স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। এখন সাংকেতিকতার বিশেষ মূল্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

বান্তব জগতে ও জীবনে আমরা যে-সৌন্দর্য দেখি, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ—তাহার ব্লাস-বৃদ্ধি আছে, পরিবর্তন আছে, এবং সাহিত্যেও যথন তাহাকে প্রকাশ করা হয়, তথন সে বাহিরের ইন্দ্রিয় এবং জড় হৃদয়কে তৃপ্তি দেয়। কিন্তু এই সৌন্দর্যের অন্তরালে যে-অসীম ও চিরন্তন সৌন্দর্য আছে, ইন্দ্রিয়চেতনা তাহাকে আয়েও করিতে পারে না, কেবল মাহুষের অস্তরতম আত্মাই সৌন্দর্যান্তভূতির অধিকারী। সংকেত-সাহিত্যের আবেদন আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে নয়—সেই অস্তরতম সন্তার কাছে। সংকেতের ঘারা আমাদের কল্পনা ও আবেগকে উত্তেজিত করিলে আমাদের অস্তরতম সন্তা বা আত্মা সেই চিরস্তন সৌন্দর্য দেখিতে পায়। বাহিরের সৌন্দর্যের ঘার দিয়া সংকেত আমাদিগকে চিরস্তন সৌন্দর্যে পৌছাইয়া দেয়। এই জগও জীবন ব্যাপ্ত করিয়া যে-অসীম, অদৃশ্য সত্য-স্থন্দর বিরাজ করিতেছে, আমাদের অস্তরতম সন্তা তাহারই স্পর্শ পায় সংকেতের মাধ্যমে। সংকেতের সীমাবদ্ধ মাধ্যমেই অসীম ও অনস্ত যেন রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সহজ্বভা হয়। তাই Carlyle বিলয়াছেন,—

"In the Symbol proper, what we call a symbol there is ever, more or less, distinctly and directly, some embodiment and revelation of the Infinite; the Infinite is made to blend itself with the Finite to stand visible and as it were, attainable there." (Sartor Resartus, Bk. III, Chap. III).

সংকেত-রীতি সাহিত্যকে ক্লেমতা ও বাহ্ চাকচিক্যের গুরুভার হইতে মৃত্তি দেয়। কলাকৌশলপূর্ণ ভাষার ব্যবহার দারা জগৎ ও জীবনের যে-গৃঢ় সত্য ও রহস্ত প্রকাশ করা ষায় না, সংকেত-রীতির ব্যবহারে তাহা সম্ভব হয়। স্থবিখ্যাত সাংকেতিক-কবি-নাট্যকার W. B. Yeats-এর অন্তর্ম বন্ধু সংকেত-রস্ক্ত Arthur Symons বলেন,—

"Symbolism—in which art returns to the one pathway, leading through beautiful things to the eternal beauty......It is an attempt to spiritualise literature, to evade the old bondage of exteriority. Description is banished, that beautiful things may be evoked magically; the regular beat of verse is broken in order that words may fly upon subtler wings.....Here, then, in this revolt against exteriority, against rhetoric, against materialistic tradition, in this endeavour to disengage the ultimate essence, the soul of whatever exists can be realised by the consciousness; in this dutiful waiting upon every symbol by which the soul of things can be made

visible, literature bowed down by so many burdens, may at last attain liberty, and its authentic speech."

(The Symbolist Movement in Literature).

সাহিত্যে ভাষার মারফতে যে-অর্থ ব্যক্ত হয়, সংকেত সেই অর্থকে বিপুল আবেগ এবং গভীর ও অব্যর্থ জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের মনে সংক্রামিত করে। সেই সংকেত-মাধ্যমে উপদ্বাপিত অর্থকে আমরা নৃতন আলোকে, নৃতম চেতনায় লাভ করি। সংগীতে আমরা সংকেতের প্রভাব ব্রিতে পারি। গানের কথাকে যখন আমরা স্থরের মধ্য দিয়া পাই, তখন তাহার নৃতন এক অর্থ, এক অনির্বচনীয় তাৎপর্য স্বস্থানের অর্থনে প্রবেশ করে। এই স্বর একটা সংকেত। এই সংকেতই আমাদের মনে বিচিত্র অন্থভূতির স্ঠি করে এবং অসামের অন্দর-মহলে আমাদের লইয়া যায়। বিখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক A. N. Whitehead সংকেতের কার্যকারিতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটু অংশ উদ্ধৃত করা গেল,—

"Symbolism is no mere idle fancy or corrupt degeneration; it is inherent in the very texture of human life. Language itself is a symbolism. Mankind, it seems, has to find a symbol in order to express itself. Indeed 'expression' is 'symbolism'.... The function of the symbolic elements in life, is to be definite, manageable, reproducible, and also to be charged with their own emotional efficacity: symbolic transference invests their correlative meanings with some or all of these attributes of the symbols, and thereby lifts the meanings into an intensity of definite effectiveness—as elements in knowledge, emotion, and purpose..... In every effective symbolism there are certain aesthetic features shared in common. The meaning acquires emotion and feeling directly excittd by the symbol. This is the whole basis of the art of literature, namely, that emotions and feelings excited by the words should fitly intensify our emotions and feelings arising from contemplation of the meaning. . . . . The same principle holds for all the more artificial sorts of human symbolism :- for example, its religious

art. Music is particularly adapted for this symbolic transfer of emotions..... This whole question of the symbolic transfer of emotion lies at the base of any theory of the aesthetics of art..... Thus mankind by means of its elaborate system of symbolic transference can achieve miracles of sensitiveness to a distant environment, and to a problematic future."

(Symbolism: Its Meaning and Effect, Chap. III). ইহাই সংকেতের মূল্য এবং কার্যকরী শক্তি। তাই অতিস্থা, জটিল ও অতীন্দ্রিয় ভাবামুভূতির রূপায়ণে সাহিত্যিক-শিল্পীরা এই রীতি ব্যবহার করেন।

একটি প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই সংকেত-রীতি রবীক্সনাথ যে প্রথম বাংলা-সাহিত্যে প্রবর্তন করিলেন, ভাহা কি পাশ্চান্ত্য সাংকেতিক রীতির অফকরণে বা ভাহার প্রভাবে? আমাদের কোনো কাব্যে বা নাটকে এ-প্রকার রীতির নম্না নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবোধচক্সাদ্ম' নামে একটা রূপক নাটক দেখা যায়। ভাহাতে মহামোহ, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি abstract-গুণকে নাটকীয় চরিত্র করিয়া বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, ভক্তি প্রভৃতির দারা মোহ, দম্ভ প্রভৃতির পরাজয় দেখানো হইয়াছে। বাংলায় ইংরেজী এলেগরির অফুকরণে হেমচক্র ভাহার 'আশাকানন' কাব্য লিখিয়াছেন। হেমচক্র ইহাকে 'সাঙ্গরূপক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"মানবজাতির প্রকাত গত প্রবৃত্তিনকল প্রত্যক্ষীভূত করাই ইহার উদ্দেশ্য।" কিন্তু অলংকারশান্ত্রে যাহাকে সাঙ্গরূপক বলে, ইহা ভাহা নয়। প্রথমেই 'আশা' নামটির দারা ইহার রূপকত্ব ভঙ্ক করা হইয়াছে।

আশা কহে, বংস অপূর্ব এ পুরী
আমার কানন ইহা,
প্রবেশে ইহাতে প্রাণী নিত্য নিত্য
মিটাতে প্রাণের স্পুহা।

'আশা' কথাটির স্থলে 'মায়াবিনী' বা 'মোহিনী' প্রভৃতি কথা প্রয়োগ করিয়া আশাকে ব্যঞ্জিত করিলে রূপক বজায় থাকিত। যাহা হউক, তারপর অক্ষয়কুমার দত্তের 'স্বপ্লদর্শন-বিভাবিষয়ক', 'স্বপ্লদর্শন-কীতিবিষয়ক' নামক গভপ্রবদ্ধে আমরা অনেকটা রূপকের নম্না দেখিতে পাই। দিজেল্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্রস্থাণ'ও এক-খানি রূপক কাব্য। কিন্তু কোনো নাটকে আমরা এই রূপক-সাংকেতিক পদ্ধতির নম্না পাই না। বাংলা-সাহিত্যে ইহা রবীক্রনাথের ন্তন স্প্রা। রবীক্সনাথের এইপ্রকার নাটকে পাশ্চান্ত্য-প্রভাব-বিচারে একটা মৃলকথা সর্বাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন। আমাদের ভারতীয় ধর্ম ও শিল্পে সংকেতের আবহাওয়া ঘনীভূত। 'একমেবান্বিতীয়ম্'-এর নানা মৃতি-কল্পনার মৃলে আছে সংকেত-প্রয়োগের প্রচেষ্টা। অন্বিতীয়, নিরাকার, অসীম ভগবানের নানা শক্তি, প্রশ্বর্ধ, বা গুণের প্রতীক বিভিন্ন দেবদেবীর মৃতি। ভগবানের স্বাষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবে সংকেতিত। ভারতীয় ধর্মের ভিত্তি নিঃসন্দেহে একেশর-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল উপাসনার অধিকারী-ভেদের জন্ম মৃতি-প্রতীক স্বষ্ট হইয়াছে,—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পেন্মন্'। আমরা পৌত্তলিক নই, আমরা মৃতিকে পূজা করি না, আমরা মৃতিতে পূজা করি। অন্বিতীয়, নিরাকার ব্রহ্মকেই আমরা মৃতি-প্রতীকে পূজা করি। শিল্পে পদ্ম, শন্ধ-পদ্ম, জ্ঞী-পদ্ম, স্বন্তিক, বস্থধারা, কলস, কৃন্ত প্রভৃতি চিচ্ছের পশ্চাতে গভীর সাংকেতিক অর্থ আছে। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পে পদ্ম, ঘণ্টাকৃতি কল, কলস, কৃন্ত প্রভৃতি প্রতীক হিসাবে বছ প্রাচীন কাল হইতে ব্যবন্ধত হইয়া আসিতেছে। E. B. Havell তাঁহার 'Indian Architecture' গ্রন্থের একস্থানে লিধিয়াছেন,—

"The shining lotus flowers floating on the still dark surface of the lake, their manifold petals opening as the sun's rays touched them at break of day, and closing again at sunset, the roots hidden in the mud beneath, seemed perfect symbols of creation, of divine purity and beauty, of the cosmos evoled from the dark void of chaos and sustained in equilibrium by the cosmic ether, 'akasha'..... The bell-shaped fruit was the mystic Hyranyagarbha, the womb of the Universe..... It was the symbol for all Hindus. Closely connected with the symbolism of the lotus was that of the waterpot—the Kalasha or Kumbha—which held the creative element or the nectar of immortality churned by gods and demons from the cosmic ocean..... The combination of the lotus flower, the bell-shaped fruit and the water-pot forms the basis of the design of most Hindu temple pillars."

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মৃল-উৎস উপনিষদের রস-পুষ্ট রবীক্রনাথের মানস্-জীবন। স্থতরাং সংকেতের মর্মগ্রহণ ও তাহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁহার পক্ষে অতি স্বাভাবিক। যে-তত্ত্ব তাঁহার কাব্যসাধনার মৃসমন্ত্র—'সীমার মধ্যে অসীমের মিলনসাধন'—দে তো উপনিষদের মধ্য হইতেই তাঁহার অত্যাশুর্ধ অমুভূতিপ্রবণ ও অবিতীয় শিল্পী-মনে সংক্রামিত হইয়াছে। তাঁহার পরমপ্রিষ্ক ঈশোপনিষদের মধ্যেই ইহার বীজ বহিয়াছে, কবি নিজেই একথা বলিয়াছেন,—

অন্ধং তম: প্রবিশন্তি যেখবিক্সামৃপাসতে। ততো ভূম ইব তে তমোষ উ বিক্সায়াং রতা: ॥॥॥

"যে লোক অনস্তকে বাদ দিয়ে অস্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ভোবে। আর যে অস্তকে বাদ দিয়ে অনস্তের উপাসনা করে সে আরও।বেশি অন্ধকারে ভোবে।"

> বিত্যাঞ্চাবিত্যাঞ্চ যন্তদেশেভয়ং সহ। অবিত্যা মৃত্যুং তীর্বা বিত্যামৃত্যশুতে ॥১১॥

"অন্তকে অন্তকে যে একত ক'রে জানে সে-ই অন্তর মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে পায় অমৃতকে।" (রবীক্রনাথ-কৃত বন্ধান্থবাদ, সঞ্জ্য)

ইহাই রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীম-তত্ত্বের মূলপ্রেরণা। অসীমের সীমারূপ-ধারণের মধ্যেই তো সংকেতের মূলস্ত্র। সমগ্র স্টিই তো অসীম প্রষ্টার সংকেত। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য অসীম সৌন্দর্যের প্রতীক, মানবের প্রেম তাই অনন্ত প্রেমের প্রতীক।

সংকেতের তাৎপর্য-গ্রহণে অভ্যন্ত রবীন্দ্র-মানসের নিকট সাংকেতিক-রীতি নৃতন নয়; এ-বিষয়ে বাহিরের বিশেষ কোনো প্রভাব তাঁহার উপর পড়িয়ছে বলিয়া মনে হয় না। তবে হয়তো পাশ্চাল্তা সাংকেতিক নাটক তিনি কিছু পড়িতে পারেন এবং উহার টেকনিকের সঙ্গেও তাঁহার কিছু পরিচয় থাকিতে পারে এবং এরপ নাটক লিখিবার জন্ম তাহা দ্বারা উদ্বৃদ্ধও হইতে পারেন, কিন্তু তাহা গোণ। রবীন্দ্রনাথের রপক-সাংকেতিক নাটক, একান্তভাবে তাহারই নিজস্ব স্ষ্টি; তবে টেকনিকের ধারণাটা হয়তো পাশ্চাল্তা সাহিত্য হইতে কিছুটা পাইলেও পাইতে পারেন, কিন্তু মোটের উপর, তাহার নাটকের টেকনিক তাহারই নিজস্ব টেকনিক। বলা বাহল্য, এই পাশ্চাল্য প্রভাব অন্তক্রণ নয়, অন্তব্যাও নয়, একেবারে স্ব-করণ।

ভগবদম্ভ্তির বৈশিষ্ট্য, আধ্যাত্মিক সাধনার স্বরূপ, মানবান্থার সহিত ভগবানের বিচিত্র সম্বন্ধের রহস্ত, মানবাত্মার স্বপ্রকার বন্ধনমৃত্তি, আত্মোপলন্ধির পথে নানা বাধার প্রকৃতি এইসব নাটকের মূল-ভাববস্তু। শেষের কয়েকথানি নাটকে বর্তমান মূগেব যান্ত্রিক সভ্যতার স্বরূপ ও সমসাময়িক ইয়োরোপীয় সমাজ-

চেতনা পটভূমিকা রচনা করিয়াছে বটে, কিন্তু নাট্যকারের মূল-উদ্থেশ্ন হইতেছে, সর্বন্ধনমূক্ত, নিত্যানন্দময়, চিরনবীন মানবাত্মা যন্তের নির্মান বন্ধনে কি ভাবে নিপীড়িত হইতেছে, তাহারই রপিটি প্রদর্শন করা। 'রাজা' নাটক সম্বন্ধে রবীশ্রনাথ একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন: "The human soul has its inner drama." তাঁহার সমস্ত রপক-সাংকেতিক নাটক সম্বন্ধেই এই কথা বলা যায় যে, এই শ্রেণীর সমস্ত নাটকই একপ্রকার inner drama of the human soul. ইহাই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ।

## প্রকৃতির প্রতিশোধ

( 24%2 )

কাব্য হিসাবে বা নাটক হিসাবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর শিল্প-মূল্য অতি সামায়। ইহা একটি অপরিণত, অপরিস্ট্ রচনা, ইহার ভাষা ও ছন্দ ত্র্বল, ভাব এখনো রূপমূতি লাভ করে নাই, নাটকীয় কলা-কৌশল ও আবেগের অভিব্যক্তি প্রাথমিক স্তরের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাব-জীবনের ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে; যে-জীবন-সত্য বা জীবন-দর্শন তাঁহার সমগ্র কবি-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহার প্রথম অঙ্কুর এই অকিঞ্চিৎকর রচনাটির মধ্যে দেখিতে পাই। নাটক হিসাবেও ইহার এইটুকু মূল্য যে, রূপক-সাংকেতিক নাটকের যে-শিল্পরীতি কবির পরবর্তী ঐ শ্রেণীর পরিণত নাটকের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার প্রথম ক্ষীণ রেখামূর্তি আমাদের চোখে পড়ে এই নাটকেরি মধ্যে। আরো একটু মূল্য এই যে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্য-রচনা, যাহাতে গানের রূপ ও রুসই নাট্য-বন্ধকে আচ্ছেন্ন করিয়া নাই। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর আলোচনায় এই তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া যায়,—

- (ক) যে-জীবন-সত্য রবীক্স-কাব্য-প্রতিভার ম্লস্ত্র, কবির জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, ইহার মধ্যে তাহার প্রথম অস্পষ্ট উন্নেষ লক্ষ্য করা যায়।
  - (খ) সাংকেতিক শিল্পের প্রথম অপরিণত প্রকাশ দেখা যায় ইহার মধ্যে।
  - (গ) ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকৃত নাট্য-প্রয়াস।
  - (ক) 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ এই তত্ত্বস্ত সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন,— "কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। কাব্যের নায়ক সন্ধ্যাসী সমস্ত স্মেহবন্ধন ছিন্ধ করিয়া প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া একাস্ত বিশুদ্ধভাবে অনস্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনস্ত যেন সব-কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্মেহপাশে বৃদ্ধ করিয়'

অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারে ফিরাইয়া আনে। যথন ফিরিয়া আসিল, তথন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্তকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়া অসীম, প্রেমকে লইয়াই মৃক্তি। প্রেমের আলো যথনি পাই, তথনি যেখানে চোধ মেলি দেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজ্বস্ত এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভূলিয়া যাই।……বাহিরের প্রকৃতিতে যেথানে নিয়মের ইক্সজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, সেথানে সেই নিয়মের বাঁধা-বাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হলয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্র্ত্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেথানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক থাটিবে কি করিয়া?

এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের থাস দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে যত সব পথের লোক, যত সব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক ভুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমন্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যথন ছই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ধ্যাসীর যথন মিলন ঘটল, তথনই সীমায়-অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা ভুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূক্ততা সব দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বদিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক ছদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এও েনেই ইতিহাসটি একটু অন্ত রকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একট। ভূমিকা। আমার তে। মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সেই পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা। এই ভাবটিকে আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্তে প্রকাশ করিয়াছিলাম—'বৈরাগ্য সাধনে মৃক্তি সে আমার নয়।'…

ভদ্বহিসাবে 'সে ব্যাখ্যার কোনো মৃণ্য আছে কি না এবং কাব্যহিসাকে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কি তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।" (জীবনম্বতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ)

'জীবনম্বতি'তে কবি আরো বলিয়াছেন,—"তখন 'আলোচনা' নাম দিয়া ছোট ছোট গছ-প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম, তাহার গোড়ার দিকেই 'প্রকৃতির প্রতি-শোধ'-এর ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্ব্যাখ্যা লিখিতে চেটা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ-গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম।"

এই 'আলোচনা' কবি তাঁহার গছগ্রন্থাহে স্থান দেন নাই, বর্তমানে রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহে এই প্রবন্ধগুলি স্থান পাইয়াছে। এগুলি প্রথমে 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৯১) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার 'ড্ব দেওয়া' প্রবন্ধের অন্তর্গত ক্ষুত্র উপ-প্রবন্ধে কবি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর তন্ত্বটি বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহারি একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

"আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুত্রতা বা বৃহত্ব বলি, তাহা কোন কাজের কথা নহে। আমাদের চক্ষ্ যদি অপুনীক্ষণের মত হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুত্র দেখিতেছি, তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অপুনীক্ষণতাশক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে। অত গোলে কাজ কি, পরমাণ্র বিভাজ্যতার ত' আর কোথাও শেষ নাই; অতএব একটী বালুকণার মধ্যে অনস্ত পরমাণ্ আছে, একটী পর্বতের মধ্যেও অনস্ত পরমাণ্ আছে, ছোট বড় আর কোথায় রহিল। একটী পর্বতের মধ্যেও অনস্ত পরমাণ্ আছে, ছোট বড় আর কোথায় রহিল। একটী পর্বতের মধ্যেও অনস্ত পরমাণ্ আছে, ছোট বড় আর কোথায় রহিল। একটী পর্বতেও যা, পর্বতের প্রত্যেক ক্ষুত্রম অংশও তাই; কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে, সকলেই সমান। বালুকণা কেবল যে জ্ঞেয়তায় অসীম, দেশে অসীম, তাহা নহে, তাহা কালেও অসীম, তাহারই মধ্যে তাহার অনস্ত ভূত, ভবিয়ৎ, বর্তমান একত্রে বিয়াজ করিতেছে। তাহাকে বিন্তার করিলে দেশেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিন্তার করিলে কালেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না। অতএব একটি বালুকা অসীম দেশ, অসীম কাল, অসীম শক্তি, স্তরাং অসীম জ্ঞেয়ভার সংহত কণিকা মাত্র। চোধে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জিনিস সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়তো ছোট-বড়র উপর অসীমতা

কিছুমাত্র নির্ভর করে না। হয়তো ছোটও বেমন অসীম হইতে পারে, বড়ও তেমনি অসীম হইতে পারে। হয়তো অসীমকে ছোটই বল আর বড়ই বল, সেকিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।

যাহাকিছু, ক্স ক্স অনস্ত সকলি, কে আছে, কে পারে তারে আয়ন্ত করিতে!
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার, বড় ছোট কিছু নাই সকলি মহৎ॥
তারি মধ্যে বাধা আছে অনস্ত আকাশ— (ভারতী, ১২৯১, বৈশাখ, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড)
'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে আত্মজীবনীতেও কবি বলিয়াছেন,—

"আমি বালকবয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম,—তথন আমি নিজে ভালো করিয়া ব্রিয়াছিলাম কিনা জানি না,—কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনস্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে-জাহাজে অনস্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।"

এই কুল, নগণ্য নাটকে সীমা-অসীম-তত্ত্বের যে-প্রাথমিক কাব্যরূপ দেখা যায়, কবির দীর্ঘজীবনের নানা কবিতা, গান, নাটকে তাহার পরিপূর্ণ, পরিণত রসক্ষপ পরিকৃতি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই তত্ত্বটিই তাঁহার কবি-দৃষ্টিভঙ্কীর মূলভিত্তি। এই 'আইডিয়া'টি যে তাঁহার সমস্ত সাহিত্যস্প্টির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কবির কাছে ধর্মতত্ত্ব, স্প্টেডত্ব, শিল্পতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতির মূলরহস্তই এই আইডিয়ার মধ্যে নিহিত আছে। পরিণত বয়সের অনেক গল্পরচনার মধ্যেও কবি এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা যেন তাঁহার নিঃশাস্বায়্—তাঁহার দিক্-নির্ণয়ের কম্পাস-যত্ত্ব—এই তত্ত্বামুভৃতিই তাঁহার সমগ্র কাব্য-জীবনের সাধনা।

"সীমাই সৃষ্টি। সীমারেখা যতই স্থবিহিত স্থাপ্ট হয়, সৃষ্টি ততই সত্য ও স্থাপর হইয়া থাকে। আনন্দের স্থভাবই এই, সীমাকে উদ্ভিন্ন করিয়া তোলা। বিধাতা আনন্দ বিধানের সীমায় সমস্ত সৃষ্টিকে বাঁধিয়া তুলিতেছে। কর্মীর আনন্দ, কবির আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ কেবলই স্ফুটতরক্ষপে সীমা রচনা করিতেছে।…

অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে। বস্তুত, এই দ্বন্দ বেথানেই সৃশ্র্কিপে একত্ত হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্বতা। বেখানে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া একটা দিকই প্রবল হইয়া ওঠে, সেইখানেই যত অমদল। অসীম বেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেথানে তাহা শৃষ্ত,

দীমা যেথানে অসীমকে নির্দেশ করে না, সেথানে তাহা নির্থক। মুক্তি যেথানে বন্ধনকে অম্বীকার করে সেথানে তাহা উন্মন্ততা, বন্ধন যেথানে মুক্তিকে মানে না সেথানে তাহা উৎপীড়ন! আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই, অসীম হইতে বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা হইতে বিযুক্ত অসীমও মায়া।

যে-গান আপনার হুরের সীমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে, সে-গান কেবলমাত্র স্বসমষ্টিকে প্রকাশ করে না—সে আপনার নিয়মের দ্বারাই আনন্দকে. সীমার দ্বারাই সীমার চেয়ে বড়োকে ব্যক্ত করে। গোলাপ-ফুল সম্পূর্ণরূপে আপনার সীমাকে লাভ করিয়াছে বলিয়াই সেই সীমার দ্বারা সে একটি অসীম সৌন্দর্যকে প্রকাশ করিতে থাকে। এই সীমার দ্বারা গোলাপ-ফুল প্রকৃতির রাজ্যে একটি বস্তবিশেষ কিন্তু ভাবরাজ্যে আনন্দ। এই সীমাই তাহাকে একদিকে বাধিয়াছে, আর একদিকে ছাড়িয়াছে।…

কবি কীট্স বলিয়াছেন, সত্যই সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যই সত্য। সত্যই সীমা, সত্যই নিয়ম, সত্যের দারাই সমস্ত বিধৃত হইয়াছে; এই সত্যের, অর্থাৎ সীমার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সমস্ত উচ্ছুজ্ঞাল হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অসীমের সৌন্দর্য এই সত্যের সীমার মধ্যে প্রকাশিত।

সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্লম করিয়া দেখি তবে মান্তবের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন, তবে জগতে এমন কোনো সেতুনাই যাহার দারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই মিথ্যা।…

যে-সীমার মধ্যে আমাদের সত্য সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরি-পূর্ণতা। এইজন্মই উপনিষৎ বলিয়াছেন, ইনিই ইহার পরমা গতি, ইনিই ইহার পরমা সম্পৎ, ইনিই ইহার পরম আশ্রয়, ইনিই ইহার পরম আনন্দ। অসীমতা ও সীমা, ইনি এবং এই, একেবারেই কাছাকাছি; তুই পাথি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।…

মাহ্বৰ কথনো কথনো সীমাকে সকলপ্ৰকার ত্র্নাম দিয়া গালি পাড়িতে থাকে। তথন সে সভাবকে পীড়ন করিয়া এবং সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া, অসম্ভব ব্যায়ামের দারা অসীমের সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। মাহ্বর তথন মনে করে, সীমা জিনিসটা যেন তাহার নিজেরই জিনিস, অতএব তাহার মূখে চুনকালি মাথাইলে সেটা আর-কাহারও গায়ে লাগেনা। কিন্তু, মাহুব এই সীমাকে

কোথা হইতে পাইল। এই দীমার অদীম রহন্ত দে কীই বা জানে। তাহার সাধ্য কি দে এই দীমাকে লজ্মন করে।

মান্থৰ যখন জানিত পারে সীমাতেই অসীম, তখনই মান্থৰ বৃঝিতে পারে—এই রহস্তই প্রেমের রহস্ত; এই তত্তই সৌন্দর্যতত্ত্ব; এইখানেই মান্থৰের গৌরব; আর, যিনি মান্থৰের ভগবান, এই গৌরবেই তাঁহারও গৌরব। সীমাই অসীমের ঐশ্বর্য, সীমাই অসীমের আনন্দ; কেননা সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিয়াছেন।" (পথের সঞ্চয়, সীমা ও অসীমতা, পৃষ্ঠা ১৭২-১৭৬)

এই তত্ত্বের প্রভাব দীর্ঘ কবি-জীবনে কতো বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে নানাভাবে তাহার আলোচনা আমি গ্রন্থান্তরে করিয়াছি ( 'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা'য় )। এখানে এ-বিষয়ে হু'একটি কথা মাত্র বলিব।

সীমা-অসীমের মিলন-তত্ত বিশ্বস্থীর মূলে; অসীম ও অনন্ত-স্থীতে স্পীম ও সাম্ভ রূপ ধারণ করিয়াছেন। প্রকৃতিজগৎ ও প্রাণিজগৎ উভয়ের মধ্যেই অসীমের অভিব্যক্তি। প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে অসীম ঈশ্বর স্পীম রূপ লইয়াছে। ইহাই ভারতীয় দর্শনের মূলতত্ব। তত্তজানী ইহা জ্ঞানে, বিচারে ভানেন, সাধক ইহা সাধনা দারা উপলব্ধি করেন। তরুণ বয়সেই এই তত্ত্বের একটা অস্পষ্ট বোধ বা অমুভূতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উদ্ভূত হয়। ক্রমে ক্রমে এই অরুভূতি বিকশিত হইয়া তাঁহার কাব্যপ্রেরণার মূল-উৎসরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতি ও মানবের সহিত তিনি একাত্মতা অমুভব করিয়াছেন, এবং নিজের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রকৃতি, মানব ও ভগবান মূলত একতত্ব—অসীমের সীমারূপ ধারণ। প্রকৃতি ও তাঁহার নিজ সন্তার মধ্যে তিনি সমপ্রাণতা অহুভব করিয়াছেন; প্রকৃতির সৌন্দর্যে তিনি পাইয়াছেন অসীমের স্পর্শ; সকল দেশের মাহুষের সহিত তাঁহার বন্ধন, একই প্রাণের অসীমতা ও রহস্তেই সেই বন্ধন; মাছুষের প্রেমে তিনি অনন্তকে অমুভব করিয়াছেন। এই তত্তামুভূতিই তাঁহার প্রকৃতির প্রতি, মানবের প্রতি, এবং সংশ্লিষ্টভাবে ভগবানের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী-নিয়ন্ত্রিত কবিমানদের অভিব্যক্তি হইয়াছে তাঁহার কাব্যে, গানে, नांहेटक नानां इति त्राना तत्रशृष्टित माधुर्यः हेटारे त्रवीखनार्थत श्रवकृष्टि-छच ও জীবন-তত্ত।,/

(খ) প্রতীকের দারা উত্তেজিত কল্পনা ও আবেগের সাহায্যে যে-স্ক্ষ ভাবাভিব্যক্তি সংকেত-শিল্পের প্রাণ, তাহারও একটা আভাস পাওয়া যায় এই নাটকের মধ্যে। প্রথমেই গুহা। গুহা অন্ধকারময়, সংকীর্ণ, বাসন্থানের প্রতীক। জ্ঞানসাধক, মায়াবাদী সন্থাসীর ইহাই বাসন্থল নিদিষ্ট হইয়াছে। যে সংসারের স্বন্ধপ বৃথিতে পারিয়া মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, জগতের রূপ-রস-শব্ধ-স্পর্ণ-গন্ধ যাহার নিকট বিষবং পরিত্যাজ্য হইয়াছে, জগতের সমন্তই যাহার ধারণায় অসার, তাহার বাহ্ সমন্ধশ্যু, আত্মকেন্দ্রিক, নিভ্ত জ্ঞানসাধনার উপযুক্ত স্থান গুহা। এই গুহা সন্থাসীর জীবনেরও প্রতীক। সন্থাসীর জীবনও বান্তব-সংসারচ্যুত হইয়া একান্ত আত্মভাব-সাধনার গণ্ডীর মধ্যে আবন্ধ হইয়া ছিল। উহাও একপ্রকার গুহা।

গুহাবার, গুহাও জগতের মিলনস্থল। একদিকে গুহা জগৎবর্জিত, নিরালম্ব আসীমের ধ্যানের স্থিতি, অন্তদিকে জগতের ও জীবনের স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্যন মাধ্র্যের আকর্ষণ, এই উভয়ের সংগমস্থলে গুহাঘারের অবস্থিতি। সন্ন্যাসীর অন্তর্ধ দ্বের উভয় পক্ষ সীমা ও অসীম এই ঘারে ম্থোম্থী দাঁড়াইয়া। তাই সন্ন্যাসী ও বালিকার স্থান গুহাঘারে।

পথ সংসারের উদ্বেশিত কর্মপ্রোতম্থর জীবন্যাত্রার প্রতীক—ইহার আনন্দ, কৌতুক, সংগীত, স্নেহ, প্রেম, কলহ, স্বকিছুর সমিলিত রূপের প্রতীক। এইখানে সীমার স্বরূপ ও তাহার মায়াময় আকর্ষণীশক্তির প্রকাশক্ষেত্র। তাই সন্ন্যাসীর জীবনের ঘন্দের একদিকে গুহা, অপরদিকে গুহাম্থ ও পথ; মানবিক স্নেহ বালিকার মূর্তিতে গুহার মধ্য হইতে তাহাকে বাহির করিয়াছে, শেষে পথের নানা অকর্ষণে সংসারকে সে ভালোবাসিতে শিথিয়াছে, এই প্রেমেই সে আত্মকেন্দ্রিক গুহাজীবন হইতে মূক্তিলাভ করিয়াছে এবং সীমার মধ্যেই অসীমকে দেখিতে পাইয়াছে। তাই গুহা, গুহাম্থ ও পথ সন্ন্যাসীর ভাবজীবনের তিনটি প্রতীক—এই তিনটি স্থানের মধ্যে তাহার চিত্তধারা তরক্ষায়িত হইয়া পরিণামে পৌছিয়াছে।

দশম দৃশ্যে গুহার বাহির হইয়া সন্ন্যাসী দেখিল এক অপরূপ প্রভাত। প্রভাতের সৌন্দর্য তাহার দ্বন্য এই প্রথম আকর্ষণ করিল,—'আহা একি চারিদিকে প্রভাত। বিকাশ।' ইহা তাহার পরিবতিত জীবনের নৃতন অভিজ্ঞতা—নবজীবনের প্রভাত। 'এ জগৎ মিথ্যা নয়, বৃঝি সত্য হবে, মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোথে। অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারপ ধরি।' 'আঁথি মৃদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া অসীমের অশ্বেষণে কোথা গিয়েছিছ!' চতুর্দশ দৃশ্যের প্রভাতের সংক্রেত সন্ন্যাসীর নব-চেতনার পূর্ণ পরিণতি—তাহার স্বাঙ্গীণ মোহমুক্তি ভোতিত হইতেছে। 'দৃর্ব কর, ভেকে ফেল দণ্ড কমগুলু! আজ হ'তে আমি আর নহি রে সন্ন্যাসী!' এই প্রভাত সন্ন্যাসীর পূর্ণ নবজীবনের প্রভাত—নব চেতনার স্ব্রোদয়। তাহা হইলে,

সংসারবিমুখ, আত্মকেন্দ্রিক, অন্ধকারময়, বিকৃত গুহা-জীবন হইতে বিশ্বের অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস-পূর্ণ ও সৌন্দর্য-মাধুর্ষময় সংসার-জীবনে সন্ন্যাসীর প্রবেশ—এই ভাবটা অনেকটা সংকেতের কৌশলে ব্যক্ত হইয়াছে।

কৰির জীবনেও এইরকম সন্ন্যাসীর মতো একটা অস্বাভাবিক পর্ব আসিয়াছিল। দেটা 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর যুগে। কবি তখন 'বস্তুহীন, ভিত্তিহীন, কল্পনালোকে' বাস করিতেছিলেন, 'অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা অভূত মৃতি ধারণ क तिया पकिं। नामशीन, अथशीन, अखशीन, अत्रात्मात्र हायाय पुतिया त्युंविर ।' अहे 'অবক্ষম অবস্থা'র কবিতাগুলি মোহিত সেন-সম্পাদিত রবীক্স-গ্রন্থাবলীতে 'হাদয়-অরণা' বিভাগে স্থান পাইয়াছে। কবির তথন 'বাহিরের সঙ্গে যোগ ছিল না', 'নিজের ছাদয়ের মধ্যেই আবিষ্ট' হইয়া ছিলেন। সেইটাই তাঁহার জীবনের অন্ধকার গুহা। তারপর 'প্রভাতসংগীত'-এর যুগে সেই গুহা হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। প্রভাত-সংগীতের সেই কবিতাগুলিকে ঐ গ্রন্থাবলীতে 'নিক্রমণ' নাম দেওয়া হইয়াছে। "কারণ তাহা ছদয়ারণা হইতে বাহিরের বিখে প্রথম আগমনের বার্তা। তার পরে স্থ্য-ত্রংথ-আলোক-অন্ধকারে সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে একে খণ্ডে খণ্ডে নানা স্থরে নানা ছন্দে বিচিত্রভাবে বিশের মিলন ঘটিয়াছে—।" সন্ন্যাসী গুহারূপ জ্বর-অরণ্য হইতে নিজ্রমণ করিয়া বিশের দরবারে হাজির হইল। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর গুহার মধ্যে আবদ্ধ 'নিঝ'রের স্বপ্লভন্ধ' হইল, 'প্রভাতে'র 'রবির কর' সে-গুহায় প্রবেশ করিল, তারপর 'প্রভাত-উৎসব'— 'হাদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'। কাবর আত্মজীবন সন্ন্যাসীর জীবনে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সে-কথা কবি নিজেই ( পূৰ্বে উদ্ধৃত অংশ ব্ৰপ্টব্য ) তাঁহার জীবনশ্বতিতে বলিয়াছেন।

(গ) 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর পূর্বে কবি নাট্যাকারে 'বাল্লীকি-প্রতিভা' লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা 'স্থরে নাটিকা'— 'গানের প্রজে নাট্যের মালা'। কিন্তু এইটিতে গানের প্রাধান্ত নাই, নাট্যই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীক্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন,—

"এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে ও নাট্যে মিলিত। সন্মাসীর যা অস্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানারূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্ব হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যক বলা যাইতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার

আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়াল শৃশুতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেই-খানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।"

(রবীক্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, কবির মস্তব্য)

এখন এই তম্ব কিভাবে আখ্যানবস্তুর মধ্যে রসরূপ লাভ করিয়াছে, তাহাই দেখা মাক্।

নিভ্ত গুহার সাধনা করিয়া সন্ন্যাসী 'জ্ঞান-চিতানলে বিশ্ব ভশ্ব' করিয়াছে, তাহার বিশ্বাস—জগতের 'মায়ার কুহক' সে ভাঙিয়ছে। জগতের সৌন্দর্ব-মাধূর্য আর তাহাকে আরুষ্ট করিতে পারিবে না; শ্বেহ প্রেম, দয়ার সে এখন বছ উধ্বে। দিবস-রজনী সংগ্রাম করিয়া সে সংসারের আকর্ষণের উপর জয়লাভ করিয়াছে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সে আজ মহাদেবের মত প্রলম্মানন্দে উচ্চুসিত। এখন সিদ্ধমনোরথ সন্ন্যাসী গুহা হইতে বাহির হইয়া 'রাক্ষসী প্রকৃতির' উপর তাহার বিজয়োল্লাস প্রকাশ করিবে:—

তোরি রঙ্গভূমি মাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দমর প্রতিশোধ গান।
দেথাব হৃদর খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেথ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
ভোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দ্য়া
খাশানে পড়িয়া আছে তাদের কন্ধাল,
প্রলায়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।

সেই সাধনার গর্বে ও আনন্দে রাজপথে বাহির হইয়া সন্ন্যাসী পৃথিবীকে করুণার চোখে দেখিতেছে—সব ক্ষ্ম্র, অর্থহীন।

এই কি নগর! এই মহারাজধানী! চারিদিকে ছোটো ছোটো গৃহগুহাগুলি, আনাগোনা করিতেছে নর-পিপীলিকা।

সন্ন্যাসীর এই আত্মপ্রতায় ও সিদ্ধির আনন্দের প্রতিকৃল শক্তির বীজ রোপিত হইল এক পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয়, অস্পৃশ্র 'হরিজন'-বালিকার দারা। সংসারের পথে বাহির হইয়া ধর্মন্তই, অনাচারী, অনার্য রঘুর কন্সার সঙ্গে তাহার দেখা। সকলেই এই স্লেচ্ছ কন্সাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। সকলেই ভাবিতেছে, উহার সংস্পর্শে জাতি-ধর্ম ঘাইবে, দেহ-মন অশুচি হইবে। কিন্তু সন্মাসী তাহাকে আশ্রয় দিল। সন্মাসী স্লেহের বশে তাহাকে আশ্রম দিল না,—দিল

তাহার জগৎ-ধ্বংসী সাধনার সিদ্ধির শক্তি দেখাইবার জন্ম। সংসারের জাতি, ধর্ম, আচার-বিচার সাধনাসিদ্ধ সন্ধ্যাসীকে স্পর্শ করে না, সংসারের লোকের মতো সে সংস্কারাবদ্ধ জীব নয়, সংসারের ম্বণা বা অহুরাগের সে বহু উধ্বে— এই অহংকারেই সে বালিকাকে আশ্রম দিল।

মুছ অক্ষঞ্জল বংদে, আমি যে সন্ন্যাসী।
নাইক কাহারে। 'পরে ঘূণা অমুরাগ।
যে আদে আমুক কাছে, যায় যাক্ দুরে
জেনো বংসে মোর কাছে সকলি সমান।

কিন্তু বালিকার সান্নিধ্য স্নেহ-প্রেমজয়ী সন্ন্যাসীর হৃদয়ে ঈয়ৎ তরঙ্গ তুলিতেছে।
ক্রমে হৃদয়ের আলোড়ন বাড়িতেছে এবং বালিকার প্রতি স্নেহ ও তাহার সাধনসিদ্ধির অহংকারের সহিত দ্বন্ধ চলিতেছে।—

বালিকা-পিতা!

সন্ধ্যাদী—আহা পিতা ব'লে কে ডাকিলি ওরে !
সহসা শুনিয়া যেন চমকি উঠিতু।
সন্ধ্যাদী—আহা প্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে প'ড়েছে !
ভূলে গেছে সংসারের অনাদর জ্বালা।
যেন এই বালিকার ছোটো হাত ছটি
হৃদয়ের অতি ধীরে করিছে বেষ্টন।
পালা, পালা, এই বেলা, পালা এই বেলা !
ঘুমিয়েছে, এই বেলা ওঠ রে সন্নাদী !

আবার দম্ভ আদিয়া তাহার হৃদয়ের হুর্বলতাকে সরাইয়া দিতেছে,—

পলায়ন! পলায়ন! ছিছি পলায়ন! অবহেলা করি আমি বিশ্বজগতেরে বালিকা দেখিয়া শেবে পালাইতে হবে! কথনো না, পালাব না, রহিব এমনি। প্রকৃতি, এই কি তোর মায়ার্টাদ যত! এ উর্ণাজালে তো শুধু পতকেরা পড়ে।

কিছ প্রকৃতির মায়াফাঁদ সন্ন্যাসী এড়াইতে পারে না।—

তবে থাক্, তবে তুই কাছে আয় মোর, দেখি তোর অতি মৃত্র ম্পর্ল হকোমল। আহা, তোর ম্পর্ল মোর ধ্যানের মতন, দীমা হতে নিরে-ধায় অদীমের ধারে। আবার মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়,—

একি মারা ? একি বগ্ধ ? একি মোহ মোর,— জগৎ কি মারা ক'রে ছারা হ'রে গিরে করিছে প্রাণের কাছে অনস্তের ভান ?

**চলে আত্মসমালোচনা,**—

একি স্নেহ ? আমি কিরে স্নেহ করি এরে ?
না না ! স্নেহ কোথা মার ! কোথা দ্বের ঘুণা !
কাছে যদি আসে কেহ তাড়াব না তারে,
দুরে বদি থাকে কেহ ডাকিব না কাছে।

মনকে সে প্রবোধ দেয় যে, সে ক্ষেহ-মায়া-মোহের অতীত,—

বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে প হায় হায় এ কী ভ্রম! জানে না সরলা নিজলক এ হাদয় স্নেহ-রেপাহীন। তাই মনে করে যদি স্থেথ থাকে, থাক্। মোহ নিয়ে ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা।

কিন্তু আত্মপ্রবোধ সত্ত্বেও তাহার সন্দেহ হইতেছে, সে রাক্ষসী প্রকৃতির বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে এই মোহের আবরণে যে তাহার দেহমন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে,—

একি রে মদিরা আমি করিতেছি পান।
একি মধ্-অচেতনা পশিছে হাদরে!
একি রে বপন্-ঘোরে ছাইছে নরন!
আবেশে পরাণে আদে গোধ্লি ঘনারে।
পড়িছে জ্ঞানের চোখে মেঘ আবরণ।
ধীরে ধীরে মোহমর মরণের ছারা
কেন রে আমারে ধেন আচ্ছর করিছে।

ক্রমে বালিকার প্রতি স্নেহের মধ্য দিয়া সন্ন্যাসী জগতের সৌন্দর্বের দিকে
আকৃষ্ট হইতেছে—প্রকৃতির মায়া তাহার কাছে মধুর বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

সহসা পড়িল চোখে একি মায়াঘোর, জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি।

্পাই তাহার লুপ্ত সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিয়া সে মনে দৃঢ় বিশাস আনিতেছে

যে, সে সংসারের অসার সৌন্দর্যের আকর্ত্তার বছ উধের। সে রাজার মতো শ্রেষ্ঠত ও গৌরব লইয়া সিংহাসনে বসিয়া কৌতৃক দেখিতেছে, আর ভাহার দাসী, নটা প্রকৃতি নৃত্য করিতেছে।—

হেথার বসি না কেন রাজার মতন,
লগতের রক্তৃমি সন্থুথে আমার!
আমি আজি প্রভু তোর, তুই, দাসী মোর,
মারাঘিনী দেখা তোর মারা-অভিনর,
দেখা তোর লগতের মহা ইক্রলাল।
থেলা কর্ সমুখেতে চক্র সূর্থ নিরে,
নীলাকাশ রাজছত্র ধর্ মোর শিরে,
সমস্ত জগৎ দিরে কর্ মোরে পূজা।

কিন্ত মনকে নানা প্রবাধ দিয়া এবং নিজের ত্র্বলতাকে জয় করিবার জয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও প্রকৃতির হাতে সেধীরে ধীরে পরাজয় স্বীকার করিতেছে। বালিকাই সংসার-সৌন্দর্যের বার্তাবাহিকা, বালিকাই তাহাকে জগতের সৌন্দর্য-মাধুর্যের উৎসব-ক্ষেত্রে লইয়া পৌছিয়া দিতেছে। তাই সয়্ল্যাসী বালিকাকে বলিতেছে,—

সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি, সহসা জগৎ হতে কে ভোরে পাঠালে ? সেখা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি **दिवाद्याक, भूश्राब, श्रिक्ष-मभौ**त्र। কিবা তোর হুধাকণ্ঠ, স্নেহমাথা স্বর। মরি কী অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা। সরলতাময় তোর মথথানি দেখে জগতের 'পরে মোর হতেছে বিখাদ। তুই কিরে মিখ্যা মায়া হৃদণ্ডের ভ্রম ! লগতের গাছে তুই ফুটেছিল্ ফুল, জগৎ কি তোরি মতো এত সত্য হবে! চলু বাছা শুহা হতে বাহিরেতে যাই। সমূরের এপারে রয়েছে জগৎ, সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি, মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী— জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে মাঝে মাঝে নিরে বাবি জগতের কুলে।

এখনো সন্ন্যাসী মনে করিতেছে, প্রকৃতির হাতে একেবারে সে আত্মসমর্পণ করে নাই। এখনো সে নির্লিপ্তই থাকিবে, তবে মাঝে মাঝে জগতের সৌন্দর্যমাধূর্য আস্বাদন করিবে কেবল বালিকার সাহায্যে, বালিকার সোনার তরীতে
উঠিয়া মাঝে মাঝে সে সংসারের তীরে নামিয়া মায়াবিনী প্রকৃতির বিচিত্র রূপসজ্জা
দেখিবে। সংসারের উপর সন্ন্যাসীর যে-আসজ্জি তাহা বালিকার মাধ্যমে,
বালিকার নিমিত্ত, প্রত্যক্ষভাবে কোনো আসক্তি তাহার নাই।

কিন্ত বালিকাকে ভালোবাসিয়াই সে জগৎকে ভালোবাসিয়া ফেলিল—জগতের স্বন্ধতে পারিল। বালিকার সোনার তরণী ভাহাকে সংসারের ঘাটে নামাইয়া দিল। আর সে যেন ফিরিতে পারিবে না। অসীমের ধ্যানপীঠ গুহার বাহিরে আসিতেই সংসারের সভ্য-স্বন্ধটি ভাহার চোথে পড়িল,—

এ জগৎ মিথা নয়, ব্বি সত্য হবে,
মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে।
অসীম হতেছে বাক্ত সীমারপ ধরি।
যাহা কিছু ক্রুল ক্রুল অনস্ত সকলি,
বাল্কার কণা সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনস্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ন্ত করিতে ?
বড়ো ছোটো কিছু নাই সকলি মহৎ।
আঁথি মুদে জগতেরে বাহিরে কেলিয়া
অসীমের অহেষণে কোথা গিয়েছিমু!
সীমা তো কোথাও নাই—সীমা সে তো ত্রম।
ভালো করে পড়িব এ জগতের লেথা
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না য়ুণা।

তবুও সন্ন্যাদীর অন্তর্মন্থ মিটে নাই, প্রকৃতির মায়া কাটাইবার জন্ত সে নিজের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। বালিকার প্রীতি, স্নেহ তাঁহাকে সবলে সংসারের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, তাই সন্ন্যাদী গুহা ছাড়িন্না পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে।—

কে ও আদে অশ্রনেত্রে শৃষ্ঠ গুহা মাঝে, কে ওরে পশ্চাতে ডাকে পিতা পিতা ব'লে।— ছি'ড়ে ফেল্—ভেঙে ফেল্ চ্য়ণের বাধা— হেধা হতে চল ছুটে আর দেরি নর।

# কিন্তু বালিকা তাহাকে ছাড়ে নাই, তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে —

বালিকা—পিতা, পিতা, কোথা তুমি, পিতা।
সন্ন্যাসী—( চমকিয়া ) কে রে তুই
চিনিনে চিনিনে তোরে, কোথা হতে এলি !
বালিকা—আমি পিতা, চাও পিতা, দেখ পিতা, আমি !
সন্ন্যাসী—চিনিনে চিনিনে ভোরে, ফিরে যা, ফিরে যা।
আমি কারো কেহ নই আমি যে স্বাধীন।
বালিকা—( পারে পডিয়া ) আমারে যেরো না ফেলে, আমি নিরাশ্রয়—

শুধায়ে শুধায়ে সবে, তোমারে খুঁজিয়া বছদ্র হতে পিতা, এসেছি যে আমি ;

সন্ন্যাদী—( সহসা ফিরিয়া আসিবা, বুকে টানিয়া )
আয় বাছা, বুকে আয়, চাল অঞ্ধারা,
ভেঙে বাক্ এ পাবাণ তোর অঞ্স্যোতে,
আর তোরে কেলে আমি যাব না বালিকা,
তোরে নিয়ে যাব আমি ন্তন জগতে।
প্রাঘাতে ভেঙেছিমু জগৎ আমার—
ছোট এ বালিকা এর ছোট ছুটি হাতে
আবার ভাঙা জগৎ গড়িয়া তুলিল।

বালিকাকে সঙ্গে লইয়া আদিয়া আবার সন্মাদীর মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া,---

রাক্ষনী, পিশাচী, ওরে তুই মায়াবিনী—
দূর হ, এখনি তুই যারে দূর হ'য়ে।
এত বিব ছিল তোর ওইটুকু মাঝে
অনন্ত জীবন মোর ধ্বংস ক'রে দিলি।
ওরে তোরে চিনিয়াছি—আজ চিনিয়াছি
প্রকৃত্তির গুপ্তচর তুই রে রাক্ষমী,
গলায় বাবিয়া দিলি লোহার শুঝল।

আবার মৃর্ছিতা বালিকাকে ফেলিয়া গুহাম্থ হইতে সন্মানীর অরণ্যে পলায়ন।
কিন্তু অরণ্যে ঝড়বৃষ্টির গর্জনের মধ্যে বালিকার ক্ষীণ কাতর কণ্ঠধনি তাহার কানে
আসিতে লাগিল। এইবার তাহার অন্তর্জীবনে চরম পরিবর্তন—সন্মাস্ত্রত
ত্যাগ।—

যাক্, রসাতলে যাক্ সন্নাসীর এত !
( ছুড়িয়া ফেলিয়া ) দূর কর, ভেঙে ফেল দণ্ড কমণ্ডলু !
আজ হতে আমি আর নহি রে সন্নাসী !

পাবাণ সংকল্পভার দিয়ে বিসর্জন আনন্দে নিংখাস ফেলে বাঁচি একবার।

এখনই সংসারের প্রকৃত তাৎপর্য, সীমা-অসীমের সম্বন্ধের স্ত্যকার স্বরূপ ভাহার কাছে প্রতিভাত হইল।—

হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে—…
লগৎ তোমারে ছেড়ে পারিনে যে যেতে
মহা আকর্ষণে সবে বাঁধা আছি মোরা।…
কী করেছি. কী বলেছি, সব গোছ ভুলে,—
বিশ্বত ছংখপ্ল শুধু চেপে আছে প্রাণে—
একগানি মুখ শুধু পড়িতেছে মনে,
ছুটি আঁথি চেয়ে আছে করণ বিশ্বরে।

বালিকাকে ভালবাদা যথনই সন্ন্যাদীর পরিপূর্ণ ও যথার্থ হইল, তথনই জগতের আনন্দময় মৃতি তাহার চোথে ভাদিয়া উঠিল,—

> জগতের মৃথে আজি একি হাক্ত হেরি। আনন্দ-তরঙ্গ নাচে চক্রসূর্য ঘেরি। আনন্দ-হিল্লোল কাপে লতায় পাতায়, আনন্দ উচ্ছ্বিস উঠে পাথীর গলায়, আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুম্বমে কুম্বম।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—এখন 'প্রেমের দেতৃতে' ছই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, 'গৃহীর সঙ্গে সন্মাসীর' মিলন হইল, 'সীমার তৃচ্ছতা ও অসীমের শৃহ্যতা' মিলাইয়া গেল। ভারপর বিগতমোহ সন্মাসী একেবারে তাহার স্বেহপাত্রীর উদ্দেশে ছুটিল। কিন্তু বালিকার মৃতদেহ গুহাম্থে পড়িয়া আছে।—

বাছা—বাছা—কোখা গেলি। কী করিলি রে— হায় হায়—একি নিদারণ প্রতিশোধ।

সংসার ত্যাগ করিয়া সন্মানী প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ লইরাছিল, এবার তাহাকে সংসারে ফিরাইয়া আনিয়া প্রকৃতি প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। সত্য কঠোর মৃতিতেই আমাদিগকে জাগ্রত করে। প্রচণ্ড আঘাতের মধ্য দিয়াই জীবনের চরম সত্য-উপলব্ধি হয়। তাই ভালোবাসার ধনকে হারাইয়া সন্থাসী শ্নেহ-প্রেমকে উপেকা করিবার কঠোর শান্তি পাইল এবং সারাজীবন অস্তাপের আগুনে তাহার ভূলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল।

জ্ঞানযোগী-স্থলত ত্রীয় অবস্থা হইতে বালিকার সংস্পর্শে চিত্তের নানা ঘল্তের
মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সন্ত্যাসী অবশেষে সীমা-অসীম-তত্ত্বের শেষ
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে,—এদিক দিয়া তত্ত্বি মোটামৃটি দ্ধান্য ও বৃদ্ধি-গ্রাপ্ত্
হইয়াছে। সন্ত্যাসী-চরিত্রটি তত্ত্বের বাহন হিসাবে ভালই ফুটিয়াছে; মনস্তত্ত্বের
ঘাত-প্রতিঘাত্তও বেশ স্ক্রভাবে দেখানো হইয়াছে। প্রথম যুগের অপরিণত রচনা
হিসাবে বিচার করিলে সন্ত্যাসী-চরিত্রকে অসার্থক বলা যায় না। সন্ত্যাসীর ঘল্তের
প্রতিপক্ষ রযু-হহিতা অত্যন্ত ক্ষীণ ছায়ারেখামাত্র। পথের লোকজন—যাহাদিগকে
রবীন্দ্রনাথ "আপনার ঘরগড়া প্রাত্যহিক তৃচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন
কাটাইয়া দিতেছে" বলিয়াছেন, তাহাদের রেখাচিত্র অধিকাংশ স্থলেই সার্থক
হইয়াছে। সন্ত্যাসীর মনে প্রতিক্রিয়া-স্কটির উপযোগী করিয়াই তাহাদের প্রবর্তন

### শারদোৎসব

( 2020 )

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-রচনার চিক্কিশ বংসর পরে কবি 'শারদোৎসব' রচনা করেন। যে তত্ত্বীজের অঙ্কুর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সংকীর্ণ, অক্ষিত ক্ষেত্রে গজাইয়াছিল, তাহা ইতিমধ্যে বহুশাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। কবি তাঁহার কাব্যে অসীমের সীমা রচনা করিয়া চলিয়াছেন—তাঁহার মানসী প্রতিমাণ্ডলি নানা রূপ ধরিয়া তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। অসীম—প্রকৃতির মধ্যে, মান্থবের মধ্যে সীমারূপ ধরিয়াছে, আর স্বয়ং কবির চিত্তে নিজেকে প্রতিক্লিত করিয়াছে। তাই কবির কাব্যসাধনা চলিয়াছে ত্রিধারায়—প্রকৃতির সহিত, মান্থবের সহিত, আর ভগবানের সহিত। অসীমের আনন্দর্রপই এই স্কষ্টি। অসীমের এই আনন্দরূপের—এই স্কৃতির সৌন্দর্য কবি ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার কাব্যে নানাভাবে। পরমসত্যের আনন্দময় প্রকাশই তাঁহার কাব্যের মূলভিত্তি। মানব ও প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্তের রূপদানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রথম পর্যায় শেষ হইয়াছে 'ক্ষণিকা'তে। তারপর কবির ব্যক্তিজীবনের সহিত অসীমের লীলারসের বৈচিত্র্যন্ত 'থেয়া'য় রূপলাভ করিয়াছে। 'শারদোৎসব'-এর পূর্বে আসিয়া কবির কাব্যসাধনা একটা শ্বির, স্কৃত্ ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। মন হইয়াছে

পরিপত, রচনা-শৈলী পরিপক। তাই 'শারদোৎসব'-এর মধ্যে যে কবি-মানসের প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে পরিণত রবীক্ত-কবি-মানসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। যে-ভাবসত্য তাঁহার কাব্য-রচনার মূলে সক্রিয়, যে তত্বোপলিরির রূপ তাঁহার বিরাট সাহিত্যস্থীর মধ্যে প্রকটিত, তাহাদেরি একটা প্রকাশ লক্ষ্য করা ষায় ইহার মধ্যে।

প্রথমে প্রকৃতি ও মান্ত্রের সম্বন্ধ ও মান্ত্রের উপর প্রকৃতির প্রভাব এবং উভরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-বিষয়ে রবীক্রনাথের ধারণা কি, তাহাই সংক্রেপে আলোচনা করা যাক:

- (১) প্রকৃতির সহিত মান্ত্রের সম্বন্ধ অচ্ছেছ্য এবং উভয়ে একই সত্যে বিধ্বত। উভয়েই এক অথণ্ড, চিরস্তন সত্তার প্রকাশরূপ। এক বিরাট প্রাণের লীলায় উভয়েই তরঙ্গিত। 'যদিদং কিঞ্জাগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্তম্'। মান্ত্রের মতো প্রকৃতিরও একটা স্বতন্ত্র সতা আছে—প্রাণ আছে।
- (২) প্রকৃতির প্রাণের সহিত মানবপ্রাণের একাত্মতা ব্রিলে এক বিশ্বব্যাপী প্রাণের সহিত মাহ্বের সহদ্ধ সহজেই অহুভূত হয়। মাহ্বেষ আপনাকে বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া আত্মোপলির করিতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের শ্রোত অনাবিল, মৃক্ত, স্বচ্ছ; মাহ্বের মধ্যে সেই শ্রোত নানাসংস্কার, স্বার্থ-লোভ, অভ্যাসের জড়তায় শৈবাল-সমাচ্ছেয়; প্রকৃতির প্রাণের সহিত মাহ্বের প্রাণ যুক্ত করিতে পারিলে সে সংসারের আবর্জনা-মলিন, শৈবাল-ক্ষম অবস্থা হইতে মৃক্ত হইয়া নিচ্ছে স্বচ্ছ, সরল, নির্মল প্রাণধারাকে উপলব্ধি করিতে পারে। তাই প্রকৃতির সহিত যোগ মাহ্বের স্বরূপ-উপলব্ধির প্রধান সহায়। প্রকৃতি প্রত্যহের জ্বীর্ণ আবরণ ঘুচাইয়া মাহ্বেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে মৃক্তি দেয়, স্টির মৃলে যে-আনন্দ, তাহার আস্বাদ দান করে।
- (৩) ভারতীয় সভ্যতা-বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয়েরা প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতেন। তপোবনই ছিল এই সম্বন্ধের প্রতীক। অরণ্যভূমিতে প্রকৃতির যে-প্রাণের লীলা ঋতুতে ঋতুতে এবং নানা সময়ে বর্ণ, গন্ধ ও গানের অপরপ বৈচিত্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তাহার মধ্যে বিসয়া তপোবনবাসীরা ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে বিশ্বব্যাপী বিরাট প্রাণের সন্ধে নিজেদের প্রাণের যোগ ও একটা আনন্দঘন, রহস্থময় ঐক্য উপলব্ধি করিতেন। রবীক্রনাথের নিজের ভাষায়—

"এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফলফুল দিয়েছে, কুশ-সমিৎ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম, অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শ্রু ব'লে, নির্জীব ব'লে, পৃথক ব'লে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অন্নজন প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তারা গ্রহণ করেছিলেন, সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শৃশু আকাশের নয়, একটি চেতনাময়, অনস্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ—এইটি তাঁরা একটি অহভবের দারা জানতে পেরেছিলেন ; সেইজন্মেই নিখাস, আলো, অন্নজন সমস্তই তাঁরা শ্রহার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজ্নফেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দারা, চেতনার দারা, হৃদয়ের দারা, বোধের দারা নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া। •••••বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভ্ত ছায়ার মধ্যে, নিগৃঢ় প্রাণের মধ্যে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে তৃই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, েদ হুই যুগকে বনই ধাতীক্রপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বৃদ্ধও কত আমবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন; রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায়নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল। ..... ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা-কিছু মহৎ, আশ্চম, পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পৃজ্য, সমন্ত সেই প্রাচীন তপোবনশ্বতির সঙ্গে জড়িত। .....মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষর।" ( তপোবন, শিক্ষা )

পরবর্তী যুগে ভারতে নগর-নগরী স্থাপিত হইলেও এই তপোবন-আদর্শের প্রভাব হ্রাদ পায় নাই। রাজা-মহারাজারা তপস্থীদের আপনাদের পূর্বপুক্ষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং উাহাদের মহত্বে গৌরব বোধ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন সাহিত্যে এই তপোবন-আদর্শ, মান্থ্যের সহিত বিশ্বপ্রকৃতির এই সম্মিলন বিশেষভাবে পরিক্ষৃতি হইয়াছে। কালিদাদের কালে তপোবন-যুগ চলিয়া গেলেও তপোবন ভারতীয়দের 'হল্ম জুড়িয়া আছে'। কালিদাদের 'র্যুবংশ', 'কুমারসম্ভব,' প্রভৃতি কাব্যে এবং 'অভিজ্ঞান শকুস্তলা' নাটকে এই তপোবন-প্রভাব—প্রকৃতির সহিত—তক্ষলতাপত্তপক্ষীর সহিত মান্থ্যের মিলনের পূর্ণভার চিত্র বিশেষভাবে ক্ষিত হইয়াছে। 'উত্তররামচরিত,' 'কাদম্বরী'তেও ইহার প্রভাব আছে।—

"মান্নষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সন্মিলনই আমাদের দেশের সমন্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিক্ষৃত। তেই প্রকৃতি মান্নষের সমন্ত স্থ্য-তৃঃথের মধ্যে যে অনন্তের স্বাট মিলিয়ে রাখছে, সেই স্থরটি আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা স্বাদাই তাদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।" (তপোবন, শিক্ষা)

(৪) এই তপোবন-আদর্শই রবীক্সনাথের শিক্ষার আদর্শের ভিত্তি ৷— "त्कवन देखिरावत निका नव, त्कवन खात्नत निका नव, त्वासत निकारक আমাদের বিষ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কার্থানার দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্থল-কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা ভূপোবনে—প্রাকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্থার দ্বারা পবিত্র হয়ে। ... বোধের তপস্তার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য খাকে না, স্থভরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। ... এইজত্যে ত্রন্ধচর্যের সংযমের দারা বোধশব্জিকে বাধামূক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক—ভোগবিলাদের আকর্ষণ থেকে অভ্যাদকে মৃক্তি দিতে হয়, যে-দমন্ত দামগ্নিক উত্তেজনা লোকের চিততে ক্ত্র এবং বিচার-বৃদ্ধিকে সামঞ্চল্ড করে দেয়, তার ধাকা থেকে বাঁচিয়ে বৃদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়। ... আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিখালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্মে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি, তথন ভারতবর্ষের বিভালয় যেমনটি হওয়া উচিত, তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের উধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে। অসশনাল বিভাশিক্ষা বলতে যুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি, তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্থার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ ক'রে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনমতে ফ্রাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারিনে। জাতীয়তাকে আমর। পরম পদার্থ ব'লে পূজা করিনে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা—ভূমৈবং স্থং, নাল্লে স্থথতি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাদিতব্য: এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র,। প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানা দিককে অধিকার করে নিয়েছিল, সেই ছিল আমাদের স্থাশনাল সাধনা।" (ঐ)

এই আদর্শই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং এই আদর্শ ও ভাব-সত্যই বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠার মূলে।

"যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে… সে সত্য প্রধানত বণিগ্রুত্তি নয়, স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চাব্রিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, বৃদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবে নিত্য-ব্যবহারে সফল করে তোলবার জ্বস্তে তপস্থা করেছেন এবং কালক্রমে নানা তুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর, নানক প্রভৃতি ভারতবর্বের পরবর্তী মহাপুক্ষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন।"

তপোবনে যেমন মাত্র বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলন অত্নতব করিয়াছে, তেমনি বিশ্বমানবের সঙ্গেও তাহার যোগ অত্নতব করাতে তাহার আত্মোপলন্ধির চরম পূর্ণতা হইরাছে। তাই শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিভালয়-প্রতিষ্ঠার পরে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায় মাত্মবের স্বাঙ্গীণ বিকাশের পূর্ণ পরিণতি।—

"শান্তিনিকেতন বিভালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের স্ত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সর্বজাতিক মন্থান্থ চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে—ভবিশ্বতের জন্মে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।" (চিঠিপত্র, ২য়, পৃঃ ৫৫-৫৬)

(৫) বিশ্বপ্রকৃতির সক্ষে মানবপ্রকৃতির মিলন না হইলে বিশ্বপ্রাণের সহিত মানবের গভীর সম্বন্ধ উপলন্ধি করা যায় না। নব নব ঋতুর আবির্ভাবে প্রকৃতির যে রপবৈচিত্র্য ঘটে, যে-নানা রসের উৎস খুলিয়া যায়, মায়্র্য সেই ঋতু-উৎসবগুলিকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া সেই রূপ ও রসে নিমজ্জিত হইবে। তাহার পরিপূর্ণতা-উপলব্ধির পক্ষে ইহা অপরিহার্য। এই মিলনে মায়্র্যের দেহ-মন অপূর্ব শক্তি লাভ করে এবং নৃতন চেতনায় জাগ্রত হইয়া বিরাটের সহিত মিলন অয়্তব করে। প্রকৃতির সহিত একায়্রতায় কবি 'মহামৃক্তি' অয়্তব করিয়াছেন। এই একায়্রতায় সার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

"ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় হরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা'হলে অস্তরের মধ্যে মৃক্তির বাণী এসে লাগে। মৃক্তি সেই বিরাট প্রাণসম্দ্রের কূলে, যে সম্দ্রের উপরের তলায় হৃদ্দরের লীলা রঙে রঙে তরন্ধিত, আর গভীর তলে শাস্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই হৃদ্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। "এতস্থৈবানন্দশু মাজানি" দেখি ফুলে ফুলে পল্পরে; তাতেই মৃক্তির স্থাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ্বিলনের বাণী শুনি।

শাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ স্থর শব্দিদেব যে বোধিজ্ঞমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিজ্ঞমের বাণীও শুনি যেন,—ত্ইএ মিশে আছে। আরণ্যক শ্বি শুন্তে পেয়েছিলেন গাছের বাণী,—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধে। দিবিতিষ্ঠত্যেব:।" শুনেছিলেন "যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নি:স্তং।" তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, "কেন প্রাণ: প্রথম: প্রৈতিযুক্ত:"—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে 'এসেছে এই বিশ্বে ? সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগলো, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা! সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী স্কেই চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অমুভ্ব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে ?"

(ভূমিকা, বনবাণী)

ইংহি মোটাম্টি মান্থবের দক্ষে প্রকৃতির সম্বন্ধ, ও মানবের উপর প্রকৃতির প্রভাব সম্বন্ধে রবীক্রনাথের ধারণা। অবশু ব্যক্তিগত অর্ভৃতির দিক দিয়া তিনি আরো অনেক অগ্রসর হইয়াছেন। স্টির আদিম যুগ হইতে বিশ্বপ্রকৃতির জলস্থল-আকাশ-বাতাদের সহিত তিনি নিবিড্ভাবে একাল্ম হইয়াছিলেন, এই
মানবপর্ধায়ে উন্নীত হইয়াও সেই শ্বৃতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার চিত্তে উদিত হয়—এই
ভাব তাঁহার কাব্যে বছ স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি-প্রেমের মূলে এই
সহজাত অন্থভৃতিও ক্রিয়াশীল। ইহার আলোচনা এখানে নিপ্রয়োজন।

প্রকৃতির সহিত মিলনের একটি উপায় বিভিন্ন ঋতু-উৎসবের অন্থষ্ঠান ও সেই উৎসবে প্রকৃতির রূপ, রস ও গানের সহিত মাহ্মবের হৃদয় একতারে বাঁধিয়া লওয়া, একহ্বরে ঝহুত করা। এই প্রকৃতি-চর্চা রবীক্রনাথের মতে শিক্ষার একটি অঙ্গ। তাই তাঁহার শান্তিনিকেতন বিছালয়ে 'ঋতু-উৎসব' অন্থটিত হয়। এই 'শারদোৎসব' ঋতু-উৎসবের জন্ত লিখিত একখানি নাটক। শরতের ভ্রু, অমান সৌন্দর্য ও আনন্দ শিক্ষার্থীর অন্তরে সংক্রামিত করা রবীক্রনাথের অন্ততম উদ্দেশ্ত।

কিন্তু ইহা কেবলমাত্র ঋতুনাট্য নয়, শরৎ-ঋতুর রূপ ও রস মানবচিত্তে সঞ্চারিত করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ইহার মধ্যে একটি আইডিয়াবা তব্বের সংকেত কবি দিয়াছেন। নাটকের বিশিষ্ট পাত্রগণ এই উৎসবের মধ্যে সেই তত্ত্বের উপরই অনেকটা দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন। নাটকের গানে ও ভাষণে শরতের যে-আনন্দমূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা মূলত একটা তত্ত্বের অভিব্যক্তি হিসাবেই যেন কবি নির্দেশ করিতে চান। 'ঋণশোধ'-তত্ত্বই যেন কবির মূল-বক্তব্যের আকার ধারণ করিয়াছে। বিশ্পকৃতি আনন্দের ঋণশোধ করিতেছে, শরতের এই উচ্ছল

আনন্দধারা এক মৃশ-আনন্দের অভিব্যক্তি এবং মাহ্যমণ্ড তাহার অন্তর্নিহিত আনন্দঅমৃতের ঋণ শোধ করিবে, কবি ইহারই সংকেত দিতেছেন। তাই ইহাকে
রূপক-সাংকেতিক নাটকের পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। প্রকৃতিকেই কবি এখানে
সংকেতরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

'শারদোৎসব' নাটকের 'ভিতরের কথাটি'তে কবি প্রকৃতি ও মাহুষের মিলনের সার্থকতা, এই নাটকের রসবৈশিষ্ট্য এবং তত্ত্ব সমস্তই অতি স্থন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"সমস্ত নাটককে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবটা আছে, সেটা আমাদের আশ্রমের वानकरात्र शरक महज । विराध विराध कृतन-करल-हाउग्राग्र-जात्नारक-আকাশে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মাত্রষ যদি অক্তমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে, তবে সে পাথিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। মামুষের সঙ্গে মাহুষের নানা কাজে নানা খেলায় মিলনের নানা উপলক্ষ্য আছে। মিলন ठिक गर्छ। घिटिन हे, वर्षा । छाहा दक्वन माख हार्छेत्र दमना वार्छेत्र रमना ना হইলে, সেই মিলন নিজেকে কোনো না কোনো উৎসব-আকারে প্রকাশ करत । भिलन यथारनरे घरहे, अर्थाए रहत ভिতतकात मृन अकाहि संशासरे ধরা পড়ে, যাহারা বাহিরে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান তাহাদের অন্তরের নিত্য সম্বন্ধ যেথানেই উপলব্ধ হয়, সেথানেই স্ষ্টির অহেতুক অনিব্চনীয় লীলা প্রকাশ পায়। বছর বিচিত্র ঐক্য সম্বন্ধই সৃষ্টি। মাত্র্য যেখানে বিচ্ছিন্ন সেথানে তাহার স্জনকার্য তুর্বল। 'সভ্যতা' শব্দের অর্থই এই, মারুষের মিলনজাত একটি বুহৎ জগৎ; এই জগতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বিধিব্যবস্থা, ধর্মকর্ম, শিল্প-সাহিত্য, আমোদ-আহ্লাদ সমস্তই একটি বিরাট স্বষ্ট, এই স্বজনের মৃলশক্তি মাতুষের সত্য সম্বন্ধ। মাতুষ যেখানে বিরুদ্ধ, সেখানে তাহার স্ঞ্জনকার্য নিত্তেজ। সেখানে সে কেবল কলে চালানে। পুতুলের মতো চিরাভ্যাদের পুনরাবৃত্তি করে চলে, আপন জ্ঞান-প্রাণ-প্রেমকে নব নব আকারে প্রকাশ করে না। মিলনের শক্তিই স্জনের শক্তি।

মানুষ যদি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিত তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হইত। কিন্তু মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিখে তাহার জন্ম। বিশ্বস্থাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মূহুর্তে বিখের স্পন্দন নানা রূপে রুসে জাগিয়া উঠিতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলিতেছে, কিন্তু মাছুষের প্রধান স্কলের ক্ষেত্র তাহার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি বার খুলিয়া আমরা বিশ্বকে আহ্বান করিয়া না লই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মিলন ঘটে না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানব-প্রকৃতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব।

যে মাছবের মধ্যে সেই মিলন বাধা পায় নাই, সেই মাছবের জীবনের তারে প্রকৃতির গান কেমন করিয়া বাজে, ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ 'Three Years She Grew' নামক কবিতায় অপূর্ব হুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত অবাধ মিলনে 'ল্যুসি'র দেহমন কী অপরূপ সৌন্দর্যে গড়িয়া উঠিবে তাহারই বর্ণনা উপলক্ষ্যে কবি লিখিতেছেন, 'প্রকৃতির নির্বাক্ ও নিশ্চেতন পদার্থের ষে নিরাময় শাস্তি ও নিংশক্ষতা তাহাই এই বালিকার মধ্যে নিশ্বসিত ইইবে। ভাসমান মেঘসকলের মহিমা তাহারই জন্ম, এবং তাহারই জন্ম উইলো-বুক্ষের অবন্মতা। ঝড়ের গতির মধ্যে যে একটি শ্রী তাহার কাছে প্রকাশিত, তাহারই নীরব আত্মায়তা আপন অবাধ ভঙ্গীতে এই কুমারীর দেহখানি গড়িয়া তুলিবে। নিশীথরাত্রির তারাগুলি হইবে তাহার ভালবাসার ধন। আর, যে-সকল নিভ্ত-নিলয়ে নির্মারিগিগুলি বাঁকে বাঁকে উচ্ছলিত হইয়া নাচিয়া চলে, সেইখানে কান পাতিয়া থাকিতে থাকিতে কলধ্বনির মাধুর্ঘটি তাহার মুখ্পীর উপরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে থাকিবে।'

পূর্বেই বলিয়াছি, ফুল-ফল-ফসলের মধ্যে প্রকৃতির স্প্টিকার্য কেবলমাত্র এক-মহলা; মান্থ্য যদি তাহার ত্ই মহলেই আপন সঞ্চয়কে পূর্ণ না করে তবে সেটা তাহার পক্ষে বড়ো লাভ নহে। হাদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করিলে তবেই প্রকৃতির সহিত তাহার মিলন সার্থক হয়, হতরাং সেই মিলনেই তাহার প্রাণমন বিশেষ শক্তি, বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে।

মাহুষের সঙ্গে মাহুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটিতেছে।
কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতৃ-উৎসবের নিমন্ত্রণ যথন গ্রহণ করি তথন আমাদের
মিলন আরও অনেক বড়ো হইয়া উঠে। তথন আমরা আকাশ-বাতাস,
গাছপালা, পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মিলি—অর্থাৎ যে প্রকৃতির মধ্যে আমরা
মাহুষ তাহার সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সেই
স্বীকার করা কথনোই নিফল নহে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, সম্বন্ধেই স্থীকর
প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে যথন কেবল আছি মাত্র তথন না থাকারই সামিল,

কিন্ত প্রকৃতির সক্ষে আমাদের প্রাণমনের সম্বন্ধ-অমুভবেই আমরা স্বন্ধনক্রিয়ার। সক্ষে সামঞ্জু লাভ করি; চিত্তের বার ক্ষম করিয়া রাখিলে আপনার মধ্যে এই স্বন্ধনিজকে কাজ করিবার বাধা দেওয়া হয়।

তাই নব ঋতুর অভ্যাদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নৃতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে, তথন মাহুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে; সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মাহুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

সেই বিচ্ছেদ দ্র করিবার জন্ম আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। 'শারদোৎসব' সেই ঋতু-উৎসবেরই একটি নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে। লক্ষের—সেই বণিক আপনার স্বার্থ লইয়া, টাকা উপার্জন লইয়া, সকলকে সন্দেহ করিয়া, ভয় করিয়া, ঈর্যা করিয়া, সকলের কাছ হইতে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করিয়া বেড়াইতেছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে। সেই রাজা যিনি আপনাকে ভূলিয়া সকলের সঙ্গে মিলিতে বাহির হইয়াছেন, লক্ষীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্যুটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায় সোনাকে সে তুচ্ছ করে। লোভকে সে বিস্কান দেয় বলিয়াই লাভ সহজ হইয়া, স্থন্দর হইয়া তাহার হাতে আপনি ধরা দেয়।"

ঋতুনাট্য হিসাবে 'শারদোৎনব' চমৎকার স্ষ্টি। শরতের ধরণী-গগনে যে এক অপূর্ব আনন্দরসের প্লাবন, সেই প্লাবনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইবার জন্ম ছেলের দল, ঠাকুরদাদা, সন্ন্যাসী বাহির হইয়াছে। সংসারের ক্ষতি-লাভ-গণনা, ছিধা-ছন্দ্র, সবি পিছনে পড়িয়া আছে—ছুটির আনন্দে, মৃক্তির তৃপ্তিতে সকলে আজ ভরপূর। গলিত কাঁচাসোনার মতো রোজে, নীল আকাশে লযু মেঘের সস্তরণে, শিশির-ভেজা শিউলীফুলের রাশিতে, নদীতীরের শুল্ল কাশগুচ্ছে, কাঁচা ধানের ক্ষেতে, শরৎ-সৌন্দর্য-লক্ষীর অপদ্ধপ নয়নভ্লানো বিলাস! সমস্ত নাটকথানির মধ্যে একটা খেলার অহেতুকী উল্লাস, ছুটির মুক্ত-আনন্দের ঘন আবহাওয়া!

"ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্ছে—'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা'।" (ভামুসিংহের পত্তাবলী)

একটা খুশির হালকা হাওয়া, একটা অকারণ আনন্দের হিল্লোল বাঁশীর স্থর-মূর্ছ নার মতো এই ক্ষুল নাটিকাটিকে ঘিরিয়া বাজিতেছে। কবিও ইহাকে একটা ভারহীন সংগীতোচ্ছাদের মতো প্রতীয়মান করিতে চাহিয়াছেন।—

মন্ত্রী—সেটা গানেতে গদ্ধেতে রঙেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না গোছের জিনিস…শরংকালের উপযোগী খুব হাঝা রকমের ব্যাপার। কিব বলেন, শরংকালের মেঘ যে হাঝা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ত্র্যাসী। কিব বলেন, শরংকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে। কিব বলেন, শরংকালের কাশের শুবক না বাগানের না বনের; সে হেলাফেলার মাঠে ঘাটে নিজের অকিঞ্চনভার ঐশ্বর্য বিস্তার করে বেড়াচ্ছে। সে সন্ত্যাসী। কবি বলেন, শরতের কাঁচা ধানের যে থেত দেখি, কেবল আছে তার রঙ, কেবল আছে তার দোলা। আর কোনো দায় যদি তার থাকে সে কথা সে একবারে লুকিয়েছে।...তাই কবি বলেন, শারদোৎসবের যে পালা সে গুই রকম হাঝা, গুইরকম নির্থক। সে-পালায় কাজের কথা নেই, সে-পালায় আছে ছুটির খুশি।

রাজা—বা:, এতো মন্দ শোনাচ্ছে না! ওর মধ্যে রাজা কেউ আছে?
মন্ত্রী—একজন আছেন। কিন্তু তিনি কিছুদিনের জত্যে রাজত্ব থেকে ছুটি নিয়ে
সন্ত্যানীবেশে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে দিন কাটিয়ে বেড়াছেন।

রাজা—বাঃ বাঃ, শুনে লোভ হয় যে! আর কে আছে?

মন্ত্রী—আর আছে সব ছেলের দল।

রাজা—ছেলের দল? তাদের নিয়ে কি হবে?

মন্ত্রী—কবি বলেন, ওই ছেলেদের প্রাণের মধ্যেই তো আসল ছুটির চেহারা। তারা কাঁচাধানের থেতের মতোই নিজে না জ্ঞানের ছুটির ভিতরেই, ফসলের আয়োজন করছে।" (১৩২৯ সালে কলিকাতায় শোরদোৎসব'-এর অভিনয়ের সময় কবিলিখিত ভূমিকা)

শরৎ-ঋতুর সৌন্দর্য ও তাহার অস্তরের সংগীতকে কবি সার্থকভাবে রূপায়িত করিয়াছেন এই নাটকে। এই রূপায়ণে গানগুলিই সাহায্য করিয়াছে বিশেষভাবে। আকাশে, বাতাসে, ধরণীতে সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিতেছে। শারদলন্দ্রী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

#### সন্মাসী

পৌচেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌচেছে। দার খুলেছে তার। দেখতে পাচ্ছ কি, শারদা বেরিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ না! দ্রে দ্রে, সে অনেক দ্রে, বছ বছ দ্রে। সেখানে চোখ যে যায় না। সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রাস্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে… সেইখানে হাদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো, ধীয়ে ধীয়ে একটু একটু কয়ে দেখতে পাবে।

প্রথম বালক

কই ঠাকুর দেখিয়ে দাও না।

मन्त्रामी

ঐ যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক

হা, হা, ভেদে আসছে।

नद्यामी

ঐ যে আকাশ ভরে গেল।

প্রথম বালক

किएन।

সন্মাসী

এই তো স্পষ্টই দেখা যাছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের স্পর্শ পাচ্ছনা?

বিতীয় বালক

रा शाष्ट्र।

## मद्यामी

তবে আর-কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

# ঠাকুরদাদার গান

আমার নয়ন-ভূলানো এলে!
-আমি কী ছেরিলাম জন্য মেলে!

এই আকাশ, বাতাদ, আলোর দক্ষে অস্তরের যোগদাধনই তো প্রকৃত উৎসব।
প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপ, রদ ও গানের দক্ষে মাহুষের অস্তরের যোগের মধ্যে, এই
বাহির ও অস্তরের মিলনের মধ্যে ঋতু-উৎসবের দার্থকতা—প্রকৃতির দৌন্দর্যের
দহিত মাহুষের অস্তরের দৌন্দর্যের যোগদাধন।

ইংরেজ-কবি Wordsworth মাম্বের উপর প্রকৃতির অসীম প্রভাবের কথা বলিয়াছেন; প্রকৃতি মাম্বকে যে নীরব শিক্ষা দেয়, 'Education of Nature' কবিতায় Lucy-র দেহমনের বিকাশ সম্বন্ধে কবি তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। রবীক্রনাথ তাহার ব্যাখ্যায় ইহা উদ্ধৃতও করিয়াছেন। দেহ, মন ও অন্তরাত্মার উপর প্রভাব-বিন্তারের দারা তাহাদের নবভাবে গঠনকার্থে প্রকৃতি যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে, Wordsworth তাহা অন্তান্ত কবিতায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন,—

I have owed to them,

In hours of weariness, sensations sweet,

Felt in the blood, and felt along the heart;

And passing even into my purer mind,

With tranquil restoration. (Tintern Abbey).

রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃতির সহিত একাছা হওয়া ও তাহার প্রভাবকে গ্রহণ করার মধ্যে গভীরতর ও ব্যাপক তাৎপর্য নিহিত আছে। ইহাই 'শারদোৎসব'-এর তত্ত্বাংশ। কবি ইহাকে ঋণ-শোধ-বলিয়াছেন।

"শারদোৎসবের ছুটির মাঝথানে বিদিয়া উপনন্দ তার প্রভ্র ঝণ শোধ করিতেছে। রাজসম্মানী এই প্রেমঝণ-পরিশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্কের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তথনই মনে হইল, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঝণশোধের সৌন্দর্য। শরতে এই যে নদী ভরিয়া উঠিল ক্লে ক্লে, এই যে থেত ভরিয়া উঠিল শস্তের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই—প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়ছে সেইটাকে বাহিরের নানা রূপে নানা রূসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেথানে সম্পূর্ণ হয়, সেইখানেই ভিতরের ঝণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।

দেবতা আপনাকেই কি মাহ্যেরের মধ্যে দেন নাই। সেই দানকে বখন অক্লাম্ভ তপস্থার অক্লপণ ত্যাগের দারা মাহ্য শোধ করিতে থাকে তথনই দেবতা তাহার মধ্য হইতে আপনার দান অর্থাৎ আপনাকে নৃতন আকারে কিরিয়া পান, আর তথনই কি তাহার মহয়ত্ব সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। সেই প্রকাশ যতই বাধা কাটাইয়া উঠিতে থাকে ততই কি তাহা হস্কর, তাহা উজ্জল হয় না। বাধা কোথায় কাটে না। যেখানে আলস্থ্য, যেথানে বীর্থহীনতা, যেখানে আত্মাবমাননা। যেখানে মাহ্য জ্ঞানে প্রেমে কর্মে দেবতা হইয়া উঠিতে সর্বপ্রয়ত্বে প্রয়াস না পায়, সেখানে নিজের মধ্যে সে দেবত্বের ঋণ অস্বীকার করে। যেখানে ধনকে সে আকড়িয়া থাকে, স্বার্থকেই চরম আশ্রেম বিলয়া মনে করে, সেখানে দেবতার ঋণকে সে নিজের ভোগে লাগাইয়া একেবারে ফু কিয়া দিতে চায়; তাহাকে যে অমৃত দেওয়া হইয়াছিল, যে অমৃতের উপলব্ধিতে সে মৃত্যুকে তৃচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অবজ্ঞা করিতে পারে, তৃংখকে গলার হার করিয়া লয়, জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়া সেই অমৃতকে তথন সে শোধ করিয়া দেয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে এই অমৃতের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য; আনন্দরপম্যত্ম।

রাজসন্মাসী উপনন্দকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, এই ঋণশোধেই যথার্থ ছুটি, যথার্থ মৃক্তি। নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে ততই বন্ধন মোচন হয়,—কর্মকে এড়াইয়া, তপস্থায় ফাঁকি দিয়া পরিত্রাণ লাভ হয় না। তাই তিনি উপনন্দকে বলিয়াছেন, 'তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচছা।'

এই লইয়া সন্মাসীতে ঠাকুরদাদাতে যে কথাবার্তা হইয়াছে নিচে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

সন্ন্যাসী। আমি অনেকদিন ভেবেছি জগং এমন আশ্চর্য স্থলর কেন ? আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাছি—জগং আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে করছে।... সেই জন্মই ধানের খেত এমন সবুজ এখর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই জন্মেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা। একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন,

আর-এক দিকে কঠিন ছঃথে তারই শোধ চলছে। তেনেই ছঃথের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কী সে কথা তোমার কাছে পূর্বেই শুনেছি। প্রভু, কেবল এই ছঃথের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাছে, মিলনটি এমন স্থলর হয়ে উঠেছে!

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, যেথানে আলহা, যেথানে কুপণতা, সেথানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাছে, সেইখানেই সমস্ত কুত্রী সমস্তই অব্যবস্থ।

ঠাকুরদাদা। সেইথানেই যে একপক্ষে কম পড়ে যায়, অক্সপক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ম্যাসী। লক্ষী যথন মানবের মর্ত্যলোকে আসেন তথন তৃ:খিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন; শত হৃ:খেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে খবরটি আজ এ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।

লক্ষী সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী; গৌরী যেমন তপস্থা করিয়া শিবকে পাইয়াছিলেন, মর্ত্যলোকে লক্ষীও তেমনি তৃংথের সাধনার দারাই ভগবানের সহিত মিলন লাভ করেন। যে-মাহ্যব বা যে-জাতির মধ্যে এই ত্যাগ নাই, তপস্থা নাই, তৃংথস্বীকারে জড়তা, সেখানে লক্ষী নাই, স্থ্যরাং সেখানে ভগবানের প্রেম আরুষ্ট হয় না।

উপনন্দ তাহার প্রভুর নিকট হইতে প্রেম পাইয়াছিল, ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বাহিয়া সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠিতেছে, ততই সে মৃক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে। তঃধই তাহাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সহিত ঋণুশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাহাই কুঞ্জীতা।"

রবীজ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও মানব উভয়েই ঋণশোধের পালা অভিনয় করিতেছে। তাহাতেই তাহাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এবং অপূর্ব শ্রী ও প্রাচূর্য ফুটিয়া ওঠে। প্রকৃতির মধ্যে যে নিত্যানন্দের বিকাশ, সেই আনন্দ, সেই অমৃত প্রকৃতি নানা ঋতুর রূপ-রসের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছে, এই ভাবেই সে আনন্দের ঋণশোধ করিতেছে। এই ঋণশোধের ঘারাই তাহার সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়া সকলের দৃষ্টি মৃদ্ধ করিতেছে। মাহুষের মধ্যেও এই নিত্যানন্দের অন্তিম্ব আছে, মাহুষকেও এই আনন্দের, অমৃতের, এই দেবত্বের ঋণ শোধ করিতে হইবে। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে তাহাকে অমৃতের অধিকারিম্ব প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার দেবত্বের ঋণ শোধ করিতে

হইবে, জীবনের বিকাশের মধ্য দিয়া তাহার পরিপূর্ণ মন্থয়ত্বের প্রকাশ করিতে হইবে। এই সার্থক প্রকাশেই তাহার সৌন্দর্য। বেখানে মানবের অন্তর্নিহিত্ত এই দেবত্বের প্রকাশ স্বার্থচিন্তা, ভোগলালসা, জড়তা, উদাসীত্মের দ্বারা আচ্ছন্ন ও ব্যাহত হয়, দেখানে তাহার ঋণ শোধ করা হয় না, দেবতার দান তাহার মধ্যে নিক্ষল হর, জীবন কুশ্রীতা ও মানিতে ভরিয়া যায়। এই প্রকারের বাধা কাটাইয়া উঠিয়া অমৃতসন্তার পরিচয় দিতে হইলে, দেবত্ব-ঋণ শোধ করিতে হইলে, কর্মের মধ্যে ত্যাগ-তপস্থার প্রয়োজন, হংখ-সাধনার দ্বারা এই ঋণ শোধ করিতে হয়; এই হংখবরণেই মানবজীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য। যতই নিজেকে অমৃতের অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করা যায়, দেবঋণ-শোধ হয়, ততই ভাহার বন্ধন ছিল্ল হয়, জীবনে যথার্থ মুক্তি আদে, ততই সে ছুটি উপভোগ করে। উপনন্দ তাহার প্রভুর প্রেম-ঋণ হংখস্বীকারের দ্বারা শোধ করিতেছে, তাই দে স্কুন্মর, দে মুক্ত; দে যথার্থ ছুটি উপভোগ করিতেছে। শরতের ঋণশোধের সহিত মান্নবের ঝণশোধ উপলব্ধি হইলে, ভিতরে ও বাহিরে মিলন করিলেই প্রকৃত শারদোৎসবের রস উপভোগ করা যাইবে। এই তত্ত্বের উপর জোর দেওয়ার জন্ম কবি শোরদোৎসবে'-এর নবতর রপ

এই তত্ত্বে উপর জাের দেওয়ার জন্ম কাব 'শারদােৎসব'-এর নবতর রপ 'ঋণ-শােধ' রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতি যেমন সৌন্দর্থের, উচ্ছলতার প্রকাশ দারা ঋণশােধ করিতেছে, মানবও সেইরূপ পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের দারা ঋণশােধ করিতেছে। জ্ঞানী ঋণশােধ করিতেছে জ্ঞানপ্রকাশের দারা, শিল্পী শিল্পস্টির দারা, কবি কাব্যস্টির দারা, প্রেমিক প্রেম-বিতরণের দারা, কমী কর্মের স্বার্থহীন, নিরলস সাধনার দারা—প্রত্যেকেই আপন আপন অন্তর্গ্তিত অমৃতকে প্রকাশ করিয়া ঋণশােধ করিতেছে। এই ঋণশােধের মধ্যে আছে ত্যাগ, আছে তৃঃখন ইহার মধ্য দিয়াই ঋণশােধ সার্থকতা লাভ করে।

### বিজয়াদিত্য

মন্ত্রীর মনে এই বড় কোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে শোধ করবার জন্ম আমার মন নেই।

#### শেখর

বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে, তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

### বিজয়াদিত্য

অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণশোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়েঃ তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কি ক্ষমতা আছে বল ? আমি তো কেবলয়াত্ত্র রাজত্ব করি।

#### শেখর

প্রেম ত সে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালে সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যথন বীণার ঝকারের মত ঝল্মল ক'রে উঠল, তথন সেই স্থরের জবাবটি ভালোবাগার আনন্দ ছাড়া আর কিছুতেই নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আমার চিত্তে অসীম বিরহ-বেদনায় উপচে পড়ছে।

#### সন্মাসী

**७८क मरारे डानरारम, ७ य इः १४त भाडा**म्र सम्मत् ।

#### শেখর

ঠাকুর, যদি তাকিরে দেখ তবে দেখবে, নব স্থলরই তৃংথের শোভায় স্থলর।
ঐ যে ধানের খেত আজ নবুজ ঐশর্যে ভরে উঠেছে, এর শিকড়ে শিকড়ে
পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছুও
পেয়েছে, সমন্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে
মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে। তাই তে। চোধ জুড়িয়ে গেল।

### नग्रामी

ঠিক বলেছ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ হৃংথের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা থেতের ফদল ফলিয়ে তুললে। (ঝণশোধ)

'শারদোৎসব' নাটকের মধ্যে কেবল উপনন্দই গুরু-ঋণ শোধ করিতেছে না, বিজয়াদিতা প্রেম, প্রীতি ও প্রজাবাৎসলা ঘারা রাজ-ঋণ শোধ করিতেছে, শোধর কবিত্বের ঘারা কবি-ঋণ শোধ করিতেছে, ঠাকুরদাদা সমস্ত সংসারাসজ্জিত হইয়া নিজেকে সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া, উচ্চনীচ সকলকে ভালো-বাসিয়া, আত্মসত্তার ঋণ শোধ করিতেছে, কেবল লক্ষের স্বার্থবৃদ্ধি ও লোভের ঘারা আচ্ছন্ন ইওয়ায় তাহার অন্তরন্থ আনন্দের ঋণ শোধ করিতে পারিতেছে না, রাজা সোমপাল সর্বায় ক্রদৃষ্টি হইয়া রাজঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইয়াছে। তাই তাহারা উৎসবে যোগ দিতে পারিতেছে না, আর রাজসন্মাসী, ঠাকুরসাদার দল সব উৎসবকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। তাহাদের কাছে

প্রকৃতির অমৃতের সহিত মানবের অমৃতের মিলন হইয়াছে, তাই তাহাদের প্রকৃত মৃক্তির আনন্দ, ছুটির আনন্দ, শরং-প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করিবার শক্তিলাভ হইয়াছে। এই তত্ত্ব স্থত্তে কবি অক্সজ্ঞ বলিয়াছেন,—

"শারদোৎনব থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্কনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যথন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ওই একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সৃঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জত্তে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্মে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল — উপনন্দ — সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জঞ্জে নিভূতে বদে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তার সত্যকার সাধী মিলেছে, কেননা ওই ছেলেটির সঙ্গেই শর্পপ্রকৃতির সভ্যকার আনন্দের বোগ-ওই ছেলেটি ত্:থের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে-সেই তৃ:থেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই তৃ:খ-তপস্তায় রত; অসীমের যে-দান বেস নিজের মধ্যে পেয়েছে, অপ্রান্ত প্রয়াদের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। এই যে নিরম্ভর বেদনায় তার আয়োৎদর্জন, এই হু:খই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে হৃন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো থেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেথানে আপন সত্যের ঋণ-শোধে শৈথিল্য, সেথানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যভা, সেইখানেই নিরানন। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এইজন্তেই দে হু:খকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিংবা আলস্তে কিংব। সংশয়ে এই ছঃথের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে দেই-ই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই—ও তো গাছতলায় বদে বদে বাঁশির হুর শোনবার কথা নয়।" ( আমার ধর্ম, আত্মপরিচয়)

রূপক-সাংকেতিক নাট্যশিল্প এখনও রবীক্রনাথের হাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, 'শারদোংসব'-এর মধ্যে কতকটা ঋতুনাট্য এবং রূপক-সাংকেতিক নাট্যের মিশ্রণ হইয়াছে। লক্ষেশ্র-চরিত্রটিকে বহতর ভাবজীবনের আবেদনে সাড়াহীন, একটি অর্থপিশাচ, স্বার্থপর, হ্বদয়হীন, সাংসারিক লোকের টাইপ-সিম্বল বলিয়া ধরিতে পারি। ইহাও রূপকের সীমানার মধ্যে পড়ে। প্রকৃত সংকেতের আভাস পাওয়া যায় রাজসম্যানী ও ঠাকুরদাদার চরিত্রে। তাহারা শারদোৎসবের প্রকৃত তাংপর্য ব্রিতে পারিয়াছে, প্রকৃতির অন্তর্গপ মানবজীবনের

মধ্যেও একটা সভ্যের লীলা মহভব করিতেছে। উপনন্দ-চরিত্র ঋণশোধের স্থানন্দ, হংখ ও মৃজির প্রতীক।

মানবজীবনের সার্থকতার পথ তৃঃথ ও ত্যাগের মধ্য দিয়াই। তৃঃথই তাহার আছ্মোপলিরর উপায়—ইহা রবীক্রনাথের একটা বিশেষ আইডিয়া। এই তৃঃথই আমাদিগকে আমাদের অস্তরতমের নিকটবর্তী করে। তৃঃথের এই রস ও দার্শনিকত্ব তিনি নিক্ষাশন করিয়াছেন তাঁহার এই যুগের বহু কবিতায়, বহু রচনায়। রবীক্রনাথের মতে প্রকৃত রাজার আদর্শ সয়্যাসীর আদর্শ—ঐশর্থের অস্তরালে বৈরাগ্য। 'রাজা হতে হলে সয়্যাসী হওয়া চাই।' ইহা 'তেন ত্যকেন ভূজীথাঃ'—সেই ত্যাগ-বিদ্ধ ভোগের আদর্শের একটা রূপ। ঋতুরাজ বসস্ত তাই বাহিরের ঐশর্থ-সমারোহের মধ্যে অস্তরে সয়্যাসী। 'বাহিরে তাহার উজ্জ্বল সাজ, ওরে অস্তরে তার বৈরাগী গায়, তাইরে নাইরে নাইরে না।' 'বসস্তে কি শুরু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে! দেখিসনে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের ধেলারে?'

এই নাটকেই প্রথম আমরা রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদা-চরিত্তের সাক্ষাৎ পাই। এই চরিত্র রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকের টেকনিকের একটা বিশেষ আছা। সরল, রহস্তপ্রিয়, সদানন্দময়, জগৎ ও জীবনের অন্তরালবর্তী অতীন্দ্রিয়, ঐশীশক্তির মর্মজ্ঞ, বৃদ্ধ-যুবক ঠাকুরদাদা নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবের দিগ্দর্শনযন্ত্র,—তাহার আচরণে ও মন্তব্যের মধ্যেই ভাবের স্ক্র্মাতি নির্ণয় করা যায়। এই ঠাকুরদাদা গ্রীক-কোরাসের মতো ঘটনার বাহিরে থাকিয়া কেবল ক্রষ্টা হিসাবে মন্তব্য করে না, বা প্রাচীন যাত্রার বিবেক, সয়্যাসী বা পাগল-জাতীয় একপ্রকার চরিত্রের মতো কেবল গানের দ্বারাই ঘটনার পরিণামের আভাস দেয় না। এই ঠাকুরদাদা নাটকের অন্তত্ম চরিত্রহিসাবেই ঘটনার মধ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া তত্ত্বের রূপায়ণে সাহায্য করে।

# : রাজা

(পৌষ, ১৩১৭)

এবার আমরা পূর্ণান্ধ রূপক-সাংকেতিক নাট্যের পর্যায়ে আসিয়া পড়িলাম।
শারদোৎসবে ঋতুনাট্যের সহিত সাংকেতিকতা অপরিক্টভাবে মিশ্রিত হইয়া
ছিল, 'রাজা' নাটকে আমরা প্রকৃত সাংকেতিক নাট্যের রূপ দেখিতে পাই।
রবীশ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে 'রাজা' এক অপরূপ স্ষ্টি।
বিষয়বস্তুর অসাধারণতে ও গৌরবে, অহুভূতির তীব্রতায়, সংকেতের অব্যর্থ

প্রয়োগে, এক অতীক্রিয় রহস্তময় আবহাওয়া-স্ষ্টিতে, বিশের সাংকেতিক নাট্য-সাহিত্যে <sup>8</sup>রাজা' একটি শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে পারে।

কবির সাহিত্য-রচনায় কতকগুলি ভাবচক্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; কিছুদিন ধরিয়া কবির মন একটা নির্দিষ্ট ভাবগণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করে; তারপর কবি ইহার সমস্ত রস বিচিত্ররূপে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত করেন। একথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 'রাজা'-রচনার য়ৢগ 'থেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র য়ুগ। 'ক্ষণিকা'র পর হইতে কবির কাব্যজীবনে একটা মোড় ফিরিয়াছে, কবি এতদিন স্পষ্টির সংকেতে প্রষ্টাকে উপলব্ধি করিয়াছেন, অসীম ও অনস্তকে প্রকৃতির ও মানবের সোন্ধর্য-প্রেমের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন; 'থেয়া' হইতে সেই অসীম ও অনস্তকে তাঁহার নিজস্ব রসে উপলব্ধি করিয়াছেন; 'থেয়া' হইতে সেই অসীম ও অনস্তকে তাঁহার নিজস্ব রসে উপলব্ধি করিবার জন্ম চলিয়াছে প্রয়াস। অসীমের প্রত্যক্ষ অমুভূতির বহু-বিচিত্র রস-প্রাবন উৎসারিত ও এই অমুভূতির বিচিত্র রপ ও সমস্যা নানাভাবে উল্বাটিত হইয়াছে এই য়ুগের কাব্যে, নাটকে, ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে। 'রাজা' নাটকে ভগবদমুভূতির এক অভিনব রূপ ও তাহার সমস্যা প্রকটিত হইয়াছে। এই অমুভূতির বিভিন্ন ধারার ঘাত-প্রতিঘাত ও তাহাদের বিচিত্র সমস্যার বৈশিষ্যপূর্ণ ইতিহাসই এই নাটকের বিষয়বস্ত।

'রাজা' নাটকের আখ্যানভাগ বৌদ্ধজাতকের কুশজাতক হইতে গুহীত।

মল্লরাজ্যের রাজা ইক্ষাকুর প্রধানা মহিষী শীলবতী ইন্দ্রের বরে গুইটি পুজ্ঞলাভ করেন। জ্যেষ্ঠ কুশ বলশালী, গুণী, বৃদ্ধিমান, এবং সর্ববিভাষ পারদর্শী, আর কনিষ্ঠ জয়স্পতি অত্যন্ত রূপবান, কিন্তু গুণী ও বৃদ্ধিমান নয়। কুশের যৌবনোদগমে রাজা কুশকে বিবাহ দিয়া রাজ্যভার দিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু কুশ বৃদ্ধিমান, দে বৃদ্ধিল, সে অত্যন্ত কুরূপ, কোনো রূপবতী রাজকভ্যাকে বিবাহ করিয়া আনিলে, সে তাহার কদাক্ষতি দেখিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। সে বিবাহ করিতে অস্থীকার করিল। কিন্তু রাজা ও রানীর পুন: পুন: অন্থরোধে সে এক কৌশলের দ্বারা তাহাদের হাত এড়াইতে মনস্থ করিল। সর্ববিভাবিশারদ কুশ সোনা দিয়া প্রমাহন্দরী এক নারীমূর্তি নির্মাণ করিয়া বলিল যে, এরপ স্থন্দরী মেয়ে হুইলে সে বিবাহ করিবে, অন্থায় করিবে না।

রাজা ও রানী তথন দেশে দেশে ঐরপ হৃদ্দরী মেয়ের থোঁজে অমাত্যদের পাঠাইলেন। তাহারা মন্তদেশে যাইয়া মন্তরাজ-কল্যা প্রভাবতীতে ঐরপ হৃদ্দরী মেয়ের সন্ধান পাইল। সেই সংবাদ পাইয়া রানী নিজে যাইয়া প্রভাবতীকে প্রবিধৃ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। মন্তরাজ সন্ধৃষ্ট হইয়া স্বীকার করিলেন। ভথন রানী বলিলেন, তাঁহাদের বংশে একটি কুলপ্রথা আছে যে, এক সম্ভানের মা না হওয়া পর্যন্ত বধ্কে দিবালোকে স্বামীর মুখ দেখিতে নাই। মত্রবাজ ও প্রভাবতী ভাহাতে স্বীকৃত হইল ও বিবাহ হইয়া গেল।

কুশ রাজ্যভার গ্রহণ করিল। দিনমানে প্রভাবতী তাহাকে বা সে প্রভাবতীকে দেখিতে পাইত না। কৈবল রাত্রিকালেই পরস্পরের সাক্ষাৎকার হইত। প্রভাবতী পুনঃ পুনঃ স্বামীকে দেখিবার জন্ত শাশুড়ীকে অন্থরোধ জানাইতে লাগিল। অগত্যা রানী বলিলেন, "আগামী কল্য আমার পুত্র হাতীতে চড়িয়া নগর প্রদক্ষিণ করিবে, তুমি জানালা খুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইবে।" রানী কৌশলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজবেশ পরাইয়া হতিপৃষ্ঠে বসাইয়া প্রভাবতীকে দেখাইলেন। কিন্তু রাজার উচ্চানে একদিন কুশের সহিত প্রভাবতীর সাক্ষাৎ হইয়া গেল। কুশের মুখ দেখিয়া প্রভাবতী চিৎকার করিয়া উঠিল। তারপর ক্রোধ ও বিরক্তিতে ক্লাকার পতিকে ত্যাগ করিয়া সে পিতার রাজধানীতে ফিরিয়া গেল।

প্রভাবতীর বিচ্ছেদে কুশ অত্যন্ত ব্যথিত ও কাতর হইল। সে ছন্মবেশে মন্ত্রাজের রাজধানীতে গমন করিল। তারপর রাজার হন্তিশালায় যাইয়া<sup>ক</sup> বীণা বাজাইতে লাগিল। সেই বীণার মধুর বাংকার শুনিয়া প্রভাবতী ব্ঝিল, কুশরাজ সেখানে আসিয়াছে। তারপর কুজকার, রাজমালাকার প্রভৃতির বাড়ীতে শিক্ষাণা হইয়া থাকিয়া সে নৃতন নৃতন খেলনা ও মালা তৈয়ারী করিয়া প্রভাবতীর জন্ত পাঠাইতে লাগিল। কিন্তু প্রভাবতী তেমনি বিরূপ। শেষে প্রভাবতীকে দেখিবার আশায় কুশ রাজ-অন্তঃপুরে পাচকের কাজ গ্রহণ করিল। প্রভাবতী ব্যতীত কেহই তাহার পরিচয় জানিল না। কিন্তু কিছুতেই প্রভাবতীর মন টলিল না। সেকুশরাজের সম্মুণে বাহির হইল না বা বাক্যালাপও করিল না।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটল। প্রভাবতীর স্বামিত্যাগ-সংবাদ পাইয়া সাতজন রাজা তাহার পাণিপ্রাথী হইয়া নগর অবরোধ করিয়া মন্তরাজকে সংবাদ পাঠাইল—'হয় প্রভাবতীকে দান কর, নয় যুদ্ধের জল্ল প্রস্তুত হও।' এক কলা সাতজনকে কি করিয়া দান করিবেন ভাবিয়া রাজা ছৃ:থে ও ক্রোধে প্রভাবতীকে সাতটুকরা করিয়া কাটিয়া সাত জন রাজার নিকট পাঠাইবেন ঠিক করিলেন। তথন অস্তঃপুরে আর্তনাদ উঠিল। প্রভাবতী ও তাহার মাতা কাঁদিতে লাগিল। রাজা বলিলেন, 'জম্বীপের রাজগণের মধ্যে যে সর্বপ্রেষ্ঠ সেই কুশরাজকে ত্যাগ করার ইহাই প্রতিফল।' রানী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আজ কুশরাজ যদি এখানে থাকিত, তবে অনায়াসে সে এই রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া আমার মেয়েকে বাঁচাইতে পারিত।' এই বিপদে প্রভাবতী তথন প্রকাশ করিল মে

কুশরাজ পাচকের ছদ্মবেশে এখানে গত সাতমাস-কাল যাবং অবস্থান করিতেছে। রাজা ও রানী এবং বিশেষ করিয়া প্রভাবতী কুশরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কুশরাজ তখন পাচকের বেশ ছাড়িয়া রাজোচিত বেশভ্যায় সজ্জিত হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া সমস্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিল। শেষে ইহাদের প্রাণবধ নিশ্রয়োজন মনে করিয়া মন্তরাজের অফুমতি অফুসারে তাঁহার সাতটি মেয়েকে ইহাদের সাত জনের হাতে সমর্পণ করিল। এই মূলগল্লটিকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করিয়া কবি তাঁহার 'রাজা' নাটকের আখ্যানভাগ রচনা করিয়াছেন।

আগে নাটকের কথাবস্তুর বিবরণ দেওয়া যাক, পরে তত্ত্বস্তু, সাংকেতিক রীতি ও অস্থান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যাইবে।

রাজার সহিত রানী স্থদর্শনার বাল্যকালে বিবাহ ইইয়াছিল। কিন্তু রানী রাজাকে কোনো দিন চোথে দেখিতে পায় নাই। এক অন্ধকার ঘরে প্রত্যাহ রাজার সহিত রানীর মিলন হয়। রানীর বড় ইচ্ছা, আলোতে রাজার রপ দেখে। রাজার স্থরক্ষমা নামে এক দাসী ছিল। রাজার উপর তাহার অসীম ভক্তি। যৌবনে সে নই ইইতে বিসয়াছিল, রাজা তাহার বাপের নিকট ইইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া আশ্রয় দেন। শেষে তাহাকে অন্ধকার ঘরের দাসী করিয়া দেন। রানী স্থরক্ষমাকে জিজ্ঞানা করে, রাজা দেখিতে কেমন, কিন্তু দাসী যাহা বলে, রানী তাহা স্পষ্ট ব্ঝিতে পারে না, তাহার সন্দেহ হয় রাজা কুরুপ। শেষে রানী রাজাকে ধরিয়া বিসলেন, 'আমাকে দেখা দিতেই হবে,' 'যেখানে আমি গাছপালা পশুপাধি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি, সেইখানেই ভোমাকে দেখব।' রাজা বলিলেন, 'আজ বসন্তপ্রিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিগরের উপর দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহন্ত লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা ক'রো। বার বার সকল দিক থেকে দেখা দেব, কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে; কেউ তোমাকে বলে দেবে না।'

রাজ্যের লোক রাজাকে কোনোদিন চোথে দেখেনি; রাজা যেমন রানীকে দেখা দেন না, প্রজাদেরও তেমনি দেখা দেন না। তাই অনেকের সংশয়, রাজা আদে নাই। বসস্ত-উৎসবে নানা দেশের রাজারা সব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু রাজ্যের রাজাকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহাদেরও মনে সেই সন্দেহ ঘনীভূত হইয়াছে। কেবল একজন রাজা—কাঞ্চীর রাজা তিনি—এ-বিষয়ে নিংসন্দেহ যে, রাজা নাই—সকলে মিছামিছি রাজার অন্তিও কল্পনা করিতেছে।

রাজার অন্থণস্থিতির স্থযোগ লইয়া স্থবর্ণ নামে এক অত্যন্ত স্থপুক্ষ জুয়াড়ী রাজার ছদ্মবেশে আসিয়া নিজেকে এই দেশের রাজা বলিয়া প্রচার করিল। রাজার অন্তিয়ে অবিশাসী কাঞ্চীরাজের কাছে স্থবর্ণের ফাঁকি ধরা পড়িয়া গেল। মনে-মনে কাঞ্চীরাজ স্থদর্শনাকে লাভ করিবার আকাজ্ঞা করিত, তাই তাহার উদ্বেশ্রসিদ্ধির জন্ম সে স্থবর্ণকে হাতে রাখিয়া দিল।

বসন্তপূর্ণিয়ার উৎসবে সেই অপূর্বস্থলরমূতি স্থবর্ণকে দেখিয়া রানী স্থদর্শনা তাহাকে রাজা বলিয়া ভূল করিল। রাজা সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে, সেই স্থরজ্মা রানীর কাছে ছিল না। সে আগেই উৎসব করিতে বাহির হইয়াছিল। রানী পদ্মপাতায় ফুলের অর্থ রচনা করিয়া দাসী রোহিণীর হাত দিয়া স্থবর্ণকে পাঠাইয়া দিল। স্থবর্ণ ইহার ইন্ধিত বৃঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া রহিল। কাছে ছিল কাঞ্চীর রাজা, সে বৃঝিতে পারিয়া স্থবর্ণের গলা হইতে মুক্তার মালা স্থপ্তে খুলিয়া লইয়া রোহিণীর হাতে দিয়া মহারাজের মালা বলিয়া রানীকে পাঠাইয়া দিল। কাঞ্চীরাজকে বৃঝাইয়া দিতে হইল শুনিয়া স্থদর্শনার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল, আ্যাত পাইয়াও এই অগোরবের মালা সে ত্যাগ করিতে পারিল না।

কাঞ্চীরাজ স্থদর্শনাকে লাভ করিবার আশায় প্রাসাদসংলগ্ন করভোছানে আগুন ধরাইয়া দিল। আগুন দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কাঞ্চীরাজ নিজেই পলাইবার পথ পায় না। স্থবর্ণ তো ভয়ে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। প্রাসাদের চারিদিকে আগুন ধরিয়া গেল। রানী ছুটিয়া আসিয়া রাজবেশী স্থবর্ণকে বলিল, 'রক্ষা করো, রাজা, রক্ষা করো, চারিদিকে আগুন'। স্থবর্ণ বলিল, 'আমি রাজানই, আমি ভণ্ড, আমি পাষ্ড। আমার ছলনা ধূলিসাং হোক।' এই বলিয়া সে মুকুট ফেলিয়া পলায়ন করিল। সেই সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে রাজা রানীকে অভয় দিয়া বলিলেন, 'ভয় নেই, তোমার ভয় নেই, এ-ঘরে আগুন এসে পৌছবে না।' অপরিসীম লজা ও আত্মানিতে রানী মর্মাহত। রানীর কলঙ্কিত মন তথনও রূপের তীব্র নেশায় উদ্ভান্ত। সেই আগুনের মধ্যে রানী রাজার রূপ দেখিয়াছে। 'ভয়ানক, দে ভয়ানক। কালো, কালো, ভূমি কালো। তোমার মৃথের উপর আগুনের আভা লেগেছিল—আমার মনে হল ধৃমকেতু যে-আকাশে উঠেছে, সেই আকাশের মতো তুমি কালো—তথনই চোথ বুঁজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না। ঝড়ের মেঘের মতো কালো-কুলশ্য সমৃদ্রের মতো कारना-।' त्रांका विनातन, 'এই कारनार्ट्य अकिन ट्यांमात अन्य श्रिश्व रहा ষাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের।' রানী বলিল, 'ডোমার ভালোবাসায় আমার কি হবে। আমার ভালোবাদা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে

লেগেছে—দে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার ছই চক্ষে আগুন লাগিবে দিয়েছে, আমার স্থান শুদ্ধ ঝলমল করছে। কেন আমাকে লোকে বলেছিল তৃমি স্থলর। তৃমি যে কালো, তোমাকে আমার কথনও ভাল লাগবে না। আমি যা দেখেছি—তা ননীর মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো স্ক্মার, তা প্রজাপতির মতো স্থলর। তোমার সঙ্গে আমার মিলন একেবারে অসম্ভব।… ভোমাকে ছেড়ে আমি যাবই।

রানী স্বদর্শনা রাজাকে ছাড়িয়া বাপের বাড়ী চলিয়া আসিল। রাজা তাহাকে কোনো বাধা দিলেন না। তাহাতে তাহার মনে তীব্র আভিমান জাগিয়া উঠিল। দাসী স্বরন্ধমা রানীর সন্ধ ছাড়িল না, সেও রানীর সহিত আসিল। সে রানীর 'সমস্ত ভালোমন্দ নিজের গায়ে মেথে নিয়েছে,' সে কিছুতেই রানীর সন্ধ ছাড়িবে না।

বাপের বাড়ী আসিয়া স্থদর্শনা কোনো গৌরব ও সম্মান পাইল না। পিতা কান্তকুজরাজ বলিলেন, 'ইচ্ছা করে সে আপনার একেশ্বরী রানীর পদ ত্যাগ করে এসেছে—এখানে রাজগৃহে তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।' তাহার আত্মসমানবোধ ও রূপলালসার মধ্যে প্রবল হন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। স্থবর্ণের প্রতি আসক্তি তাহার প্রবলভাবেই আছে; কিন্তু যাহার জন্তু সে সর্বস্থ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল, কৈ সে তো তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিল না।

স্থাননির আক্ষেপ — 'ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ—তার ভিতরে মান্ত্র নেই। এমন অপদার্থের জন্মে এতবড়ো বঞ্চনা করেছি?' আবার আত্ম-সন্মানচেতনায় সে স্থরস্থানেক বলে, 'তোর রাজার কি উচিত ছিল না আমাকে এখনও ফেরাবার জন্ম আসে?' ✓

এদিকে কাঞ্চীরাজ স্বদর্শনাকে পাইবার আশায় স্বর্গকে শিখণ্ডী করিয়া স্বদর্শনার নিকট পিতৃরাক্ষ্যে উপন্থিত হইল। কাঞ্চীরাজ স্বর্গকে স্বদর্শনার স্বামী বলিয়া দ্তের নিকট পরিচয় দিল, কিন্তু দ্তের সংশয়ে বলপূর্বক স্থদর্শনাকে কাড়িয়া লইয়া যাইতে সংকল্প করিল। ইতিমধ্যে স্বদর্শনার গৃহত্যাগের সংবাদ চারিদিকে রটিয়া যাওয়ায় কোশল- রাজ, অবস্তীরাজ, কলিঙ্গরাজ প্রভৃতি রাজারা সসৈত্যে কাত্যকুজে উপন্থিত। সকলেরই ইচ্ছা—স্বদর্শনাকে কাড়িয়া লইয়াযায়। সাত রাজার সহিত স্বদর্শনার পিতার যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধে কাত্যকুজ্বাজ বন্দী হইলেন। সাত রাজাই যথন স্বদর্শনার প্রার্থী, তথন স্থির হইল যে, স্বয়ংবর-সভায় স্বদর্শনা যাহার গলায় মালা দিবে, সে-ই স্বদর্শনাকে লাভ করিবে। স্বয়ংবর-সভা প্রস্তুত। কাঞ্চীরাজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত স্বর্গকে তাহার ছ্যেধর করিয়া সভায় বসিয়াছে,

यांशां रुष्मिनात पृष्टि मश्क्ष शिशा पित्व आकृष्टे श्या पृत श्हेरा श्वर्मिना श्वर्मित के अवश्वाय मिशिया श्वा ७ विकाय मिशिया छिति। श्वर्मिना विवान, '७३ श्वर्मि । अत्व आपि प्राप्ति मार्थि विवास । अति । श्वर्मिना विवान, '७३ श्वर्मि । अत्व आपि प्राप्ति प्राप्ति विवास । अति । अति आपि आपिता आपित । अति । अ

ইতিমধ্যে স্বরংবর-সভায় যোদ্ধবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ। ঠাকুরদা বলিল, রাজা আসিতেছেন, তিনি তাঁহার সেনাপতি। তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। কাঞ্চীরাজ ঠাকুরদাকে চিনিত। বসস্ত-উৎসবে তাহাকে ছেলের দল লইয়া নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে, উভানে আশুন লাগাইবার পরামর্শের কথা জানিয়াছে বলিয়া তাহাকে শিবিরে বন্দী করিয়াও রাখিয়াছিল। অভ্যান্ত রাজা এ-কথায় বিশাস করিলেও, কাঞ্চীরাজ বিশাস করিল না। সে বলিল, 'রণক্ষেত্রে রাজার আহ্বানের উত্তর দেওয়া যাইবে।' ঠাকুরদা বলিল, 'রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সে-ও অতি উত্তম প্রশন্ত স্থান'।

যুদ্ধক্ষেত্রে সমন্ত রাজা পরাজিত হইয়া বন্দী হইল। সকল রাজার দণ্ড হইল কেবল কাঞ্চীরাজকে বিচারক নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্ধে বসাইয়া সহতে তাহার মাথায় রাজমুক্ট পরাইয়া দিলেন। যুদ্ধ শেষ হইল, কিন্তু রাজা স্থদর্শনার সহিত দেখা করিলেন না। স্থদর্শনা ঠাকুরদার নিকট শুনিল যে, রাজা যুদ্ধ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। স্থদর্শনার বিশ্বাস ছিল, রাজ। তাহাকে কেবল উদ্ধার করিয়াই চলিয়া যাইবেন না, নিজে আসিয়া ভাকিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। রানীর মন পরিবতিত হইয়াছে, চোথের সর্বনাশা নেশায় দেহে যে-পাপের কলন্ধ-দাগ লাগিয়াছিল, বেদনা ও অফ্তাপের অশ্রুতে তাহা ধুইয়া-মুছিয়া গিয়াছে, রাজাকে যে সে দারুণ আঘাত হানিয়াছে, তাহার জন্ম অন্থশোচনা হইয়াছে, তব্ও রানীর গর্ব ও অভিমান তাহার শুচে নাই, রাজার নিকট হইতে রানীর প্রাপ্য সম্মান ও আদর সে চায়। তাহার আকাজ্ফা, রাজা আসিয়া তাহাকে ভাকিয়া লইবেন। তাই 'বিশ্বশুদ্ধ লোকের সামনে তাকে ফেলে রেথে চলে যেতে' দেখে সে বেদনায় মুহ্মান হইয়া পড়িল।

এইবার স্থদর্শনার কঠিন অহংকার গলিল। অশ্রুর প্লাবনের মধ্য দিয়া সেরাজার বীণার মিনতির স্থর যেন শুনিতে পাইল। সকল অহংকার বিলুপ্ত করিয়া স্থরক্ষমার সঙ্গে সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। ইভিমধ্যে ঠাকুরদা ও পরাজিত কাঞ্চীরাজও পথে বাহির হইয়াছে। পথেই তাহাদের সঙ্গে রানী ও

স্বরন্ধার দেখা। অবিধাসী কাঞ্চীরাজের আজ বিরাট পরিবর্তন। সে 'রাজমুকুট থালায় সাজিয়ের রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচছে।' কাঞ্চীরাজ স্থান্দাকে বলিল, 'মা, তুমি ষে হেঁটে চলেছ, এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যাদ অস্থমতি কর তবে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।' স্থান্দান বিলিল, 'ষে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দ্রে এসেছি, সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব, তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। যথন রানী ছিলুম, কেবল সোনারপাের মধ্যেই পা ক্রেলেছি—আজ তাঁর ধুলাের মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদােষ খুণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলােমাটিকৈ মিলন হচ্ছে এ স্থাের থবর কে জানত।' ঠাকুরদা বলিল, 'এই দীনবােশ তুমি রাজভবনে যাচছ, একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে রানীর বেশটা নিয়ে আসি।' স্থাানা উত্তর দিল, 'না না না সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতাে ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি, বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে আমি আজ সকলের নিচে।'

তারপর, সেই অন্ধকার ঘরে রাজার সঙ্গে রানীর দেখা। রানী বলিল, 'আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।' রাজা বলিলেন, 'আমাকে সইতে পারবে?' রানী বলিল, 'পারব রাজা, পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম—সেথানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে হন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তৃমি হন্দর নও, প্রত্ হন্দর নও, তৃমি অহ্পম।' রাজা বলিলেন, 'তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।' হুদর্শনা বলিল, 'যদি থাকে তে। সেও অহ্পম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তৃমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।' তথন রাজা বলিলেন, 'আজ এই অন্ধকার ঘরের দার একেবারে খুলে দিলুম—এথানকার লীলা শেষ হল। এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এসো—আলোয়।' রানীর শেষ কথা—'যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।' এই খানেই নাটকের পরিসমাপ্তি।

এখন এই আখ্যানভাগের মধ্যে কি ভাবে তত্ত্বস্ত সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে দেখা যাক্। প্রথমে, ভগবান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা, মানবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ ও তাঁহার ভগবত্পলন্ধির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের

ঈশর-চেতনা বা ধর্মবোধ কোনো বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক মতবাদ হইতে উদ্ভূত নয়। छिनि बाक्षमभाष्ट्रत लाक इटेलि बाक्षमभाष्ट्रत स्निनिष्टे धर्मभण, अस्मामन. উপাসনা-পদ্ধতি ও ধর্মসম্বনীয় আচার-ব্যবহার প্রভৃতি পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। "আমাদের পরিবারে বে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই" (জীবনম্বতি)। রবীজ্বনাপের ধর্মবোধ বা ঈশবামূভূতি তাঁহার জীবনের মধ্য হইতেই একটা বিশিষ্ট রূপ লইরা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ছাহার পরিচয় নানা উপকরণ লইয়া তাঁহার হৃবিপুল সাহিত্য-স্টির মধ্যেই ছড়াইয়া আছে। এই ঈশ্বরাম্ভ্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে এই বলা যায় ষে, উহার মৃলভিত্তি উপনিষদের মধ্যে। উপনিষদের কতকগুলি শ্লোকের যে-মর্ম কবির সমুন্নত কল্পনায় ও অন্তর্গৃষ্টিসম্পন্ন, রস-চেতন, স্পটকুশলী মনে রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাই তাঁহার অধ্যাত্ম-চেতনার রূপ। তাহার সহিত বৈফবধর্মের মৃতিনিরপেক লীলাবাদ আদিয়া মিশিয়াছে, বৈষ্ণব-প্রেমতত্বেরও প্রভাব পড়িয়াছে। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের ভাবধারাও তাঁহার এই অমুভৃতিকে পুষ্ট করিয়াছে। সমন্ত মিলিয়া রবীক্রনাথের একটা বিশিষ্ট ভগবদমূভূতির রূপ গড়িয়া তুলিয়াছে। 'শান্তিনিকেতন,' 'আত্মপরিচয়,' 'ধর্ম,' 'সঞ্চয়,' 'মাহুষের ধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থুতির নানা প্রবন্ধের মধ্যে, 'নৈবেছা,' 'থেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি' প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থে, 'বলাকা'র কতকগুলি কবিতায়, 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট' প্রভৃতি গ্রন্থুকবিতা-গ্রন্থে ও শেষজীবনের কাব্যগুলিতে রবীক্রনাথের ঈশ্বরাহভূতির স্বরূপ, মাহুষ ও ভগবানের সম্বন্ধ, সৃষ্টি ও ভগবানের, ব্যক্ত ও অব্যক্তের লালাতত্ব প্রভৃতির ব্যাথ্যা, সংকেত, ইঙ্গিত, ব্যশ্বনা, আভাদ নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াহুছ।

ইহা জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমে সমুজ্জন এক অপূর্ব ঈশ্বরাস্থৃতি। জগং-ব্যাপারের বিচিত্র বাস্তব ধারা ও বিভিন্ন কর্ম ও চিস্তা এবং প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও নিয়মকে শীকার করিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি, দর্শনের যুক্তিবাদ, ইহাদিগকে গভীর অস্থভৃতি ও কবি-শিল্পীর হৃদয়-রস দিয়া স্থামঞ্জস্পূর্ণ, সম্মিলিত, এবং জারিত করিয়া এক অপূর্ব অধ্যাত্মবাদ ও জীবনদর্শন নির্মাণ করিয়াছেন রবীক্রনাথ। ইহাতে জগং ও ব্রহ্ম, অহৈত ও ছৈত, বিশেষ ও নির্বিশেষ, বিজ্ঞান ও ধর্ম, বাস্তব-চেতনা ও অনির্বচনীয় অতীক্রিয় অন্থভৃতি, রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীম, অনিত্য ও নিত্য, ইহকাল ও পরকাল একসঙ্গে অশাক্ষভাবে জিড়িত হইয়া আছে।

'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্ৰহ্ম' এক ছিলেন—বহু হইলেন— 'একোহং, বহু স্থাম্ প্ৰকাষেম'। এই এক, অনন্ত, অসীম, নিৰ্বিশ্ব 'অশব্দমস্পৰ্ণ- মরূপমব্যয়ম্' নিজেকে প্রকাশ করিলেন স্ষ্টিতে বছভাবে। তিনি কেবল সত্য নন, জ্ঞান নন, বিশেষ করিয়া তিনি আনন্দ। একাধারে সচিদানন্দ। 'আনন্দং ব্রন্ধেতি ব্যাজানাং', 'আনন্দান্ধ্যের পৰিমানি ভূতানি জায়স্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তাভিসংবিশস্তি।' তাহা হইলে এই স্ষ্টি আনন্দরপ—'আনন্দরপ-ময়্তং ঘছিভাতি।' বিশ্বপ্রকৃতির ও মানবের মধ্যে সত্য ও জ্ঞানের প্রকাশ আছে বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া জায়্রে আনন্দের প্রকাশ। বিশ্বপ্রকৃতিতে সংত্যের মৃতি প্রকাশ পায় নিয়মে, আনন্দের মৃতি সৌন্দর্যে, মানবের মধ্যে আনন্দের মৃতি প্রকাশ পায় প্রমে। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবের প্রেম য়্ল-জ্ঞানিন্দর রূপ।

অসীম বন্ধ নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন মাহুষে—পরমান্মার প্রকাশ হইয়াছে জীবান্মায়। এই মানবান্মাও অমৃত, আনন্দের অংশ। নিজের আনন্দাংশের সঙ্গেই নিজের লীলা। এই আনন্দের অভিব্যক্তি প্রেমে। তাই পরমান্মার সহিত মানবান্মার বিশেষ সম্বন্ধটি প্রেমের। এই প্রেমের দারা নিত্যপ্রেম-স্বরূপের সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপন আধ্যান্মিক উপলব্ধির চরম সার্থকতা।

শোন্তিনিকেতন' গ্রন্থের ভাষণগুলির মধ্যে কবি এই পরম রসময়ের স্বন্ধপ প্রকাশ করিয়াছেন নানাভাবে ব্যাখ্যায়, 'গীতাঞ্চলি'তে প্রকাশ করিয়াছেন গানের স্থরে, এবং 'রাজা'য় রূপায়িত করিয়াছেন নাটকের মাধ্যমে।

"যিনি চরম সত্য তিনিই পরম রস। অর্থাৎ তিনি প্রেমস্বরূপ নিজের শক্তিকে বিশ্ববন্ধাণ্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্ম উৎসর্জন করাইট্রী—
নমস্ত স্প্রী তাঁর কৃত উৎসর্গ। আনন্দান্দেব খবিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ থেকেই এই যা কিছু সমস্ত স্প্রী হচ্ছে, দায়ে পড়ে কিছুই হচ্ছে না—সেই স্বয়ন্ত্ব সেই স্বত-উৎসারিত প্রেমই সমস্ত স্প্রীর মূলে।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমৃদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চুর্নিভার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই ধার সঙ্গে যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দারাই যোগ হবে।" (প্রেম, শান্তিনিকেতন, ১ম থণ্ড, পৃঃ ২৮-২৯)

এই প্রেমের মধ্যেই ভগবান ও মামুষ উভয়েরই দার্থকতা। ভগবান মামুষের এই প্রেমের দারাই নিজেকে আসাদন করিতেছেন, আবার মামুষ বিখ-ভূবনেশ্বরের দক্ষে প্রেমের অধিকার লাভ করিয়া জীবনের চরম ও পরম দার্থকতা। লাভ করিতেছে। উভয়েরই উভয়কে একাস্ক প্রয়োজন।

"প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিছন করছে। ... তর্কের ক্ষেত্রে দৈত এবং অদৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী, কিছ প্রেমের ক্ষেত্রে বৈত এবং অবৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে চুই হওয়াও চাই, এক হওয়াও চাই। দর্শনশাল্পে একটা তর্ক আছে। ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নিগুণ, তিনি personal কি impersonal? প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না এক্সঙ্গে মিলে আছে। · · ঈশব তোকেবলমাত্র মুক্ত নন। তাহলে তোতিনি একেবারে নিজিয় হতেন। তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। না যদি বাঁধতেন তা হলে স্ষ্টি হত না এবং স্ষ্টির মধ্যে কোনো নিয়ম কোনো তাৎপর্যই দেখা যেত না। তাঁর যে আনন্দরূপ, যে রূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, এই তো তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের কাছে আপন, আমাদের কাছে হুলর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের প্রণয়বন্ধন। তার এই ইচ্ছাকুত স্বাধীন বন্ধনেই তো তিনি আমাদের স্থা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরানা দিতেন তাহলে আমরা বলতে পারতুম না যে, দএব বন্ধুর্জনিতা দ বিধাতা। তিনিই বন্ধু, তিনিই পিতা, তিনিই বিধাতা। এত বড় আশ্চর্য কথা মাহুষের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না।...সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্তা । তগবান জীবের কাছে নিজেকে বাধা রেথেছেন—দেই পরমগৌরবের উপরই জীবের অন্তিত্ব। আমাদের পরম অন্তর্নন এই যে তিনি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন নি—এই বন্ধনটি মেনে নিয়েছেন—নইলে আমরা আছি কি করে?

মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর সেবা করে, তিনি তেমনি বিশ্বজুড়ে আমাদের সেবা করছেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা জিনিসকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন। তাঁর প্রকাণ্ড জগংটি নিয়ে তিনি তো খুব ধুমধাম করতে পারতেন, কিন্তু আমাদের মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ভালো লাগার সম্পর্ক পাতিয়ে দিছেন কেন? তিনি নানা দিক দিয়ে কেবলই বলছেন, তোমাকে আমার আনন্দ দিছি, তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজের চারিদিকেই সীমার অপরূপ ছন্দ বেঁধেছেন—নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে।" (সামঞ্জন্ত, শান্তিনিকেতন, ১ম, পৃঃ ৩২-৩৬)

তাই ভগবান ও মাম্বের মধ্যে, বন্ধ ও জীবের মধ্যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মার

নিত্যসম্বন্ধটি হইতেছে প্রেমের। একে অন্তকে কামনা করিতেছে—দান-প্রতিদানের লীলা চলিয়াছে। রস-সন্তোগের প্রকৃতি ও আম্বাদন অহসারে এই প্রেমের নানা রূপ। পিতারপে, মাতারপে, দাস বা দাসীরপে, স্থা বা স্থীরপে, বধ্ প্রণয়িনীরপে আমরা ভগবানের প্রেমরস আম্বাদন করিতে পারি। মানবিক ভিত্তিভূমি হইতে মানবীয় রসের মধ্য দিয়া এই আম্বাদন, এই উপলব্ধি মাহুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও একান্ত কাম্য।

'রাজা' নাটকের রাজা ভগবান, বা বন্ধা বা পরমান্মা। স্থদর্শনা মানবান্মা বা জীবাত্মা। স্থদর্শনার সহিত রাজার সম্বন্ধটি বধুর সম্বন্ধ। প্রেমের এই বিশিষ্ট রস-রূপের মধ্য দিয়াই তাহার উপলব্ধি অগ্রসর হইয়াছে, প্রেমের সাধনা চলিয়াছে। স্থরদ্দমা দাসীরপে ভগবানকে লাভ করিয়াছে, ঠাকুরদা লাভ করিয়াছে বন্ধভাবে। ইহার। উভয়েই ভগবানের প্রেম লাভ করিয়াছে এবং নিজের প্রেমও ভগবানকে নিবেদন করিয়াছে। ভগবানের প্রেমের স্বরূপ ইহারা বুঝিয়াছে এবং এই প্রেমলীলায় ইহারা जः म গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদের জীবনে এই দান-প্রতিদানের উৎসব চলিয়াছে। এদিক দিয়া ইহারা সিদ্ধ প্রেম-সাধক। কিন্তু রানী স্থদর্শনা প্রেমসাধনায় এথনো সিদ্ধ इटें एक भारत नारे, मान-প্রতিদানের नौनां है अथरना তাহার সহজ ও সার্থক হয় नारे। জীবনের প্রথম হইতেই বিবাহ দারা ভগবানেও পতিত্ব-জ্ঞান তাহার হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রেমের সাধনায় ও নৈপুণ্যে এবং লীলারহস্ত-জ্ঞানে তাহার সাফল্য আদে নাই। স্থে-ছঃথে, বিপদে-সম্পদে, ত্যাগে-এখ্বে যে পতিপ্রেম অবিচল, জীবনের বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে নব নব রূপে ও রুসে যাহার অনির্বচনীয় অস্থাদন করা যায়, সেই পরম রমণীয় প্রেমোপলবিতে তাহার দার্থকতা আদে নাই। আর এক ব্যক্তি কাঞ্চীর রাজা। দে ভগবানের অন্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান, দে অবিশ্বাসী, নান্তিক। রাজাকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসা ও তাঁহার প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির সাধনায় স্থদর্শনার যে বাধাবিম, যে দ্বিধাসন্দেহ, যে ত্র:থবেদনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনীই এই নাটকের ভিত্তি। ইহার সঙ্গে এক অংশে জড়িত আছে নান্তিক কাঞ্চীরাজের পরিবর্তন ও ভগবানে আত্মসমর্পণ। তাই 'রাজা' নাটককে রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় বলা যায়-The 'inner drama' of the 'human soul'.

প্রথমেই দেখি রাজার বাল্যবিবাহিতা পত্নী স্থদর্শনা এক অন্ধকার ঘরে অবস্থান করিতেছে। স্থদর্শনা বলিতেছে, 'আমার কবে বিবাহ হয়েছিল মনেও নেই, তথন আমার জ্ঞান ছিল না—ঘোমটার ভিতর থেকে ভাল করে দেখতেই পাইনি।' মানবাত্মার সঙ্গে ভগবানের যে এই পরিণয়-সম্বন্ধ তাহা স্থাষ্ট্রর আদি হইতে বর্তমান। পরমাত্মার আনন্দই তো রূপ লইয়াছে মানবাত্মায়। তাঁহার সার্থকতাই এই মানবাত্মার প্রেমে। মানবাত্মার কুঞ্জবনে প্রেমের লীলা করিবার জন্তই তাহাকে নিজ অংশ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। এসহন্ধ তো গোড়া হইতেই অচ্ছেম্ম।

শপরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন, তার সজে এর পরিণয়
একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো-কিছু বাকি নেই, কেননা
তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকালে এই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া
হয়ে গেছে! বলা হয়ে গেছে: যদেতং হাদয়ং মম তদল্প হাদয়ং তব। এর মধ্যে
আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি 'অশ্রু' গ্রেষ আছেন।
তিনি 'এর' 'এই' হয়ে বসেছেন, নাম করবার জোনেই। তাই তো ঋষি কবি
বলেন—

এষাক্ত পরমা গতি: এষাক্ত পরমা সম্পৎ এষোহক্ত পরমোলোক: এষোহক্ত পরম আনন্দ:

পরিণয় তো সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেথানে আর কোনো কথাই নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীল।" (পরিণয়, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২১৮)

মানবাত্মা তাই ভগবানের বালিকাবধ্। 'এই যে নবীনা বৃদ্ধিবিহীনা এ তব বালিকাবধ্।' এখন স্থলপনার সহিত প্রেমের লীলা চলিবে। তাহাকে স্বামীর স্বরূপ বৃদ্ধিতে হইবে, স্থামীকে একাস্কভাবে আত্মদান করিতে হইবে, এ-সংসারকে স্বামীর সংসার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, দাম্পত্যজীবনের অনির্বচনীয় রস আস্থাদন করিতে হইবে, ঘোমটা পুলিয়া প্রিয়তমকে দেখিতে হইবে—তাহার সংকেত, ইন্ধিতের তাৎপর্য বৃদ্ধিতে হইবে। এই উদ্ভিম্নযৌবনা, স্বামিসঙ্গ-পিপাস্থ স্থলপনার প্রণয়-জীবনের আরস্কে তাহার অস্তরতম জীবনের কামনা-বাসনার দ্বন্দ দিয়াই এই নাটকের আরস্ক। সেটি কি ? একটি, রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া চোথ দিয়া রাজাকে দেখিবার তাহার কামনা। যেখানে 'আমি গাছপালা পশুপাথি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।' অন্ধকার ঘরের মধ্যে স্বামী-মিলনের কোন সার্থকতাই সে পায় না, বাইরের আলোয় হাজার জিনিসের মধ্যে মৃতিতে স্বামীকে পাইবার তাহার কামনা। অন্ধকার ঘরের নিভ্ত, নির্জন মিলনে সেতৃপ্ত নয়।

জন্ধকার ঘর মান্নধের অন্তরের গভীর গোপনতল। এই স্থানই আত্মার নিভ্ত নিকেতন। সেই নিভ্ত জন্ধকার গুহার মধ্যে মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিরন্তর প্রেম-মিলন। এই অন্তরাত্মার নিভ্ত নিবাসে চরম সত্যকে, পরম প্রেমময়কে উপলব্ধি করার সাধনাই রবীক্রনাথের মতে মানবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাত্মসাধনা। "সেই ব্রত্মের আনন্দকে কোথায় দেখব? তাকে জানব কোন্ধানে? অন্তরাত্মার মধ্যে।

আত্মাকে একবার অন্তর-নিকেতনে, তার নিত্যনিকেতনে দেখো—বেখানে আত্মা বাহিরের হর্ষশোকের অতীত, সংসারের সমস্ত চাঞ্চল্যের অতীত, সেই নিভৃত অন্তরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখো—দেখতে পাবে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ নিশিদিন আবিভৃতি হয়ে রয়েছে, এক মূহুর্ত তার বিরাম নেই। পরমাত্মা এই জীবাত্মায় আনন্দিত। যেখানে সেই প্রেমের নিরম্ভর মিলন, সেইখানে প্রবেশ করো, সেইখানে তাকাও। তা হলেই ব্রেমের আনন্দ যে কী তা নিজের অন্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করবে।"

(নিজ্ধাম, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পু: ২১৩)

মানবের ত্র্গম রহস্তময় স্থানই তাহার অস্তরাত্মার নিবাদ। মাহ্নবের অস্তরতম সত্তা যেমন গোপন, গভীর, ত্র্গম, গুপু, বিশাত্মাও সেইরূপ গভীর ও গুপু; তাই উভয়ের মিলন বাহিরের আলোকোজ্জন প্রত্যক্ষের সীমানা হইতে উধ্বে, অগোচরতা ও গভীরতার রহস্তময় অন্ধকারে।

"উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন: গুহাহিতং গহারেইং। অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর । · · · মাহুষের মধ্যেও একটি সন্তা আছে যেটি গুহাহিত, সেই গভীর সন্তাটিই বিশ্বব্রাণ্ডে যিনি গুহাহিত তাঁর সঙ্গেই কারবার করে—সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক; সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি; সেই গুহালোকই তার লোক।"

( खशहिज, मास्तिनिदकजन, २য় ४७, १: ७৯--१১)

স্থাপনি। রাজার প্রেমোপলনি তাহার নির্দিষ্ট স্থানে করিতে চাহে নাই! অন্ধকার ঘরের সাধনার সে সিদ্ধিলাভ করে নাই, ইহার তাৎপর্ব সে বোঝে নাই। বাইরের প্রত্যক্ষগোচরতার মধ্যে একটি স্থানর রূপে সে রাজাকে রূপায়িত দেখিতে চাহিয়াছে। ইহা তাহার মোহগ্রন্থ অবস্থা। এই প্রত্যক্ষণ্ড নির্দিষ্ট রূপের প্রতিত্যাকাজ্যা, সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র লালসা তাহার নির্মল আত্মার মালিক্সের, তাহার গাপের, তাহার অহং-এর অভিব্যক্তি। এই রূপতৃষ্ণা, এই সৌন্দর্যাস্পৃহা তাহার সাধনার প্রথম বিল্লরূপে সমুপন্থিত।

ভগবান কোনো নির্দিষ্ট রূপে আবদ্ধ নন—বহু রূপে প্রকাশিত। বহু রূপে প্রকাশিত হইয়াও তিনি নির্দিষ্ট রূপহীন। রূপ গতিশীল অনিত্য; ভগবান স্থিতিশীল, নিত্য; ভগবান নিজেকে একটিমাত্র রূপে চিরকাল আবদ্ধ করিয়া শেষ করিয়া কেলেন নাই। অনাদিকাল হইতে স্বষ্টর মধ্য দিয়া তিনি নব নব প্রকাশের লীলা করিতেছেন। অফুরস্ত চলিয়াছে তাঁহার নব নব রূপের প্রবাহ, শতধারে উৎসারিত হইতেছে বিচিত্র সৌন্দর্য। সমস্ত রূপের মধ্যে থাকিয়াও তিনি রূপাতীত। এই অনস্ত গতির মধ্যেই অনস্ত স্থিতি আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন।

"বিশ্বজগতের বিচিত্র ও নিত্যপ্রবাহিত রূপের চির-পরিবর্তনশীল অন্তহীন প্রকাশের মধ্যেই আমরা অনন্তের আনন্দকে মৃতিমান দেখিতে পাই। জগতের রূপ কারাপ্রাচীরের মতো অটল অচল হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিলে কথনোই তাহার মধ্যে আমরা অনন্তের আনন্দকে জানিবার অবকাশমাত্র পাইতাম না। কিন্তু যথনই আমরা বিশেষ দেবম্তিকে পূজা করি, তখনই সেই রূপের প্রতি আমরা চরম সত্যতা আরোপ করি। রূপের স্থাভাবিক পরিবর্তনশীল ধর্মকে লোপ করিয়া দিই—রূপকে তেমন করিয়া দেখিবামাত্রই তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেওয়া হয়, সেই মিথ্যার ঘারা কথনোই সত্যের পূজা হইতে পারে না।"

"আধ্যাত্মিক সাধনা কথনোই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া গ্রুব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গোচর যে কোনো বস্তু আপনাকে চরম বলিয়া স্বতম্র বলিয়া ভান করিতেছে, সাধক তাহার সেই ভানের আবরণ ভেদ করিয়া পরম পদার্থকৈ দেখিতে চায়। ভেদ করিতেই পারিত না যদি এই সব নাম-রূপের আবরণ চিরস্তন হইত। যদি ইহারা অবিশ্রাম প্রবহ্মান ভাবে নিয়তই আপনার বেড়া আপনিই ভাঙিয়া না চলিত তবে ইহারা ছাড়া আর কিছুর জ্ঞ্য কোনো চিন্তাও মাহুষের মনে মুহূর্তকালের জ্ঞু স্থান পাইত না…সমন্ত থণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই, সারি সারি দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অথণ্ড সত্যের, অক্ষয় পুরুষের সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া সেই পুরুষের কাছেই আপনার সমন্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা; স্কতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোনো মতে উজান পথে চলিতে পারে না;"

(রূপ ও অরূপ, সঞ্যু, পুঃ ১১-১৬)

ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনায় রূপ-সাধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী।

রবীন্দ্রনাথের ভগবান অনন্তরূপ হইলেও অরুপ। জল-স্থল-আকাশ পরিব্যাপ্ত
করিয়া সর্বত্ত বিরাজমান তাঁহার আনন্দরূপ—তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য। স্বায়ীর মধ্যে

অসংখ্য রূপের ধারা অনাদি কাল হইতে ব্যরিয়া পড়িতেছে—এ-রূপের থেলার আর অন্ত নাই। সেই অপরূপ অরূপ অনন্তরূপকে তাঁহার রূপের বিচিত্র লীলার মধ্যেই আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্তরের গভীরতম আনন্দের মধ্যেই উপলব্ধি করিতে হইবে, একটা নির্দিষ্ট রূপে ও থণ্ড-রসে নয়। তাই কবি 'রূপসাগরে ভূব' দিয়াছেন 'অরূপ-রতন আশা করি'; 'নব নব রূপে', 'গল্পে বর্ণে গানে' ভগবানকে 'প্রাণে' আসিতে আহ্বান করিয়াছেন; তাই 'শিউলিতলার পাশে পাশে, ব্রাফুলের রাশে রাশে, শিশিরভেজা ঘাসে ঘাসে' 'অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে' তাঁহার 'ভূবন-ভূলানো' আসিয়াছেন। 'কত বর্ণে, কত গল্পে, কত গানে, কত ছন্দে' অরূপ তাঁহার হৃদয়ে 'রূপের লীলা' করিয়াছেন।

"হদর্শনা—তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছ না কেন?

রাজা—আলোয় তুমি হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও ? গভীর অন্ধকারে আমি ভোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন।

স্থদর্শনা—সবাই তোমাকে দেখতে পায়, আমি রানী হয়ে দেখতে পাব না ?

রাজা—কে বললে দেখতে পায়! মৃঢ় যারা তারা মনে করে দেখতে পাচিছ। স্থানা—তা হোক, আমাকে দেখা দিতেই হবে।

রাজা-সহ করতে পারবে না-ক্ট হবে।

স্থদর্শনা—সহ হবে না—তুমি বল কী! তুমি যে কত স্থলর কত আশ্চর্য তা আন্ধলারেই ব্রতে পারি, আর আলোতে ব্রতে পারব না? বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে, তখন আমার এমনি মনে হয় যে, আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়। তোমার ওই স্থান্ধ উত্তরীয়টা যখন আমার গায়ে এনে ঠেকে তখন আমার মনে হয়, আমার সমস্ত অক্ষটা বাতাদে ঘন আনন্দের সক্ষে মিশে গেল। তোমাকে দেখলে আমি সইতে পারব না একী কথা।

রাজা—আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আদে না।
স্থদর্শনা—একরকম করে আদে বই কি। নইলে বাঁচব কি করে।
রাজা—কী রকম দেখেছ?

স্দর্শনা—সে তো একরকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষপ্রাস্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বলে বলে মনে করি আমার রাজার রূপটি বৃঝি ঐ রকম—এমনি নেমে-আলা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে-থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা

বংশন দুরে উড়ে চলে যায় তথন মনে হয় তুমি স্থান করে তোমার শেফালি-বনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুল্ফুলের মালা, তোমার বুকে শেতচন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হালা সালা কাপড়ের উফ্টীয়, তোমার চোথের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তথন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু; তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহ্ছার খুলে যাবে, ভ্রুতার ভিতর মহলে প্রবেশ করব। আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্ এক অনেক-দ্রের জন্তে দীর্ঘনি:খাস উঠতে থাকরে, কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথপ্রেণী আর অনাঘাত ফুলের গন্ধের জন্তে বুকের ভিতরটা কোঁদে কোঁদে ঝুরে ঝুরে মরবে; আরু বসস্তকালে এই যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুঞ্জন, হাতে অন্ধান, গায়ে বাসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার সবকটি বীণার তার উত্লা।

রাজা—এত বিচিত্ররূপে দেখছ তবে সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ ? সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল। স্থাননা—মনের মতো হবে নিশ্চয় জানি।

রাজা—মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হোক।" এই-যে স্থলর্শনা প্রকৃতির ঘৃণায়মান ঋতু-মঞ্চে বিচিত্ত-রূপের মধ্যে পরমন্থলর রাজাকে দেখিতেছে, দে মোহমুক্ত, মালিভাংীন, অপাপবিদ্ধ আদি স্থদর্শনা। ইহাই মানবাত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। সে পরমহৃন্দরের বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দরূপে পুলকিত, বিশ্বিত ও তৃপ্ত। বিশ্ব-বীণাকারের রম্যবীণার তানে তাহার অস্তরতম সতা ঝংকুত হইতেছিল। নিবিড় আনন্দের স্পর্ণে সমস্ত অঙ্গ শিহরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল তাই নয়, সে মনে করিয়াছিল, তাহার পরম-প্রিয়তম পথিক-বন্ধুর সহিত জন্ম-জনান্তরের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে তাঁহার প্রেমে একেবারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে, কিংবা তাঁহার সহিত এক জীবন হইতে জীবনাস্তরে যাইয়া নব নক আনন্দ-চেতনার আকাজ্জায় উৎক্ষিত হইয়া রহিবে। কিন্তু যুখনই এই সর্বব্যাপী আনন্দ-রসকে ছাড়িয়া সংকীর্ণ রূপসন্তোগভৃষ্ণায় দে কাতর হইল, তথনই তাহার নির্মল স্বরূপ আরুত হইল, তাহাকে পাপ স্পর্শ করিল, সে হৃদর রূপভোগের লালসায় রাজাকে একটা বিশিষ্ট মৃতিতে দেখিতে চাহিল। পাপ কি ? রবীন্দ্রনাথের মতে অনম্ভ আনন্দস্বরূপের সঙ্গে চরম মিলনের ও পরম প্রেমের পথে যে বাধা जाहार भाष। जार्गानिकारे वरे वाधा। ऋजताः रेहारे भाष। वरे भारपद তাড়নাম সে আঁধার ঘর ছাড়িয়া রাজাকে বাহিরে দেখিতে চাহিল।

यमख्रुर्नियात छे प्रत्य त्राका स्वर्धनात्क तथा पित्वन विवासना। कि स्व स्वर्धनात्क िनिया नहेल्ड हहेत्य-त्कह छाहात्क विविधा पित्व ना, िनाहेशा पित्व ना त्राका तक।--

রাজা—রানী আজ আমাকে চোথে দেখতে চান।
স্থাস্থ্যা—কোথায় দেখবেন?
রাজা—বেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্বায়
ছায়ায় গলাগলি হবে সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

কিন্ত হায় সিদ্ধসাধিক। হুরন্ধমা জানে, রাজা কথনো একটা নির্দিষ্ট মৃতি ধরিয়া
বদেখা দিবেন না। সে যে 'চপল-আঁথি বনের পাথি বনে পালায়', 'তারে বাহিরে
খুঁজি ঘুরিয়া বুঝি পাগল প্রায়'; 'হুদয়-মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁলি,' 'তবে
আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি'। উৎসব-পতি তো বসস্তের 'ফুলের
বানে হুথের হাসে', 'দখিন বায়ে' হুদয়ের ঘারে আসিবেন, চোথের সামনে কোনো
মৃতি ধরিয়া নর। তাই হুরন্ধমা বলিতেছে, "রানী, তোমার কোতৃহলকে শেষকালে
কেঁদে ফিরে আসতে হবে।"

মাহ্য ও ভগবানের, জীবাত্ম। ও পরমাত্মার নিত্য প্রেম-সম্বন্ধটি রাজার কথায় হুলর প্রকাশ পাইয়াছে,—

স্বদর্শন।—আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসাকরি এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা-পাই বই কি।

স্থদর্শনা—কেমন করে দেখতে পাও? আচ্ছা, কী দেখ।

রাজা—দেখতে পাই যেন অনস্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কতো নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত ঘুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত স্কৃর উপহার।

স্বদর্শনা—আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বৃক ভরে ওঠে। কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না; নিজের মধ্যে তো দেখতে পাইনে।

রাজা—নিজের আয়নায় দেখা যায় না—ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের
মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে সে কত বড়ো! আমার হৃদয়ে তৃমি যে
আমার বিতীয়, তৃমি সেখানে কি শুধু তৃমি!

মাহবের অন্তরান্থায় আনন্দস্কণ ভগবানের প্রকাশ, নিজেরই আনন্দ-অংশ ভগবান প্রেমরসাসাদনের জন্ম পৃথক করিয়াছেন। তাই মাহ্যবকে তাঁহার একান্ত প্রয়োজন—তাহাকে না হইলে তাঁহার প্রেমলীলাই হইবে না। সে-ই তো তাঁহার প্রেমের ধারক ও বাহক—তাঁহার অনস্ত প্রেম-কাব্যের নাম্নিলা। ভাহাকে ঘিরিয়াই তো তাঁহার মিলন-বিরহের প্রেমনংগীত নানা হ্বরে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে। প্রেমের এই ঘূর্লভ অধিকার তিনিই মাহ্যবকে দিয়াছেন। অনাদি কাল হইতে এই আমি-তৃমির লীলা আরম্ভ হইয়াছে এবং অনাগত ভবিন্ততের মধ্যেও ইহা প্রসারিত হইবে। বিশ্বপ্রকৃতির কতো সৌন্দর্য, কতো সংগীত এই প্রেমলীলার পৃষ্টিসাধন করিয়াছে। 'প্রো-গীভাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-যুগে এই ভাব তাঁহার বহু কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। 'বলাকা'তেও গুটি-কয়েক এইরূপ কবিতা আছে। কবির শেষজীবনের কাব্যেও এইভাবের ঘু'চারিটি কবিতা আছে।—

"জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের প্রোতে,…
কত যুগে যুগে, কেহ নাহি জানে,
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত সুথে হুথে কত প্রেমে গানে,
অমৃতের রসবরষণ।" ( গীতাঞ্জলি )

"আমার মিলন লাগি তুমি আসহ কৰে থেকে তোমার চন্দ্র ক্থ তোমায় রাথবে কোথায় ঢেকে।" (গীতাঞ্চলি)

শীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন হর, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।" (গীতাঞ্জলি)

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর,
 তুমি তাই এসেছ নিচে—
 আমার নইলে ত্রিভুবনেখর,
 তোমার প্রেম হত যে মিছে।" (গীতাঞ্জলি)

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে, ভাই তো আমি এদেছি এই ভবে।" (গীতাঞ্ললি)

"শাপনারি বিরহ তোমার আমার নিলো কারা।

বিরহ-গান উঠলো বেজে

বিখগগনময়

কত রঙের কান্নাহাসি

কত আশা ভয় ৷...

আকাশ স্কুড়ে আজ লেগেছে

তোমার আমার মেলা,

দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে

ভোমার আমার খেলা।" (গীতিমালা)

"তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা। তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে

ফুল ভামল ধরা।" (গীতিমালা)

"বেদিন তুমি আপনি ছিলে এক।
আপনাকে ত হয়নি ভোমার দেখা।…
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শুস্তে শুস্তে অট্ল আলোর আনন্দ-কুকুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে

ছলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে। থামায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।…

আমার মূথে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আমার পরশ পেরে
আমার পরশ পেলে।" (বলাকা)

"জীবন হ'তে জীবনে মোর পল্মট যে যোম্টা খুলে খুলে ফোটে তোমার মানদ-সরোবরে— পূৰ্বতারা ভিড় করে তাই যুরে যুরে বেড়ার কুলে কুলে
কৌতুহলের ভরে।
তোমার জগৎ-আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি
তোমার লাজুক মুর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি ক'রে পাপ্ডি থোলে প্রেমের বিকাশে।" ইত্যাদি (বলাকা)

তারণর বসস্তোৎসবে সমবেত রাজাদের মধ্যে স্থদর্শনা রাজার ছদ্মবেশী, অত্যস্ত স্থাদর্শন স্বর্গকে দেখিয়া তাহাকেই রাজা বলিয়া মনে করিল। সৌন্দর্থ-উপভোগের প্রবল আকাজ্জায় তাহার দেহ-মন তর্ম্বায়িত।—

'ওই মৃতি দেখলেই চিন্ত যে আপনি খাঁচার পাথির মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে।' 'আমার বুকের মধ্যে আজ নৃত্য করছে। শরীরের রক্ত নাচছে, চারিদিকের জগৎ নাচছে, সমস্ত ঝাপসা ঠেকছে।'

রূপমুখা রানী রাজাকে প্রত্যক্ষ অভিনন্দনস্বরূপ পদ্মপাতায় করিয়া ফুল পাঠাইলে রাজবেশী তাহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিল না, কাঞ্চীরাজ বুঝিতে পারিয়া স্থবর্ণের গলা হইতে মোতির মালা খুলিয়া রানীকে পাঠাইয়া দিল। ইহাতে রানীর অভিমানে দারুণ আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু এই তাচ্ছিলা ও অবজ্ঞার কাটাকে স্বীকার করিয়াও সে-মালা রানী গলায় পরিল।

'আজ এমন করে আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে তবু সেই মোহন রূপের কাছ থেকে মন ফেরাতে পারছিনে---এযে কাঁটার মালার মতো আমার আঙুলে বিঁধ্ছে তবু ত্যাগ করতে পারলুম না।'

রূপভোগতৃষ্ণা ক্রমেই প্রবল হইতেছে।

তারপর প্রমোদোভানে অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে রানী জানিল যে, স্থবর্ণ আদল রাজা নয় এবং সেই সক্ষেই নিজের স্বামী আদল রাজার ভয়ংকর কালো মৃতি দেখিল। তথন রাণীর মনে প্রবল ছন্দ্—একদিকে স্থানর পরপুরুষের প্রতি আদক্তি, অন্তদিকে ক্রপ, ভয়ংকর কালো, অথচ প্রেমময় স্বামীকে ভালোবাসিতে না পারায় নিজেকে অসতী ও অভচি-বোধ। একদিকে পাপের দায়ণ অগ্নি-জ্বালা ও লজ্জা, অন্তদিকে রূপের প্রতি তীব্র নেশা। শেষে রূপতৃষ্ণা—সৌন্দর্যভোগাকাজ্জারই জয় হইল। রূপের নেশায় পাগল হইয়া, স্বামীর ভালোবাসা উপেক্ষা করিয়া সে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিল। তাহার ভালোবাসা যে রূপের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে, ক্রপ স্বামীকে যে সে কথনই ভালোবাসিতে পারিবে না, তাই রাজার সন্ধ তাহার পক্ষে অর্থহীন ও মানিকর।

স্থদর্শনা—তোমার কাছে মিধ্যা বলব না রাজা—আমি স্থার এক জনের মালা গলায় পরেছি।

রাজা—ও মালাও যে আমার, নইলে সে পাবে কোথা থেকে? সে আমার ঘর থেকে চুরি করে এনেছে।

স্বদর্শনা—কিন্তু এ যে তারই হাতের দেওয়। তবু তো ত্যাগ করতে পারল্ম না। আমার পাপিষ্ঠ মন বললে, ওই হার গলায় নিয়ে পুড়ে মরব। আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতকের মতো এ কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিল্ম।

রাজা—তোমার সাধ তো মিটেছে, আমাকে তো আজ দেখে নিলে। কেমন দেখলে রানী ?

স্থদর্শনা—ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো।

রাজা—আমি তো তোমাকে পূর্বেই বলেছি যে-লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে সে যথন আমাকে হঠাৎ দেখে সইতে পারে না—আমাকে বিপদ বলে মনে করে আমার কাছ থেকে উর্ধেশ্বাসে পালাতে চায়। এমন কতবার দেখেছি। সেইজন্যে সেই তৃঃখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।

স্থদর্শনা—কিন্তু পাপ এসে সমস্ত ভেক্সে দিলে—এখন যে তোমার সঙ্গে তেমন করে পরিচয় হতে পারবে তা মনে করতেও পারিনে।

রাজা—হবে রানী হবে। যে-কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই এক্দিন তোমার ছদয় স্থিয় হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের।

স্থদর্শনা—হবে না, হবে না, শুধু তোমার ভালোবাসায় কি হবে। আমার ভালোবাসা যে মৃথ ফিরিয়েছে। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না কর আমি তোমাকে ত্যাগ করব। তেকেন আমাকে লোকে বলেছিল তুমি স্কলর? তুমি যে কালো, কালো, তোমাকে আমার কথনো ভালো লাগবে না। আমি যা ভালোবাসি তা আমি দেখেছি—তা ননির মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো স্কুমার, তা প্রজাপতির মতো স্ক্লর।

রাজা-তা মরীচিকার মতো মিখ্যা এবং বৃদ্বুদের মতো শৃক্ত।

স্বদর্শনা—তা হোক কিন্তু আমি পারছিনে, তোমার কাছে দাঁড়াতে পারছিনে!

আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে মিলন সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

স্বদর্শনা রাজার ভীষণমূতি সহ্ করিতে পারিল না। পাপ ষথন মাছবের অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করিন্না ফেলে, যথন অনন্ত সৌলর্থময় ও প্রেমময়ের সঙ্গে মাছষের সহজ ও স্বচ্ছল মিলনে বাধা উপস্থিত হয়, তথন সেই প্রেমময় ভীষণরূপে আবিভূতি হইয়া নিদারণ আঘাতে তাহার প্রবৃত্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে সত্যের মধ্যে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করেন। রুদ্রমূতিতে তথন তিনি আবিভূতি হইয়া প্রচণ্ড তাপে সমন্ত পাপরাশি ভত্মীভূত করেন। যে-সৌলর্থলিক্সা স্থলর্শনাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে তাহা অসত্য, অন্ধ ভোগপ্রবৃত্তি হইতে তাহা উপজাত, তাহা পরমন্থলরকে ছাড়িয়া অসার, মেকী সৌলর্থের দিকে আরুষ্ট হইয়াছে। তাই ধ্মকেত্র মত করাল মূতিতে তাঁহার আবিভাব। তাই ভীষণ আঘাতে স্থলনার মোহভঙ্গ করিয়া, রিপুতাড়িত সংকীর্ণ সৌলর্থভোগের লালসা ধূলিসাৎ করিয়া জগৎ ও জীবনের মধ্যে পরম স্বন্ধরকে সার্থকভাবে দেখিবার মনোবৃত্তি গঠন করিবার প্রয়াস। স্থলর্শনা যথন ব্ঝিবে যিনি পরমভ্যংকর, তিনিই পরমন্থলর, তথনই তাহার সাধনা সফল হইবে। স্বর্জমা ইহা ব্রিয়াছিল।—

"আমাদের জীবনের চরম সাধনা এই যে, কলের যে দক্ষিণ মুথ তাই আমরা দেথব, ভীষণকে স্থলর বলে জানব, 'মহন্তমং বজ্রম্মতং' যিনি তাঁকে, ভয়ে নয়, আনন্দে অমৃত বলে গ্রহণ করব। প্রিয়-অপ্রিয় স্থথ-ছংথ সম্পদ-বিপদ সমস্তকেই আমরা বীর্ষের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমস্তকেই ভূমার মধ্যে অথগু ক'রে, এক ক'রে, স্থলর ক'রে দেথব। যিনি 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং' তিনিই পরমস্থলর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই স্থথছংখবদ্ধর ভাঙ্গাগড়ার সংসারে সেই কল্পের আনন্দলীলার নিত্যসহচর হবার জন্ম প্রত্যহ প্রস্তত হতে থাকব—নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও নয়। নইলে সমস্ত ছংখ-কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা সৌন্দর্যকে যথন আমাদের ছ্র্বল আরামের উপযোগী করে ভোগস্থের বেড়া দিয়ে বেইন করব তথন সেই সৌন্দর্য ভূমাকে আঘাত করতে থাকবে, আপনার চারিদিকের সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক যোগ নই হয়ে যাবে; তথন সেই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বিক্বত হয়ে কেবল উগ্রগদ্ধ মাদকতার স্থিষ্ট করবে, আমাদের শুভ-বৃদ্ধিকে অলিত করে তাকে ভূমিসাং করে দেবে; সেই সৌন্দর্য ভোগবিলাসের

বেষ্টনে আমাদের সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলুষিত করবে, সকলের সঞ্চে সরল সামঞ্জস্থুক্ত করে আমাদের কল্যাণ করবে না। তাই বলছিলাম, স্থলরকে জানার জন্ম কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার; প্রবৃত্তির মোহ যাকে স্থলর বলে জানায় সে তো মরীচিকা।"

় ( স্থলর, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭-৬৮ )

স্বর্ণের মালা যে রাজার—একথার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত সৌন্দর্যের মূল-উৎসই সেই পরম স্থন্দর, জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যেই তাঁহার প্রতিবিম্ব। সে সৌন্দর্যকে ভোগলোল্প দৃষ্টিতে দেখিলে তাহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, সে হয় সংকীর্ণ ও জালাকর। ভোগাকাজ্জা বর্জন করিয়া হৃদয়ের গভীর আনন্দ-রসের মধ্যেই তাহার প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি।

পিতৃগৃহে দাসীর্ডিতে হুদর্শনার আহত আত্ম-অভিমান কুদ্ধ সাপের মতে। কেবলই গর্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল।

'এত বড়ো রানীর পদ এক মৃহর্তে বিসর্জন দিয়ে এলুম সে কি এমনি কোণে লুকিয়ে ঘর ঝাঁট দেবার জন্মে? মশাল জলে উঠবে না? ধরণী কেঁপে উঠবে না? আমার পতন কি শিউলি ফুলের খনে পড়া। সে কি নক্ষত্তের পতনের মতো অগ্নিময় হয়ে দিগস্তুকে বিদীণ করে দেবে না।'

ভাহার বিশাস, তাহার রাজা তাহাকে ফিরাইয় লইতে আসিবেন, তাহার কাছে হার মানিবেন, কিন্তু সে কিছুতেই যাইবে না। সৌন্দর্যলিপ্সা এখনো প্রবল!

'আমাকে পাবার জন্মে প্রানাদে আগুন লাগিয়েছিল এতেও আমি রাগ করতে পারিনি—ভিতরে ভিতয়ে আনন্দে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। এতো বড় অপরাধ! এতবড়ো সাহস! সেই সাহসেই আমার সাহস জাগিয়ে দিলে, সেই আনন্দেই আমার সমস্ত ফেলে দিয়ে আসতে পারলুম।'

ষধন শুনিল যে, স্থবর্ণ নয়, কাঞ্চীরাজ আশুন লাগাইয়াছিল, তথন তাহার মনে একটা ধিকার আসিল।

'ভীক'! ভীক'! অমন মনোমোহন রূপ—তার ভিতরে মাছ্য নেই। অমন অপদার্থের জন্মে নিজেকে এতবড় বঞ্চনা করেছি ?'

'লজা! লজা!' কিন্তু ধিকার তাহার স্বামিত্যাগে নয়, স্থবর্ণ সত্যসত্যই আঞ্জন লাগাইলে তাহার জন্ম এই ত্যাগ সার্থক হইত। স্থবর্ণ যে সব দিয়া তাহার মনের মতো হইল না, এই জন্তেই লজ্জা। তারপর যথনই শুনিল যে, কাকীরাজের নঙ্গে স্থবৰ্ণ আসিতেছে, তথনই বলিল,—'সে আমার বীর, আমার পরিত্রাণকর্তা'। এখনো রূপতৃষ্ণা এবং আল্ম-অভিমান বা অহংকার স্থপনার উপর সমান আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে।

তারপর যথন স্থদর্শনার জন্ম সাত রাজার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িরা গেল ও পিতার সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধিল, এবং প্রত্যক্ষ আকর্ষণের বস্তু স্বর্ধের পলায়নের কথা শুনিল, তথন যেন তাহার উদ্ধাম প্রবৃত্তির তর্ম্ব শুমিত হইয়া আসিতে লাগিল। নির্মল আয়নায় কালির প্রলেপ যথম হাল্কা হইতে থাকে, তথনই ম্থের আভাস পড়ে; নানা রিপুর টানাটানির মধ্যে বিবেক একটু আল্ম-প্রকাশের অবসর পায়। এই ত্:সময়ে একমাত্র-নির্ভর রাজার কথা তাহার মনে হইল। সে জানিত, অপরাধ তাঁহার কাছে কম হয় নাই, হয়তো তিনি আসিবেন না, তব্ও আশা, যদি তিনি আসিয়া পিতাকে রক্ষা করেন। তারপর, প্রজীবনের ক্ষণিক শ্বতি ক্ষীণ বেদনার ত্লিকা তাহার মনের উপর ব্লাইয়া দিল।—

স্থদর্শনা—দেখ স্থরক্ষমা, আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে আমার জানালার নিচে থেকে যেন বীণা বাজছে।

স্বরন্ধা—তা হবে, কেউ হয়তো বাজায়।

স্থদর্শনা—দেখানটা ঘন বন, অন্ধকার, মাথা বাড়িয়ে কতবার দেখতে চেষ্টা করি, ভালো করে কিছু দেখতে পাইনে।

স্থ্যসমা--হয়তো কোনো পথিক ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে আর বাজায়।

স্থদর্শনা—তা হবে, কিন্তু আমার মনে পড়ে সেই বাতায়নটি। সন্ধ্যার সময় সেছে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নিবানো বাসর- ঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান তানের পর তান ফোয়ারার মৃথের ধারার মতো উচ্চুসিত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়ত। সেই গানই তো কোন্ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ অন্ধকারের দিকে আমাকে টেনে নিয়ে যেতো।

পরমপ্রেমময় ভগবান তাঁহার একান্ত প্রিয় মায়্র্যকে কোনো অবস্থাতেই তো পরিত্যাগ করেন না। যথন পাপের আঁধার-যবনিকা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ আনে, তথনও তিনি তাহাকে নিতান্ত আপনার জানিয়াই শুভবৃদ্ধি-উল্লেষের চেষ্টা করেন। তাই গৃহত্যাগের সংকল্লে তিনি স্থাপনাকে বলিয়াছিলেন,—'ছেড়ে দেব কিন্তু

তারপর দ্ব হইতে স্বয়ংবর-সভায় স্বর্ণের প্রকৃত রূপ দেখিয়া তাহার রূপের নেশা ছুটিয়া গেল। হঃস্বপ্প কাটিল। গভীর আত্মমানিতে তথন মন তাহার জর্জরিত। এখন নিদারণ অহুশোচনার পালা। অহুশোচনাতেই তো পাপের ক্ষয়। স্থদর্শনার অস্তর্জীবনের মোড় ঘুরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার একমাত্র প্রিয়তম রাজা তাহার চিত্ত পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাছে অবিশাসিনী হইয়াছে ভাবিয়া স্থদর্শনা মর্যান্তিক বেদনায় স্বয়ংবর-সভায় আত্মত্য করিবাব সংকল্প করিল।—

'রাজা, আমার রাজা। তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ উচিত বিচারই করেছ।
কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না। দেহে আমার কল্ম
লেগেছে—এ-দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলাের ল্টিয়ে যাব—কিন্তু স্থানের
মধ্যে আমার দাগ লাগেনি, বৃক চিরে সেটা কি তােমাকে আজ জানিয়ে
যেতে পারব না? তােমার সে মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার স্থানের
ভিতরে আজ শ্রু হয়ে রয়েছে—সেথানকার দরজা কেউ থােলেনি প্রভু। সে
কি খ্লতে তুমি আর আসবে না? তার ঘারের কাছে তােমার বীণা আর
বাজবে না? তবে আহক মৃত্যু আহক,—সে তােমার মতােই কালাে,
তােমার মতােই হলর—তােমার মতােই সে মন হরণ করতে জানে—সে
তুমিই সে তুমি।'

স্থাপনার সাধনার প্রথম স্তরটি অতিকান্ত হইল। এই তৃ:খবেদনার মধ্য দিয়া সে প্রেমের স্বরূপ বুঝিল, তাহার প্রিয়তমকে আরো আঁকড়াইয়া ধরিল। এই বেদনার মধ্য দিয়া পরমপ্রিয়তম আরো বেশি নিকটে মাহুষকে টানেন—আগুনের মধ্যে ফেলিয়া তাহার সমন্ত ময়লা পুড়াইয়া তাহাকে খাঁটি করিয়া গ্রহণ করেন। রবীক্স-জীবন-দর্শনের একটি প্রধান স্ত্রেই এই তৃংথের জয়পান। তৃংথই আধ্যাত্মিক জীবনের পরমসহায়—পরমসম্পদ। মায়্রম মোহগ্রন্ত হয়, প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সেশ্রেষ হইতে এই হয়, পাপের কালিমায় তাহার নির্মল সত্তা আবৃত হয়, উদ্রাম্ভ মায়্রম তখন ক্রেকেই বৃহুৎ বলিয়া মনে করে, অসত্যকেই সত্য বলিয়া ভূল করে, ল্রান্তির নানা আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া নিজেকে অশেষ তৃর্গতির মধ্যে নিক্ষেপ করে, তারপর একদিন কঠিন আঘাতে তাহার মোহ দূর হয়, ভূল ভাঙে, তখন সত্যকে, ল্রেয়কে সে একাস্ভভাবে গ্রহণ করে। তৃংথই সকলপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাধির পরমৌষধি, তৃংথই ভগবানকে পরিপূর্ণভাবে পাইবার সোপান, তৃংথের এই কল্যাণশক্তির কথা কবি তাঁহার এই যুগের নানা কবিতায় অপূর্ব-স্ক্রমভাবে রপায়িত করিয়াছেন।—

"এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন আলো।
আমার এ ধুপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না আলালে
দেয় দা কিছুই আলো।" (গীতাঞ্জলি)

"আমার সকল কাঁটা ধশু করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হ'য়ে উঠবে।" (গীতিমাল্য)

"ছঃথের বরবায়

চক্ষের জল যেই<sup>,</sup> নাম্লো,

বক্ষের দরজার

বন্ধুর রথ দেই থামলো।" (গীভালি)

"আঘাত ক'রে নিলে জিনে কাড়িলে মন দিনে দিনে হংখের বাধা ভেঙে কেলে
তবে আমার প্রাণে এলে
বারে বারে মহার মূথে
অনেক ছঃথে নিলেম চিনে ৷ (গীতালি)

"আগুনের পরশমণি ছোঁরাও প্রাণে এ জীবন পুণা করো দহন-দানে।" (গীতালি)

"হঃখ যদি না পাৰে তো হঃখ তোমার যুচবে কবে ? বিষকে বিষের দাহ দিরে দহন করে মারতে হবে।"⋯ইভ্যাদি (গীতালি)

এই ত্থের দান স্থরক্ষমা পাইয়াছে, ঠাকুরদাও পাইয়াছে, তাই তাহারা ত্থে-রথের রথীকে চিনিয়াছে,—চিনিয়াছে যে—'ব্যথা-পথের পথিক তুমি, চরণ চলে ব্যথা চুমি, কাদন দিয়ে সাধন আমার চিরদিনের তরে গো চিরজীবন ধ'রে।'

"রাজা নাটকে স্থদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে
মৃধ হয়ে ভূল রাজার গলায় দিলে মালা—তারপরে সেই ভূলের মধ্য দিয়ে
পাপের মধ্য দিয়ে যে অগ্নিলাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে
বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে ভূললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে
পৌছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে স্প্টির পথ। তাই উপনিষ্দে আছে
তিনি ত্যাগের ঘারা তপ্ত হয়ে এই সমন্ত কিছু স্প্টি করলেন। আমাদের
আত্মা যা-কিছু স্প্টি করছে তাতে পদে পদে বাধা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই
বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।"

তারপর স্থদর্শনার পাণিপ্রার্থী রাজাদের পরাজিত করিয়া ও শান্তি দিয়া স্থদর্শনাকে ফেলিয়া রাজা চলিয়া গিয়াছেন—এ-সংবাদ স্থদর্শনা শুনিল। স্থদর্শনার জীবনে নৃতন স্থোদয় হইয়াছে, তাহার বিপর্যয়-মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু মনের দিক্চক্রবালের একদিকে একট্থানি কালিমা তথনও লাগিয়া আছে। সেই তাহার রানীত্বের অহংকার—প্রিয়তমা পত্নীর নিজস্ব অভিমানট্কু—একটা স্বতম্ব আদরলাভের গৌরববোধ। রাজা নিজে আসিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন—এই তাহার আকাজ্জা।

রবীক্রনাথের মতে ভগবানের প্রতি মান্তবের প্রেমের আদর্শটি হইতেছে পরিপূর্ণ

আত্মসমর্পণ—সমন্ত অহংকার, অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দেওয়া। ভগবানের নিকট হইতে তাঁহার প্রেম আমরা অজস্র ধারায় লাভ করিতেছি, তেমনি আমাদিগকেও সমন্ত স্বাতস্ত্র্য বিসর্জন দিয়া নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। তথনই দান-প্রতিদান সমান হইয়া প্রেমের যথার্থ স্বরূপটি ফুটিয়া উঠিবে—মিলন নিরন্তর ও সার্থক হইবে।—

স্থাপনা—স্বাই যে বলত আমার অনেক রূপ, অনেক গুণ, স্বাই যে বলত আমার উপর রাজার অন্থগ্রের অন্ত নেই—সেই জন্মেই তো সকলের সামনে আমার হাদয় নত হতে এত লজ্জা বোধ হচ্ছে।

স্থ্যক্ষা---অভিমান না ঘুচলে তো লজ্জাও ঘুচবে না।

স্থদর্শনা—তাঁর কাছ থেকে আদর পাবার ইচ্ছা যে কিছুতেই মন থেকে ঘৃচতে চায় না।

স্থরজমা—সব ঘুচবে রানীমা। কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে, নিবেদন করবার ইচ্ছা।

"ব্রহ্মকে পেতে হবে এ কথাটা বলা ঠিক চলে না—'আপনাকে দিতে হবে' বলতে হবে। ওইখানেই অভাব আছে, দেইজন্মেই মিলন হচ্ছে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন, আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানাপ্রকার স্বার্থের অহংকারের ক্ষুস্তার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র, এমন-কি, বিক্লদ্ধ করে রেথেছি। যিনি পরিপূর্ণক্লপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণক্রপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তির ঘারা, ক্ষমা ঘারা, সম্ভোষের ঘারা, সেবার ঘারা, তার মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনভাবে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

অতএব, আমরা যেন না বলি যে 'তাঁকে পাচ্ছিনে কেন', আমরা যেন বলতে পারি, 'তাঁকে দিচ্ছিনে কেন'। আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্ছে এই যে—

আমার যা আছে আমি দকল দিতে
পারিনি তোমারে নাথ।
আমার লাজ ভরু, আমার মান অপমান
স্থুখ তুখ ভাবনা।

দাও দাও দাও, সমস্ত ক্ষয় করো, সমস্ত খরচ করে ফেলো—তা হলেই পাওয়াতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

( আত্মসমর্পণ, শান্তিনিকেডন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩২-৩৩ )

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। তত্ত্বের দিক দিয়া পরমান্মার যা স্বভাব, মানবাত্মারও তাই সভাব। উভয়েই আনন্দময়, উভয়েরই সমন্ধ বিশুদ্ধ প্রেমের मिनन, উভয়েরই আনন্দময় স্বরূপ-উপলব্ধি। তবে মানবাস্থা কেন মোহগ্রস্ত হয়, কেন সে পাপে কলঙ্কিত হয়? কেনই বা তাহার স্বভাবসিদ্ধ নিত্যমিলনে বাধা উপস্থিত হয়, আর কেনই বা দে ছঃখবেদনা অন্থভব করে? রবীন্দ্রনাথ ইহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার কারণ হইতেছে মানবান্মার অহংকার, আত্মাভিমান বা অহংবোধ। এই অহংবোধ বিকৃত হইলেই আত্মার আনন্দময় সত্তা আরুত হয়। অহং যখন তাহার উপকরণ কেবলি সঞ্চয় করে, কেবলি নেবার ধর্মই অমুসরণ করে, তথনি সে লোলুপতার বারা ভরংকর হইয়া ওঠে। অহং সঞ্চ করিবে দান করিবার জন্ত, তথনই আত্মা বন্ধ হইবে না, দানের ঘারা সে মৃক্ত হইবে। ঈশ্বরের আনন্দরূপ অমৃতরূপ যেমন নিরন্তর বিসর্জনের দারাই প্রকাশিত, আত্মাও তেমনি অহং-এর সমস্ত রচনা নিঃশেষে দান করিবে। এই দানের ঘারাই তাহার যথার্থ প্রকাশ হইবে। আর একটি প্রশ্ন ওঠে, কেন ভগবান মানবাত্মার সঙ্গে এই অহংবোধ যুক্ত করিলেন, কেন এইরকম নিপাপ স্বন্ধে ভয়ংকর সম্ভাবনাময় বস্তুটাকে চাপাইয়া দিলেন? ইহা ভগবানের লীলা। সীমার প্রধান শক্তিই তো অহং। এই অহং না হইলে দীমা কি ভাবে দান করিবে, नीमात नमस नात्त्व तस एव अवश्हे मः श्रंट करत। अवश् ना इहे**रन** नीमा-अमीरमत मान-প্রতিদানময় প্রেমলীলাই তো চলে না। কিন্তু এই অহং যা-কিছু আহরণ कतिरव, मध्य कतिरव, ममखरे मीमा अमीमरक मान कतिरव, देशाँटे छाशांद्र সার্থকতা, না হইলে সে বন্ধ হইয়া পড়িবে।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।--

"আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে, আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামুক্ত করে তুলি।

আত্মার স্বভাব কি ? পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই। পরমাত্মার স্বভাব কি ? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন।

তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার অর্থ হচ্ছে বিসর্জন করা। এই যে তিনি বিসর্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই, কোনো বাধ্যতা নেই। আনন্দের ধর্মই হচ্ছে শুভই দান করা, শুভই বিসর্জন করা। আত্মার সংশ পরমাত্মার একটি সাধর্ম্য আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুশি নয়, সে দিয়ে খুশি। নেব, কাড়ব, সঞ্জয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মতো জেগে ওঠে তা হলে ক্ষোভের ও তাপের সীমা থাকে না। যথন আমরা সমস্ত মন দিয়ে বলি 'দেব' তথনই আমাদের আনন্দের দিন। তথনই সমস্ত কোভ দূর, সমস্ত তাপ শাস্ত হয়ে যায়।"

"তবে অহং আছে কেন? তার একটি কারণ আছে। ঈশ্বর যা স্প্টি করেন তার জন্মে তাঁকে কিছুই সংগ্রহ করতে হয় না। তাঁর আনন্দ স্বভাবতই দানরূপে বিকীর্ণ হচ্ছে। আমাদের তো সে ক্ষমতা নেই। দান করতে গেলে আমাদের যে উপকরণ চাই সেই উপকরণ তো কেবলমাত্র আনন্দের ঘারা আমরা স্প্টি করতে পারি নে।

তথন আমার অহং উপকরণ সংগ্রহ করে আনে। সে যা-কিছু সংগ্রহ করে তাকে সে 'আমার' বলে। কারণ, তাকে নানা বাধা কাটিয়ে সংগ্রহ করতে হয়, এই বাধা কাটাতে তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। সেই শক্তির দারা এই উপকরণে তার অধিকার জন্মায়। শক্তির দারা অহং শুধু যে উপকরণ সংগ্রহ করে তা নয়; সে উপকরণকে বিশেষভাবে সাজায়, তাকে একটি বিশেষত্ব দান ক'রে গ'ড়ে তোলে। এই বিশেষত্ব-দানের দারা সে যা-কিছু গড়ে তোলে তাকে সে নিজের জিনিস বলেই গৌরব বোধ করে।

এই গৌরবটুকু ঈশ্বর তাকে ভোগ করতে দিয়েছেন। এই গৌরবটুকু যদি সে বোধ না করবে তবে সে দান করবে কী করে? যদি কিছুই তার 'আমার' না থাকে তবে সে দেবে কী? অতএব দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে একবার 'আমার' করে নেবার জন্মে এই অহংএর দরকার।…

নশ্বর ওইখানে নিজের অধিকারটি হারাতে রাজী হয়েছেন। বাপ যেমন ছোট শিশুর সঙ্গে কুন্তির থেলা থেলতে থেলতে ইচ্ছাপূর্বক হার মেনে পড়ে যান, নইলে কুন্তির থেলাই হয় না, নইলে স্নেহের আনন্দ জমে না, নইলে ছেলের ম্থে হাসি কোটে না—তা যদি না হন তবে তিনি যে থেলা থেলেন সেই আনন্দের থেলায়, সেই স্পন্তির থেলায়, আমার আত্মা একেবারেই যোগ দিতে পারে না। তাকে থেলা বন্ধ করে হতাশ হয়ে চুপ করে বসে থাকতে হয়। সেইজন্ম তিনি কাঠবিড়ালির পিঠে করুণ হাত ব্লিয়ে বলেন, 'বাবা, কাল-সম্ত্রের উপর তুমিও সেতু বাঁধছ বটে, শাবাশ তোমাকে!'

এই যে তিনি 'আমার' বলবার অধিকার দিয়েছেন, এই অধিকারটি কেন? এর চরম উদ্দেশ্য কী? এর চরম উদ্দেশ্য এই যে, পরমাল্মার সঙ্গে আল্মার যে একটি সমান ধর্ম আছে সেই ধর্মটি সার্থক হবে। সেই ধর্মটি হচ্ছে স্কান্তির ধর্ম, অর্থাৎ দেবার ধর্ম। দেবার ধর্মই হচ্ছে আনন্দের ধর্ম; আত্মার যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে আনন্দমর স্বরূপ—সেই স্বরূপে সে স্কান্তিকর্তা, অর্থাৎ দাতা। সেই স্বরূপে সে কৃপণ নয়, সে কাঙাল নয়। অহংএর দারা আমরা 'আমার' জিনিস সংগ্রহ করি, নইলে বিসর্জন করার আনন্দ যে স্নান হয়ে যাবে।

কিন্তু, অহংএর এই নেবার ধর্মটি যদি একমাত্র হয়ে ওঠে আত্মার দেবার ধর্ম যদি আছে মহয়ে যায়, তবে কেবলমাত্র নেওয়ার লোলুপতার দ্বারা আমাদের দারিদ্য বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। তথন আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই সর্বত্র ভয়ংকর হয়ে প্রকাশ পায়। তথন আমার আনন্দময় স্বরূপ কোথায়! তথন কেবল বাগড়া, কেবল কান্না, কেবল ভয়, কেবল ভাবনা।…

নেওয়াটা কেবল দেওয়ারই উপলক্ষ্য, অহংটা কেবল অহংকারকে বিসর্জন করতে হবে ব'লেই। নিজের দিকে একবার টেনে আনবো বিশ্বের দিকে উৎসর্গ করবার অভিপ্রায়ে। ধফুকে তীর যোজনা করে প্রথমে নিজের দিকে তাকে যে আকর্ষণ করি সে তো নিজেকে বদ্ধ করবার জন্তে নয়, সম্ব্র্পেই তাকে ক্ষেপণ করবার জন্তে। তেহংএর এই সমস্ত নিরস্তর সঞ্চয়ের দ্বারা আত্মাকে বদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। কারণ, এই বদ্ধতা আত্মার স্বাভাবিক নয়, আত্মা দানের দ্বারা মৃক্ত হয়। পরমাত্মা যেমন স্প্রীর দ্বারা বদ্ধ নন, তিনি স্প্রীর দ্বারাই মৃক্ত, কেননা তিনি নিচ্ছেন না তিনি দিছেনে, আত্মাও তেমনি ত্রহংএর রচনা দ্বারা বদ্ধ হবার জন্তে হয়নি—এই রচনাগুলির দ্বারাই সে মৃক্ত হবে, তার আনন্দস্বরূপ মৃক্ত হবে, কারণ সেগুলি সে দান করবে।" (স্বভাবকে লাভ, অহং, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, প্রঃ ২৮০-২৮৭)

তারপর স্থদর্শনার অভিমান গলিয়া গেল। সে ইাটিয়া রাজার সক্ষে দেখা করিবার জন্ম রাত্তিতেই পথে বাহির হইল। এবার তাহার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।—

"স্বদর্শনা—তার পণটাই রইল—পথে বের করে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করিনি। বলব, চোথের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ-গর্ব আমি ছাড়ব না।

স্থ্যক্ষমা—কিন্তু সে-গর্বও তোমার টিকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য।

স্বদর্শনা—তা হয়তো এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিছ বিশাস করতে পারিনি। যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রান্তায় বেরিছে পড়লুম তখনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রান্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই।…তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন—হঠাৎ চনকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত—এও সেই রকম।

কাঞ্চী — মা, তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অফুমতি কর এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

স্বদর্শনা—না না, অমন কথা ব'লো না—যে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দ্রে এসেছি সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আফার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। অধন রানী ছিলুম তথন কেবল সোনারূপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার এই ভাগ্যদোষ থপ্তিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে এ স্থের থবর কে জানত।

ঠাকুরদ।—একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার রানীর বেশটা নিয়ে আসি।
স্ফদর্শনা—না না না। সে রাণীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো
ছ'ড়িয়েছেন—সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছিবেঁচেছি - আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে আমি আজ
সকলের নিচে।

ঠাকুরদা—শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে সেইটেই আমাদের অসহ হয়।

স্কদর্শনা—শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক—তারা আমার গায়ে ধুলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই যে আমার অঙ্করাগ।"

এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ রবীক্রনাথের মতে আধ্যাত্মিক জীবনের চরমা পরিণতি। একেবারে সকল অহংকার-বিম্ক্ত, তৃণাদ্দি স্থনীচ হইয়া ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, তবেই তাঁহাকে লাভ করা যাইবে—তবেই অধ্যত্মিক সাধনা পূর্ণ হইবে, সমাপ্ত হইবে।

"তাঁকে হাদয়ের মধ্যে স্থাপিত করে তাঁর হাতে নিজের ভার সমর্পণ করা… এইটি করতে গেলে গোড়াতেই অহংকারকে তার চূড়ার উপর থেকে একেবারে নামিয়ে আনতে হবে। পৃথিবীর সকলের সঙ্গে সমান হও, সকলের নীচে গিয়ে বসো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তোমার দীনতা ক্ষরের প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, তোমার নম্রতা ক্ষম্যুর অমৃতফল-ভারে সার্থক হোক। সর্বদা লড়াই করে নিজের জল্পে ওই একট্থানি স্বতম্ব জায়গা বাঁচিয়ে রাথবার কী দরকার, তার কী মৃল্য ? জগতের সকলের সমান হয়ে বসতে লজ্জা কোরো না—সেইখানেই তিনি বসে আছেন। যেখানে সকলের চেয়ে উচু হয়ে থাকবার জল্পে তুমি একলা বসে আছে সেখানে তাঁর স্থান অতি সংকীণ।

যতদিন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করবে ততদিন তোমার হারজিত, তোমার স্থত্থ, টেউরের মতো কেবলই টলাবে, কেবলই ঘোরাবে। প্রত্যেকটার পুরো আঘাত ভোমাকে নিতে হবে। যথন ভোমার পালে তাঁর হাওয়া লাগবে, তথন তরঙ্গ সমানই থাকবে, কিন্তু তুমি হু হু করে চলে যাবে। তথন সেই তরঙ্গ আনন্দের তরঙ্গ। তথন প্রত্যেকটি তরঙ্গ কেবল ভোমাকে নমস্কার করতে থাকবে এবং এই কথাটির প্রমাণ দেবে যে, তুমি তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছ।"

(শক্ত ও সহজ, শান্তিনিকেতন, ১ম থণ্ড, পৃ: ৬৪৬) কবির এ-যুগের অনেক কবিতায়ও এই ভাবটি ফুটিয়াছে,—

"আসনতলের মাটির 'পরে প্টিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধুদর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দুরে রাথ।…
আমি তোমার যাত্রীদলের রবো পিছে,
স্থান দিয়ে। হে আমায় তুমি সবার নিচে।" ( দ্বীতাঞ্জলি )

"একটি নমস্কারে, প্রাভু, একটি নমস্কারে সকল দেহ লুটিয়ে পাড়ুক তোমার এ সংসারে।"…ইত্যাদি (গীতাঞ্ললি)

এইবার স্বদর্শনার পথে বাহির হওয়। এই পথ বিশ্বের পথ। বিশ্বের মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া সর্বত্ত আনন্দর্রপকে উপলব্ধির পথ। এই বিশ্বাস্থভৃতি, এই বিশ্ববোধ—সর্বভৃতকে আত্মায় এবং আত্মাকে সর্বভৃতে উপলব্ধি আধ্যাত্মিক সাধনার শেষ স্তর। আত্মসমর্পণের পরে এই বোধের উদ্ভবেই সাধনার পরিসমাপ্তি। এই বিশ্বব্যাপী অথগু পরমানন্দময় রসকে বিচিত্তভাবে স্প্তির মধ্যে এবং স্থান্দয়ের রোপনতলে,—বাহিরে এবং ভিতরে সমানভাবে উপলব্ধিই রবীক্রনাথের মতে ক্রশ্বর-সাধনার চরম আদর্শ। এই পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হইলেই আমাদের মৃক্তি।

"বিশ্ব তাঁর আনন্দর্রপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি, আনন্দকে দেখছি নে, সেই জন্ত রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে। আনন্দকে যেমনি দেখক অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মৃক্তি। সেই মৃক্তি বৈরাগ্যের মৃক্তি নয়, সেই মৃক্তি প্রেমের মৃক্তি। ত্যাগের মৃক্তি নয়, বোগের মৃক্তি। লয়ের মৃক্তি নয়, প্রকাশের মৃক্তি।"

( মৃক্তি, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৮৭)

হাদর্শনা এই উপলব্ধির পথে আদিয়া দাঁড়াইয়াছে। পথের ধ্লিতেই আজ তাহার আনন্দের স্পর্শ—প্রেমের স্পর্শ। তাই হুদর্শনা বলিতেছে—'আ্রুজ আমার ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতেই মিলন হচ্ছে—আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই যে আমার অঙ্গরাগ।' আজ নিথিল বিশ্বেই তাহার প্রেমময়ের স্পর্শ—ক্ষু, বৃহৎ, ভালো, মন্দ, সকল রূপই আনন্দরূপ। যাঁহাকে হুদর্শনা হাদয়ের মধ্যে একাস্তভাবে পাইয়াছিল, সেই হুদয়েখরকে আজ সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখিতেছে। এই বিশ্বরূপে না পাইলে একরপে পাওয়াতে চরম সার্থকতা নাই।

সাধকের এই আকাজ্ঞাটি এই যুগের কয়েকটি কবিতায়ও প্রকাশ পাইয়াছে,—

"ঘণন আমি পাব ভোমায় নিবিল মাঝে দেইখনে হৃদয়ে পাব হৃদয়রাজে। এই চিন্ত আমার বৃস্ত কেবল তারি 'পরে বিশ্বকমল তারি 'পরে পূর্ণ প্রকাশ দেখাও মোরে।" (গীতাঞ্জলি)

"বিষদাথে যোগে যেথায় বিহারে।
সেইথানে-যোগ ভোমার সাথে আমারো।
নরকো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে
সবায় যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।"…ইভ্যাদি (গীভাঞ্জলি)

আর অন্ধকার ঘরের সাধনায় স্থদর্শনার প্রয়োজন নাই। তাহার রাজার স্বরূপ সে ভালোরপে বুঝিতে পারিয়াছে। এখন আর একটি নির্দিষ্টরূপে সে তাহার প্রিয়তমকে দেখিতে চাহিবে না, কোনো রূপতৃষ্ণা তাহাকে উদ্লাস্ত করিবে না, কোনো পাপ স্পর্শ করিবে না, কোনো অহংকারের ভূত ঘাড়ে চাপিবে না, কোনো হংখবেদনা, অহুশোচনা ক্লিষ্ট করিবে না। সকল রূপ, সমস্ত সৌন্দর্থের চাবিকাঠিটি তাহার হস্তগত হইয়াছে। অস্তরে ও বাহিরে অরূপ বিশ্বরূপের দর্শন তাহার হইয়া গিয়াছে। সাধনায় সে সিদ্ধ হইয়াছে। তাই রাজা বলিতেছেন,—'আজ এই অন্ধকার ঘরের ঘার একেবারে খুলে দিলুম—এথানকার লীলা শেষ হল। এনো এবার আমার সঙ্গে এনো, বাইরে চলে এসো—আলোম।'

মানবাত্মার সাধনার এই বিচিত্রস্তর-সমন্বিত কাহিনী 'রাজা' নাটকের অন্তর্নিহিত ভাববস্তু। স্তরগুলি এইভাবে নির্দেশ করা যায়,—

- (১) 🤋 অরপ জীবন-স্বামীর সহিত তাহার নিভৃত হৃদয়ের মধ্যে মিলন।
- (২) স্বামীকে নির্দিষ্টরূপে বাহিরে দেখিবার আকাজ্ফা, এই স্থানেই হল্প বা বিরোধের বীজ-বপন।
- (৩) বসস্তোৎসৰে অত্যন্ত হরপে, রাজার ছন্মবেশধারী এক ব্যক্তিকে দেখিয়া রাজা বলিয়া ভ্রম। তাহার সৌন্দর্যে উন্মত্ত হওয়া ও পদ্মপাতায় ফুল পাঠাইয়া প্রেম-নিবেদন ও তাহার মালা-গ্রহণ। রূপতৃষ্ণা ও সৌন্দর্যভোগাকাজ্জার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে বিরোধের পৃষ্টিশাধন।
- (৪) বাগানে আগুন লাগা, নিজের স্বামীর ভীষণ কালো মৃতি-দর্শন, স্থলর পরপুরুষের প্রতি আসক্তির অপরিহার্য লজ্জা ও জালা, অত্প্ত রূপতৃষ্ণায় স্থামিত্যাগ ও পিতৃগৃহে গমন, সাত রাজার লালসার ইন্ধনস্বরূপ হইয়া তীব্র অশান্তি-অন্তব। রূপতৃষ্ণা ও ভোগাকাজ্জার অনিবাধ পরিণাম। এইথানেই বিরোধের চরম পরিণতি।
- (৫) আসক্তির পাত্রের প্রকৃত রূপদর্শনে ভুল ভাঙ্গা। আপন স্থামীর প্রতি পুনরায় প্রেমের উদ্ভব। তীত্র অন্থোচনা ও আত্মহত্যার সংকল্প। পাপের ক্ষয় ও নিজ স্বামীর প্রেমের স্বরূপ-উপলব্ধি। এই স্থানেই বিরোধের প্তন।
  - (৬) প্রকৃতিস্থ হওয়া ও নিজ স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণ। বিরোধ তিলুপ্ত।
- (१) পুথে বাহির হওয়া ও স্বামীর যথার্থ স্বরূপ-উপলব্ধি ও পুনমিলন। অরূপ জীবনস্বামীরক বিশ্বরূপের মধ্যে উপলব্ধির চরম আনন্দ। এইখানেই নাটকের শেষ।

"হদর্শনা রাজাকে বাহিরে থুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনখ্যাতি, সেইখানেই সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বৃদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল

বে, বৃদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার मिमी अत्रक्षमा ভাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভূত ককে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া नहेतन जरवरे वाहित्त नर्वव जाँहारक हिनिया नरेरज जून हरेरव ना ;—नहितन যাহার। মায়ার খারা চোথ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। স্থদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে স্বর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তথন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা-রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটল, কেমন করিয়া হু:খের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সদলাভ করিল, যে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা মায়,—এ নাটকে তাহাই বৰ্ণিত হইয়াছে।" ( অরূপ রতনের ভূমিকা) **এইবার নাটকের কলাকৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।** 

একটি আখ্যানের মধ্যে তত্ত্বকে এমন সার্থক, হুন্দর ও অব্যর্থভাবে রসরূপে রপায়িত করা রবীন্দ্রনাথের আর কোনো রূপক-সাংকেতিক নাটকে দেখা যায় না। এই নাটকে সাংকেতিক নাটোর চরম শিল্পকৌশল প্রদর্শন করা হইয়াছে। কস্তুরীপূর্ণ পাত্র হইতে অদৃশ্য হুগদ্ধ উথিত হইয়া চারিদিক আমোদিত করে, হুগদ্ধি ফুলের মধ্য হইতে অদৃশ্য পূশ্পসৌরভ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে, তখন আমরা যেমন সেই হুরভিত আবহাওয়ায় এমনি উৎফুল্ল হয়ে উঠি যে, সেই গদ্ধের আধার হুল, দৃশ্যমান পাত্রের কথা বা ফুলের কথা আর মনে থাকে না, এই নাটকের মধ্য হইতেও সেইরূপ অতীন্ত্রিয় ভাবায়ভূতির যে সৌরভ উথিত হইতেছে, তাহাতেই আমাদের মনপ্রাণ মোহিত হইয়া এক দ্র ভাবলোকে আনুনন্দ ও বিশ্বয়ের মধ্যে বিচরণ করে, আধারের কথা আমরা ভূলিয়া যাই; অথচ আধার স্পষ্ট, হুলরূপে, হুদুশ্ভভাবেই বিরাক্ত করিতেছে। এই হুগদ্ধি আবহাওয়া কেবল বাতাসেই হুট হয় নাই, প্রভাক্ষ বস্ত হইতে, একটি হুসংবদ্ধ আখ্যানের মধ্য হইতেই উথিত হইতেছে। এই যে রূপ ও ভাবের অপূর্ব ও সার্থক মিশ্রণ, ইহাই সাংকেতিক নাটকের শ্রেষ্ঠ রূপ। ইহার মধ্যে এমন একটা ছত্ত্ব নাই, যাহা অবাস্তর বা অর্থহীন বা হুর্বোধ্য, পাত্রপান্ত্রীর সমস্ত উক্তি, দৃশ্য, নাট্যকারের মঞ্চনির্দেশ

সমন্তই অব্যর্থভাবেই একটা স্থসংগত ভাবের ইন্ধিত বহন করিতেছে, অথচ বাহিরের দিক দিয়াও আখ্যানভাগের স্বাভাবিক্ত, মনোহারিত্ব ও নাটকীয়ত্ব নষ্ট হয় নাই।

তত্ব বাদ দিলেও স্থদর্শনাকে আমরা একটি সাধারণ নারীরূপে দেখিতে পারি। সংসারের বহু নারীর জীবনেই তো এমনিতরো মোহের মেঘ ঘনীভূত হয়; আবার কাটিয়া যায়, ভূল ভাঙে, আবার নবজনের পরে নৃতন জীবন আরম্ভ হয়, কখনো বা বক্ত মাথায় পড়িয়া দয় করে। স্থদর্শনার অন্তর্জীবনের করুণ বিপ্লব, তাহার ব্যাকুলতা, স্বামিত্যাগের জন্ম লজ্জা ও মানি, পাণিপ্রার্থী রাজাদের উপত্রব ও অসম্মাননা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর স্বাভাবিক অভিমান, সর্বত্যাগী আত্মন্মর্পণ ও শেষে একনিষ্ঠ গভীর প্রেমে স্বামী-নির্ভরতা প্রভৃতি যেন একটা বাস্তবের মায়া স্বায়ী করিয়া আমাদের মনোহরণ করে! তাহাকে যেন কোনো ভাবের সাংকেতিক মৃতি বলিয়া মনে হয় না—সে যেন সজীব রক্তমাংসের নারী।

সমগ্র নাটকের মধ্যেও এই শিল্পকৌশল লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক পাত্রপাত্রী বাস্তব মাটিতে দাঁড়াইয়া চলাফেরা করিতেছে, কথাবার্তা বলিতেছে, অথচ তাহাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্য হইতে অস্তরালবর্তী অতীক্রিয় ভাবের ইন্ধিতটা বেশ স্থাপ্টভাবে বাহির হইয়া আসিতেছে। উৎসবে সমাগত পথিকদল, নাগরিকদল পৃথক পৃথক মনোর্ত্তিও চিস্তার পরিচয় দিতেছে, তাহাদের কথাবার্তা, সংশয়, কৌতৃহল এক-একটি স্বতম্ব রূপে রূপায়িত হইয়াছে, কোথাও অস্বাভাবিকত্ব নাই, সবই স্বাভাবিকভাবে রাজার স্বরূপের ইন্ধিত দিতেছে। এমন কি, দাসী রোহিণীকেও কবি নিপুণভাবে অন্ধিত করিয়াছেন। অন্য দাসী স্বরন্ধমার প্রতি তাহার ঈর্বাও ইন্ধিতটি কয়েকটি কথার মধ্যে চমৎকার ফুটিয়াছে—'ভার ভাগ্য ভালো, রানীর কাছে রাজার পরিচয় সে-ই করিয়ে দেবে।'

সর্বোপরি রাজ্ঞার চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকারের কলাকৌশল সর্বোচ্চ ধাপে উঠিয়াছে। নাটকের মধ্যে রাজ্ঞা কোথাও প্রত্যক্ষভাবে নাই, কোনো ঘটনায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন নাই, অথচ তিনি সর্বত্র আছেন। সত্যই ভগবানের মতো অদৃশ্রে থাকিয়া তিনি সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তাঁহার অদৃশ্র শক্তি সর্বত্র অন্থভূত হইতেছে।

এই রাজাকে রাজ্যের মধ্যে দেখা যায় না বটে, কিন্তু এই বিশ্বরাজ্যে অপূর্ব শৃত্থলার সহিত সমস্ত কার্য ঘটিতেছে। ভগবান এ-বিখে সকলকেই স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার দিয়াছেন, কাহাকেও তিনি বাধা দেন না, নিষেধ করেন না। 'সেষে স্বামাদের স্বাইকে রাজা করে দিয়েছে', 'আমাদের রাজা নিজে জামগা জোড়ে না, সবাইকে জামগা ছেড়ে দেয়।' 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজতো।' অথচ জগৎ-ব্যাপারে নিয়ম-শৃন্ধলার বিশ্বমাত্র শৈথিল্য নাই। ভগবানের কাছে পৌছাইতে একটা বিশিষ্ট পথ নির্দিষ্ট হয় নাই। যে যে-ভাবে ভগবানের নিকট পৌছাইতে চাহিবে, সে সেই ভাবেই পৌছাইতে পারিবে। "All roads lead to Rome." তাই রাজার রাজত্বে 'সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌছাবে।'

নান্তিক কাঞ্চীরাজের চরিত্রটিও চমংকার ফুটিয়াছে; বাহিরের কার্য ও ভাষণ আভ্যন্তরিক তাৎপর্বের সঙ্গে স্থন্দর মিলিয়াছে। কাঞ্চীরাজ টাইপ-সিম্বল, প্রথমদিকে তাহার চরিত্রে রূপকের স্পর্শ আছে, শেষের দিকে সাংকেতিকতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

রাজা নাটকের যাহা বিষয়বস্ত, দেই রাজা ও স্থদর্শনা—ভগবান ও মাহ্মষ—পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিচিত্র বিরহ-মিলন-কাহিনী ও তাহার তাৎপর্য এবং মাহ্যবের অধ্যাত্মসাধনার স্বরূপ প্রভৃতি সবিস্তারে আলোচনা করা হইল। এথন প্রধান চাত্রিত্ত লির সাধনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

স্থাপনা পত্নীভাবে, স্থাপনা দাসীভাবে, ঠাকুরদা বন্ধভাবে এবং কাঞ্চীরাজ শক্তভাবে রাজাকে ভজনা করিয়াছে। পাত্রপাত্রীগণের নানা ভাষণ হইতে ইহা আমরা জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু এই বিভিন্ন ভাবের ভজনার বিভিন্ন বিশিষ্ট রূপ কি নাটকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে? স্থরঙ্গমা রাজার দাসী, স্থদর্শনার মধ্যেও পত্নীত্বের যে ভাব ছিল, তাহা একেবারে ত্যাগ করিয়া অবশেষে সে দাসী সাজিল,—'বেঁচেছি, বেঁচেছি—আমি আজ তার দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে আমি সকলের নিচে।' 'আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও। ' ঠাকুরদা রাজার বন্ধু, একথা স্থদর্শনা বলিয়াছে, স্বয়ংবর-সভায় সে রাজার দেনাপতিদের অন্ততম বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু রাজার বন্ধত্বের কোনো বিশিষ্ট রূপ তাহার চরিত্রে ফোটে নাই, স্থরক্ষমাও যেমন রাজার প্রকৃতি সম্বন্ধে कात्न, ठाकूत्रमाथ जाहारे कात्न। देश जाहाता माधना-मिक हरेगाह्य विनग জানে। কিন্তু দাসীর সহিত বন্ধুর জ্ঞান-বিষয়ক বা আচরণগত বা হৃদয়গত কোনো প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না। সকলপ্রকার সাধনার মূলেই দেখা যায়, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, পত্নী, দাসী, বন্ধু সকলেই একস্থানে সমান হইয়া গিয়াছে। স্থতরাং বিভিন্ন প্রকারের সাধনার বৈশিষ্ট্য নাটকের মধ্যে কোধাও পরিস্ফুট হুইয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

विভिন্न প্রকারের রুদের সাধনা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা সংস্থার

বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই সংস্কারটি গড়িয়া উঠিয়াছে গৌড়ীয় বৈক্ষব-ধর্মের পঞ্চরসাঞ্জয়-সাধনা-পদ্ধতি হইতে। শাস্ত, দাস্ত, সধ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি ভাবের মধ্য দিয়া মাহ্ময় ভগবানের সাধনা করিতে পারে, এই বিভিন্ন ভাবের সাধনার স্বরূপও ঐ ধর্মে নিদিষ্ট আছে। এই মানবীয় রসের মধ্য দিয়াই ভগবানের উপলব্ধি রবীজ্ঞনাথের কবিমনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। বৈক্ষবধর্ম 'প্রিয়েরে দেবতা করে, দেবতারে প্রিয়।' এই পঞ্চরসের সাধনার জ্ঞান কবি বৈক্ষব-গীতিকাব্য হইতে পাইয়াছিলেন, ইহার কাব্যাংশ তাঁহাকে মোহিত করিয়াছিল, তত্ত্বাংশ নয়। বৈক্ষবধর্মের তত্ত্বকে কবি গ্রহণ করেন নাই এবং এইপ্রকার রসাশ্রম্ম-সাধনার স্বরূপটি উপেক্ষা করিয়াছেন।

বৈষ্ণবের ভগবান নিদিষ্ট মৃতিতে প্রকাশিত। সে অথিলরসামৃতমৃতি দ্বিভূজম্রলীধর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ। তাঁহার আর একটি মৃতি আছে—চতুর্ভু নারায়ণমৃতি।
শাস্তরসের সাধকের নিকট তিনি ঐ বিভৃতিসম্পন্ন, ঐশ্ব্যম মৃতিতে প্রকাশিত।
কিন্তু আর চারিটি রসের সাধকের কাছে তিনি ব্রজেক্সননন শ্রীকৃষ্ণ। এই মৃতিই
তাঁহার মাধ্ব্যম মৃতি। পঞ্চাবের মধ্যে মধ্র ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ—এইখানেই তাঁহার
স্বর্গশক্তির উচ্চতম স্তর হলাদিনীশক্তির প্রকাশ। এই শক্তি দ্বারাই তাঁহার অনস্ত
আনন্দময় অংশের উপলব্ধি হয়। হলাদিনীশক্তির বিকাশ প্রেমে। এই প্রেমের
চরম মৃতিমতী প্রকাশ শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধিকাই প্রেম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দরস
আস্বাদন করান।—

হ্লাদিনীর সার—প্রেম, প্রেমসার—ভাব;
ভাবের পরমাকাটা নাম—মহাভাব।
মহাভাব-শ্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরানী,
সর্বগুণধনি, কুষ্ণকান্তানিরোমণি। (চৈতজ্ঞচরিতামুত, আদিখণ্ড, ৪র্থ পরিচেছদ)

এই কান্তাভাবে প্রেম-সাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। নিজেকে রূপান্তরিত করিঃ। মাহুষ রাধিকার মতো কান্তাভাবে ভগবানকে ভজনা করিতে পারে। একমাত্র পুরুষ সেই পুরুষোত্তম—কান্তাভাবের উপাসক সবই নারী। এই পুরুষোত্তমের সঙ্গে প্রেমলীলাই তাহাদের জীবনের চরম কাম্য। 'এই কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার'।

তারপর ভগবানের দাস বা দাসীভাবে, স্থা বা স্থীভাবে, পিতা বা মাতা-ভাবে সাধনাও বৈষ্ণবসাধন-পদ্ধতি-স্মত।

কিন্তু এই বৈশ্ববভাব-সাধনার মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ভাবসাধক ভরবানকে সেই ভাবের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াই দেখিবে। মধুরভাব-সাধক ভগবানকে একান্তভাবে তাহার প্রিয়তম বলিয়া জানিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র ঈশ্বরজ্ঞান আসিতে পারিবে না। অসীম সীমা হইয়াই সীমার সহিত প্রেমলীলা করিবেন। বিন্দুমাত্র ঐশ্বর্যভাব আসিতে পারিবে না। ঐশ্বর্ভাব আসিলেই মাধ্বভজনের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে পরিপূর্ণ প্রেমাস্থাদন হইবে না।

া বার্থজ্ঞানে সব জগং মিশ্রিত;
বার্থশিথিলপ্রেমে নাহি মোর প্রীত।
আমাকে ঈবর মানে আপনাকে হীন;
তার প্রেমবশে কভু না হই অধীন।
আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেইভাবে,
তারে সে-সে ভাবে ভজি, এ মোর স্বভাবে।
মোর পুত্র, মোর স্থা, মোর প্রাণপতি,
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি;
আপনাকে বড় মানে আমারে সম-হীন;
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।
(এ—আদির চতুর্থ)

স্থতরাং বৈষ্ণব-রস-সাধনায় আমরা স্থদর্শনাকে মধুরভাবের উপাসক বলিতে পারি না। স্থদর্শনার সহিত রাধিকার সাদৃশু আসিতে পারে না। স্থদর্শনার পত্নীত্ব-অভিমান চূর্ণ হইয়াছে, সে দাসী হইয়াছে এবং শেষে পথে বাহির হইয়া বছরূপে প্রকাশিত অরূপ স্বামীর মিলন-স্পর্শ পাইয়াছে। প্রথমে বিশিষ্টভাবের পরিবর্তন হইয়াছে, শেষে জগদীশ্ব-জ্ঞানের মধ্যে তাহার প্রেমের পরিসমাগ্তি হইয়াছে। রাধিকার প্রেমের হে-গৌরব বৈষ্ণবসাহিত্যে দেখিতে পাই, স্থদর্শনা তাহা পায় নাই, বরং সে-গৌরব বিলয়েরই চেষ্টা তাহাতে আছে।

রাধিকার প্রেম গুরুর, আমি শিক্ত—নট,
সদা আমা নানা কৃত্যে নাচার উন্তট।
নার রূপে আপ্যারিত করে ত্রিভূবন;
রাধার দর্শনে মোর জুড়ার নয়ন।
মোর গীত-বংশীবরে আকর্বে ভূবন;
রাধার বচনে হরে আমার প্রবণ।
নার গীত অধররসে আমা করে বশ।
এইমত জগতের ক্থে আমি হেতু
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু। ( ঐ—আদির চতুর্প)

তারপর রাধিকা মান করিলে, তিনি পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছেন, শেকে মহারাসে শতকোটি গোপীর সক্ষে নৃত্যবিলাসে যথন শ্রীক্বঞ্চের বছ মূর্তি দেখিলেন, দেখিলেন যে-কৃষ্ণ তাঁহার সহিত নৃত্য করিতেছেন, সেই কৃষ্ণ অক্সান্ত গোপীর সক্ষেও নৃত্য করিতেছেন, তথন রাধার প্রতি তাঁহার সাধারণ প্রেম দেখিয়া, রাধিকা মণ্ডলী ছাড়িয়া অন্তর্হিত হইলেন। 'কৃষ্ণ নিতান্তই আমার আর কাহারো নহে'—এই অত্যন্ত মদীয়তাজ্ঞানই তাঁহার মণ্ডল-ত্যাগের কারণ। তারপর শ্রীক্বফের অবস্থাকিত্রচরিতামৃতকার বর্ণনা করিয়াছেন,—

কোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি;
তারে না দেখিরা ইহাঁ বাাকুল হইলা হরি।
সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃষ্ট্লা।
তাহা বিনা রাসলীলা নাহি ভাব চিতে;
মণ্ডলী ছাড়িরা গেলা রাধা অংঘ্যিতে।
ইতন্ততঃ ভ্রমি কাহা রাধা না পাইরা;
বিধাদ করেন কামবাণে থির হঞা।
শতকোট গোপীতে নহে কাম নির্বাপণ;
ইহাতেই অমুমানি শ্রীরাধিকার গুণ।

(মধ্যের অন্তম)

কাস্তাভাবের প্রেমিকা এই রাধিকাকে বৈষ্ণবধর্মে এতোথানি উচ্চাসন দেওয়া হইয়াছে! তাই রাধাক্তফের প্রেমলীলায় যে অপূর্ব তন্ময়তা, নিবিড় মিলনে ষে-সর্ববিষ্মরণী রসোলাস, যে-পরিপূর্ণ ভৃপ্তি, রাজা-স্থদর্শনার শেষ মিলনে তাহা দেখা যায় না।

আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হইবে। রাধিকার প্রেমের পাত্র তো রূপধারী ভগবান। স্থদর্শনার রাজা অরূপ, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ মিলনের স্থাগ নাই, কেবল বছরূপের মাধ্যমে তাঁহার মিলনস্থ অন্থভব করিতে হইবে। উভয়ের প্রেম-পাত্রের স্বরূপ বিভিন্ন, তাই উভয়ের সাধনার রূপ এক নয়। তাই স্থদর্শনার প্রেমলীলা অত জীবস্ত ও গভীরভাবে পরিক্ষ্ট হইবার অবকাশ পায় নাই।

ঠাকুরদার স্ব্যভাবের সাধনাও ঐপ্রকার। উহার সহিত বৈষ্ণব-স্থারসের মিল নাই। বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের স্থাবিখ্যাত গ্রন্থ 'উজ্জ্বনীলমণি'তে রূপগোস্বামী স্থাসম্বন্ধে বলিয়াছেন—'বিম্কুসংভ্রমা যা স্থাবিশ্রভাত্মা রতির্দ্ধার্থ'—অর্থাৎ ছই-জনের সন্ত্রমশ্রু, বিশ্রভাত্মক যে রতি, তাহাকে স্থা বলে। বিশ্রন্থ কি? 'বিশ্রন্থ গাঢ়বিখাদবিশেষো মন্ত্রণোজ্মিত:'—অর্থাৎ পরস্পর সর্বপ্রকারে নিজের সহিত অভেদ-প্রতীতি-রূপ গাঢ়বিখাদবিশেষের নাম বিশ্রস্তা। রাজার সহিত ঠাকুরদার বন্ধুত্ব বিম্কুসংভ্রমণ্ড নয়, বিশ্রস্তাত্মকণ্ড নয়। ঠাকুরদা রাজার স্বরূপের গৃঢ় রহস্তময় প্রকৃতি জানিয়া বরং সম্রম ও ভক্তিসমন্বিত। স্বর্দমার ভক্তিকে বরং দাস্তর্তি বলা যায়। সে ভগবানের নানা ঐশ্রময় প্রকাশকে পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যে এই নাটকে স্থদর্শনাকে পত্নীরূপে, স্থরসমাকে দাসীরূপে, ঠাকুরদাকে বন্ধুরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার মূলে উপনিষদের 'স বন্ধুর্জনিতা বিধাতা', 'পিতানোহিদি' প্রভৃতি উক্তি এবং সীমা-অসীম-তত্ত্বের নিজস্ব কাব্যময় উপলব্ধির প্রভাব আছে, তত্ত্পরি বৈষ্ণবধর্মের মূর্তিনিরপেক্ষ প্রভাবও কিছু পড়িয়াছে। মোট কথা, বিভিন্ন সাধনার স্বরূপ একই—সকলই মানবাত্মার অস্তরে ও বাহিরে উপনিষদের আনন্দময় ও রসময় প্রক্ষোপলব্ধির সাধনা।

এই আধ্যাত্মিক সাধনার চরম উদ্দেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার এই যুগের কাব্যে প্রতিফলিত, এই নাটকের মধ্যেও তাহার আভাদ আছে। আধ্যাত্মিক সাধকদের মতো ভগবানের সহিত মিশিয়া যাওয়া বা ভগবানকে লাভ করা তাঁহার কাম্য নয়, তিনি একটি স্থির উপলব্ধির চরম শান্তি ও সার্থকতা চাহেন ना। তিনি ধর্মসাধক নন, তিনি কবি, ভাগবত-রসের শিল্পী। नौनाময় ভগবান ্যে-নান্ বিচিত্র রূপ ও রুদে স্ষ্টির মধ্য দিয়া অনস্তকাল ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিতেছেন, মাহুষও তাঁহার সেই বিচিত্র স্পর্শ পাইতে পাইতে তাঁহার প্রেমে আকুট হইয়া জন্মজনান্তবের মধ্য দিয়া তাহারই পিছনে ছুটিয়াছে। কথনও তাঁহাকে একেবারে ধরিতে পারিতেছে না। তথু চলিয়াছে ক্রমাগত অন্বেষণ, অনন্ত প্রচলা, অফুরন্ত অভিসার্যাত্রা, তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়ানোর মধ্যেই সাধনার সার্থকতা-এই অন্বেষণের মধ্যেই তাহাকে পাওয়া। ইহাই রবীক্ষনাথের আধ্যাত্মিক রস-সাধনা বা ভগবদমুভূতির স্বরূপ। স্থদর্শনাও বসম্ভরাত্রে বালকদলের গান শুনিয়া বলিতেছে,—"আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিদ তাকে হাতে পাবার জো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। এমনি করে থোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন হুধাময় হয়ে আছে।" ইহার প্রতিধানি কবির এই যুগের গানেও পাওয়া যায়,—'তোমার থোঁজা শেষ হবে না মোর যবে আমার জীবন হবে ভোর' (গীতাঞ্চলি )। 'আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ' (গীতিমাল্য), 'ওধু ভোমার চাওয়া দেও আমার পাওয়া'(ঐ), 'পথে চলাই দেই তো তোমার পাওয়া' (গীতালি)।

এইবার কাঞ্চীরাজের সাধনা সম্বন্ধে হু'একটি কথা বলা যাইতে পারে।

কাঞ্চীরাজ জড়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী, নান্তিক, বৃদ্ধিমান, শক্তিশালী, কৌশলী বিজ্ঞাহী, সাহস ও তেজ-সম্পন্ন। সে রাজার অন্তিছে বিশাস করে না বলিয়া রাজার বেশধারী ভণ্ড স্থর্গকে সহজেই চিনিয়া ফেলিল। স্থার্শনার রূপখ্যাতিতে মৃথ্য হইয়া সে তাহাকে দেখিতে চায়, স্থর্গের দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে জানিয়া তাহাকে সে হাতে রাখিল। ভণ্ড রাজাকে স্থাদনা ফুল পাঠাইয়া প্রেমনিবেদন করিয়াছে জানিয়া রাজা যে সত্যই নাই, এ-বিশ্বাস তাহার দৃচ্প্রতিষ্ঠ হইল। কৌশলে স্থর্গরে গলার মালা পাঠাইয়া দিয়া তাহার সাহস বাড়িয়া গেল এবং স্থাদনাকে লাভ করিবার জন্ম সে সচেষ্ঠ হইল। এই উদ্দেশ্য সে বাগানে আগুন ধরাইয়া দিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার উদ্দেশ্য বার্থ হইল। স্থাদনার গৃহত্যাগ-সংবাদ পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্থর্গকে সঙ্গে করিয়া কান্তক্তের রাজসভায় উপস্থিত। সে স্থর্গের বন্ধু হিসাবে ক্ষত্রিয়ধর্ম-অম্পারে স্থাদনাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তাত। স্থর্গ কাপুক্ষয়, যুদ্ধবিগ্রহে তাহার ভয়, তারপর অদ্গ্র রাজার অন্তির সম্বন্ধ সে নিঃসন্দেহ নহে। কিন্তু কাঞ্চীরাজ স্থিরবৃদ্ধি, অবিশ্বাসী, নিভীক এবং সাহসী।

স্থবর্ণ-কাত্তকুজুরাজকে ভয় না করলেও চলে-কিন্তু-

কাঞ্চী—কিন্তুকে ভয় করতে আরম্ভ করলে জগতে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্থবর্ণ—সত্য বলি, মহারাজ, ওই কিন্তটি দেখা দেন না কিন্তু ওঁর কাছ থেকে নিরাপদে পালাবার জায়গা জগতে কোথাও নেই।

কাঞ্চী—নিজের মনে ভয় থাকলেই ওই কিন্তুর জোর বেড়ে ওঠে।

স্থবৰ্ণ—ভেবে দেখুন না বাগানে কী কাণ্ডটা। আপনি আটঘাট বেঁধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যেও কোথা দিয়ে কিন্তু এসে চুকে পড়ল। তিনিই তো রাজা, তাঁকে মানব না ভেবেছিলুম, আর না মেনে থাকবার জো রইল না।

কাঞ্চী—ভরে মান্তবের বৃদ্ধি নষ্ট হয়, তখন মান্তব যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল।

ইহাই জড়বাদী দার্শনিকের যুক্তি। জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা আমোঘ প্রকৃতির নিয়মের বলে। সমস্তই কার্যকারণ-শৃঙ্খলা ও যুক্তির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। ইহার মধ্যে যদি অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে, প্রাণপণ চেষ্টার পরেও যদি কোনো কাজ সফল না হয়, যখন যুক্তিবৃদ্ধি দিয়ে তাহার কারণ নির্ণয় করা যায় না, তথন আমরা তাহাকে accident বা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনকে

সান্ধনা দিই ! ইহার মধ্যে যে অদৃষ্ঠ নিয়ন্ত্রণকারীর অমোঘ হস্ত প্রসারিত হইয়া আছে, তাহা স্বীকার করাকে তুর্বলতা মনে করি। জগদতীত শক্তিতে অবিশাসী মনের ইহাই ক্রিয়া।

স্বয়ংবর-সভার যথন ঠাকুরদা প্রবেশ করিয়া রাজার সেনাপতি বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া সমবেত রাজাদিগকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল, তথন রাজাদের অনেকে বিধা বোধ করিতে লাগিল, অনেকে সরিয়া পড়িল, একা কাঞ্চীরাজই সেই আহ্বান গ্রহণ করিয়া নির্ভীকভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। আত্মশক্তির উপর ভাহার দৃঢ় বিশাস, অতি-জাগতিক শক্তিকে সে 'আগাগোড়া ফাঁকি' বলিয়া মনে করে, তাহার জন্ম মান্থবের মনে যে একটা বুথা ভয়, তাহার বিশাস, তাহা মানুষের অস্তুনিহিত তুর্বলতা মাত্র।

তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে অভাবিত বিপর্যয়।—

তৃতীয়—( নাগরিক ) লড়েছিল কাঞ্চীরাজ সে-কথা বলতেই হবে।

প্রথম-নে যে হেরেও হারতে চায় না।

দিতীয়—শেষকালে অস্ত্রটা একেবারে তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়—তার আগে সে যে পদে পদেই হারছিল তা যেন টেরও পাচ্ছিল না। প্রথম—অক্সরাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই।

দ্বিতীয়—শুনেছি কাঞ্চীরাজ মরেনি।

ষিতীয়—না, চিকিৎসায় বেঁচে গেল কিন্তু তার বুকের মধ্যে যে হারের চিছ্টা আঁকা রইল সে তো আর এ জন্মে মুছবে না।

প্রথম—রাজারা কেউ পালিয়ে রক্ষা পায়নি—স্বাই ধরা পড়েছে। কিন্ত বিচারটা কী রক্ম হল ?

বিতীয়—আমি শুনেছি সকল রাজারই দণ্ড হয়েছে কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিঁচারকর্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শে বসিয়ে স্বহস্তে তার মাথায় রাজ-মৃকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তারপরই কাঞ্চীরাজের বিরাট পরিবর্তন। রাজার অন্তিত্বে সে বিশ্বাসী, সে ভক্ত, রাজার কাছে চরম আত্মসমর্পণের জন্ম তাঁহাকে খুঁজিতে পথে বাহির হইয়াছে।—
যথন কিছুভেই তাকে রাজা বলে মানতে চাইনি তথন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহুর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারথার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্মে পথে ঘুরে বেড়াচিছ, তার আর দেথাই নেই।—

আত্মশক্তিসচেতন, শক্তিশালী, ঐশীশক্তিতে অবিশ্বাসী লোকেরা যথন নিজেদের জ্ঞান্য

वृक्षि ७ टिष्टोत পথে চলিয়া পদে পদে ব্যাহত হয়, তখন হঠাৎ তাহাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়া যায়, জড়শক্তির অতীত কোনো একটা শক্তি আছে বলিয়া তাহাদের विश्वाम कत्म। ज्यन याजाथानि मक्ति ও আবেগ नहेशा तम अविश्वामी इहेशाहिन, ততোথানি শক্তি ও আবেগের সঙ্গেই সে আবার বিখাসী হয়। কাঞ্চীরাজের নাম্ভিকতায় কোনো দিগা ছিল না, চুর্বলতা ছিল না, চলং-চিত্ততা ছিল না। যে-শক্তি, আবেগ ও বৃদ্ধি ছিল অবিখাসের অমুকূলে, ছিল বিল্লোহের মূলে, ভাহাই রূপান্তরিত হইয়া আদিল বিশ্বাদের দিকে, আত্মপ্রকাশ করিল ভক্তিও আত্ম-সমর্পণে। শক্তির মাহাত্মাই বিখাসের গভীরতা বৃদ্ধি করে। পুরাণে ভগবানকে শক্রমপে ভজনা করার উল্লেখ আছে। রাবণ, শিশুপাল প্রভৃতি ভগবৎ-বিক্রমা-চরণের শেষফলস্বরূপ মৃত্যুতে ভগবানকে লাভ করিয়াছে। শত্রুব্ধপে ভজনাতে তিন জন্মে মৃক্তি এবং মিত্তরূপে ভজনাতে সাত জন্মে মৃক্তি—এইরূপ কথাও পুরাণকার-বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, ভীষণ শত্রুতার মধ্যে একটা অসাধারণ শক্তি, অনমনীয় দৃঢ়তা, অবিচলিত নিষ্ঠা প্রকাশ পায়,—শত্রুর সম্বন্ধে একটা সর্ব-বিশারণকারী তাময়তা আদে, যেমন তেলাপোকা কাচপোকাকে ভাবিতে ভাবিতে কাচপোকায় পরিণত হয়। এই শক্তি, এই তন্ময়তাই শক্রতার অবসানে তাহাকে উচ্চাঙ্গের ভক্তে পরিণত করে। মনে হয়, এই শক্তি ও নিষ্ঠাকে প্রশংসা করিবার জন্মই রবীন্দ্রনাথ পরাজিত কাঞ্চীরাজকে বিচারকের দক্ষিণ পার্যে বসাইয়া স্বঠন্তে রাজমুকুট পরাইয়া দিবার দৃশ্বের অবতারণা করিয়াছেন। 'অচলায়তনে' মহা-পঞ্চককে কবি এই সম্মান দিয়াছেন। সংস্কারের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার অটলতা দেখিয়া তাহাকেই নৃতন, মুক্ত ধর্মের পুনর্গঠনের ভার দেওয়া হইল। ছজে রবাদী, অর্ধবিশ্বাসী, মুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী ঘোর নান্তিক ভালো; কারণ, উহাদের পরিবর্তনের আশা কম। তাই অ্যান্ত রাজা শান্তি পাইল। পীড়ন ও শত্রুতার মধ্য দিয়া ভগবান মামুষকে জয় করিয়া লন, তাহাকে ক্রপা ও উদ্ধার করেন, ইহা রবীন্দ্রনাথ অন্তত্তও বলিয়াছেন:-

> "ষথন তোমায় আঘাত করি তথন চিনি। শত্রু হয়ে গাঁড়াই যথন লও যে জিনি।" ( গীতালি )

"পূপা দিয়ে মারো যারে চিনলো না দে মরণকে। বাণ থেয়ে যে পড়ে, দে যে ধরে ভোমার চরণকে। সবার নীচে ধুলার 'পরে
কেলো যারে রৃত্যু-শরে,`
সে বে ভোষার কোলে পড়ে,
ভর কি বা ভার পড়নকে ?" (গীভালি)

এই নাটকের যে-যুদ্ধ, তাহা প্রতীক-যুদ্ধ। ইহা জড়শব্জির সহিত আধ্যাত্মিক শক্তির যুদ্ধ, নাস্তিকতার ও তুর্বল বিশাসের সহিত ধর্মবৃদ্ধির যুদ্ধ, পাপের সহিত সত্য ও গ্রায়ের যুদ্ধ। মানবাত্মা পাপের কলুষে আচ্ছন্ন হইয়া অহং-এর প্রাবল্যে নিজেকেই সমস্ত শব্জির আধার মনে করে। তারপর একসময়ে ভীষণ আঘাতে তাহার মোহভদ্দ হয়—নিজস্ব স্বন্ধপ সে উপলব্ধি করিতে পারে। ভগবানের এই ভীষণ আঘাত মৃক্ত-আত্মা, ভগবং-প্রেমিক ঠাক্রদার মাধ্যমে কাঞ্চীরাজের বিরুদ্ধে চালিত, তাই তাঁহার যোদ্ধবেশে রণক্ষেত্রে উপস্থিতি।

প্রেইবার রৰীন্দ্র-অধ্যাত্ম-নাধনার মৃতিমান স্বরূপ ঠাকুরদার চরিত্র সম্বন্ধে দৃ'একটি কথা বলিয়া আমাদের আলোচনা শেষ করিব।

ঠাকুরদা-চরিত্র রবীন্দ্রনাথের এক অপরূপ সৃষ্টি। অদিতীয় রূপশিল্পী কবি উপনিষদের খনি হইতে কাঁচা সোনা আহরণ-করিয়া অত্যুজ্জ্বল করনাও গভীর অক্সভৃতির তাপে বিগলিত করিয়া অধ্যাত্মশাধনার যে-মৃতি নির্মাণ করিয়াছেন, সেই মৃতিটি ঠাকুরদার মধ্যে রূপায়িত। প্রথমে, শারদোৎসবের মধ্যে আমরা ঠাকুরদাদার সাক্ষাৎ পাই। ছেলের দল লইয়া সে শরতের আনন্দের সঙ্গে অস্তরের আনন্দ যোগ করিয়া শারদোৎসবে মাতিয়াছে। কিন্তু 'রাজা' নাটকের মধ্যেই আমরা ঠাকুরদা-চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। তারপর 'ভাকঘর'-এ ফকিরবেশে, 'অচলায়তন'-এ দাদাঠাকুর-রূপে, 'মৃক্তধারা'য় ধনঞ্জয় বৈরাগী-রূপে, 'কাল্কনী'তে বাউলক্রপে সে আমাদের দর্শন দিয়াছে। ইহা একই মূল-চরিত্রের নানা ক্লপাভিব্যক্তি। 'এই একলা মোদের হাজার মাহুষ দাদাঠাকুর।'

ঠাকুরদা মৃক্ত-আত্মা। কিন্তু তাহার মৃক্তি জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করিয়া
নয়, ত্যাগ-বৈরাগ্যের মৃক্তি নয় তাহার, জগৎ ও জীবনের সহিত যুক্ত হইয়াই
তাহার মৃক্তি,—ইহা প্রেমের মৃক্তি, আত্মপ্রকাশের মৃক্তি। ভগবানের স্বন্ধপ ও
রহস্ত সমস্তই তাহার বিদিত; পরমানন্দময় ও পরম-রসময়ের যে রসপ্রবাহ প্রকৃতি
ও মানবের মধ্যে শতধারায় প্রবাহিত, তাহাতে তাহার নিরন্তর সন্তরণ। মন তাহার
সর্বদা আনন্দময়—গানে ও নাচে তাহার বন্ধনহীন উল্লাস সর্বদা উল্লিয়া পড়িতেছে।
সকল সংসারকে সে আপনার বৃকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, সকলের প্রতি তাহার
প্রেম ও দরদ, প্রকৃতির আনন্দের সহিত, সৌন্দর্যের সহিত একাত্ম হইয়া ঋতুতে

শক্তে নব নব উৎসবে সে মন্ত। তাই 'দখিন হাওয়ার সংক তাহার পালা', কুলবনের 'ঘারী' সে—'উৎসবের স্বেধর'। পরমলীলাময়ের লীলার গভীর তাৎপর্ধ বসস্তোৎসবে সে ব্ঝিয়াছে, তাই বিশ্বলীলার সঙ্গে তাহার অভ্যরক যোগ। সে নটরাজের চেলা, নটরাজের নৃত্যের তালে তালে সে জীবনরকভূমিতে নৃত্যে মাতিয়াছে।

ঠাকুরদা বিশ্বরাজের বন্ধ। রাজার শ্বভাব, উাহার কার্ধকলাপ, মতিগতি সমত্তের তথ্য ও সত্য তাহার জানা আছে। 'আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়, সে যে সবাইকে রাজা করে দিয়েছে।' 'কবে আমার রাজা রাজার লোকের চোথ ধাঁধিয়ে বেড়ায়', 'আমার রাজা যদি বা দেখা দিত, তোদের চোথেই পড়ত না। দশের সঙ্গে তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না—সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে।' 'তোমাদের রাজা তো কারও কানে ধরে বলছেন না আমি আছি। তিনি তো বলেন, তোমরাই আছ, তাঁর সবই তো তোমাদের জন্তে।' সে জানে, 'আমার রাজার ধরজায় পদ্মকুলের মারখানে বজু আঁকা'—কেবল কিংশুক ফুল আঁকা নয়। বাহিরে রাজার পদ্মের পেলবতা ও সৌন্ধ —ভিভরে বজ্রের কাঠিত, তিনি তো কেবল নয়ন-ভূলানো নির্গন্ধ কিংশুক ফুল নন।

ঠাকুরদা জীবনের ছংখ-বেদনার প্রকৃত তাৎপর্ষটি ব্ঝিয়াছে। ব্ঝিয়াছে, জীবনের ছংখ, শোক, মৃত্যু সেই লীলাময়েরই লীলা। ইহারা ভয়ংকর মৃতিতে আদিলেও ভীত হইবার কারণ নাই, কারণ তাহার পরিণাম কল্যাণময়। রুল্রমৃতিই শিবমৃতিতে পরিণত হয়—ধ্বংসের পরই নবস্ষটি। তাই 'একে একে পাঁচ পাঁচটি ছেলে মরার' নিদারণ পুত্রশোকের মধ্যেও এই লীলা-রিসিক বন্ধুকে সে ছাড়িতে পারে নাই। 'ছেলে তো গেলই তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব।'

এইরপ চরম আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন, অহংমৃক্ত, তত্তজ্ঞানী, মানবপ্রেমিক, রিসক, বৃদ্ধ-শিশু, আনন্দমন্ন মহাপুরুষদের কাছেই ভগবানের গৃঢ় অভিপ্রায়টি প্রকটিত হয়।
চিরস্তন সভ্য ও স্থান্থের মর্যাদারক্ষার জন্ম, বিক্বত পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া
নবস্পান্তর প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম সেই অভিপ্রায়কে তাঁহারা জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে
রূপান্ত্রিত করেন। তাই এই সদানন্দ বৃদ্ধটির রাজার সেনাপতিবেশে যুদ্ধযাত্রা—
ভাই ভো ভাহার গুরুরপে অবতীর্ণ হইন্না অচলান্নভনের প্রাচীর ভাঙা ও নৃতন
ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠা।

'রাজা' নাটকের পটভূমিকায় একটি বসস্ত-ঋতুর উৎসব আছে। এ-কথাটি উল্লেখবোগ্য যে, এই উৎসবের একটা তাৎপর্যের ইক্তিও নাটকটির মধ্যে ক্রিয়াশীল । বসন্ত-প্রকৃতির মধ্যে যে সৌল্বরের সমারোহ, যে রূপৈশ্বরের লীলা, সাধারণের চোথে উহাই তাহার চূড়ান্ত রূপ। তাহারা মনে করে, এই উজ্জ্বল রূপ কেবল ভোগের ইন্ধনস্বরূপ, রূপ-লালসা-তৃথ্যির উপায়স্বরূপ। কিন্তু আসলে এই বাহিরের রূপেশ্বর্থের অন্তরালে আছে এক স্থমহান্ রিক্ততা, এক আপন-ভোলা বৈরাগ্য, এক নিরাভরণ সরলতা। বস্তু ঋতুর রাজা হইলেও অন্তরে সে সন্ন্যাসী, নিরাসক্ততাও তাাগের মহিমায় সে মণ্ডিত। ঠাকুরদার গানে বসন্তের এই স্বরূপের বর্ণনা আছে। তাই বসন্তকে যাহারা বাহিরের উজ্জ্বলতা দিয়াই বিচার করে, বসন্তের সৌল্বকে যাহারা শুধু ভোগের চোথেই দেখে, তাহারা ইহার প্রকৃত সৌল্বর্থের সন্ধানটি পায় না। ভোগবাসনার উধ্বে, অচঞ্চল, অনাবিল, স্বন্ধ্যু সেলবের আম্বান্ট্রু হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়, কেবল গ্লানিকর, মোহময় মন্ততাই তাহাদের সার হয়।

ষদর্শনার সৌন্দর্য-ভোগাকাজ্ঞা— রূপতৃষ্ণা ও তাহার পরিণাম এই নাটকের বিষয়বস্তা। স্থাদর্শনা বসস্তের বাহিরের উজ্জ্বল সাজের মতো চোখ-বলসানো রূপে রাজার সৌন্দর্য দেখিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সৌন্দর্য তো কেবল চোখ-ভূলানো সৌন্দর্য নয়, সে তো কেবল ভোগের ইন্ধন যোগাইবার জন্ম নয়, তাহার মধ্যে আছে ত্যাগ ও বৈরাগ্য, অজস্র দানের রিক্ততাই তাহার স্বরূপ, তাহাতে আছে অগ্নি ও বজ্র, কোমল ও কঠোরের মধ্য দিয়। তাহা রূপায়িত। ইহার প্রকৃত স্বরূপটিনা ব্রিয়া, ভোগের দৃষ্টি দিয়া কেবল তাহার বাহিরের ঔজ্জ্বলাটুকু ধরিতে গেলে, তাহা ভীষণ কুৎসিত ও ভয়ংকর কালো মৃতিতে প্রকটিত হইবে। তারপর ভোগাকাজ্ঞা নিম্ল হইলে, চোথের নেশা কাটিয়া গেলে, পরিপূর্ণ, স্বচ্ছ, নির্মল সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ মেলে, তখন ভীষণই মধুর হয়, কালোর মধ্যেই জীবন-জুড়ানো আলোর দর্শনলাভ ঘটে, নিখিল বিশ্বের সৌন্দথের মূলরহস্তাট অবগত হওয়া য়য়। বস্তুত, ইহাই স্থদর্শনার অন্তর্জীবনের ঘটনা। বসন্ত-উৎসবই এই ভাবের সংকেত দিতেছে। বসস্তোৎসবের একটা সাংকেতিক মূল্য এই নাটকের মধ্যে বর্তমান। বস্তুত-উৎসবকে আমরা এই নাটকের মূলভাবের প্রতীক বলিয়া ধরিতে পারি।

# অচলায়তন

( 2024 )

'অচলায়তন'-এর আথ্যানভাগটি 'রাজা' নাটকের মতে৷ স্থসংবদ্ধ নয়, 'রাজা'র নাটকীয় গুণও ইহাতে বিশেষ নাই, ইহাতে ঘটনার ক্ষীণস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া সংলাপের দারা কতকগুলি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করিয়া একটা পরিণামেরু দিকে মন্থরভাবে অগ্রসর হইবার প্রয়াসই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে মাঝে মাঝে, বিশেষ করিয়া প্রাচীর-ভাঙার দৃষ্ণে, ঘটনার ক্রতগতি ও আবেগের চঞ্চল স্পান্দনে কতকটা নাটকীয়ত্বের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে।

অচলায়তনের কথাবন্ধ এইরপ: অচলায়তন নামক একটি আশ্রমে কতকগুলি শিক্ষার্থী এবং আচার্য, উপাধ্যায়, অধ্যাপক মহাপঞ্চক প্রভৃতি বাস করে। উচ্চ প্রাচীরে আশ্রমটি স্থদ্চভাবে ঘেরা—ভিতরে লোহার দরজা। বাহিরের পৃথিবী হইতে ইহাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাধা হইয়াছে, বাহিরের কোনো লোকের এখানে প্রবেশ নিষেধ। এখানকার ছাত্রেরা কেবল নানা মন্ত্র মুগ্রু করে, নানা তন্ত্রাহ্নসারে ক্রিয়াকাণ্ড করে, শান্ত্রবচন অহ্নসারে জীবন যাপন করে। শান্ত্রের নানা বিধি ও নিষেধ উহারা নিযুঁতভাবে পালন করে। সামান্ত একটু নিয়মলজ্বনে উহাদের মহাপাতকের ভয়। শিক্ষকগণ উহাদের এই শান্ত্র, তন্ত্র-মন্ত্র, বিধিনিষেধ বিশেষ যত্রের সঙ্গে শিক্ষা দেন এবং এই শান্ত্রনির্দেশ-পালন ব্যতীত জীবনের আর কোনো মহন্তর আদর্শ নাই, ইহাই তাঁহাদের বাক্যে ও ব্যবহারে প্রকাশ করেন। ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবন এখানে কঠিন নিয়ম ও নিষ্ঠার বাঁধনে দৃচভাবে বাঁধা। অতি-প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠান।

ছাত্রদের মধ্যে পঞ্চক নামে একটি ছাত্র ছিল, সে প্রাণের সহিত এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই, সে মন্ত্র মৃথস্থ করিতে পারে না, এই আশ্রম-জীবনে সে কোনো আনন্দ পায় না, বাক্যেও ব্যবহারে সর্বদাই তাহার অনিয়ম ও বিজ্ঞোহ।

এই আয়তনের উত্তর দিকে ছিল একজটা দেবীর মন্দির। সেই মন্দিরের দিকের জানালা থোলা নিষেধ। আশ্রমের এক বালক শিক্ষার্থী স্থভন্ত কৌতৃহল-বশে সেই জানালা খুলিয়াছে, তাহাতে আশ্রমের মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়িয়া বিয়াছে। তাহার পাপের কি প্রায়ন্দিত্ত হইবে, সকলে তাহাই নির্ণয়ে ব্যন্ত। কিন্তু পঞ্চক বলে, ইহাতে তাহার কোনো পাপ হয় নাই, তাই স্থভন্তকে সে আশ্বাস দেয়। পঞ্চকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সকলে মিলিয়া তাহার প্রায়ন্দিত্তের ব্যবস্থা করে। এই আয়তনের স্বাধ্যক্ষ আচার্য বহুকাল হইতে ক্রিয়াকাণ্ড, তত্ত্রমন্ত্র লইয়া ব্যাপৃত আছেন বটে, কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন ব্রত-উপবাদ-প্রায়ন্দিত্ত ও মন্ত্রাভাবে তিনি অন্তরে কোনো আনন্দ ও শান্তি পাইতেছেন না। এই প্রাচীন ব্যবস্থা তিনি ছাড়িতেও পারিতেছেন না। স্থভন্তের কি প্রায়ন্দিত্ত হইবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাম তিনি দিন্ধান্ত করিলেন, স্থভন্তের কোনো পাপ হয় নাই এবং তাঁহার আশীর্বাদেই

ভাহার মদল হইবে। অচলায়তনের দীর্ঘদিনের ইতিহাসে ইহা একেবারে মৃত্যন বর্তবার। সংখ্যাগরিষ্ঠ মহাপঞ্চকের দল মনে করিল, আচার্য সনাতন ধর্ম বিনাশ করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে অচলায়তন হইতে বাহির করিয়া দ্বীল । ঐ সঙ্গে পঞ্চককেও নির্বাসন দিল। তাহারা উভয়েই দর্ভক-পল্লীতে আশ্রয় লইল।

অচলায়তনের বাহিরে শোণপাংশুদের বাস ও প্রাচীরের এককোণে দর্ভকপল্পী। উভয়ই অচলায়তনিকদের নিকট অস্পৃত্ম ও অস্তঃজ। শোণপাংশুরা কর্ম-পাগল, দাদাঠাকুরকে লইয়া তাহারা রাতদিন মাতামাতি করে; আবার দাদাঠাকুর দর্ভকদের গোঁসাই, তাহাদের নিতাস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র।

বহুদিন হইতে অচলায়তনের প্রতিষ্ঠাতা গুরু অচলায়তন-পরিদর্শনে আদিবেন বলিয়া সংবাদ রটিয়াছে। সকলেই গুরুর আগমনের জন্ম উৎকৃত্তিত হইয়া আছে। এমন সময় দাদাঠাকুরই গুরুরপে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার অন্ত্রধারী শোণপাংশুর দল। গুরুর আদেশে দীর্ঘ উচ্চ প্রাচীর ভাঙিয়া ভূমিসাৎ করা হইল। আকাশের অপর্থাপ্ত আলো-বাতাস তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অচলায়তনের সকলেই গুরুর বশ্বন্তা স্বীকার করিল, ছাত্রেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, কেবল মহাপঞ্চক গুরুকে মানিল না, সে ফ্লেছ শোণপাংশুদের ঘারা অচলায়তন কলুষিত হইয়াছে বলিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল।

গুরু নৃতনভাবে অচলায়তনের পুনর্গঠন করিলেন। তিনি পঞ্চককে নির্বাসন হইতে ডাকিয়া আনিলেন। মহাপঞ্চককেও বাদ দিলেন না, মহাপঞ্চক ও পঞ্চকের হাতেই তিনি অচলায়তনকে নৃতন করিয়া বৃহত্তর করিয়া গড়িবার ভার দিলেন।

এখন এই নাটকের ভাববস্ত ও আখ্যানভাগের মধ্যে উহার রূপায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

'রাজা'য় দেখা গিয়াছে, ভগবানকে গভীর প্রেম-ভক্তিতে হৃদয়ের অস্তম্তনে ও বিশ্বজগতের মধ্যে উপলব্ধির সাধ্নার বিচিত্র হন্দ্যংঘাতময় রূপ, অচলায়তনের মধ্যে আছে এই সাধনার বাধা ও সমস্তার রূপ ও তাহার সমাধানের ইন্ধিত।

বিশাস্থভ্তি বা বিশ্ববোধ—পরমাত্মার দক্ষে মানবাত্মার, ভগবানের দহিত মাহুষের ষোগাল্পভির মধ্যে আধ্যাত্মিক দাধনার দাফল্য। এই যোগ জ্ঞানের যোগ, কর্মের যোগ ও আনন্দের যোগ। আনন্দের যোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। আনন্দ হইডেই সমন্ত জীব উৎপন্ধ, আনন্দের মধ্যেই দকলের জীবনযাত্মা এবং শেষে এই আনন্দের মধ্যেই দকলের প্রত্যাবর্তন। এই নিখিল স্কটিই আনন্দরপ। বিশ্বস্থাত্রর এই আনন্দ্র-সমুন্তের তরক্ষলীলার দক্ষে মানবন্ধীবনের ছক্ষ

মিলাইরা লওয়াই মানবের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সকলতা । এই ছব্দ-মিলানো, এই নিত্য-নিধিল-আনন্দের সঙ্গে যোগসাধন বৃদ্ধি বারা সাধ্য নয়, ইংলা ক্ষণেরের কান্ধ ) আর (বালয় দিয়া আনন্দকে গ্রহণ করিতে হইলেই তাহাকে রসয়পে পাইতে হইবে। আনন্দের রসই প্রেম; ভগবান তাই রসময়, প্রেমময় ) মাত্ম অন্তরে সেই অনন্ত প্রেমময় রসই প্রেমর সঙ্গে হুক্ত হইবে, আর বাহিরে তাঁহার প্রেমের অভিব্যক্তির সঙ্গে যোগসাধন করিবে। এই পরমপ্রেমোপলিরি, এই আনন্দময় বিশায় ভৃতিই আধ্যাত্মিক অয়ভ্তির চরম পরিপ্রতা। (তাহা হইলে জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের মধ্য দিয়া ভগবদয়ভ্তির ধারা প্রবাহিত। এই জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের মধ্য দিয়া ভগবদয়ভ্তির ধারা প্রবাহিত। এই জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমপরের সহিত সম্বন্ধত্ব, জ্ঞান ও কর্ম প্রেমে আসিয়া সার্থকতা লাভ করে। ইহাই মোটাম্ট রবীক্র-অধ্যাত্ম-দর্শন।)

(জ্ঞানের দারা যথন ভগবানের সহিত আমাদের যোগ হইবে, তথন আমাদের মধ্যে সর্বব্যাপী ঈশরাস্থভূতির উত্তব হইবে) বিশ্ব-মানব ও বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত আমরা তথন একাছাতা অন্থভব করিব, এক বিশ্বব্যাপী অথও সত্যের উপলব্ধি হইবে আমাদের। এই বোধের দারা মাহ্য তাহার স্বরচিত ক্রু গণ্ডী ভাঙিয়া বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিবে। তথন কোনো ভেদাভেদ, উচ্চনীচ, ছোটো-রড়ো জ্ঞান থাকিবে না; এক বিশ্বপ্রাণের তরক্ষে সমন্ত বিশ্ব তরক্ষিত, এক মহান্ সভ্যের দারা সমন্তই আর্ত—এই বোধের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। সত্যের কোনো থওকপ্রপের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, সমপ্রকে পাইতে হইবে। জ্ঞান থওতার মধ্যে এক অথওকে—সান্তের মধ্যে অনন্তকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টার রত।

এই জ্ঞানের যোগ আমাদের কর্মের মধ্যে রূপায়িত করিতে হইবে। (জ্ঞানের ঘারা যদি আমরা সর্বভূতে ঈখর-উপলি করিতে পারি, তবে এই উপলিকিকে আমাদের কর্মের মধ্যে সফল করিরা তুলিতে হইবে)। সর্বসাধারণের জন্ম হিতকার্য করা, বিশ্বমানবের কল্যাণের ভন্ম কর্ম করা, ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত করা বিশ্বেরকেই উপলিকি করা। ভগবানকে সন্মুথে রাথিয়াই আমাদের কর্ম করিতে হইবে। ঈশ্বরহীন কর্ম নির্থক। তাহা হইলে অনন্ত-বোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং এই অনন্ত-বোধের প্রেরণায় জীবনের সমস্ত কর্ম করা মাম্বরের একান্ত কর্তব্য, কিন্ত প্রেম ব্যতীত কর্ম ও জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়, সার্থক নয়। কর্মকে যদি আমরা ভালোবাসিতে না পারি, কর্মের মধ্যে যদি আনন্দ না পাই, তবে কর্ম তো বন্ধন। কর্মের মধ্যেই আমরা নিথিল-আনন্দশ্বরূপকে, অনন্ত প্রেমময়কে উপলিকি করিব, তবেই কর্ম হইবে আমাদের সার্থক। প্রেম ও কর্মের সমন্ধটি

রবীজ্রনাথ এক চমৎকার উপমার ধারা ব্ঝাইরাছেন। কর্মের ধারা আনন্দময় ব্যাহরার সঙ্গে যোগসম্বন্ধ কবি বলিতেছেন,—

"কর্মযোগের একটি লৌকিক রূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসারকর্মের মূলে আছে স্থামীর প্রতি প্রেম, স্থামীর প্রতি আনন্দ। সেইজ্ঞ, সংসারকর্মকে তিনি স্থামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন—কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি তাঁর নিজের প্রয়োজনে কাজ হত তাহলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে তৃ:সাধ্য হত। কিন্তু, এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্থামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন। গীতায় একেই বলে কর্মযোগ।"

( কর্ম, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৭ )

এই আনন্দময় বিশেশরের সঙ্গে আমাদের অন্তরের ও বিশ্বব্যাপী আনন্দরূপের সঙ্গে প্রেমের যোগেই আমাদের সার্থক মিলন হইবে। বিশ্বের মধ্যে প্রেমে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিশ্বপ্রেমের বন্ধনে অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত আনন্দময়কে আমরা উপলব্ধি করিব। (জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের যোগ না হইলে জ্ঞান হইবে শক্তরে পাষাণবং কঠিন ও অচল; কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ না হইলে কর্ম হইবে শক্তির আফালন, উদ্দেশ্গহীন, অর্থহীন, দৈহিক চাঞ্চল্য ও পীড়াদায়ক বন্ধন। প্রেমই জ্ঞান ও কর্মকে সরস, অপূর্ব-শ্রীমণ্ডিত ও পরম-রমণীয় করে। তাই জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের পরিপূর্ণ মিলনই আধ্যাত্মিক সাধনার চরম রূপ। ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনায় জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম সম্বন্ধে রবীক্রনাথের অভিমত।

কিন্তু এই সাধনায় বাধা আছে। জ্ঞানে ৰাধা, কৰ্মে বাধা, প্ৰেমেও বাধা। সে বাধা কি ?

জ্ঞানকে অনন্তের বোধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যথন একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করা হয়, তথনই তাহা হয় বিকৃত্র বৃহৎ ব্যাপ্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া তথন উহা খণ্ডদ্ধপের মধ্যে স্থায়িভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া যায় এবং বদ্ধজ্ঞলাশয়ের মতো পদ্ধ ও শৈবালদামে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তথন কেবল তন্ত্রমন্ত্র ও পুঁথির মধ্যে জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়; যুক্তিহীন, অর্থহীন আচার ও অন্ধ্যানের অন্ধ্যাসন জীবনকে পরিচালিত করে, তাগা-তাবিজ ও শান্তি-স্বত্যয়নের ঘারা স্বক্রিত পাপ হইতে আত্মরক্ষার এবং ঐ সব কর্মের ঘারা পুণ্যসঞ্চন্নের প্রচেষ্টা চলে। এই মিথ্যা জ্ঞানের প্রতি গভীর নিষ্ঠার বশবর্তী হইয়া মান্ত্র্য চারিদিকের সংস্পর্শ বাঁচাইবার জন্ম উচ্ প্রাচীর তোলে, তাহাদের গণ্ডীর বাহিরের সকলকে অপ্যুষ্ঠ ও অস্ত্যুক্ত বলিয়া ধারনা করে। জ্ঞানের দারা নিখিলের সঙ্গে মামুষ যে-অবাধ ও সহজ যোগ সৃষ্টি করিবে, সেই যোগ চিম্ভার সংকীর্ণতা, আচারের মূর্থতা ও সহজ্ঞ কৃত্রিমতা দারা প্রতিক্রদ্ধ হয়। এই সংকীর্ণ জ্ঞান-পত্থা-অফ্সরণকারীরা একটা অভ্যাস ও আচারের মধ্যে জ্ঞানকে অবক্রদ্ধ করিয়া উহাকে শুক্ষ, কঠিন, অনড় পাষাণের আকারে পরিণত করে। এই অবস্থাই প্রকৃত জ্ঞানসাধন-পথের বাধা।

তারপর কর্ম বদি ঈশ্রাভিম্থী না হয়, কল্যাণ-উদ্দেশ্তে কর্মকে বদি বিশের মধ্যে বিস্তৃত না করা যায়, তবে সে-কর্ম নিজেকে ঘিরিয়াই একটা তুম্ল আবর্ত তোলে। কর্মই তথন কর্মের শেষ পরিণাম হয়, একটা অর্থহীন উদ্ধাম চাঞ্চল্যের মধ্যেই সে কর্ম আবদ্ধ থাকে, কোনো সর্বব্যাপী মন্থলের জন্ম তাহার কোনো আকাজ্জা থাকে না। এ-কর্ম কেবল অহংবাধকেই উদ্ধীপিত করে এবং আবিরাম উত্তেজনার মধ্যে জ্ঞানহীন, উদ্দেশ্রহীন, পরিণামহীন, আনন্দহীন সংকীর্ণক্রপ ধারণ করে। ইহাই কর্মের বাধা।

প্রেমের মধ্যেও বাধা আছে। প্রেমের অন্তর্নিহিত একটি শক্তি আছে। সেই
শক্তিই জ্ঞান—এই জ্ঞানের দারাই মায়্ম আপনার সমগ্রতাকে উপলব্ধি করিতেছে
এবং কল্যাণময় কর্মযোগে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিতেছে। এই শক্তির
দিকটা উপেক্ষা করিয়া কেবল রসের দিকটাকেই একান্ত করিয়া তুলিলে প্রেমের
হ্র্বলতা ও বিকার ঘটে। তখন কেবল ছাল্যাবেগ ও ভাবালুতার মধ্যেই প্রেমকে
আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। তখন প্রেমরস ও ভক্তিরসের মধ্যে একটা সন্তোগেছা
আদিয়া পড়ে এবং মায়্ম এই ছাল্যের রসম্ভোগের মধ্যেই সাধনার চরমরূপ
বর্তমান বলিয়া মনে করে। তখন জ্ঞানের বিশ্বনতা ও কর্মের কঠোরতা সে ভূলিয়া
থাকিতে চায়। ইহাই প্রেম-ভক্তির বাধা। প্রেম-ভক্তি কেবল ভাবাবেশের
মধ্যে নাই, উহাকে ত্যাগ-তপস্থার দ্বারা, উপলব্ধির দ্বারা, কর্মের দ্বারা স্বান্ধীণ
করিতে হইবে।

এই বাধাগুলিই অধ্যাত্ম-সাধনার পথে বিরাট সমস্তা। এই সমস্তাগুলির সমাধান করিতে পারিলেই—এই তিন প্রকারের অচলারতন ভাঙিয়া জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম-ভক্তির সামঞ্জস্পূর্ণ মিলন করিতে পারিলেই সাধনার সার্থকতা মিলিবে।

এখন এই বাধাগুলির কি ৰূপ অচলায়তন নাটকের মধ্যে পরিক্ট হইয়াছে এবং নাট্যকার তাহার সমাধানের কি ইন্ধিত দিয়াছেন, তাহাই দেখা যাক্।

প্রথমে 'অচলায়তন' কথাটির তাৎপর্য ধরিতে হইবে। ইহার বাচ্যার্থ আমর। 'পর্বত-গৃহ' বা 'পাথরের বাড়ী' বলিতে পারি। ইহা দারা কঠিন, অটল, স্থির, শুদ্ধ, আলোবাতাসহীন, ধরণীর শ্রামলতাবজিত একটি গৃহের কল্পনা আমাদের মনে

উদিও হয়। বর্মার্থের দিক দিয়া ধরিতে গেলেও অচলায়তনের এই বিশিষ্ট রূপটিই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। এথানে নিরম ও প্রথা অটল ও অচল, বছ প্রাচীনকাল হইতে সংস্কার ও অভ্যাসের একই ধারা এখানে চলিয়া আসিতেছে, বিপুল নির্চার সহিত দিনের পর দিন যুক্তিহীন, সার্থকতাহীন মন্ত্র আওছানো হইতেছে ও অর্থহীন অমুষ্ঠানের হাক্তকর আড়ম্বর চলিতেছে। বাহিরের স্পর্শ এখানে নিষিদ্ধ, অবাধ আলো-বাতাসের প্রবেশ উচ্চ প্রাচীরে বাধাগ্রন্থ। এখানকার একঘেয়ে কর্মে স্থাপরে কোনো সংশ্রব নাই, ইহা একেবারে ওছ, জীবনের রস, আনন্দ এখান হইতে অন্তর্হিত।

অচলায়তনিকদের সাধনার মধ্যে এই বিকৃত জ্ঞানসাধনার রূপ, শোণপাংশুদের কর্মের মধ্যে কর্মের উদ্দেশ্যহীন সংকীর্ণ রূপ, আর দর্ভকদের ভক্তির মধ্যে প্রেম-ভক্তির ভাকাবেশমর তুর্বল রূপ প্রকটিত। জ্ঞান, কর্ম, প্রেমের বাধাগুলি ইহাদের সাধনার মধ্যে রূপায়িত। এই তিনদলই অচলায়তনে বাস করিতেছে।

এই বাধাগুলি দ্ব করিলেন, এইসব সমস্তার সমাধান করিলেন গুরু আসিয়া।
তিনি অচলায়তন ভাঙিয়া তিন দলকে একত্র করিয়া, জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের
সামঞ্জন্তপূর্ণ মিলনসাধন করিয়া এক নৃতন পরিপূর্ণ অধ্যাত্মসাধনা বা ধর্মবাধের
প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের সমন্বয়মূলক সাধনতত্ত্বই অচলায়ভনের মূর্ম্বণা।

এখন নাটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক।

অচলায়তনের নিদিষ্ট জ্ঞান-সাধনার প্রতীক মহাপঞ্চক। সে তন্ত্র-মন্ত্র, আচারঅক্ষ্রান, ক্রিয়া-কর্মে গভীরভাবে বিশ্বাস করে; নিথুঁতভাবে মন্ত্রপাঠ, নির্দোষভাবে
আক্ষ্রানিক ক্রিয়া-সম্পাদন এবং যুক্তি-তর্ক-বিচার-বর্জিত শাস্ত্রের আদেশ-পালনের
মধ্যে ভাহার সমস্ত সাধনা কেন্দ্রীভৃত। সে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত এই তন্ত্র-মন্ত্রআচার-অক্ষ্রানকে আঁক্ডাইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে; ইহাদের এক তিল বিচ্যুতিও
সে সহু করিতে পারে না, ভাহার সমস্ত চিস্তা-ভাবনা, কর্মপ্রচেষ্টা এই ক্লেক্রটিতেই
আবদ্ধ।

এই অচলায়তনের একজন শিক্ষার্থী তরুণ যুবক পঞ্চক এই আশ্রমের শিক্ষাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই, এথানকার অর্থহীন মন্ত্র কণ্ঠস্থ করা ও অবিরত নানা হাস্তকর অন্টানে যোগ দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেবিলোহী হইয়া উঠিয়াছে। সে এখানকার শুক জীবনে কোনো আনন্দ পাইতেছে না, তাই অস্তর তাহার কায়ার আবেগে উদ্বৈশিত।

এই জীবনের সহিত নিজেকে খাণ খাওয়াইতে সে চেষ্টার ফ্রাট করে নাই,

কিছ কিছুতেই সে পারিতেছে না। প্রাথমিক বজ্রবিদারণ-মন্ত্রটিই তাহার আয়ও হয় নাই, তারপর চক্রেশ, মরীচী, মহামরীচী, পর্ণশবরী, ধ্বজাপ্রকেয়্রী প্রাভৃতি মল্প ভো পড়িয়াই আছে, তারপর অচলায়তনের ছাত্র বলিয়া লোকসমাজে পরিচয় দিতে হইলে অস্তত পক্ষে যে শৃক্ডেরিব্রত, কাকচঞ্ছ-পরীক্ষা, ছাগলোমশোধন, ছাবিংশপিশাচতয়ভ্জন জানা চাইই, তাহাদের সহিত পঞ্চকের কোনো পরিচয়ই হয় নাই। মহাপঞ্চক তাহার ভাই, সে নানা উপদেশ দিয়া ও তিরস্কার করিয়াও পঞ্চকের মন অচলায়তনের শিকা ও সংস্কারের দিকে ফিরাইতে পারে নাই। সে অচলায়তনের ছাত্র হইয়া সেধানে বাস করিলেও তাহার 'মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে, দুরে কোথায় দুরে'।

नाना षर्कान-वज-উপবাদে (य-পूग्रमक्ष ह्य, षात य्किहीन প্रथा ও শাস্ত-भागन ना মानित्न त्य-भाभ इम्न, এकशाम তाहात चल्नत माजा तम्म ना, हेहा तम বিশাস করে না ও মানে না। বালক স্বভদ্র অচলায়তনের উত্তর দিকের জানালা খোলার আশ্রমের সকলের দারা সাব্যস্ত হইল যে, সে মাতৃহত্যা পাপ করিয়াছে, कांत्रव छेखत मिरकत अधिष्ठां वो वक्षा प्रती, त्र-मिरकत जानाना त्थाना निरम्धः কিন্তু পঞ্চক তাহা বিশ্বাস না করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল এবং স্থভদ্ৰকে প্রায়শিত হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। সব দিক দিয়াই অচলায়তনের শিক্ষা ও কর্মের বিরুদ্ধে তাহার বিলোহ-ঘোষণা, কিছুতেহ তাহার মন ভরে না—তৃপ্ত হয় না। কেন পঞ্চের এই বিল্রোহ? কেন অচলায়তনের সাধনা তাহাকে তৃথি দিতে পারে না? সে কী চায়? সে চায় রসময় সাধনা—যে-সাধনায় তাহার **अख्राचा जिन्दिनीय जानन्तरम ठ्थ रहेरत। ब्लान्त मर्पा यि श्रम्य तम** সঞ্চারিত না হয়, প্রেম-ভক্তির ছারা যদি ভগবানকে অন্তরের অভ্ভবের মধ্যে না পাওয়া যায়, তবে জ্ঞান তো একটা ভঙ্ক বোঝা মাত্র। তাই তাহার রসপিপাস্থ মন পুঞ্জীভূত শুক্ষতার মধ্যে রসের জন্ম লালায়িত, তাই তাহার অস্থিরতা, তাই তাহার অন্তরের অবিরল কান্না! তারপর জ্ঞানের মধ্যে একটা অনন্তত্বের উপলব্ধি প্রয়োজন, সে উপলব্ধি না আসিলে জ্ঞান হয় সীমাবদ্ধ, তথন কেবল শাস্ত্রবচন ও ক্রিয়াকাণ্ডের যান্ত্রিক অন্তর্গানের মধ্যেই ইহার একমাত্র সার্থকতা বলিয়া মনে হয়। তাই পঞ্চকের 'কান্ধাল পরাণ উদাস' হইয়া 'অচিনপুরে' যাইতে চায়। আর এই জ্ঞান-সাধনায় রসের অভাবের জন্মই তাহার 'মন যে কাঁদে আপন মনে'।

পঞ্চলের চরিত্রে একটি অন্তর্ম বর্তমান। অচলায়তনের শিক্ষা ও সংস্কার সে একেবারে ছাড়িতে পারে না; অচলায়তনের বিধি-নিষেধ না মানিয়া বাহিরে আসিয়া সে অস্পৃশ্ত শোণপাংওদের সঙ্গে মেশে, তাহাদের মুক্ত প্রাণ্ড কর্মচাঞ্চল্যে

আনন্দ পায়, আবার অচলায়তনের কাঁসরের বাজনা শুনিলেই 'আমার আর থাকবার জো নেই' বলিয়া দীপকেতন পূজার জন্ম মাটি দিয়া ছোট ছোট মন্দির গড়িতে ছোটে। এই অর্থহীন, যুক্তিহীন আচার-অফুষ্ঠানে সে বিশ্বাস না করিলেও, ইহাদের না মানিলেও একেবারে ছাড়িয়া আসিবার সাহসও তাহার নাই, কেননা আশ্রয়চ্যত হইয়া বাহিরে কোনো পরিপূর্ণ সার্থকতার রূপ সে দেখিতে পায় নাই। তাই তাহার হাজার বছরের পুরাতনকে ছাড়িবার ভয়।—

থাঁচার যে পাখীটার জন্ম, সে আকাশকেই স্বচেয়ে ভরায়। সে লোহার
শলাগুলোর মধ্যে তৃঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বৃক ত্রত্র করে,
ভাবে, বন্ধ না থাকলে বাঁচব কেমন করে। আপনাকে যে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে
শিখিনি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।

পঞ্চক শোণপাংশুদের সহিত মিশিয়া দেখিয়াছে যে, তাহারা কোনো বিধি-আচার, কোনো সংস্কার মানে না, কেবল বিচিত্র কর্মের মধ্য দিয়া তাহাদের জলস্ক উৎসাহ প্রবাহিত হইয়া চলে; তাহাদের বেপরোয়া ভাব ও কর্মচাঞ্চল্যে পঞ্চকের সংস্কারের চাপে অবদমিত মনের নিক্ষা উল্লাস ও কর্মপ্রবণতা আত্ম-প্রকাশের উপক্রম করে। সে ইহাদের প্রতি একটা নিবিড় আকর্ষণ অন্তর্ভব করে।—

ওরে তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর একটা শুনতে পাই তাহলে তোদের বৃকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাতমান কিছু থাকবে না।—

— সর্বনাশ করলে রে—আমার সর্বনাশ করলে। আমার আর ভত্ততা রাধলে না। এদের তালে তালে আমারোপা ত্টো উঠছে। আমাকে যুদ্ধে এরা টানবে দেখছি।

এই শোণপাংশুরা সংকীর্ণ বা বদ্ধ কর্মের প্রতীক। তাহাদের কর্ম কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্ম পরিচালিত নয়, আত্মোপলন্ধির প্রেরণায় উৎসারিত নয়। কর্মের মধ্যে তাহারা আনন্দ পায় বটে, কিন্তু সে-আনন্দ বাধাবন্ধনহীন ভাবে যাবতীয় কর্ম করিবারই আনন্দ। তাহারা রৌজ-বৃষ্টির মধ্যে চাম করে, লক্ষ যুগের আন্ধনারে ঘুমে অচেতন লোহার ঘুম ভাঙায়, সমস্ত কাজেই তাহারা হাত লাগায়। কর্মই তাহাদের কর্মের পরিণাম, ইহার পিছনে অন্ত কোনো উদ্দেশ্য নাই।—

দেখি, খুঁজি, বুঝি, কেবল ভাঙি, গড়ি, বুঝি, মোরা সব দেশেতেই বেড়াই বুরে সব সাজেই। পারি, নাই বা পারি, না হয় জিভি কিংবা হারি, যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।

এই অকারণ, অবারণ কর্মচাঞ্চল্য ও উল্লাসকে ব্যাপ্ত করিয়া কোনো বৃহত্তর ও মহত্তর সার্থকতার বোধ ইহাদের নাই। পঞ্চক ইহাদের আনন্দ ও উল্লাসের দারা আরুষ্ট হইলেও চরম প্রাপ্তির সার্থকতা ইহাদের মধ্যে পায় না।

আবার দর্ভকপলীতে নির্বাসিত হইয়া পঞ্চ দর্ভকদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের দৈত্য ও গভীর ভক্তি দেখিয়া মৃগ্ধ হয়। ভগবানের প্রতি তাহাদের পরম দীনতা ও গভীর ভক্তির গান শুনিয়া সে আত্মহারা হইয়া বদে,—

দে ভাই, আমার মন্ত্র-তন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিভাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে ভোদের ঐ গান শিথিয়ে দে।

#### প্রথম দর্ভক

#### আমাদের গান?

হারে, হাঁ ঐ অধ্যের গান, অক্ষমের কায়া। তোদের এই ম্থের বিছা এই কাঙালের সমল থুঁজেই তো আমার পড়ান্তনা কিছু হোলো না, আমার ক্রিয়াকর্ম সব নিক্ষল হয়ে গেল।

দর্ভকেরা ভাবাবেশসর্বস্থ তুর্বল ভক্তির প্রতীক। ইহারা নিজেদের নিতাস্ত দীন মনে করে, সকলের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে ইহারা ব্যগ্র, ভক্তির পাত্রের কোনো বাছবিচার ইহাদের নাই।

রস-তৃষ্ণার্ত পঞ্চক ইহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া পিপাসা-শান্তির আশা করে, ইহাদের সরল ভক্তির গানে হাদয় তাহার গলিয়া যায়, কিন্তু এই প্রকারের ভক্তি-ধারাকেই একান্তভাবে তাহার সাধনার বিষয় করিতে পারে না।

তাহা হইলে পঞ্চ কি প্রকার সাধনাকে কামন। করিতেছে? সে-সাধনা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের সাধনা। জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞানে পরিণত করিতে হইলে কি করিতে হইবে? এই জ্ঞান-সাধনায় নিষ্ঠার সহিত রসের সংযোগ-সাধন করিতে হইবে। নিষ্ঠা জ্ঞানের শক্তির অংশ, মাটির মতো স্থির; ঈশ্বর চরম ও পর্মসত্যন্ধপে আছেন—এই বিশ্বাস জ্ঞানের দৃঢ় ও কঠিন অংশ। জ্ঞানের যেমন শক্তির দিক আছে, তেমনি রসের দিকও আছে। না হইলে জ্ঞান সার্থক ও শ্রীমণ্ডিত নয়—ইহাই রবীক্রনাথের মত। এ-বিষয়ে রবীক্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃতির যোগ্য,—

"অনেক সময় ধর্মসাধনায় দেখা যায়, কঠিনতাই প্রবল হইয়া ওঠে—তার

অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর ওজভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে, সে অক্সকে আঘাত করে, তার मार्या क्लानाश्रकात न्रजाहका त्नहे, बहेर्छ निर्यहे त्म लीवन त्वाध करव ; নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না ব'লে কেবল সে একটা দিক দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে এবং যারা অন্ত দিকে আছে তারা কিছুই দেখছে না এবং সমন্তই ভূল দেখছে ব'লে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অক্তের কোনোপ্রকার **ष्टिनकारक धेर काठिंग क्या करारु जान नाः नवार्टरक निस्कर घठन** পাথরের চারি ভিতের মধ্যে জোর ক'রে টেনে আনতে চার। · · · ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যথন ক্রাঠিক্সই বড়ো হয়ে ওঠে তথন সে মাহুষকে মেলায় না, মাহুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এইজত্তে কুজুদাধনকে যথন কোনো ধর্ম আপনার প্রধান অদ করে তোলে, যথন সে আচার-বিচারকে মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মাহুষের মধ্যে ভেদ আনম্বন করে; তথন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতম্ভ করে আবদ্ধ করে রাখে; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ফটিতে অপরাধ ঘটে—এই জন্মেই স্বাইকে স্বিয়ে স্বিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহংকার মাহুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম ব'লে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা **অবজ্ঞা জন্মে।**"

( রসের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৬)

এই সাধনাই অচলায়তনের সাধনা—'অচল পাধরের চারিভিতের মধ্যে' আবদ্ধ। ইহা নীরস, কঠোর, আচারসর্বস্ব, সংস্কারগর্বিত, বিভেদস্পষ্টকারী, ইহার সঙ্গের সের সংযোগ না হইলে চরম সার্থকতা নাই। ভগবানের শক্তি অসীম, সর্বব্যাপী, নিয়ম তাঁহার অটল, অচল, এখর্য তাঁহার অনন্ত, কিন্তু তিনি যে প্রেমে আমাদের কাছে ধরা দিয়াছেন।—

"যেখানে তিনি স্থন্দর, যেখানে 'রসো বৈ সং', সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তাঁর চলে না; সেখানে নিজের নিয়মের জোরের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না; সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়—সেই ডাকের মধ্যে কত কফ্লা, কত কোমলতা! · · · · · তিনি নত হয়ে স্থার হয়ে ভাবে-ভদীতে হাসিতে-গানে-রসে- গছে-রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন, এইটেই হচ্ছে আমাদের পক্ষে চরম কথা—তাঁর সকলের চেয়ে চরম পরিচয় হচ্ছে এইখানেই।\* (ঐ)

স্থতরাং ভগবানকে কেবল অসীম অনস্ত বলিয়া জানিলে চলিবে না, তাঁহাকে রসময়, প্রেমময়, সৌন্দর্থময় বলিয়া জানিতে হইবে। স্থতরাং জ্ঞানের সহিত রসের যোগ করিতে হইবে, নইলে সেঁজান হইবে ত্র্বল, অসম্পূর্ণ ও আত্মঘাতী। রবীক্রনাথ জ্ঞানের সহিত রসের সম্বন্ধটি তাঁহার স্থভাবসিদ্ধ অপূর্ব ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন,—

এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে—এর ভিত্তি অনেক পাথরের শুর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা নাথাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর্ন দিতে পারতুম না; কিন্তু এই কাঠিক্তই যদি পৃথিবীর চরম রূপ হত, তা হলে তো এ একটি প্রস্তরময় ভয়ংকর মক্ষভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিক্সের উপর একটা রসের বিকাশ আছে—সেইটেই এর চরম পরিণতি। সোট কোমল, সেটি স্বন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃঘিবীর সার্থক রূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণত। নেই। পৃথিবীর ধাতৃপাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্ধের প্রবাহ—তার চলাফেরা আসা-যাওয়া মেলামেশার আর অস্ত নেই।

রস জিনিসটি সচল। সে কঠিন নয় ব'লে, নম ব'লে, সর্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে। এই জন্তেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলছে, এই জন্তেই কেবল সে আপনার অপূর্বতা প্রকাশ করছে, এই জন্তেই তার নবীনতার অস্ত নেই।

এই রসটি যেথানে শুকিয়ে যায় সেথানে আবার এই নিশ্চলতা কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেথানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জ্বা ও মৃত্যুর যে আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্বটি না রাখলে তার সম্পূর্ণত। নেই, এমন কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।… কাঠিশ্ব ধর্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ ধারণ করা, প্রকাশ করা । অন্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়—সরস কোমল মাংসের ছারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে যে পিণ্ডাকারে মাটিতে ল্টিয়ে পড়ে না, সে যে আঘাত সহ্ করেও ভেঙে যায় না, সে যে আপনার মর্ময়ানগুলিকে সকলপ্রকার উপত্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্ছে অস্থিকয়াল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছয় করেই রাথে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময় প্রাণময় ভাবময় গতিভঙ্গীময় অথচ সতেজ সৌন্দর্যকে। ধর্মসাধনারও চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্য-চলনশীল প্রাণের লীলা। শুক্ষতায়, অন্তর্যায় তার সৌন্দর্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্য সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য় এবং অক্ষ্ মাধুর্যের নিত্যবিকাশ।"

(রদের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৫-৫৭)

আবার শোণপাংশুদের কর্মে চাঞ্চল্য আছে, উত্তম আছে, আত্মবিশ্বতি আছে, কিন্তু আনন্দময় উপদান্ধির রসম্পর্শ নাই—প্রেমময়কে হাদয়ের মধ্যে অমুভব করিবার জন্ম অস্তবের ব্যাকুল কামনা ও বেদনা নাই। তাহাদের অর্থহীন উদ্দামগতি আছে, কিন্তু সার্থক রিষ্টি নাই—সার্থক রসময় অমুভৃতি নাই।—

### পঞ্চক

আচ্ছা দাদাঠাকুর, তোমাকে আর কাদতে হয় না? তুমি থাঁর কথা বলো তিনি তোমার চোথের জল মুছিয়েছেন ?

## नानाठीकूत

তিনি চোথের জল মোছান কিন্তু চোথের জল ঘোচান না।

### পঞ্চক

কিন্তু দাদা, আমি তোমার শোণপাংশুদের দেখি আর মনে ভাবি ওরা চোথের জল ফেলতে শেখেনি। ওদের কি তুমি একেবারেই কাঁদাতে চাও না।

# **मामाठीकू**त्र

বেখানে আকাণ থেকে বৃষ্টি পড়ে না সেখানে খাল কেটে জল আনতে হয়। ওলের রসের দরকার হবে তথন দূর থেকে বয়ে আনবে। কিন্তু দেখছি ওরা বর্ষণ চায় না, তাতে ওদের কাজ কামাই যায়, সে ওরা কিছুতেই সহ্ করতে পারে না; ঐ রকমই ওদের সভাব।

#### পঞ্চ

ঠাকুর, আমি তো সেই বর্ষণের জন্ম তাকিয়ে আছি। যতদুর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু আর-কিছু বাকি নেই, এইবার তো সময় হয়েছে— মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচছি। বৃঝি এবার ঘননীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে ভরে যাবে।

এই বর্ষণই রদের প্লাবন। ইহার জন্মই পঞ্চের আকুল আগ্রহ। আচলায়তনের পাষাণগৃহের দাফণ গ্রীত্মে তাহার কণ্ঠ-তালু শুষ্ক, দেহ-মন তপ্ত-সে ঘননীল মেঘের স্মিশ্বতা ও বর্ষণ চায়।

দর্ভকদের সাধনা এই রসের সাধনা, কিন্তু তাহাদের রসের মধ্যে হৃদয়াবেগের প্রাধান্তই বেশি। তাহাদের ভক্তির ভিত্তির নীচে জ্ঞানের কাঠিল নাই, কর্মের গতি-চাঞ্চল্য ও ত্যাগ-স্বীকার নাই; ইহা অহেতুকী ভক্তির মাদক-বিহ্বলতা। এইপ্রকার ভক্তিকে রবীন্দ্রনাথ ভাক্তর বিকার বিলয়াছেন। ইহা বৈঞ্বভক্তি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভক্তি বৈঞ্ব-আদর্শের ভক্তি নয়। ইহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। অনেকস্থলে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—

"বে ভাক্ত ভোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহুর্তে বিহরেগ হয় সূভাগীতগানে
ভাবোন্মাদমন্ত্রায়, দেই জ্ঞানহায়া
উদ্রোপ্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধায়া
নাহে চাহে, নাথ!" (নৈবেছা)

 নেশাকৈ কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না, অসতীম্বকে প্রেম বলা চলে না, অরবিকারের হুর্বার উত্তেজনাকে স্বাস্থ্যের বলপ্রকাশ বলা চলে না। মন্ততার মধ্যে যে একটা উগ্র প্রবলতা আছে সেটা বস্তুত লাভ নয়—সেটাতে নিজের সভাবের অক্স সব দিক থেকেই হুর্ণ করে কেবল একটিমাত্র দিককে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করে তোলা হয়।"

( বিকারাশকা, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭-৪৯ )

দর্ভকপল্লীতে আসিয়া পঞ্চকের 'মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচিছ, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে,' কিন্তু বর্ষার প্লাবনের দানকে মৃত্তিকার ফলশস্ত-শোভাবৃদ্ধিকারী শক্তিরূপে এখনো সে পায় নাই। কেবল বর্ষার ধারাপাতের আভাস পাইয়াছে।

ত্র জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্ত বাধা-বন্ধন দূর করিয়া ও তাহাদের সমন্বয়সাধন করিয়া পঞ্চকের সাধনাকে প্রক্বত সার্থকতার পথে কে লইয়া গেলেন ? গুক। কি করিয়া ? প্রথমে তিনি অচলায়তনের উচ্চ প্রাচীর ও লোহার দরজা ভাঙিয়া, জ্ঞানকে তন্ত্রমন্ত্রের বন্ধন হইতে মৃক্ত করিয়া, অসীমের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন, তারপর স্বাইকে আহ্বান করিয়া শোণপাংশুদের গতির তলদেশে স্থিতির আসন-স্থাপনের পরামর্শ দিলেন, আর পঞ্চককে ভাঙা ভিতের উপর বহু-বিস্তৃত করিয়া নৃতন ধর্মমন্দির গড়িতে আদেশ করিলেন। অবশেষে মহাপঞ্চককেই সেই মন্দিরের আচার্য করিবার জন্ম নির্দেশ দিলেন।

এখন এই গুরুকে এবং তাঁহার কার্য ও আদেশের তাৎপর্যটিকে ব্ঝিতে হইবে। (দাদাঠাকুরের মধ্যে গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে—দাদাঠাকুরই গুরুর রূপে আদিয়া উপস্থিত) পূর্বেই রবীক্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। (রাজা'র ঠাকুরদাদা ও অচলায়তনের দাদাঠাকুর একই ব্যক্তি।) রবীক্রনাথের পরিকল্পিত অধ্যাত্মনাধনায় দিদ্ধ এই মহাপুরুষ; জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বর্ম্লক সাধনার মর্ম ইনি অবগত। গীতায় বলা হইয়াছে,—

পরিআগোয় সাধ্নাং বিনাশায় চ তৃঞ্তাম্। ধর্মশংস্থাপনাথায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

কিছ রবীক্রনাথ অরূপ ঈশবের পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হওয়ায় বিশাস করেন না। ধর্মে, সমাজে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তথন ভগবানের ইচ্ছা মহাপুরুষদের কাছে প্রকটিত হয়—revealed হয়, তথন তাঁহারা ভগবানের অভিপ্রায় কর্মের মধ্যে রূপায়িত করেন; তাঁহারাই অবতারের ভূমিক গ্রহণ করিয়া নৃতন আদর্শ, নৃতন বোধের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই রবীক্রনাথের ধারণা। এইরকম একটি মহাপুরুষ বা মহামানব এই দাদাঠাকুর। ইনি শুদ্ধ জ্ঞানের বন্ধ গণ্ডী ভাঙিয়া সকলকে আহ্বান করিয়া জ্ঞানের সঙ্গে রসের মাধুর্ব, প্রেম-ভক্তির সম্পদ যুক্ত করিলেন। শুদ্ধ জ্ঞানের গণ্ডী ভাঙিলেই প্রেমভক্তির প্রাবনে মাহ্বে মাহ্বে সমস্ত বিভেদ ঘুচিয়া যায়। এ সম্বন্ধে রবীক্রনাথের ধারণা লক্ষ্য করিবার বিষয়,—

"খৃষ্ট যে প্রেমভক্তির বস্থাকে মুক্ত করে দিলেন, তা যিহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বন্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আচ্চ পর্যন্ত প্রবন্ধ
ভাতির স্বার্থের শৃষ্ণলকে শিথিল করবার জন্ম নিয়ত চেষ্টা করছে, আচ্চ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মাহুষের সঙ্গে মাহুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

বৌদ্ধর্মের মৃলে একটি তত্ত্বকথা আছে, কিন্তু সেই তত্ত্বকথার মান্থ্যকে এক করেনি—তার মৈত্রী, তার করুণা এবং বৃদ্ধদেবের বিশ্ব্যাপী হাদয়প্রসারই মান্থ্যের সঙ্গে মান্থ্যের প্রভেদ ঘুচিরে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, চৈতক্ত বল, সকলেই রসের আঘাতে বাধন ভেঙে দিয়ে সকল মান্থ্যকে এক জারগায় ডাক দিয়েছেন।

ধর্ম যথন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আপ্রয় ক'রে কঠিন হয়ে ওঠে তথন সে মাহ্রমকে বিভক্ত করে দেয় । ধর্ম যথন রসের বর্ষ। নামে তথন । সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়।

ধর্মের চরম লক্ষ্যই হচ্ছে যথন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনসাধন তথন সাধককে একথা মনে রাথতে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চনা, আচার-অন্নষ্ঠান শুচিতার দারা তা হতেই পারে না। এমন কি, তাতে মনকে কঠোর করে, ব্যাঘাত আনে এবং ধার্মিকতার অহংকার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সংকীর্ণ করে দেয়। ছদয়ে রস থাকলে তবেই তার সঙ্গে মিলন হয়, আর-কিছুতেই হয় না।"

(রদের ধর্ম)

খৃষ্ট, বৃদ্ধ, নানক, কবীর, চৈততা প্রভৃতির মতো দাদাঠাকুর এক মহাপুক্ষ। ভগবানের স্বরূপবোধ ও বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান দারাই তাঁহার নিজের জীবন পরিচালিত। ববীন্দ্র-অধ্যাত্মসাধনার মূর্ত প্রকাশ তিনি। তাই জ্ঞানমাগীদের কাছে তিনি গুরু, কর্মমাগীদের কাছে তিনি দাদাঠাকুর, ভক্তিমাগীদের কাছে তিনি গোঁসাই ঠাকুর। গৈ জানতে চায় না আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু। আর অচলায়তনের কাছে

দর্ভকপাছার যে তিনি প্রায়ই আনাগোনা করেন, তার কারণ—'এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা'। শুধু আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী কর্মমার্গীদের কাছে তিনি 'থেলার মান্ত্র্য', 'মনের মান্ত্র্য', 'একলা হাজার মান্ত্র্য'; জ্ঞান-মার্গীদের কাছে তিনি শাস্ত্রের তাৎপর্যপূর্ণ বিধান-স্বরূপ; আর ভক্তিমার্গীদের কাছে অতি সহছেই তিনি চলাফেরা করেন, কারণ ভক্তির পথই সবচেয়ে সোজা পথ। এই তিন পথের সাধকেরা ভগবানকে যে যে-ভাবে উপলব্ধি করে, ঠাকুরদাদার এই তিন দলের সহিত পরিচয়ের মধ্যেই তাহা ব্যক্ত। ভগবৎস্বরূপের ছায়া যেন ঠাকুরদাদা-চরিত্রে প্রতিফলিত।

ধর্মের মিথ্যা আচার যথন পরপীড়নের রূপ ধারণ করিয়াছে তথনই দাদাঠাকুরের যুদ্ধায়োজন ।—

# চতুর্থ শোণপাংশু

आमारमत रमण थ्याक मणकन रणांग्या भरत निरंत्र शिरहरू, इत्ररण अस्तर कान्यि रमवीत कार्छ विन रमस्य।

দাদাঠাকুর চলো তবে।

লো তবে সকলে

ওরে চল্রে চল্।

দাদাঠাকুর

আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যথন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে, তথন সেই প্রাচীর ধুলোম লুটিয়ে দিতে হবে। ১

> প্রথম শোণপাংশু দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

> > সকলে

( व न् हिर्म ।

দাদাঠাকুর

ওদের সেই ভাঙাপ্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরী করে দেব···আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে

हैं। हनत्व हनत्व।

該

এই যুদ্ধও 'রাজা' নাটকের যুদ্ধের মতোই প্রতীক-যুদ্ধ। জড়তার নিক্ষিপ্র শান্তি নই করিয়া, ল্রান্ত-জ্ঞানের বদ্ধ ত্যার ভাঙিয়া, যুগ-মৃগ-সঞ্চিত মিথ্যা আচারের ঘন-অন্ধকার রাত্রির বুক বিদীর্ণ করিয়া মৃতিমান অশান্তির মতো, নিষ্ঠুর নিদাকণ আঘাতের মতো, ধ্মকেতৃর করালমৃতির মতো, ভগবানের অভিপ্রায় সিদ্ধনাধক মহাপুক্ষদের মাধ্যমে পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা ভগবানের প্রেরিত দ্তস্কপ। ইহারা আসেন যোদ্ধার বেশে। দিগ্লান্ত মান্ত্র দেখে তাঁহাদের পরম শক্রের বেশে।

কারণ তাঁহারা যুদ্ধ করিয়া, কঠিন আঘাতে মাহুষের সকল ভ্রান্তি নির্মূল করিয়া তাহাকে প্রকৃত বোধের পথে, আত্মোপলব্বির পথে লইয়া যান। ইহারা মানবভাতির গুরুস্বরূপ। মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুগে যুগে ইহাদের আবির্ভাব
হইয়াছে; যথনই অসত্য-অন্থায়ে চারিদিক আক্তর হইয়া গিয়াছে, তথনই কঠিন
আঘাত হানিয়া ইহারা মানবজাতিকে ম্ক্তির পথে লইয়া গিয়াছেন। ইহারা
আসেন অশান্তির বেশে, শক্রর বেশে, কিন্তু ইহাদের আঘাতের পরিণাম
মঙ্গল।

"যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদর হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাদের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মৃক্তি, তুর্গং পথন্তং করের। বদন্তি—তুংথের তুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতকে সে দিগ্দিগস্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শক্র বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা নায়মাত্মা বলহীনেন লভাঃ। 'অচলায়তনে' এই কথাটাই আছে। আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে-যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেকদিনের টাকার প্রাচীর মানের প্রাচীর ভাঙতে হছে।"

তারপর শোণপাংশুদের সাহায্যে যোদ্ধবেশী গুরুত্রপী দাদাঠাকুর অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া দিলেন। আশ্চর্ষের বিষয়— অচলায়তনের সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূর্তপ্রতীক মহাপঞ্চককে গুরু গভীর শ্রদ্ধার চোথে দেখিলেন।

### মহাপঞ্চক

পাধরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দার রোধ ক'রে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া, তোমাদের আলো লেশমাত্ত আমাকে স্পর্ণ করতে দেব না কিনের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশু

ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর

ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কি বন্ধন তোমাদের হাতে আছে। দ্বিতীয় শোণপাংশু

ওকে কি কোনো শান্তিই দেব না।

**मामाठीकू**त्र

শান্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌছয় না।

তারপর যথন পঞ্কের হাতে গুরু অচলায়তনের পুনর্গঠনের ভার দিলেন, তথন একেবারে মহাপঞ্কের হাতেই সকলের শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন।

পঞ্চক

আমাকে কি করতে হবে।

**मामाठीकू**त

ষে যেখানে ছড়িয়ে আছে স্বাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক

সবাইকে কি কুলোবে।

দাদাঠাকুর

না যদি কুলোয় তাহলে এমনি ক'রে দেয়াল আবার আর একদিন ভাঙতেই হবে সেই বুঝে গেঁথো—আমার আর কাজ বাড়িও না।

পঞ্চক

শোণপাংওদের—

**मामाठीकु** ब

হাঁ, ওদেরও ভেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বসতে শিথুক।

পঞ্চক

ওদের বসিয়ে রাখা! সর্বনাশ। তার চেয়ে ওদের ভাঙতে চুরতে দিলে ওরা বেশি ঠাণ্ডা থাকে। ওরা যে কেবল ছট্ফট্ করাকেই মুক্তি মনে করে।

# **मामाठीक्**त

ছোটো ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারি খুশি হয়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেই রকম স্বাধীনভাকে বাইরে থেকে ভারি একটা মজার জিনিস ব'লে জানে—কিন্তু জানে না স্থির হয়ে বসে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের ক'রে নিতে হয়। কিছুদিনের জ্ঞাতোমার মহাপঞ্চক দাদার হাতে ওদের ভার দিলেই থানিকটা ঠাওা হয়ে ওরা নিজের ভিতরের দিকটাতে পাক ধরাবার সময় পাবে।

#### পঞ্চক

তাহলে আমার মহাপঞ্চ দাদাকে কি ঐথানেই— দাদাঠাকুর

হাঁ ঐথানেই বই কী। তার এথানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায়নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে মাল্লম নেই। কী ক'রে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষ্ণাত্ঞা-লোভভয়-জীবনমৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ ক'রে আপনাকে প্রকাশ করবার রহস্ত ওর হাতে আছে।

মহাপঞ্চক সম্বন্ধে গুরুর এই ধারণা এবং তাহারই হাতে নবগঠিত ধর্মায়তনের ভার দেওয়ার মধ্যে গভীর তাৎপর্য নিহিত আছে।

পঞ্চির অভাববাধ ছিল কিসের? অচলায়তনের শিক্ষাকে সে গ্রহণ করিছে পারে নাই কেন? সে বিদ্রোহী কেন? কারণ জ্ঞানের সঙ্গে রসের যোগ ছিল না, কারণ জ্ঞান প্রেমের দারা শ্রীমণ্ডিত হয় নাই। পুরানো অচলায়তন ভাঙিয়া গুরু সকলকে সেখানে আহ্বান করিয়া রসের যোগের বাধা ঘুচাইলেন বটে, কিন্তু যে-শক্তিটা জ্ঞানের সার্থকতার ও পরিপূর্ণতার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন এবং যাহার অভাব তিনি কর্মণন্থী শোণপাংশুদের মধ্যে এবং ভক্তিপন্থী দর্ভকদের মধ্যে দেখিয়াছেন, যে-শক্তি জ্ঞানের ভিত্তি, তাহাকেই দৃঢ় রাথিবার জন্ম তিনি মহাপঞ্চককে আহ্বান করিলেন। সে-শক্তি নিষ্ঠার শক্তি, অবিচলিত বিশ্বাসের শক্তি, প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া, বিচার-বিতর্ক-বৃদ্ধিকে লোপ করিয়া, জীবন-মরণপণে সাধনাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার শক্তি। জ্ঞানকে ধারণ করে এই শক্তি; এই শক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ জীবধাত্রী পৃথিবীর সঙ্গে, মানবদেহের অন্থিককালের সঙ্গে ভুলনা করিয়াছেন। (পূর্বের উদ্ধৃতি লুইব্য)

পৃথিবীর এই কঠিন দৃঢ়তা আছে বলিয়া তাহার উপরে আমরা নির্ভরে ও নির্ভয়ে বাস করি, অন্থিকল্বাল অভ্যন্তরে আছে বলিয়াই দেহ পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে না। এই শক্তি পূর্ণমাঝায় মহাপঞ্চকের মধ্যে রূপায়িত। কিন্তু ভিত্তির এই দৃঢ়তার সন্ধে সৌন্দর্য, গতি, রস, প্রাণ, ভাব, মাধ্র্ব নাই বলিয়া তাহার সাধনা অপূর্ব। আবার শোণগাংশু ও দর্ভকদের সাধনায় গতি আছে, কিন্তু দৃঢ়ভিত্তি নাই। তিনি মহাপঞ্চকের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সন্ধে ইহাদের গতি ও রস যোগ করিতে পারিলেই সাধনার সার্থকতা আসিবে। তাই গুরুর মহাপঞ্চককে শিক্ষকের আসনে বসাইবার উদ্দেশ্য। রবীক্রনাথের মতে দৃঢ়তা ও রসের সন্মেলনই আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনার সার্থক রপ। নিত্যন্থিতির উপর নিত্যগতির লীলাই ইহার মর্মকথা। তাই মহাপঞ্চকের সহিত পঞ্চকের মিলনেই ইহার যথার্থ পরিপূর্ণতা।

এইবার আচার্য-চরিত্রের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্ররোজন। প্রকৃত জ্ঞানের সাধনা কি করিয়া বদ্ধ ও ব্যর্থ জ্ঞানসাধনায় পরিণত হয়, তাহার ইতিহাস যেন আচার্যের জীবনে আভাসিত। আচার্য সত্যকার জ্ঞানসাধক, এই সাধনার অহ্বপ্রেরণা তিনি গুরুর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, কিছু দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও সংস্কারের হৃদয়হীন পুনরার্ত্তিতে সে-সাধনা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া রসহীন, বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে। আচার্য তাহা ব্রিয়াছেন; তাহারই পরিচালনার ক্রটিতেই এই অনর্থ ঘটিয়াছে বলিয়া তাহার প্রাণে শান্তি নাই। এই আয়তনের অধ্যক্ষ হিসাবে গুরুর কাছে তাঁহাকে জ্বাবদিহি করিতে হইবে, তাঁহার দায়িত্বপালনের ক্রটিতেই যে এই সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে তাহাই প্রমাণিত হইবে, তাই গুরুর আগমন-সংবাদে তাঁহার মনে সংশ্যু, ভয়।—

দেখো স্তসোম, অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠ্ছে, কাউকে বলতে পারছিনে। আমি এই আয়তনের আচার্য; আমার মনকে যথন কোনো সংশয় বিদ্ধ করতে থাকে তথন এক্লা চুপ ক'রে বহন করতে হয়। এতদিন তাই বহন ক'রে এসেছি। কিন্তু যে দিন পত্র পেয়েছি গুরু আসছেন সেই দিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাথতে পারছিনে। সে কেবলি আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই ব'লে ব'লে উঠছে—বুথা, বুথা, সমন্তই বুথা। এথম যথন এথানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তথন নবীন বয়স, তথন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা কিছু পাওয়া যাবে। সেই জত্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরো বেড়ে উঠছিল। তার পরে সেই সাধনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে একেবারেই ভুলে বসেছিলুম যে সিদ্ধি ব'লে একটা কিছু আছে।

আজ শুরু আসবেন বলে মনটা থমকে দাঁড়াল—আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করল্ম, ওরে পণ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই তো পড়া হোলো, সব বতই তো পালন করলি, এখন বল মূর্য কী পেয়েছিস। কিছু না, কিছু না, ফুতসোম, আজ দেখছি—অতি দীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করছে—কেবল প্রতিদিনের অন্তর্হীন পুনরার্ত্তি রাশীক্ষত হয়ে জমে উঠছে। আমার তো মনে হচ্ছে এই সমন্তই স্বপ্ন, এই পাথরের প্রাচীর এই বন্ধ দরজা, এই সব নানা রেখার গণ্ডী, এই স্কুপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপর্বের গুঞ্জনধ্বনি—সমন্তই স্বপ্ন।

এই সাধনার ব্যর্থতার স্বরূপ সম্বন্ধে নিজে তিনি সচেতন, কিন্তু ইহা এতোই প্রাচীন ও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ যে, নৃতন-কিছু করিবার সাহস তাঁহার নাই। তাই আবার বলেন,—

না, না, তবে আমি ভ্ল করছিলুম স্তসোম, ভূল করছিলুম। যা আছে, এইই ঠিক, এই-ঠিক। যে করেই হোক এর মধ্যে শান্তি পেতেই হবে। 
অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব। এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যন্ত—এখানকার সমন্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমন্ত শান্তের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্তে একট্ও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি। 
অনেক বছর অনেক যুগ হে এমনি করেই কেটে গেল—প্রাচীন, প্রাচীন, সমন্ত প্রাচীন হয়ে গেছে—আজ হঠাৎ বোলো না যে নৃতনকে চাই।

কিন্তু আচার্য জানেন যে, এই সাধনা রসহীন হওয়ার জন্ম ব্যর্থ, সংকীর্ণ, শুক্ষ, তাই পঞ্চকের মধ্যে রসের আকাজ্জ। দেখিয়া, তাহার বিলোহ দেখিয়া তিনি মনে-মনে পঞ্চককে ভালবাসেন, অভিনন্দিত করেন।—

তোমাকে যথন দেখি আমি মৃক্তিকে যেন চোথে দেখতে পাই। এত চাপেও যথন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না, তখনই আমি প্রথম বৃষতে পারলুম মান্থষের মন যন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতি প্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বংস, তোমার পথে ভূমি যাও।—

প্রায়শ্চিত্তের কোনো সার্থকতা নাই জানিয়া তিনি স্থভদকে অভয় দেন।—
তুমি কোনো পাপ করোনি বৎস, যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজা
হাজার বংসর ধরে মুখ বিক্বত ক'রে ভয় দেখাছে পাপ তাদেরই।

শেষে তিনি এইজন্ম অচলায়তন হইতে নিৰ্বাসনদণ্ড ভোগ করিলেন।

তিনি গুরুর অপেক্ষায় আছেন, গুরু আসিয়াই এই গুরু সাধনার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া ইহাকে প্রকৃত সাধনার মধ্যে আবার উন্নীত করিয়া লইবেন, তাঁহার ব্যর্থতাকে গুরুই সফল করিবেন। তাই তিনি তরুণ শিক্ষার্থীদিগকে বলিতেছেন,—

শুক্দ চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়পায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; তার শুক্নো পাতায় ক্ষা বতই মেটে না ততই পুঁথি কেবল বাড়াতে থাকি। থাতের মধ্যে প্রাণ যতই কমে তার পরিমাণ ততই বেশি হয়। সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হলয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে। অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হলয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

তারপর গুরু যথন আদিলেন, তথন আচার্য তাঁহার ব্যর্থ সাধনার কথা গুরুকে অকপটে নিবেদন করিলেন। অচলায়তনের সাধনার ব্যর্থতার স্বরূপটি উভয়ের কথোপকথনের মধ্যে স্থন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

## नानाठीकुत्र

আচার্য, তুমি এ কী করেছ।

#### আচার্য

কী যে করেছি তা বোঝাবার শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বৃঝি—আমি সব নষ্ট করেছি।

## **मामाठीकू** ब

ষিনি তোমাকে মৃক্তি দিবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

#### আচার্য

কিন্তু বাঁধতে তো পারিনি ঠাকুর। তাঁকে বেঁধেছি মনে ক'রে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চারদিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা স্কন্ধ বেঁধে ফেলেছি।

## नानाठीकुत्र

ধিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে ব'লে আছেন, তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

#### আচাৰ্য

তিনি যে আছেন এই থবরটা মনের মধ্যে পৌছায়নি ব'লেই মনে ক'রে বসেছিলুম তাঁকে বৃঝি কৌশল করে গড়ে তুলতে হয়। তাই দিন রাত বসে বসে এত ব্যর্থ চেষ্টার জাল পাকিয়েছি।

## **मामाठाकु**त्र

ভোমার যে কারাগারটাতে তোমার নিজেকেই আঁটে না, সেইখানে তাঁকে শিকল পরাবার আয়োজন না ক'রে তাঁরই এই খোলা মন্দিরের মধ্যে ভোমার আসন পাতবার জন্মে প্রস্তুত হও।

#### আচাৰ্য

আদেশ করো প্রভ্। ভূল করেছিলুম জেনেও সে ভূল ভাঙতে পারিনি। পথ হারিয়েছি তা জানভূম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি তাও ব্যতে পেরেছিলুম, কিন্তু থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার যুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

## দাদাঠাকুর

যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘূরিয়ে মারে, তার থেকেই বের ক'রে সোজা রাস্তায় বিশের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্মেই আমি আজু এসেছি।

অচলায়তনের সাধনার ব্যর্থতা দ্র করিয়া তাহাকে সার্থক করা হইলে আর তো আচার্যের কাজ নাই। জীবনে তো তাঁহার এই উপলব্ধি আসিয়াছে, তিনি এখন সিদ্ধসাধক, মৃক্তপুরুষ, পুনর্গঠিত অচলায়তনের শিক্ষার ভার তো পঞ্চকই গ্রহণ করিল, স্থতরাং অধ্যক্ষের দায়িত্বও আর তাঁহার নাই। তাই গুরু তাঁহাকে সকল দায়িত্ব হইতে মৃক্তি দিয়া রসময় জ্ঞানসাধনার সিদ্ধ-সাধকরপে সৃদ্ধী করিয়া লইলেন।

এখন নাটকের বিষয়বস্ত ছাড়াও কবি-মনের পশ্চাদ্ভাগের একটি ধারণা বা চিন্তা এই নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহা কবির ইতিহাস-চেতনা বা সমাজসমস্থা-চেতনার রূপ। কবির নিজের বক্তব্যেই এইটি প্রকাশ পাইয়াছে। স্বতরাং তাহার আলোচনা একট প্রয়োজন।

অচলায়তন আমাদের ভারতবর্ষ। অতি হুপ্রাচীন কালে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আদি-গুরু সাধনক্ষেত্ররূপে তপোবনরূপে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই আদি-গুরু উপনিষদের ঋষিরা। তাঁহাদের সাধনা ছিল জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের পথে মুক্তির সাধনা। তারপর সাধনার উদ্দেশ্য কেন্দ্রচ্যুত হইল, এই সাধনায়

নানা বাধা ও জঞ্চাল-স্টির ফলে শেষে অচলায়তনের মত সংকীর্ণ বন্ধরূপের মধ্যে ইহা আবদ্ধ হইল। তপোবনের পরিবর্তে মঠ ও মন্দির-আয়তন অধ্যাত্ম-বিছার স্থানে পরিণত হইল; গুরু হইলেন সিদ্ধাচার্য ও পুরোহিত। এই যুগকে আমরা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা ও আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্মের যুগ বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি। এই যুগে ধর্মের প্রসার গেল, সকলকে আহ্বান না করিয়া সকলের বিরুদ্ধে দার রুদ্ধ করা হইল, বিধি-নিষেধের উঁচু প্রাচীর খাড়া করা হইল। দেখা দিল সাধনার একটি বদ্ধ ও বিকৃত রূপ। তারপর যেন ভগবানের ইন্দিতে অদৃশ্র গুরুর পরিচালনায় বাহির হইতে উন্মুক্ত কর্মপন্থীর দল সেই প্রাচীর ভূমিদাৎ করিয়া সেই অচলায়তনে ঢুকিয়া পড়িল। অচলায়তনের নিচ্ছিয় শান্তি নষ্ট হইল; 'লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া' প্রবেশ করিয়া আত্মকেন্দ্রিক, যন্ত্রবৎ মন্ত্র-আবৃত্তি ও স্থাস্-প্রাণায়ামের দিনের অবসান ঘটাইল। ইহারাই শক, হণ, যবন, পারদ, পাঠান, মোগল এবং শেষে ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতি। এই শোণপাংশুর দল বার বার ভারত-অচলায়তনে ঢুকিয়া প্রাচীর ভাঙিয়া বাইরের আলো-হাওয়া ঢুকাইয়া দিয়াছে। তারপর ভারত তাহাদের গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সমস্ত শক্তি নিজেদের শক্তির সহিত মিশাইয়া নৃতন করিয়া, বৃহৎ করিয়া আয়তন গড়িয়াছে। 'স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে', উভয়ের মিলনের ফলে নৃতন ওল সৌধকে 'আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড়' করানো হইয়াছে। এই সমন্বয়-সাধনের শক্তি ভারতবর্ষের অন্তনিহিত শক্তি—ইহাই তাহার সভ্যতার প্রাণবস্ত ।)

শোণিশংশুরা যদি কর্মসর্বস্ব, উদ্ধাম, চঞ্চল, বিদেশী জাতির প্রতীক হয়, তবে দর্ভকেরা কি? তাহারও সংকেত কবি দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। দর্ভকেরা আমাদের দেশীর অনার্য তথাকথিত নিম্নশ্রেণী—শবর, পুলিন্দ, ব্যাধ, কোল, তীল ইত্যাদি । ইহারা জ্ঞানের ধার ধারে না, ধমীয় কর্মাহুষ্ঠানও ইহারা করে না, কেবল সেরল ভক্তিতে ভগবানকে ডাকে, কেবল 'নাম গান' করে । আচারমার্গীদের মতে তাহারা অস্ত্যজ, পতিত জাতি। কিন্ধ তাহারাও এই ভারতবর্ষেরই একটা জাতি, তাই কবি তাহাদের বাসন্থান নির্দেশ করিয়াছেন অচলায়তনেরি মধ্যেই—একটা স্বতন্ধ পাড়ায়। রাজা আচার্য অদীনপুণ্যকে নির্বাদিত করিবার সময় বলিতেছেন,—'আয়তনের বাহিরে নয়—আমার পরামর্শ এই যে আয়তনের প্রাস্তে যে দর্ভকপাড়া আছে, এ ক্য়দিন সেইখানেই তাঁকে বন্ধ করে রেখো।' কবির বক্তব্য এই মনে হয় যে, ভারত অনার্যদের সাধন-বৈশিষ্ট্যও গ্রহণ করিয়া নিজের ধর্মতের সহিত যুক্ত করিয়া এক পরিপূর্ণ আধ্যাজ্মিকতার ভিত্তি গড়িয়াছে।

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় ইহাদের ভক্তি-অংশও গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ভাবে বারবার অচলায়তন ভাঙিয়া নৃতন নৃতন জাতির বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করিয়া ভারত বৃহৎ ভাবে ব্যাপ্ত করিয়া নৃতন নৃতন প্রাচীর গড়িয়াছে—ধর্মের গঞ্জীকে, জীবনের গঞ্জীকে বছদ্র প্রসারিত করিয়াছে এবং বারে বারে মূল-সাধনার ধারাকে অব্যাহত রাখিয়া নব নব রূপবৈচিত্র্যে তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইহাই ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি উদ্ধৃতির যোগ্য,—

"ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়াবিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সেকাহাকেও দ্র করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।"…

"ভারতবর্ধ অসংকোচে অত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অত্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পৌতুলিকতা বলে ভারতবর্ধ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, নাসা কুঞ্চিত করে নাই। ভারতবর্ধ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতে বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাজ্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ধ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাবোধ কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।"…

"এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের জাত্মার মধ্যে অন্নভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দারা আবিদ্ধার করা, কর্মের দারা প্রতিষ্ঠিত করা—নানা বাধাবিপত্তি হুর্গতি স্থাতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।"

(ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশ, পৃ: ৪৫-৪৬)

'অচলায়তন' নাটকটি প্রকাশিত হইলে রবীক্রনাথ হিন্দুসমাজকে ভাঙিতে চাহেন, হিন্দুর মন্ত্র-তন্ত্রকে তিনি বিদ্ধাপ করিয়াছেন প্রভৃতি বলিয়া একশ্রেণীর লোক তাঁহাকে দোষারোপ করে। সমসাময়িককালে এই বিষয় লইয়া বেশ একটু চাঞ্চল্যেরই স্পষ্ট হয়। ইহার উত্তরে স্থরসিক সমালোচক বিখ্যাত

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি যে পত্তগুলি লেখেন, সেগুলির মধ্যে 'অচলায়তন' সম্বন্ধে কবির যথার্থ মনোভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের বর্তমান আলোচনায় সেগুলি উদ্ধৃতির যোগ্য।—

"অচলায়তনে গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন ? গড়িবার কথা বলেন নাই ? পঞ্চক যথন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তথন কি তিনি বলেন নাই—না যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাঙা হইল এইথানেই আবার প্রশন্ত করিয়া গড়িতে হইবে। গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্ম নহে, বড়ো করিবার জন্মই। তাঁহার উদ্দেশ্ম ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা।"…

"মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিছু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। । । কিছু সেই মন্ত্রকে মনন ব্যাপার হইতে বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়—মন্ত্র যথন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তথন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে? কতকগুলি বিশেষ শক্ষমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশাস যথন মান্ত্রের মনকে পাইয়া বসে তথন সে আর সেই শক্ষের উপরে উঠিতে চায় না—তথন মনন ঘুরিয়া গিয়া সে উচ্চারণ-ফাদেই জড়াইয়া পড়ে; তথন চিত্তকে যাহা মৃক্ত করিবে বলিয়া রচিত, তাহাই চিত্তকে বন্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শক্রজয় করা ইত্যাদি নানাপ্রকার নিরর্থক হৃশ্চেটায় মান্ত্রের মন প্রন্থ্র হইয়া ঘুরিতে থাকে।" •••

"অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা রুধা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। নেগংসারের জড়তাকে আঘাত করিব অথচ তাহা আহত হইবে না ইহাকেই বলে নিফলতা। নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালোবাসিবে সেই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণে আঘাত করিবে ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নিবিচারে সর্বাক্ষে মাথিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিলেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা ত্রুপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বৃদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে। তইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না, কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রেষ্ঠ দিতেই থাকিব। বিজ্বরের যে-সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থুল প্রকাশ মাত্র—অভরের সেই

পাপগুলাকে কেবনই বাপু বাছা বিশ্বা নাচাইব, আর ধিকার দিবার বেলায় ওই বাহিরের শিক্লটাই আছে? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শান্তি আছে—যত লড়াই ওই শান্তির সঙ্গে, আর যত মমতা ওই পাণের প্রতি? আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমন্ত দেশব্যাপী এই বন্দিশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই। অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। তথ্য বেদনা নয়, আশাও আছে।"

( त्रवीत्र-त्रहनावनी, >>न थण्ड, शृः ६०७-६>० )

অবশ্য এখানে কবি হিন্দুসমাজকেই লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলিয়াছেন বটে, কিন্তু অচলায়তন বৌদ্ধ-বিহারেরই বেশী সাদৃশ্য বহন করে এবং মন্ত্রগুলিও বৌদ্ধতন্ত্রের মন্ত্রেরি মতো। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal'-এ এই সব মন্ত্রের উল্লেখ আছে।

এইবার ইহার নাটকীয় কলাকৌশল ও অক্তান্ত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

এখানে এ-कथां है जातात जातन कता প্রয়োজন যে, সাধারণ নাটকের মানদণ্ডে ইহাদের বিচার হইবে না। এথানে প্রধান বিচার্য—তত্ত্বস্ত রসরূপে রূপায়িত হইয়া হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে কিনা। অবশ্র নাটকে হৃদয়গ্রাহিতার একটা প্রধান উপাদান চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি, কিন্তু এইপ্রকার নাটকেও ভাবের রসস্ঞারের মধ্যে অনেকথানি হৃদয়গ্রাহিতার উপাদান আছে। ভাবের বিগ্রহ যদি কিছুপরিমাণ বাস্তবের সাদৃশ্র বহন করে, তবে রূপ ও ভাবের মণিকাঞ্চন-যোগ হইয়া এইজ্রাতীয় শ্রেষ্ঠ নাটকের উদ্ভব হয়,—যেমন আমরা 'রাজা' নাটকে দেখিয়াছি। অচলায়তনের নাট্যকৌশল 'রাজা'র মত উচ্চাঙ্গের নয়, তবুও চরিত্রস্টিতে কিছু পরিমাণে, এবং আবহাওয়া-স্টিতে বিশেষ করিয়া, কলাকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। মহপঞ্চকের চরিত্রের দৃঢ়তা ও বৈশিষ্ট্য বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। মহাপঞ্চকের চরিত্রটি একটি পরিপূর্ণ রূপক-সৃষ্টি। এই চরিত্রটি অমুষ্ঠানসর্বস্ব, যুক্তিহীন, আচারনিষ্ঠ, তল্পমন্ত্র-বিশাসী গোঁড়া প্রাচীন-পন্থীর রূপক। ইহার অভিব্যক্তি স্থির, নির্দিষ্ট ও বৃদ্ধিগ্রাহ্ন। দিব্যাকুভৃতি বা অতি-জাগতিক চেতনার বিশ্বমাত্র স্পর্শ ইহার চরিত্রে নাই--আগাগোড়া নির্দিষ্ট একটি পোশাক-পরা। পঞ্চক ও আচার্য সাংকেতিক চরিত্র। তাহারা অচলায়তনের মধ্যে আছে বটে, কিন্তু মন তাহাদের দূর-জগতে, কি এক অদুখা বস্তুর আকাজ্যায় তাহাদের চিত্ত লালায়িত। অচলায়তনের শুদ্ধ জ্ঞানের

ভাপে ভাহাদের চিত্ত ভাপিত, কঠ তৃষ্ণাক্ষ, কেবল ভাহারা রদের বর্ষণ ও প্লাবন কামনা করিতেছে।

থিই নাটকে সাংকেতিক নাটকের শ্রেষ্ঠ কলাকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ-স্টেতে। বহু-প্রতীক্ষিত, আসন্ধ নববর্ষার আগমনের মধ্যে নাটকের মূলভাবটির সংকেত নিহিত করা হইয়াছে। অচলায়তনের সাধনা, জীবন যেন শুক্ষ, নিদাঘ-তপ্ত, পঞ্চক ও আচার্য এই তাপ ও শুক্ষতায় কঠাগত-প্রাণ হইয়া নববর্ষার সন্তাপহারী জলধারাপাতের আকাজ্জা করিতেছে। পঞ্চক রসসাধনার প্রতীক দর্ভকদের পল্লীতে নির্বাসিত হইয়া অদ্ববর্তী আসন্ধ বর্ষার আগমন ব্রিতে পারিতেছে: 'মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।' গুরুর আবির্ভাবও আসন্ধ, গুরুই তো এই নববর্ষার বারিধারা।

#### পঞ্চ

আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল। শুনছ আচার্যদেব, বজ্রের পর বজু। আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দশ্ধ করে দিল যে।

#### আচার্য

ঐ যে নেমে এল বৃষ্টি—পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপনদেখা বৃষ্টি।

### পঞ্চক

মিটল এবার মাটির তৃষ্ণা—এই যে কালো মাটি—এই যে সকলের পায়ের নিচেকার মাটি।

এই বর্ষার আগমনের মধ্যে গুরুর আগমন সংকেতিত হইয়াছে। গুরু এই নবর্ষার জলভরা মেঘ। গুরুর মধ্যে কেবল স্লিগ্ধতারই সমাবেশ নাই। আছে বজু, আছে বিছু, বেজের কঠিন আঘাতে অচলায়তনের প্রাচীর ধ্বংস করিয়া বিচ্যুতের তীব্র জ্যোতিতে সমস্ত অন্ধকার আলোকিত করিয়া তিনি আসিয়াছেন। তাই তাঁহার যোদ্ধবেশ। শেষে অবিরল বর্ষণে অচলায়তনের জীবনে ও কর্মে আনিলেন রসের প্লাবন। পঞ্চক ও আচার্ম এই বর্ষার আগমনের জন্ম উৎকৃষ্ঠিত হইয়া ছিল। গুরুর আগমনে তাহাদের গ্রীম্মস্তাপ জুড়াইল, অচলায়তনের শুন্ধতা ও কাঠিন্মের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল সরস শ্রামল্লী। বজ্রবিহাৎ-গর্ভ মেঘ্রুপী গুরু তাই বলিয়াছেন,—

ভাবনা নেই আচার্য ভাবনা নেই—আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে—তার ঝর্ ঝর্
শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারিদিক
ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কা'রা। এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে
আনন্দ, তীক্ষ বিত্যতে আনন্দ, বজ্ঞের গর্জনে আনন্দ। আজু মাধার উফীষ যদি

উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক— আজ ত্র্যোগ এ'কে বলে কে। আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক না—আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।

সংকেতের এমন অব্যর্থ ও অপূর্ব কাব্যময় প্রয়োগ কবির অসাধারণ শিল্প-কৌশলের নিদর্শন। 'শারদোৎসবে', 'রাজ্ঞা'য়, 'অচলায়তনে', 'ফাল্কনী'তে কবি প্রকৃতিকে নাটকের মূল ভাবের প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহা রবীক্রনাথের একটা বিশিষ্ট সাংকেতিক শিল্পকৌশল।

### ডাকঘর

( >0>> )

'ডাক্ঘর' নাটকের আকারে লিখিত হইলেও ইহাতে নাট্য-ধর্ম বিশেষ কিছু नारे। च्यारविक भेष्ठे वा चाथगानजांश देशां नारे; देश अकृष्टिमांक पर्वनात्र नामा সংলাপ-মুধর বিবৃতিমাত্ত। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানটি ষেন একটি গীতিকবিতা—একটি-माज ভাবের কেন্দ্র হইতেই ইহার বিকাশ। একটি শান্ত, ক্রা, অসহায় বালকের অদম্য কৌতৃহল, ব্যাকুল আকাজ্জা ও তাহার শেষ পরিণাম একটি করুণ-মধুর হুরহৃষ্টি করিয়া সমন্ত কথাবস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে এবং আমাদের ছুদয়কেও গভীরভাবে স্পর্শ করিতেছে। ইহার মধ্যে বিরুদ্ধভাবসম্পন্ন বিচিত্ত চরিত্তের রেখাপাত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্তা সম্মিলিত হইয়া একটিমাত্র ভাবের রূপই প্রদর্শিত হইয়াছে। সংগীতের একটি তানের মধ্যে যেমন বিভিন্ন স্বরগ্রাম মিলিত হয়, উপলম্থর নানা নিঝ রিণী যেমন একটি প্রবহমান ধারাকেই পুষ্ট করে, তেমনি<sup>)</sup>বিচিত্র চরিত্রের কার্য ও ভাষণ মিলিত হুইয়া এক ক্লগ্ন বালকের অধীর আগ্রহের শেষ পরিণামরূপে একটি অথও, করুণ সংগীতের সৃষ্টি করিয়াছে। এই গীতধর্মী নাট্যবস্ত আমাদের ভাবলোকে এক অনহভূতপূর্ব আলোড়ন ভোলে, এই অমুভূতি ও কল্পনার আলোড়নে কবির সংকেত একটি রাগিণীর মতো আনন্দ-বেদনায় আমাদের চিত্তে মুদ্রিত হয়। সাংকেতিক নাটকের ইহা এক অভিনৰ শিল্পকৌশল। এই শিল্পরীতি রবীক্রনাথের অন্ত কোনো রূপক-সাংকেতিক নাটকে। অমুস্ত হয় নাই।) 'রাজা' নাটকের বাহিরের আখ্যানভাগটি স্বিশ্বন্ত ও নাটকীয়: গুণে সমুজ্জ্বল, 'অচলায়তনের' আখ্যানবস্তুটি অতটা স্থাংবদ্ধ না হইলেও স্থানে স্থানে অপ্রত্যাশিত ঘটনার ক্রত সংঘটনে নাটকীয়ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেমন— গুরুর আগমন, প্রাচীর ভাঙা, মহাপঞ্চের বাধাদান, ছেলেদের অপ্রথি আলো-বাতাদের আন্দোচ্ছাদ-সংবলিত পঞ্চ দৃশুটি। পরবর্তী নাটকগুলিতেও ঘটনা-

শংশান ও আখ্যানবন্ত-দানিবেশের মধ্যে কমবেশি নাটকীয়প ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান।
কিছ 'ভাক্বর'-এর সমস্ত বৈচিত্র্যে ও নাটকীয়প মিলিয়া একটিমাত্র ভাবরসকেই
উৎসারিত করিতেছে; তাহারই অহরণন সমস্ত হালয়ত্রীকে অনির্বচনীয় কারুণ্য
ও মাধুর্যে বংক্বত করিতেছে। ভাবের নাটকীয় বস-আখালন অপেকা নাট্যক্রপায়িত ভাবের এই গীভিরস-পরিণাম-আখালন ইহাকে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান
করিয়াছে এবং রিসকমনে ইহার একটি নৃতন আবেদন স্পষ্ট করিয়াছে। আরো
একটি বৈশিষ্ট্য, ইহাতে কোনো গান নাই, অথচ গান রবীক্রনাথের এইজাতীয়
নাটকে ভাবপ্রকাশের একটা শক্তিশালী মাধ্যম। তাহা সন্ত্রেও এই নাট্যরূপী 'গভালিরিক' অপূর্ব ভাবের মূর্ছনা হিষ্ট করিয়া আমালের বোধ, অহভৃতি ও কল্পনাকে
মুগপৎ মৃশ্ব ও বিশ্বিত করে ।

এখন এই নাটকের ভাববস্ত ও তাহার রস্ক্রণে রূপায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। যাক।

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, ইহা কবির 'থেয়া-গীতাঞ্কলি-গীতালি'-যুগে রচিত; তথন কবি-মানস যে-ভাবচক্রের মধ্যে ছিল, সেই ভাবই কমবেশি প্রতিফলিত হইয়াছে 'রাজা-অচলায়তন-ভাক্ঘরে'। ভগবদমভূতিই এই যুগে কবি-মনের মূল-প্রেরণা। এই অমূভূতি বা উপলব্ধি কবির এই যুগের কাব্যে, গানে, নাটকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'রাজা' ও 'অচলায়তনে' ইহা আমরা দেখিয়াছি। ভাক্ঘরে' দেখি বিশ্বাত্মার সঙ্গে হইবার জন্ম মানবাত্মার প্রবল আকাজ্জা। অসীম ও অনজ্জের জন্ম মানবাত্মার পিপাসা, নির্দেশহীন স্থ্বের জন্ম উৎক্ষা ও তাহার পরিণাম অপূর্ব সৌল্ব ও মাধুর্বে ক্লণায়িত হইয়াছে 'ডাক্ঘরে'।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের সমকালীন একটা বিশিষ্ট অমুভূতি বা ভাবৰুদ্ধ ইহার পটভূমিকায় বর্তমান থাকায় ইহার শক্তিও সৌন্দর্য আবের অব্যর্থভাবে বর্ধিত হইয়াছে। বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বরূপ বিশ্বেশরের সঙ্গে মানবাত্মার মিলিত হইবার বে-আকাজ্জা, অমলের মধ্যে তাহাই রূপায়িত। অমল এই মিলনকামী উৎক্ষিত জাত্মার প্রতীক।

ভিগবানের সহিত মাহুবের নিত্যপ্রেমসম্বদ্ধ।) 'রাজা' নাটকের আলোচনা-প্রসাদে ইহা বিভ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। অনাদি অনস্ত কাল হইতে চক্রস্থ-গ্রহ-ভারার মধ্য দিয়া মানবান্থাকে তিনি বহন করিয়া আনিতেছেন।
নীহারিকার জ্যোতির্ময় বাম্পানির্মার হইতে অণু-পরমাণুকে চালনা করিয়া কতো
পৃষ্টি, কতো পরিবর্তন-পরিবর্ধন, কতো পরিণতির মধ্য দিয়া বর্তমান শরীরে
ভাহাকে বিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই স্পষ্ট ভগবানের আনন্দর্মণ,

মানবাত্মাও দেই আনন্দরপেরি অংশ। এই নিবিল পরিব্যাপ্ত করিয়া ভগৰানের ষে-আনলত্বপ, তাহার দহিত রহিয়াছে যাহুষের নাড়ীর যোগ, একটি অচ্ছেছ বন্ধন, উভয়ে একই পরমানন্দের বিভিন্ন প্রকাশ। অসীম স্বষ্টর অণু-পরমাণুর সহিত অগণ্য চন্দ্র-পূর্য-গ্রহ-তারকা, জল-ছল-আকাশ-বাতাদের সহিত মানবাত্মার নিবিড় একাত্মতা, সেই অনাদিকালের আনন্দরপের স্পর্শ তাহার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া चारक, भिरं चानत्मत मधा इरेट हर तर्जमान श्रकारमत मधा उन्नीक इरेग्नारक। এই जानत्मत्र मर्पा नहन প্রাণের नीना, এই প্রাণভর্মই বিচিত্র সৌন্দর্যক্রপে প্রকাশিত। পরমানন্দের অভিব্যক্তিই এই লীলাময় সৌন্দর্যে।/জল-স্থল-আকাশে নানা বর্ণ-গন্ধ-গীতে সৌন্দর্যের যে বিপুল বিচিত্র আয়োজন, তাঁহা অহুক্ মানবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে; মাতুষ সেই নিখিল বিশের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া तोन्मर्थत मृनकात्रण अमीम आनन्ममय मजात महिक र्याभयुक इहेवात क्या আকাজ্ঞা করিতেছে। এই আনন্দের মধ্যেই তাহার চরম স্থান ও পরম সার্থকতা। িবিশের এই তরশ্বিত সৌন্দর্যলীলায় মাহুষের অস্তরাত্মা এক গৃঢ় বেদনা অহুভব করে; সে-বেদনা অসীম ও অনন্তের জন্ম আকাজ্জার বেদনা, তাই নিজেকে विद्युत रनोन्मर्थंत्र मर्था পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া নিজের অসীম, অনস্ত ও আনন্দময় সত্তাকে সে উপলব্ধি করিতে চায়। আবার পরমপ্রেমময় ভগবানও তাঁহার প্রেম-লীলার সহচর মাহুষকে বিশের বিচিত্র সৌন্দর্ধনূতের মারফতে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্ম আহ্বান করিতেছেন। (বিশ্বস্থিতে প্রমানন্দময়ের প্রকাশ সৌন্দর্যে, মানবাত্মায় প্রেমে, উভয়ই একই আনন্দের লীলা ;) আনন্দের এক অংশ দারা তিনি অক্ত অংশকে আকর্ষণ করিতেছেন। আনন্দই স্ষ্টের মূলকারণ, আনন্দের মধ্যেই ইহার অবস্থিতি ও আনন্দই শেষ পরিণাম। এই আনন্দের ছারা আকর্ষণ না করিলে রসময় প্রেমলীলাই তো চলে না। বিশ্বস্থার মধ্যে যে মাত্রু এক অহুপম অতুলনীয় रुष्टि, তাহার মধ্যেই যে ভগবানের বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব, বিশেষ লীলা, তাই এই লীলার জন্ম বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্বের মধ্য দিয়া বিশ্বরূপ ভগবান ক্রমাগত মাহ্বকে নিকটে ডাকিতেছেন। তাহা হইলে মাহুবের অন্তরাত্মা স্টের সৌন্দর্বের প্রতি মূলসম্বন্ধের জন্ম একটা নিবিড় আকর্ষণ অনুত্রব করে এবং এই বিশ্বসৌন্ধর্বের মধ্য দিয়া চিরস্থলরের সন্ধে মিলিত হইয়া তাহার षान्नगर नडा উপलक्षि कतिए हार थवः हित्रस्मत तिरम्बत्र वियानीन्दर्वत्र प्रशा দিয়া মাহ্রকে আকর্ষণ করিয়া লাভ ক্রিতে চান।

এখন এই আকাজ্ঞা পূর্ণ হইবার, এই মিলন সার্থক হইবার বাধা কি ? বাধা অহংবোধের প্রাবল্য, রিপুর তাড়না, প্রহৃতির কল্যময় উত্তেজনা, স্বার্থপর্জা,

সাংসারিকভার আবিলভা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি নির্মল, নিঞ্চলুফ মানবাত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া বাধা ঘটায়। কিন্তু শৈশবে—মানবাত্মা যথন থাকে শুদ্ধ. নিশাপ, নির্মল, তখন কে বা কাহারা তাহার স্বভাবসিদ্ধ অসীম ও অনম্ভের তৃঞ্চাকে কল্প করে, আনন্দের মধ্যে, অমৃতের মধ্যে সার্থক হইবার তাহার কামনাটিকে নিমুল করে, তাহার মিলনের আকাজ্জাটিকে দমন করে? এই বাধা ঘটায় সংসারের চিরাচরিত মিধ্যা প্রথা, অভ্যাস ও সংস্কার-ধর্ম, সুমাজের মিধ্যা রীতি নীতি, উদ্দেশ্যমূলক স্বার্থপর শাসন, তাহার আবিলতাময় সাংসারিক পরিবেশ। এই মিখ্যা প্রথা ও সংস্কারের প্রতিনিধি ধর্মের ব্যাখ্যাতা বা শাস্তব্যবসায়ীরা, শিশুর অভিভাবক ও আত্মীয়-সঞ্জন (যেমন কবিরাজ ও মাধব দত্ত); সমাজের মিথা রীতিনীতির প্রতিনিধি সমাজপতি বা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ( যেমন মোড়ল )। ইহারা ভাহাকে একটা যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া চাপ দিয়া, ঢালাই-পেটাই করিয়া গড়িয়া তোলে একটা নির্দিষ্ট আকারে, তাহার অনাবিল আদিম সন্তাকে রূপায়িত করে একটা কুত্রিম আকারে। সে ভাহার সত্য হইতে বিচ্যুত হয়, আনন্দ হইতে ল্রষ্ট হয় এবং চিরমুক্ত হইয়াও বন্ধ কারাগারে অবক্রন্ধ হয়। সংসার ও সমাজের চাপে নিম্পেষিত অসহায় এই শিশুর অস্তরাত্মা নিদারুণ বেদনা অন্থভব করে। অমলের অন্তর্জীবনের ইতিহাসে এই করুণ বেদনার চিত্রটি আমরা লক্ষ্য করি 🕰

শিশুর অস্তরাম্মা তাহার অনাবিল ও অবিক্বত সন্তায় বর্তমান থাকায় অসীম, আনন্দময়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া সার্থকতা-লাভের যে-সহজাত আকাজ্জা এবং পরম-প্রেমময়ের যে-চিরস্তন আহ্বান ও আকর্ষণ, তাহা সে স্কৃতীব্রভাবে অন্তর্ভব করে। সে যে অনস্তপথের যাত্রী—বিশ্বপথিক, পথের ধারের কোনো পাম্বশালাই যে তাহার চিরবিশ্রামের স্থান নয়, তাহার এক এবং অদ্বিতীয় চালক সহ্যাত্রীর সহিত/জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া ক্রমাণত পথ চলাতেই যে তাহার সার্থকতা—এই চরম সত্য তাহার নিকট স্বস্পষ্ট ও অবিক্বত থাকে; আরা, এই অন্থভৃতি তাহার মধ্যে প্রবল থাকায়।সে কেবৃলই বাহিরের সর্বব্যাপ্ত জীবনের মধ্যে ছুটিয়া ঘাইতে চায়; একটা অনির্দেশ্য, অর্থান্তব ভাব-কল্পনার নেশায় মন্ত হইয়াথাকে এবং তাহার সংসার ও সমাজজীবনের সহিত নিজেকে কিছুতেই থাপ-থাওয়াইতে পারে না। ইহাই শিশু-জীবনের মর্মান্তিক ট্যাজেডি। সে যদি বয়ন্ধ হইত, তবে জ্ঞান, বৃদ্ধি ও কর্মের দ্বারা তাহার সমন্ত বাধা দ্ব করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় সফলতা লাভ করিতে পারিত। কিন্তু সে ত্র্বল ও অসহায়, তাই সংসার ও সমাজের নিকট ভাহার আত্মসমর্পণ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। অমলের এই কর্মণ অসহায় ভাবটি আমাদের চিত্তকে স্বভাবতই আঘাত করে—ভারাক্রান্ত করে।

এই বন্ধ অবস্থা হইতে তাহার মৃক্তির উপায় কি ? এই বন্ধনের বেদনা-শান্তির 
ওবধ কি ? এই বেদনা তো কেবল মানবাত্মাই অফ্ভব করিতেছে না, এই 
মানবাত্মাতে বাঁহার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ প্রেম, সেই পরমাত্মাও এই বেদনা 
অফ্ভব করিতেছেন। পরমাত্মার আনন্দের অংশই তো জীবাত্মা। অসীমই তো 
প্রেম-আফাদনের জন্ম তাহার মধ্যে সসীম হইয়াছেন। উভয়ের একই সভাব, 
একই সত্তা। মানবাত্মার পীড়নই তাঁহার পীড়ন। তাই ভগবান তাহাকে মৃক্ত 
করিতে অগ্রসর হন; মানবাত্মার দেহ-রূপ আশ্রমটিকে ভাঙিয়া তিনি তাহাকে 
ফিরাইয়া আনিয়া আবার তাঁহার পরমানন্দের মধ্যে তাহার সার্থকতা দেন। এই 
মৃক্তিই আনে মৃত্যুর রূপ ধরিয়া। মৃত্যুর দারাই নির্মল, নিশাপ আত্মা তাহার 
চিরস্তন, মৃক্ত আনন্দময় সত্তা ফিরিয়া পায় এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে যোগমৃক্ত হইয়া 
চরম সার্থকতা লাভ করে। মৃত্যু তো শেষ নয়, ধ্বংস নয়, অবলুপ্তি নয়,—সে তো 
নবজীবনের সিংহ্ছার, বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের অবতরণিকা, সে তো মানবের 
পরম বন্ধু। তাই মৃত্যুই অমলের মৃক্তির দৃত—তাহার পরমবন্ধু।

'রাজা' ও 'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ বয়স্কদের অন্তরাত্মার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়াছেন। কি করিয়া অহংবোধ নির্মল আত্মাকে আচ্ছন্ন করে, কি করিয়া ভোগাকাজ্জা ও প্রবৃত্তির উত্তেজনা তাহাকে কলুষিত করে, মিথ্যা জ্ঞান ও সংস্কার তাহাকে দিগ্রান্ত করে, পরে নানা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া কি করিয়া পুনরায় দে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পায়, কি করিয়া তাহার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে—ইহাই কবি উপস্থাপিত করিয়াছেন এই ছই নাটকে। ইহা পরিণত জ্ঞানবৃদ্ধিসম্পন্ন মামুষের অন্তর্দ্ধার ইতিহাস—তাহার আধ্যাত্মিক সাধনার স্বরূপ। এই বাধা তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়া অন্তরাত্মাকে আবিল ও পীড়িত করিয়া ছিল; নানা ঘাত-প্রতিঘাতে প্রকৃত বোধ ফিরিয়া আসাতেই অস্বাভাবিক অবস্থার শেষ হইয়াছে, আত্মোপল কির খার। এই মানবজীবনেই তাহাদের মৃক্তি ঘটিয়াছে। এ-বাধা তাহাদেরই স্বষ্ট, মুক্তিও তাহাদেরই ক্টাজিত। কিন্তু অপরিণতশক্তি, পরনির্ভর, অসহায় শিশুর আত্মোপলব্ধির বাধা তাহার নিজের স্ট নয়, ইহার অপসারণের উপায়ও তাহার নিজের হাতে নাই, স্নতরাং এই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে তাহার মৃক্তির পথ বাহিরের কোনো শক্তির উপর নির্ভর করে 📝 পূর্ব-নাটক ছইটিডে দেখিয়াছি, ভগবান কোনো অবস্থাতেই মাহ্যকে পরিত্যাগ করেন না, ভভবুদ্ধির প্রেরণা দিয়া, ভাষণ আঘাতে তাহার মোহাবরণ ভাঙিয়া, তাহার মুক্ত নির্মল স্বরূপ ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন; জীবনের মধ্য হইতেই, সংসারের পারিপার্শিকের

মধ্য হইতেই তাহাদের মৃক্তির উত্তব হয়, কিন্তু শিশুর বেলায় তিনি বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিয়া মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহাকে নিজের কোলে টানিয়া লইয়া ভাহাকে মৃক্তি দেন। প্রশিশুর অস্তরাত্মার এই আধ্যাত্মিক সমস্রাটি রূপায়িত হইয়াছে 'ভাকঘর' নাটকে অমলের চরিত্রে )

এইবার নাটকের অভ্যস্তরে প্রবেশ করা যাক্। প্রথমেই আখ্যানভাগের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন।

🖊 মাধব দত্ত পাকা বিষয়ী লোক। বৃদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়া সে অর্থসঞ্চয় করিয়াছে। কিছ দে নিঃসন্তান। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো বাণ-মা-মরা অমলকে নে কিছুদিন হইল পোয় লইয়াছে। ছেলেটি তাহার বড়োই মনে লাগিয়াছে, কিন্তু ছেলেটি কথ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার জন্ম মাধব দত্তের ভাবনার অন্ত নাই। কবিরাজের পরামর্শে সে অমলকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাথিয়াছে, 'শরতের রৌদ্র ও হাওয়া ছই-ই অমলের পক্ষে বিষবৎ', তাহাকে ঘরেব বাহির इंटेरज रमध्या निरम् । किन्छ जमरलत लाग वाहिरत याँहैवात कन्न इहेकहे करत। জানালার কাছে বসিয়া নে দূরপাহাড়ের দৃষ্ঠ দেখে; নীল আকাশ যেন তাহাকে হাত তুলিয়া ডাকে; ছাতুর পুঁটুলি-বাঁধা-লাঠি-কাঁধে পথিককে ঝরনার জলে পা ভুৰাইয়া পার হইয়া যাইতে দেখিয়া দে-ও তাহারি মতো পথে ধাহির হইতে চায়। জানালার পাশ দিয়া দইওয়ালা হাকিয়া যায়, সে ডাকিয়া তাহার সহিত আলাপ করে ও তাহারি মতো হুর করিয়া 'দ-ই' বলিয়া ডাকে , প্রহরীকে রান্তায় পায়চারি করিতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া আলাপ করে এবং তাহার নিকট হইতে বাড়ীর সামনে রাজার ডাক্বর বসিবার সংবাদ শোনে; ছেলের দল তাহার সামনের রাস্তায় থেলা করে; শশী মালিনীর মেয়ে স্থাকে দে ডাকে, তাহার কাছে ফুল চায়। ঘরের বাহিরের বিচিত্র লোক ও তাহাদের কর্ম অমলের মন কাড়িয়া লয় এবং তাহাদের সহিত মিশিতে না পারিয়া সে বেদনা ও উৎকণ্ঠা বোধ করে।

বাড়ীর সামনে রাজার ডাকঘর বিসয়াছে শুনিয়া অমল রাজার চিঠি পাইতে আকাজ্ঞা করে, মনে করে রাজা তাহাকে একদিন চিঠি লিখিবেন। ঠাকুরদাকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুরদা বলে যে, তাহার নামে রাজার চিঠি রগুয়ানা হইয়াছে, সে-চিঠি এখন পথে। অমল রাজার চিঠির প্রত্যাশায় ব্যাকুল। এদিকে গ্রামের মোড়ল এই কথা শুনিয়া একদিন মাধব দত্তের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যঙ্গ করিয়া এক টুকরা সাদা কাগজ অমলের হাতে দিয়া বলিল, এই যে অমলের নামে রাজার চিঠি আসিয়াছে। অমল পড়িতে জানে না, সে মোড়লের কথা বিশাস করিয়া ঠাকুরদাকে সেই চিঠি পড়িতে দেয়। ঠাকুরদাকে গেই চিঠি পড়িতে দেয়। ঠাকুরদাকে গেই চিঠি পড়িতে দেয়।

রাজা লিখছেন, তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন।' সেদিন সন্ধার পরই রাজদৃত বন্ধার ভানিয়া
গৃহে প্রবেশ করিয়া জানাইল, 'রাজা আজ ছপুর রাত্রে আসবেন; জার তাঁর
বাল্ক-বন্ধুটির দেখবার জন্তে তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো রাজকবিরাজকে
পাঠিয়েছেন।' রাজকবিরাজ আসিয়া বদ্ধ ঘরের দরজা-জানালা খুলিয়া দিয়া
অমদের শিয়রে বসিয়া বলিলেন, 'ওর ঘুম আসছে, প্রদীপের আলো নিবিয়ে
দাও,—এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আহক। ওর ঘুম এসেছে।'
অমল ঘুমাইয়াপড়িল। এমন সময় শশী মালিনীর মেয়ে স্থা ফুল লইয়া ঘরে
চুকিল। সে দেখিল অমল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তথন জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কখন
জাগবে ?' রাজকবিরাজ বলিলেন, 'এখনি যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।' স্থা
বিলিল, 'তখন একটি কথা তার কানে কানে বলো যে, স্থা তোমাকে ভোলেনি।'

বিষের বাধাহীন, বন্ধনহীন, সীমাহীন পরিব্যাপ্তির মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিবার প্রবল ইচ্ছা মানবাত্মার সহজাত। ইহাতেই তাহার অসীমন্তবাধ পূর্ণ হয়, ইহাতেই তাহার সার্থকতা। সমন্ত সৃষ্টি পরমাত্মার আনন্দরূপ, নিথিল বিশ্ব তাহারি বিচিত্র সৌন্দর্ধের মহামহোৎসবক্ষেত্র। এই আনন্দরূপ পরমাত্মার সক্ষেমানবাত্মার যোগযুক্ত হওয়াই চরম আধ্যাত্মিক সফলতা। নিশাপ, অমলিন মানবাত্মা ইহাই তীব্রভাবে আকাজ্জা করে। তাই অমল বিশ্বের বিচিত্র আনন্দময় প্রকাশের মধ্যে অনির্বচনীয় কৌত্হল ও রহস্তের সন্ধান পায়, ইহাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করিবার জন্ম তাহার নিরন্তর কামনা। তাহাকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু মন তাহার পড়িয়া আছে বাহিরে। নীল আকাশ তাহাকে ভাকে, অনেক দ্বে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিলেও অমল সে ভাক শুনিতে পায়।

আমার ঠিক বোধ হয়, পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, পাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। অনেক দ্রের যারা ঘরের মধ্যে বলে থাকে তারাও তুপুরবেলা একলা জানালার ধারে বলে ঐ-ডাক তনতে পায়।

নাগরা-জুতো-পরা পথিক লাঠির আগায় ছাতৃর পু'টুলি বাধিয়া ধীরে ধীরে ব্যরনা পার হইয়া চলিয়া গেল দেখিয়া তাহার মনে সাধ জাগে,—

—কতো বাঁকা বাঁকা ঝরনার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব—তৃপুরবেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে ভাষে আছে, তখন আমি কোথায় কতদ্বে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব। পথিকের মতো স্বাধীনতা ও আনন্দের সঙ্গে নব নব দৃভের মধ্য দিয়া দ্র-দ্রান্তরে যাত্রার রস ও রহস্ত তাহার চিত্তকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে।

রান্তার দইওয়ালার হাঁক অমলের কাছে একটি বিশ্বরের বার খুলিয়া দেয়।
দইওয়ালার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গ্রামের দৃশ্য—পাঁচম্ডা পাহাডের তলায়
শ্রামলী নদীর ধার, প্রানো বড়ো বড়ো গাছের তলায় গ্রাম, লাল মাটির রান্তা,
লালশাড়ী-পরা গয়লা মেয়েদের নদী হইতে মাথায় করিয়া জল লইয়া যাওয়া—
আনন্দের এইসব রূপবৈচিত্র্যা, এই সৌন্দর্যমালা—সমন্ত মিশিয়া গিয়া একথানা
অপরূপ গানের মতো তাহাকে আচ্ছয় করে। ইহাই তো বিশ্ববীণার হুয়, এই
হুরের সঙ্গে তো অমলের অন্তরান্ত্রার হুর বাঁধা, তাইতো সে অতো চঞ্চল হইয়া
ওঠে।

### অমল

···কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই—ভালো দই। আমাকে স্বরটা শিথিয়ে দাও।

### **म्हे** ७ यो ना

হায় পোড়াকপাল। এ হ্বরও কি শেখবার হ্বর।

#### অমল

না, না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ভাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ঐ রান্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারের মধ্য দিয়ে যথন তোমার ভাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল—কী জানি কী মনে হচ্ছিল।

## তাই সে স্থর করিয়া হাঁকে,—

लरे, नरे, नरे, ভाলো नरे।, त्मरे भाष्यभा भाषात्व जनाय भाषाती ननीय भारत भाषात्व वाफीय नरे। जाया जात्व दिनाय भाष्य जनाय त्याक भाष्य क्यां क

এখানে অমলের একটি উক্তি লক্ষ্য করা প্রয়োজন।—

#### অমল

পাঁচমুজা পাহাড়—শামলী নদী—কী জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি— ্কবে সে আমার মনে পড়ে না।

## দইওয়ালা

ज्भि (मरथह? পাহাড়ত नाम कात्मिन शिरम्हित नाकि।

### অমল

না, কোনোদিন যাইনি। কিন্তু আমার মনে হয়, যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরানো কালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম—একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওয়ালা

ঠিক বলেছ, বাবা।

অমল

সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াছে।

**म्डे अग्राना** 

কী আশ্চর্য। ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গোরু চরে বই কি, খুব চরে।

অমল

মেয়ের। সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসি করে নিয়ে যায়—তাদের লাল শাড়ী পরা।

### **मञ्**ख्याना

বা। বা। ঠিক কথা। আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল ভূলে তো নিয়ে যায়ই। বাবা, ভূমি নিশ্চয় কোনোদিন সেথানে বেড়াতে গিয়েছিলে।

#### আমল

সত্যি বলছি, দইওয়ালা, আমি একদিনও যাইনি।

ভগবান ও মাহ্যের, পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধের ধারণা রবীক্ষনাথের অনেক প্রভা ও গভা-রচনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। রবীক্রনাথের মতে টুগবান অনাদি কাল হইতে স্বাষ্ট্রর মধ্য দিয়া—জল-স্থল-আকাশ, তঞ্চ-লতা-গুলা, পশু-পক্ষী ও বহুবিচিত্র জীবনের মধ্য দিয়া মাহ্যকে অবস্থা হইতে অবস্থাস্তরে চালনা করিতে করিতে বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করাইয়াছেন। স্বাষ্ট্রর আদিম অবস্থা নীহারিকা হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমস্ত প্রকাশের মধ্যেই তাহার অন্তিম্ব ছিল, সেই অন্তিম্বধারার অস্প্র শ্বৃতি মানবাত্মার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে। তাই বিশের এই বিচিত্র রূপ ও সৌন্দর্য তাহাকে আরুষ্ট করে, মনে হয় এগুলি তাহার বছদিনের পরিচিত, ইহাদের সহিত একদিন সে অস্থাদিভাবে জড়িত হইয়া ছিল। কবির ব্যক্তিগত জীবনেও এই অমুভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। কবির এই অমুভৃতিই রূপাস্তরিত হইয়াছে অমনের অমুভৃতিতে।—

"আমি জানি, জ্নাদিকাল হইতে বিচিত্র বিশ্বত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন;—দেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অন্তিত্বধারার বৃহৎ শ্বতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। দেই জন্ম এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা প্রাতন ঐক্য অন্থভব করিতে পারি—দেই জন্ম এতবড়ো রহস্ময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাজ্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।
নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিছিল্ল যোগ, এক চিরপুরাতন একাজ্মতা আমাকে একান্ডভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বিসয়া স্থিকরেরাদ্বীপ্ত জলে হলে আকাশে আমার অন্তরাজ্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তথন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দ্বে রাখি নাই; তথন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আননদগানে বহিয়া গেছে; তথন একথা বলিতে পারিয়াছি:

হই যদি মাট, হই যদি জল, হই যদি তৃণ, হই ফুল কল, জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল কিছুতেই নাই ভাবনা, যেখা যাব সেথা অসীম বাঁধনে অন্তবিহীন আপনা।

## তখন এ-কথা বলিয়াছি:

আমার কিরায়ে লহ, অরি বস্থলরে;
কোলের সম্ভাবে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মুন্মরি,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিখিদিক আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো।

## এ-কথা বলিতে কুন্তিত হই নাই:

ভোমার মৃত্তিকা সন্দে আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে অপ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিত্সগুলে, অসংখ্য রঞ্জনীদিন
বুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পৃষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র-কুল-কল-গন্ধরেগু।

"এক সময় যথন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যথন আমার উপর সবৃজ ঘাদ উঠত, শরতের আলো পড়ত, স্থিকিরণে আমার স্থারবিস্থৃত শ্রামক্প থেকে যৌবনের স্থান্ধি উত্তাপ উথিত হতে থাকত, আমি কতো দ্রদ্রান্তর দেশদেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিন্তরভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তথন শরৎস্থালোকে আমার বৃহৎ সর্বান্ধে একটি আনন্দরদ, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্থচেতন এবং অত্যন্ত বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন থানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অস্ক্রিত মুক্লিত প্লকিত স্থাসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাদে এবং গাছে শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমন্ত শশুক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেলগাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্থর করে কাঁপছে।"

( हिम्न अ. भिनारे पर, २० रे आंगरी, ३৮२२ )

"এই পৃথিবীটি আমার অনেকদিনকার এবং অনেকজন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন। অমি বেশ মনে করতে পারি, বছ্যুগ পূর্বে যথন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রমান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তথনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তথন আমি এই পৃথিবীর নৃতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তথন পৃথিবীতে জীবজন্ম কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাজি ফুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে

উমন্ত আলিন্ধনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তথন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বান্ধ দিয়ে প্রথম স্থালোক পান করেছিল্ম—নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল্ম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্থায়র পান করেছিল্ম। একটা মৃঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যথন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত, তথন তার ঘনশামদ্দায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মছি। আমরা তৃত্তন একলা ম্থোম্থি করে বসলেই আমাদের সেই বছকালের পরিচয় যেন অল্লে অন্নে মনে পড়ে।"

"জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,…
সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোধে
কতাে কালে কালে কতাে লােকে লােকে
কভাে নব নব আলােকে আলােকে
অরপের কত রূপদর্শন।" (গীতাঞ্জলি)

"তা'র অন্ত নাই গো, যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ
তা'র অনু-পরমানু পেলো কতো আলোর সঙ্গ
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
তা'রে মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কতো ফুলের গন্ধ।
তা'রে দোলা দিয়ে গুলিয়ে গেছে কতো চেউয়ের ছন্দ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
কতো শুক্তারা যে স্বপ্লে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কতো বসন্ত যে চেলেচে তা'র অকারণের হর্ম,
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
সে যে আণ পেয়েচে পান ক'রে যুগ-যুগান্তরের শুন্ত,
ভূবন কতো তীর্থজনের ধারায় করেচে ভায় ধক্ত,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।" (গীতিমালা)

তাই বিখের এই আনন্দরপের সঙ্গে, অনস্ত এই জগৎ-প্রাণের সঙ্গে মানবাত্মার সম্বন্ধ এত নিগৃঢ়, এত গভীর। নিত্যানন্দময় বিশ্বরূপ ভগবান মানবাত্মার রূপ-রূপাস্তর, জন্ম-জন্মান্তর এক স্ত্তে গাঁথিয়া বিশ্বচরাচরের সহিত তাহার ঐক্যদান করিতেছেন, সেই জগুই তো মিলনের এত আগ্রহ, আনন্দলীলার সঙ্গে নিজেকে মিশাইবার এত অধীর উৎকণ্ঠা। তাই প্রহরীর ঘণ্টা বাজানো, স্থার সঙ্গ, ছেলেদের খেলা, পাখীদের দেশ ক্রোঞ্জীপের কথা, নাকে-নোলক, পরনেলালডুরেশাড়ী, বধ্বেশিনী দইওয়ালার বোনঝির কল্পনা প্রভৃতি অসংখ্য আনন্দরূপ, সৌন্দর্বরূপ, তাহার মনোহরণ করে।

এখন 'চিঠি' ও 'ডাকঘর' কি দেখা যাক্। অমলের নিকট রাজার চিঠি আসা ও শেষে রাজার স্বয়ং আসা এই তুইটি বিশেষ তাৎপর্যময়।

রাজার চিঠি কি ? চিঠিতে কি থাকে ? চিঠিতে থাকে সংবাদ, বার্তা। যাহাকে সামনা-সামনি মুথে কিছু বলা যায় না, যে থাকে দুরে, তাহাকে সংবাদ জ্ঞানাইতে হইলে, মনের কথা বলিতে হইলে, চিঠি প্রেরণ করা হয়। রাজা হইতেছেন বিশ্বের রাজা—বিশ্বের। বিশ্বের অসংখ্য আনন্দর্রণের মধ্য দিয়া, অজ্ঞ্র সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রকাশ। এই সৌন্দর্যক্রপের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্য—তাহার বর্ণগঙ্কাগীতই এই চিঠি। এই চিঠির মারফতে তিনি মাহুবের নিকট তাহার সংবাদ জ্ঞানাইতেছেন, তাহাকে ইন্ধিত দিতেছেন, আহ্বান করিতেছেন—এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যের সঙ্কে যে তাহার ঘনির্চযোগ এবং তাহার মধ্যে যে তাঁহার প্রেম আছে, তাহাই জ্ঞাপন করিতেছেন।

"…নিজের প্রবহ্মান জীবনটাকে যথন নিজের বাইরে জনস্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি, তথন জীবনের সমস্ত ত্থেগুলিকে একটা বৃহৎ আনন্দ-স্ত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বৃষতে পারি; আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপ্রমাণ্ড থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই স্থন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—সেইজক্তই এই জ্যোতির্ময় শৃত্ত আমার অস্তরাত্মাকে তার দিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি স্থন্দর বলে অস্থভ্র কর্তুম?……আমার সঙ্গে জনস্ত জগৎপ্রাণের যে চিরকালের নিগৃত্ত সম্বন্ধ; সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্য-ভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে—কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।" (ছিন্নপত্র)

এই টিঠির প্রতীক্ষার, এই বর্ণগন্ধগীতময় বিচিত্র ভাষার তাৎপর্ব ও রহস্ত-নির্পয়ের স্থাশায়, এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্বরূপের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ ও তাঁহার প্রেমের রস্ট্রপলির আকাজ্ঞায় মাহ্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে, কারণ এই উপলব্ধির মধ্যেই তাহার চরম সার্থকতা। সেই জন্ম অমন চিঠির আকাজ্ঞা করিতেছে।

ভাক্ষর কি? ভাক্ষরে চিঠি সব মজুদ করা হয় এবং সেধান হইতে চিঠি উদিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট বিলি হয়। বিশ্বই ভগবানের ভাক্ষর, এখানেই বিশ্বরাজের সমস্ত সৌন্দর্যলিপি মজুত থাকে; তারপর দিবারাত্রির উপযুক্ত ক্ষণে, ঋতুপরিবর্তনের বিচিত্র পর্যায়ে, জীবনের নানা রসের ধারায়, জল-স্থল-আকাশের নানা দৃশ্রপটের রপবৈচিত্র্যে সেগুলি দিকে দিকে প্রেরিত হয়। মাহ্মবের অস্তরাত্মার উদ্দেশ্তে সেগুলি প্রেরিত হয়। ভাক্হরকর। কে? যাহারা এই সৌন্দর্য, এই বর্ণগন্ধাত বহন করিয়া আনে। রাজার চিঠির তাহারাই দৃত। যেমন যড়ঝড়, দিবারাত্রির সৌন্দর্য-প্রকাশক সময়গুলি, যথা—স্থান্ত, স্ব্রোদয়, জ্যোৎসাল্লাবিত রাত্রি, নিশীথরাত্রির ত্তরতা, তৃপুরের মন-কেমন-করা আবহাওয়া, মানবীয় হাদয়-রস স্পেহ-প্রেম-দয়া প্রভৃতি,—মোটকথা বিশ্বের যাহা-কিছু সেই অপূর্ব সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে, যাহাদের রূপ ও রসের মাধ্যমে রাজার আনন্দরূপ মান্নর্যের নিকট প্রতিভাত হয়—তাহারাই ভাক্হরকরা।

व्ययन

···রাজার ভাক্যরের ডাক্হরকরাদের চেন?

ছেলেরা

হা, চিনি বই কি, খুব চিনি।

অমল

কে তারা, নাম কী।

ছেলেরা

একজন আছে বাদল হরত্বা, একজন আছে শরং—আরও কত আছে।

প্রকৃতি-প্রেমিক ঋতু-উৎসবের মর্মজ্ঞ কবির নিকট ঋতুদেরই নাম হরকরাদের তালিকায় সর্ব-প্রথম। বর্ষার রূপ ও রসে কবি যে অনিবঁচনীয় আনন্দের বার্তা পাইয়াছেন;—তাই 'আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে', তাঁহার 'হৃদয়ে আজ তেউ দিয়েছে'—'সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে ভোলে ভিজে বনের ফুল' : 'আবণ ঘন-গহ্ন-মোহে' 'গোপন চরণ ফেলে' তাঁহার প্রিয়তম আদিবেন বলিয়া তিনি ঘর খুলিয়া রাধিয়াছেন ; 'ঝর ঝর ভরা বাদরে' 'মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে' কে 'নৃত্য' করিয়াছে; শরতে

'নিউলিতলার পালে পালে', 'ঝরাফুলের রালে রালে', 'শিশির-ভেজা ঘানে ঘানে', 'অফণরাডা চরণ' ফেলিয়া তাঁহার 'নয়ন-ভূলানো' আসিয়াছে। ভাই ঋতু-হরকরাদের নাম কবির মনে স্বাত্যে।

সমগ্র বিশ্বই প্রকৃতপক্ষে রাজার ডাক্ষর;—তবু প্রত্যক্ষভাবে বালক্ষের মনআকর্ষণের জন্ম এবং উহার অন্তিম বালকের জ্ঞান ও অন্থভৃতির পরিধির মধ্যে
আনিবার জন্ম ডাক্ষরের একটা স্থান-নির্দেশ কবি করিয়াছেন। নাটকীয়
কৌশলের থাতিরেই ডাক্ষর একেবারে অমলের বাড়ীর সন্মুখে স্থাপিত করা
হইয়াছে। মাধব দত্ত ঠাকুরদাকে বলিতেছে, 'গুনছি, তোমরা নাকি রটিয়েছ,
রাজা তোমাদের্ক্স চিঠি লিথবেন বলে ডাক্ষর বসিয়েছেন'।

অমলের ভাকহরকরা হইবার ইচ্ছার মধ্যে সংকেত এই যে, মানবাত্মাও
নিত্যানন্দের একটা আনন্দর্রণ—তাঁহার সৌন্দর্য-প্রকাশের মাধ্যম। জ্ঞান, কর্ম
ও প্রেম হারা জীবনে সে অসীম ও অনন্তের সৌন্দর্য-রূপেরই প্রকাশ করিতেছে,
রাজার বাণী, সংবাদ, অভিপ্রায় সে বহন করিয়া দিকে দিকে প্রচার করিতেছে।
সে রাজার ভাকহরকরারই কাজ করিতেছে। অমলের নিজ্পাপ আত্মারও
তাই ইচ্ছা যে, রাজার আনন্দলিপি সে দিকে দিকে বহন করিয়া লইয়া
যাইবে, রাজার সৌন্দর্য-প্রচারে সে সহায়ক হইবে। যুগে যুগে নির্মল, মুক্ত
আত্মারা এই আনন্দবার্তাই বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানের
আলোক বিতরণ করিয়াছেন, 'লঠন হাতে হরে হরে রাজার চিঠি বিলি করে'
বেড়াইয়াছেন

অমলের আর একটি ইন্থিতও আলোচনার যোগ্য,—

অমল

ফকির, পিলেমশার তো গিয়েছেন—এইবার আমাকে চুপি চুপি বলো না, ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি প্রদেছে।

ঠাকুরদা

খনেছি তো,তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে-চিঠি এখন পথে আছে।

পথে ? কোন্পথে। সেই যে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষার হয়ে গেলে অনেক দূরে দেখা যায়, সেই ঘন বনের পথে ?

ঠাকুরদা

ভবে তো তৃমি সব জান দেখছি, সেই পথেই তো।

অমল

আমি সব জানি, ফকির।

ঠাকুরদা

তাই তো দেখতে পাচ্ছি—কেমন করে জানলে।

### অমল

তা আমি জানিনে। আমি যেন চোথের সামনে দেখতে পাই—মনে হয়, অনেকবার দেখেছি, সে অনেকদিন আগে, কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কতদিন, কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফ্রিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে—নদীর ধারে জোয়ারির থেত, তারই সকগলির ভিতর দিয়ে সেকেবলই আসছে—তারপরে আথের খেত—সেই আথের থেতের পাশ দিয়ে উচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে—রাতদিন একলাটি চলে আসছে; থেতের মধ্যে কিঁ কিঁ পোকা ডাকছে—নদীর ধারে একটিও মাহার নেই, কেবল কাদাখোঁচা লেজ ছলিয়ে ছলিয়ে বেড়াচ্ছে—আমি সমন্ত দেখতে পাচ্ছি। যতই সে আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।

## ঠাকুরদা

অমন নবীন চোথ তো আমার নেই, তবু তোমার দেখার সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্ছি।

স্টির প্রথম হইতেই এই সৌন্দর্যলিপি ভগবান মান্নবের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। প্রকৃতির কতো বিভিন্ন রপের মধ্য দিয়া অনাদিকাল হইতে এই আনন্দ-বার্তা ক্রমাণতই মান্নবের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইতেছে,—বহু পূর্ব হইতেই চিঠি রওয়ানা হইয়াছে। জন্ম-জন্মান্তবের মধ্য দিয়া এই চিঠি মান্ন্য পাইয়াছে, জাহার সৌন্দর্যে মুঝ হইয়াছে, প্রেমে চঞ্চল হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব জন্মের অস্পট স্থতি অমলের নিস্পাপ অন্তরাত্মায় সঞ্চিত আছে, তাই সে রাজার সৌন্দর্যকৃতকে অনেকাদন আগে হইতে আসিতে দেখিতেছে এবং প্রেমের বাণীর, মৃক্তির বাণীর আশায় তাহার বুকের ভিতর ভারী খুশী হইয়া উঠিতেছে। এই চিঠিরই আকাজ্যায় তাহার প্রতীক্ষা করার মধ্যেও সে আনন্দ পাইতেছে

প্রথমে মখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল ধেন দিন ফুরোছে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভাল লাগে—একদিন আমার চিঠি এসে পৌছবে, সে-কথা মনে করলেই আমি থুব খুলি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি।

এখন অমলের এই আনন্দ-রূপ ভগবানের উপলব্ধির পথে বাধা কি তাহাই দেখা যাক্। প্রথমেই শাস্ত্রবচনসর্বস্থ কবিরাজ। কবিরাজ অন্তঃসারশৃত্র, বিক্বন্ত শাস্ত্র এবং সংস্কার বা লৌকিক-ধর্মের প্রতীক। অমল প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত আনলরপের—দৌলর্থরপের সঙ্গে একাত্ম হইয়া তাহার সার্থকতা লাভ করিতে চায়, বিখের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে চায়, কিন্তু কবিরাজরূপী কৃত্র প্রথা-ধর্ম বা সংস্কার-ধর্ম বিশ্বের সঙ্গে তাহাকে যুক্ত হইতে বাধা দেয়। সে বলে, 'শরৎকালের রৌজ আর বায়ু ছুইই বালকের পক্ষে বিষবং', সে ঘরের দরজা-कानना वस कतिएक উপদেশ দেয়,—বাহিরের হাওয়া লাগাইতে নিষেধ করে। অসীম বিশের সহিত, ঈশবের আনন্দরণের সহিত মানবাত্মার সংযোগ রুদ্ধ করিয়া সংকীর্ণ সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে বিক্বত-অর্থ শাস্ত্রবচনের দোহাই দিয়া শাস্ত্রব্যবসায়ী তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে মানবাত্মার ব্যাধি স্বষ্ট করে। অমলের যে ব্যাধি তাহা প্রতীক-ব্যাধি—ইহা আধ্যাত্মিক ব্যাধি 🎝 কেবল শাস্তের বুলি আওড়াইয়া ইহারা মাহবের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ দেয়, কিন্তু তাহাতে কেবল রোগই বাড়ে; এইরূপ ধর্মধন্তী ব্যক্তিরা চিকিৎসকের ছন্মবেশে रयन यममूज्यक्रे । विश्वरयं विषयं धेरे रा, विषयं क्रिम्भन लाक्ति विश्वराह्य हेशालबहे भवामर्भ धर्ग करत, हेशालबहे विधान अन्नमारत जीवरनत य-जेनुक বাতায়নপথে অসীম ও অনস্তের রাজ্য হইতে আলো-হাওয়া প্রবেশ করিবে, তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। মাধব দত্ত তাহাই করিয়াছে। যুক্তিহীন সংস্কার ও গতামুগতিকতার বারাই বিষয়বৃদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা প্রধানত শাসিত। কেবল এই ক্ষুদ্র, মিথ্যা ধর্মই যে মামুষকে বিশ্বের সহিত যুক্ত হইতে বাধা দেয় তাহা নয়, সমাজও দে-পথে বাধা সৃষ্টি করে। জড়বাদী শিক্ষা ও ক্বত্রিম সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত সমাজ আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে না। সাংসারিকতার উপরেও যে জাবনের বুহত্তর সার্থকতা আছে, আছে মহত্তর আদর্শ, ইহারা তাহা অহতত্ত করে না। অতি-জাগতিক কোনো শক্তিকে ইহারা বান্ধ করিয়া উড়াইয়া দেয়; জড়শক্তির প্রয়োগ করিয়া, ভয় দেখাইয়া শাসন করিতে চায়। মোড়ল এই সমাজের প্রতীক। ८म वाक-विकालत बाता, जीजित बाता, जमरणत जनस्वत जाकाकारक निमृत्न

করিতে চার। 'শারদোৎসবের' লক্ষেরের মতো, 'অচলায়তনের' মহাপঞ্চকের মতো এই সংসার ও সমাজ মার্থকে প্রকৃতির সৌন্দর্য ইইতে, অসীমের উপলব্ধি ইইতে বঞ্চিত করিতে চায়। এই সংসার ও সমাজের চাপে প্রকৃতির সৌন্দর্য-উপভার হইতে বঞ্চিত হইয়া, বিশ্বের আনন্দর্যপের সজে যুক্ত হইতে না পারিয়া, অমলের অন্তরাত্মা তাহার স্বাভাবিক শক্তি ও সৌন্দর্য হারাইয়া রুয় হইয়া পড়িয়াছে, এই রুদ্ধ অবস্থা হইতে বাহির হইয়া তাহার স্বরূপ-উপলব্ধির জন্ম দে ব্যাকুল।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কবির ব্যক্তিগত অম্ভূতি অনেকাংশে অমলের মধ্যে প্রতিবিশ্বিত হইয়াছে। কবিও একসময় এই সৌন্দর্যাম্বভূতির বাধার কথা চিন্তা করিয়া ছঃখ অম্ভব করিয়াছেন,—

" আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন স্থলর দিবারাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছিনে। এই সমস্ত बढ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নি:শব্দ সমারোহ, এই ह्यालाक ज्लारक व भावशास्त्र ममन्त्र मृज-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌনর্ধ— এর জন্তে কি কম আয়োজনটা চলছে। কজোবড় উৎসবের ক্ষেত্রটা! এতোবড়ো আশ্চর্য কাওটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়াই পাওয়া যায় না। জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি। লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনস্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌছায়, আর আমাদের অস্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না। মনটা যেন আরো শতলক্ষযোজন দূরে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্বধদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে থসে थरम পড़ে याष्ट्र, जामारमंत्र मरनत्र मर्या अक्टीं अथरम शर् ना !... रय পৃথিবীতে এসে পড়েছি, এথানকার মাত্মগুলি সব অভুত জীব। এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে; পাছে হুটো চোথে কিছু দেথতে পায়, এইজত্যে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে—বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অভুত। এরা ষে ফুলের গাছে এক-একটি ঘেরাটোপ পরিয়ে রাখে নি, টাদের নিচে টাদোয়। খাটায় নি, সেই আশ্চর্। এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পালকির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে দেখে চলে যাচ্ছে! 'ষদি বাসনা এবং সাধনা-অভ্রূপ পরকাল থাকে ভাত্নে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি।" (ছিন্নপত্র)

শ্বামি চঞ্চল হে

আমি স্থল্বের পিরাসী।

আমি উন্মনা হে,

হে স্থল্ব, আমি উদাসী।

্রোড-মাথানো অলস বেলার

ভিক্মর্মরে ছায়ার থেলার,

কী মুরতি তব নীলাকাশশারী

নিরনে উঠে গো আভাদি।

হে হুদ্র, আমি উদাসী।
ওপো হুদ্র, বিপুল হুদ্র, তুমি বে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
কক্ষে আমার রুদ্ধ হুয়ার
দে কথা যে যাই পাশরি।"

( छे९मर्ग, नः ৮, विश्व )

তারপর অমলের শুদ্ধ, নিম্পাপ, রুগ্ধ, ব্যাকুল, অসহায় অন্তরাত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্ম স্বয়ং ভগবানের হস্তক্ষেপ। তিনি রাজদূতকে পাঠাইলেন, সে প্রথমেই বদ্ধ দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া জানাইল, মধ্যরাত্রে রাজা তাঁহার বালক-বন্ধুকে দেখিতে আসিবেন। তারপর অমলের ব্যাধির বিশেষজ্ঞ রাজ্ঞ-কবিরাজের আগমন।

### রাজকবিরাজ

এ কী। চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দার-জানালা আছে সব খুলে দাও। (অমলের গায়ে হাত দিয়া) বাবা, কেমন বোধ করছ।

### অমল

খুব ভালো, খুব ভালো, কবিরাজমশায়। আমার আর কোনো অস্থ নেই, কোনো বেদনা নেই। আঃ সব খুলে দিয়েছে—সব তারাগুলি দেখতে পাছি—অন্ধকারে ওপারকার সব তারা।

## **শ্রজকবিরাজ**

অর্ধরাত্রে যখন রাজা আসবেন তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর সকে বেরতে পারবে ?

### অমূল

পারব, আমি পারব। বেরতে পারলে আমি বাঁচি। আমি রাজাকে বলব, এই অন্ধনার আকাশে গ্রুবতারাটিকে দেখিয়ে দাও। আমি সে তারা বোধ হয় কতবার দেখেছি, কিন্তু সে যে কোন্টা সে তো আমি চিনি নে।

### রাজকবিরাজ

তিনি সব চিনিয়ে দেবেন।…

এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এল, এল, ওর ঘুম এল। আমি বালকের শিশ্বরের কাছে বসব—ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও— এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আস্কর; ওর ঘুম এসেছে।

অমলের ক্ষজীবনের যে-ব্যাধি, ইহার ঔষধ একমাত্র রাজবৈগ্যই জানেন; বিশ্বপ্রকৃতিতে অভিব্যক্ত অসীম আনন্দরূপের সঙ্গে বোগযুক্ত হওয়াই তো ইহার ঔষধ। তাই যেই তিনি আসিয়া দরজা-জানালা খুলিয়া দিলেন, অমনি অমলেব ব্যাধির উপশম হইল। প্রকৃতির সৌন্দর্য-পিপাস্থ, অসীমের আনন্দ-রূপ-তৃষিত ক্ষিও জীবনের শেষে রোগশ্যায় শুইয়া বলিয়াছিলেন—

"থুলে দাও ছার,
নীলাকাশ করে। অবারিও;
কৌতুহলী পুত্পগন্ধ ককে মোর ককক প্রবেশ;
প্রথম রৌজের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়;
আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্সনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে আমারে শুনিতে দাও;
এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে চেকে দিক মোর মন
বেমন সে চেকে দের নবশত্য ভামল প্রান্তর।"

(রোগশ্যায়)

আমলের ঘুম মৃত্যুর প্রতীক। মৃত্যুতে মানবাত্মা অসীম অনস্ত পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়, আত্মিক ব্যাধি বা জীবনের জব একেবারে সারিয়া যায়, স্প্রের নিত্যানন্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে চরম সার্থকতা লাভ করে। পরমপ্রেমময় মৃত্যুর দার দিয়া বালক অমলের অমলিন, মুপাপবিদ্ধ আত্মাকে গ্রহণ করিয়া কর্ম অবস্থা হইতে মৃক্তির শান্তি দান করিলেন। উৎকৃত্তিত প্রবাসী পৃত্রে ফিরিয়া গেল। এইভাবেই অনন্তের মিলন-প্রয়াসী আত্মার জন্ম-জন্মান্তরের অভিসার্যাত্রা।

মৃত্যুর প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্কীর জজন্ত্র নিদর্শন বিপুল রবীক্র-সাহিত্যের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে। কবিতায়, গানে, গছরচনায়, নাটকে বছবার তিনি মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীক্র-সাহিত্যের নৈমিত্তিক পাঠকের নিকটও তাহা অপরিচিত; এ সম্বন্ধে বিশ্বুভ আলোচনা নিশুয়োজন। মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়, মৃত্যু নবজীবন, নবযৌবনলাভের সিংহ্বার; মৃত্যুর মধ্য দিয়াই বারে বারে জীবনকে নব নব রূপে ও রুসে ফিরিয়া পাওয়া যাইতেছে, জীবনকে সত্য 'বলিয়া জানিতে হইলে, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তাহার পরিচয় চাই, 'মরণকে প্রাণ বরণ করে বাঁচে' ইত্যাদি ইত্যাদি মৃত্যু-সম্বন্ধে বহু ভাব কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের পরম্বিরত্ম ভগবান মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া আমাদের মিলন পরিপূর্ণ করিতেছেন, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তাঁহার সহিত নব নব রূপে মিলন হইতেছে, এই ভাব রবীক্রনাথের বহু কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।—

"মরণ-স্নানে ডুবিয়ে শেষে
সাজাও তব মিলন-বেশে
সকল বাধা খুচিয়ে ফেলে
বাঁধো বাছর ডোরে।" (গীতালি)

"তোমার থোঁজা শেষ হবে না মোর— যবে আমার জনম হবে ভোর।

চলে বাব নবজীবনলোকে,
নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে,
নবীন হয়ে নূতন সে আলোকে
পরব তব নবমিলন ডোর !" (গীতাঞ্জলি)

"ভেঙেছ ত্রার, এদেছো জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদর,

ভোমারি হউক রূর। হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে

নবীন আশার থড়া তোমার হাতে, জীর্ণ আবেশ কাটো স্থকঠোর ঘাতে,

> বন্ধন হোক কর। ভোমারি হউক কর।"

(গীতালি)

আর একটি ঘটনার তাৎপর্য লক্ষ্য করিতে হইবে-সেটি ইইভেছে শেষ

মূহুর্তে ক্র্যার কুল সইয়া প্রবেশ ও তাহার কথা 'স্থা অমলকে ভোলেনি'। কুল প্রেমের প্রতীক।

একেবারে যবনিকাপাতের পূর্বে এই মানবীয় স্পর্শটুক্ নাটকাথানিকে এক স্পূর্ব মাধুর্য দান করিয়াছে।

মান্থবের প্রেম চায় তাহার আশ্রয়কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে। প্রেমের পাত্ত ও পাত্রী পরস্পরকে চিরন্তন বলিয়া মনে করে এবং পরস্পরের স্বৃতিকে অমর করিয়া রাখিতে চায়। মানবীয় প্রেম তো অনস্ত প্রেমেরই প্রতিফলন। 'জীবের মধ্যে অনন্তকে অন্তত্তৰ করার নাম ভালোবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অন্তত্তৰ করার নাম দৌলর্থ-সম্ভোগ।' অসীম ও অনন্ত তো মানুষের মধ্যে প্রেমে, ও প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যেই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। প্রেম ও সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়ত্বের মূলে আছে অতীক্রিয়, অতি-জাগতিক স্পর্শ। কিন্তু এই প্রেম তো প্রেমেই পর্বাপ্ত নয়, সার্থক নয়, অনন্ত প্রেমের সহিত ইহাকে যুক্ত না করিলে, এক সর্বব্যাপী আনন্দরসের মধ্যে ইহা উপলব্ধি না করিলে ইহা ক্ষণিক, সংকীর্ণ, ক্ষুত্র ও ভোগ-সর্বন্ধ হইয়া পড়ে। মানবীয় প্রেম চিরন্তন প্রেমের সোপানমাত্র, ইহাই শেষ নয়। এক জীবনের মধ্যে আবদ্ধ প্রেমই প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ নয়, সেই প্রেমকে চিরম্ভন করিয়া, অমর করিয়া রাখিবার চেষ্টাও রুথা। যে-অনস্ত আদি-প্রস্রবণ হইতে অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া জগতে স্নেহ-প্রেমের পাত্রপাত্রীর মধ্যে অভিব্যক্ত হইতেছে, সেই বিশ্বব্যাপী অমৃতধারার, আনন্দধারার ক্ষণিক অবলম্বন-রূপেই তাহাদিগকে দেখিতে হইবে, বৃহৎ পটভূমিকা হইতে তাহাদের সরাইয়া লইয়া একটি মাত্র জীবনে আবদ্ধ করিলে চলিবে না।-

"প্রেম কি কেবল আমারই? কোনো বিশ্বব্যাপী প্রেমের যোগে কি আমার প্রেম সত্য নয়? যে শক্তিকে অবলম্বন করে আমি ভালোবাসছি, আনন্দ পাচ্ছি, সেই শক্তিই কি সমস্থ বিখে সকলের প্রতিই আনন্দিত হয়ে আছেন না? আমার প্রেমের মধ্যে অমন যে একটি অমৃত আছে, যে অমৃতে আমার প্রেমাস্পদ আমার কাছে এমন চিরস্তন সত্য, সেই অমৃত কি সেই অনস্ত প্রেমের মধ্যে নেই? তাঁর সেই অনস্ত প্রেমের হুধায় আমরা কি অমর হয়ে উঠিনি? যেখানে তাঁর আনন্দ সেইখানেই কি অমৃত নেই? পাকি!"

( মাতৃশ্রাদ্ধ, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৬ )

স্তরাং মানবীয় প্রেমকে অনম্ভ প্রেমের ভূমিকায় উপলব্ধি করিতে হইবে, তবেই তাহার প্রকৃত সার্থকতা। কিন্তু মাহুষ তাহার প্রেমকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে

করিয়া মৃত্যুর পর প্রেমপাত্তের শ্বতিকে অক্ষয় করিয়াই রাখিতে চায়, জীবনে যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে একাম্ভ করিয়াই দেখিতে চায়; সর্বব্যাপী অনস্ত আনন্দের মধ্যে, অমৃতের মধ্যে, সত্য-রূপে, অমররূপে দেখিতে চায় না, জানে না। এইখানেই সংসারের নর-নারীর প্রেমের ব্যর্থতা।

তাই মানবী স্থা সাধারণ মাহ্নের প্রেমের স্বরূপটিই জানাইয়া গেল—তাহার প্রেমেকে দে জীবনের মধ্যে, স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় করিবে, অমলকে দে ভোলে নাই, ভূলিবে না। কিন্তু হায়, য়াহাকে দে ভোলে নাই, ভূলিবে না জানাইল, দে কোথায়? নাট্যকার অমলের ঘুমের পরে, জীবমুক্তির পরে স্থার আবির্ভাষ ঘটাইয়াছেন। রাজকবিরাজকে তাহার অহ্নেরাধ, অমল জাগিলে স্থার কথা তাহাকে যেন বলা হয়, কিন্তু অমল কি আর এই জীবনের স্থগহুংখ, আনন্দবেদনার গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া আসিবে? স্থা তাহাকে জীবনাবধি স্মৃতির মন্দিরে স্থাপন করিয়া পূজা করিবে বটে, কিন্তু অমলের পক্ষে তাহা অর্থহীন। জগতের প্রেমের ইহাই ট্র্যাজেডি। ইহাই 'মারণের আবরণে মরণেরে' 'মত্রে ঢাকিবার' প্রমাস! পরবর্তী যুগের 'শা-জাহান' কবিতার মধ্যে কবির এই ভাবটি চমৎকার রূপ লইয়াছে।—

যে প্রেম সন্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিলো নিজ সিংহাদন,
তা'র বিলাদের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জডায়ে ধরেছে তব পারে,
দিরেছো তা ধুলিরে ফিরায়ে।

যে-অমল স্থা যেন তাহাকে ভোলে না বলিয়া তিন সত্য করাইয়াছিল, সে আজ বিশ্বপথিক, সংসারের কোনো প্রেমই আজ আর তাহাকে ফিরাইতে পারিবে না।—

> তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে। শ্বরণের গ্রন্থি টুটে সে যে যায় ছুটে বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।

আবার, অমলের যে শ্বৃতি, দে-ও হুধার জীবনাবধি-ই, দে যদি বিভীয় তাজমহনও গড়ে, তব্ও তাহা ধৃলিরই সামিল, অমলকে আর পাইবার উপায়

নাই। স্মানের মৃত্যুকালে স্থার আবির্ভাবে নাট্যকার এই সভ্যেরই ইন্দিড দিয়াছেন। ।

ষ্কবশ্য এ-বিষয়ে Browning-এর দৃষ্টিভঙ্গী একটু স্বতম্ব। Browning বলেন, প্রেমই প্রেমের প্রস্থার। মাহুষের প্রেম কোনো সময়েই ব্যর্থ নয়। কাহাকেও সত্যভাবে ভালোবাসিলে, তাহাকে একদিন পাওয়া যাইবেই, জন্ম-জন্মান্তর যুগ্যস্থাস্তবের মধ্যে একদিন তাহাদের মিলন হইবেই। মৃত কিশোরী Evelyn
Норе-এর অপরিচিত বৃদ্ধ প্রেমিক বলিতেচে,—

God above

Is great to grant, as mighty to make,
And creates the love to reward the love;
I claim you still, for my own love's sake!
Delayed it may be for more lives yet
Through worlds I shall traverse, not a few:
Much is to learn and much to forget
Ere the time be come for taking you.

যে দেবতা হঞ্জনে অমের শক্তিমান,
তাঁহারি বদান্ত হল্তে অপ্রমের তেমনি যে দান!
প্রণম-রচনা তাঁর প্রণয়েরি প্রন্ধার তরে,
ভাই আছে তোমা লাগি দাবী মোর প্রেমের ভিতরে;
হয়ত রয়েছে মার্থে বহুজন্মব্যাপী ব্যবধান,
লোক-লোকান্তরে আমি তোমা তরে হ'ব প্রাম্যমাণ.
হবে মোর বহুশিক্ষা, অনেক ভূলিতে হবে মোরে,
ভারপরে একদিন ভোমারে বাঁধিব বাহু-ভোরে।
( স্থারেন্দ্রনাথ মৈত্রের অসুবাদ)

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কবির ব্যক্তিগত জীবনের অমুভূতি অমলের অমুভূতির মধ্যে অনেকথানি রূপায়িত হইয়াছে। প্রথম, বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যের

স্থতীর অস্থভূতি; বিতীয়, তাঁহার বাল্যজীবনের ক্ষাবস্থার শ্বতি; ভূতীয়, ভাক্বর-রচনার পূর্বে কবির একটি বিশিষ্ট মনোভাব—এই তিনটিই অমলের চরিত্রের মধ্যে অনেকখানি প্রতিফলিত হইগছে। প্রথমটির আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে, এখন শেষের হুইটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

শৈশবে কবি ভ্তাতান্ত্রিক শাসনের চাপে অবাথে বাড়ীর বাহির হইতে পারেন নাই। একস্থানে আবদ্ধ থাকিয়াই কল্পনায় বিখের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার শৈশবের এই অবক্ষ জীবনের আনন্দ-বেদনাময় শ্বতি ও বিশের মধ্যে রহস্থবোধ কবির অবচেতন মন হইতে বালক অমলের কল্পনা ও আকাজ্জার মধ্যে অনেকটা ছায়াপাত করিয়াছে।—

"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুসি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেই জন্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আৰডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনস্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-রস-শব্দণন্ধ ঘার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গবাক্ষের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বন্ধ,—মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্ত প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।"

"মাথার উপরে আকাশব্যাপী থরদীপ্তি, তাহারই দ্রতম প্রান্ত হইতে চিলের স্ক্র তীক্ষ ডাক আমার কানে আদিয়া পৌছিত এবং সিন্ধির বাগানের পাশের গলিতে দিবাস্থ্য নিস্তব্ধ বাড়িগুলোর সম্মৃথ দিয়া পসারী স্থর করিয়া "চাই চুড়ি চাই, থেলনা চাই" হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।" (অমলের দইওয়ালার ডাকের প্রতি আগ্রহ)

"ছেলেবেলার দিকে যথন তাকানো যায় তথন সবচেয়ে এই কথাটি মনে পড়েয়ে, তথন জগংটা এবং জীবনটা রহস্তে পরিপূর্ণ। সর্বত্রেই যে একটা অভাবনীয় আছে এবং কথন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে, বলো দেখি? কোন্টা থাকা যে অসম্ভব তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।" (জীবনম্বৃতি, পৃ: ১৪-২০)

ভারপর, কবি যথন 'ভাকঘর' রচনা করেন, \* সেই সময় কিছুদিন হইতে ভাঁহার মনে একটা অকারণ চাঞ্চলা রাজত্ব করিতেছিল। তাঁহার মনে সমস্ত জাগৎকে ভালো করিয়া দেখিবার ও জানিবার জন্ত, সংসারের বন্ধন কাটাইয়া নিরুদেশ যাত্রা করিবার জন্ত একটা অহেতুকী ব্যাকুলতা জাগিয়াছিল। মনে হইতেছিল, অসত্যের ঘারা, স্থুল জড়তের ঘারা তাঁহার জীবন অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে,—চারিদিকের অন্ধকারময়, বন্ধ আবহাওয়া হইতে বাহির হইয়া মৃক্তির নিশাস ফোলিবার জন্ত তিনি একটা অদম্য আকাজ্জা অমুভব করিতেছিলেন। তাঁহার যেন ধারণা হইতেছিল, মৃত্যুর মধ্য দিয়া তিনি সেই মৃক্ত জীবনকে ফিরিয়া পাইবেন। ভগবান যেন তাঁহাকে ডাকিতেছেন, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তিনি মৃক্তি ও যথার্থ আনন্দ পাইবেন। সমসামন্থিক কয়েকথানা চিঠিতে এবং বিশেষ করিয়া 'ডাকঘর'-প্রসঙ্গে কবির পরবর্তী কালের বক্তৃতায় কবির এই মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে।—

"আমি দ্রদেশে যাবার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে কোনো প্রয়োজন নেই, কেবল কিছুদিন থেকে মন বলছে, যে-পৃথিবীতে জন্মছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। ••• সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে—আমার চারিদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্মে মন উৎস্ক হয়ে পড়েছে। আমরা যেখানে দীর্ঘকাল থেকে কাজ করি, সেখানে আমাদের কর্ম ও সংস্কারের আবর্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারদিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চিরজীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকি নে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জ্গৎটাকে দেখে এলে ব্রুতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়—ব্রুতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমার সকলের চেয়ে বড়ো যাত্রার পূর্বে এই ছোটো যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্ছি—এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে তারই আয়োজন।"—তারিথ ২২শে আখিন, ১০১৮। (নির্ব'রিণী দেবীকে লিখিত, দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১০৪৮)

"আপনার সমস্ত কামনা যথন আপনাকে বন্দী করতে উভত হয়, তথন এক মুহুর্ত আর বিলম্ব না করে পালাতে ইচ্ছা করে। · · আমাকে আজ এমন করে

১৩১৮ সালের অগ্রহারণ মাসের প্রথম দিকে পূজার ছুটির পর আশ্রম-বিভালর থুলিলে
 শান্তিনিকেতনে রচিত।

টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে কালের কোনো প্রয়োজন, সংসারের কোনো দায়িছ, আমাকে কোনোমতেই বনে থাকতে দিছে না। বেরো, বেরো, বেরো, রোডায় বেরিয়ে পড়, ফাঁকায় ছুটে আয়, আর একদণ্ডও ঘরে নয়, এই কথাটা এমন করে অস্তরে বাহিরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে য়ে, আজ আমার আয় অয় কোনো চিস্তা করবার জো নেই—এর কাছে অয় সকল কথাই ভুছে, তাই বেরিয়ে পড়বার আয়োজনে আমার একট্ও ক্লান্তি বা রূপণতা নাই—মন একেবারে পিছন ফিরে তাকাতে চাইবে না "

"নিজের মধ্যে বেড়া দিয়ে আমি কথনই টিকতে পারব না—চিরদিন ঘোর বন্ধনদশার মধ্যেও আমার চিত্ত কেবলি মৃক্তি চেয়েছে, সেই মৃক্তিকে হারিয়ে আমি কি একেবারে ব্যর্থ হয়ে চলে যাব, কখনই না।"

"নিজের বাইরের আবেষ্টন ভেদ করে আপনার যথার্থ সত্যরপটিকে লাভ করবার জন্মে ভারি একটা বেদনা বোধ করছি। সেই চিন্তা আমাকে এক মূহুর্ত বিশ্রাম দিছে না। কেবলি বলছে, বেরও,—না বেরোভে পারলে অন্ধকারের পর অন্ধকার—আপনার প্রকাশ একেবারে আছেন্ন—আমি যেন আর সহু করতে পারছিনে, বেরও, বেরও, বেরও,—সমস্ত অসত্য থেকে, সমস্ত সুলত্ম জড়ত্ম থেকে, বেরও, বেরও—একবার নির্মল মূক্তির মধ্যে প্রাণ ভরে নিশ্বাস গ্রহণ কর—আর নম্ব—আর দিনের পর দিন এমন ব্যর্থতার মধ্যে কেবলি নই করে ফেলা নম্ব—কোথায় ভূমা কোথায়—কোথায় সমুদ্রের হাওয়া, আকাশের আলো, অপরিমিত প্রাণের বিস্তার।" (১৩১৮ সালের ২৩শে আশ্বিন হইতে পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে পত্র কয়্যথানি হেমলতা দেবীকে লিখিত—বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৫৪)

'ডাকঘর'-রচনার সমকালে বদ্ধজীবন হইতে রহৎ মুক্তির ক্ষেত্রে যাইবার জ্বন্ত থে-ব্যাকুলতা এই পত্রগুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, সত্যই সে-ব্যাকুলতা যে 'ডাক- ঘর'-এর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, কবি তাহা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে বলিয়াছেন পরবর্তী ১৩২২ সালের ৪ঠা পৌষে আশ্রমবাসীদের কাছে 'ডাকঘর' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার সময়।—

"'ডাক্বর' যথন লিখি তথন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তর্জ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতৃ-উৎসবের জন্ত লিখি নি। শাস্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাত্র পেতে পড়ে থাকভূম। প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে—দেখানকার মাহুষের স্থতঃথের উচ্ছাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময় বিভালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত ঘটো-তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাথা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। পূর্বে আমার ত্'একটি বেদনা এসে-ছিল। আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়ত মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যথন ডাকছেন তথন আমার দায় নাই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোন রূপ দিতে পারলে শাস্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই। এ গছ-লিরিক। আলংকারিকদের মতামুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা। এটা বস্তুত কি ? এটা সেই সময়ে আমার মনের ভিতর যে অকারণ চাঞ্চল্য দূরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, দুরের যাত্রায় যিনি দুর থেকে ডাকছিলেন তাঁকে দৌড়ে গিয়ে ধরবার একটা ভীত্র আকাজ্ফা। সেই দূরে যাওয়ার মধ্যে রমণীয়তা আছে, যাওয়ার মধ্যে একটা বেদনা আছে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল—বহুদ্রে সে অজানা রয়েছে, তার পরিচয়ের ভিতর দিয়ে সে অজানার ডাক, দ্র সেখানে মৃগ্ধ করেছে, যাত্রা সেখানে রমণীয়, বছ বিশ্বত অপরিচিতের মধ্যে সে আনল। সেই যথন অস্তরালে বাঁশি বাজিয়ে ডাক দিল সে ভাবটি প্রকাশ করলুম। থাকব না থাকব না, যাব যাব, সবাই আনন্দে যাচ্ছে। সবাই ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে স্বার স্বামি কিনা বদে রইলুম। এই ছঃখকে, ব্যাকুলতাকে ব্যক্ত করতে হবে।" ( শান্তিদেব ঘোষ-রচিত 'রবীজ্র-সংগীত' গ্রন্থে উাহার পিতৃদেব স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের ডায়েরি হইতে উদ্ধৃত—রবীক্সংগীত, পৃ: ২২৩-২২৫)

কবির সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়ার আকাজ্জা এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনের সার্থকতালাভের সম্ভাবনার অস্থৃতি অমলের মধ্যে অনেকখানি প্রতিফলিত হইয়াছে এবং এই মনোভাব তাঁহাকে 'ডাকঘর' লিখিতে অস্প্রেরণাও যোগাইয়াছে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রেরণা যেখান হইতেই আস্থক না কেন, কবি যখন তাঁহার শিল্পরূপ নির্মাণ করেন, তখন তাহা ব্যক্তিকে ও সাময়িকভাকে অতিক্রম করিয়া একটা বৃহৎ সভ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকাশ পায়, তখন তাহা সর্বকালের, সর্বমানবের ভাব-সভ্য হইয়া ওঠে। ইহা অনেকবার তাঁহার সাহিত্যস্প্রতিত দেখা গিয়াছে। একেত্রেও তাহাই হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আকাজ্জা ও অমৃভূতি মানবাত্মার চিরন্তন আকাজ্জা ও অমৃভূতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এবং মানবাত্মার সমস্থাই মৃথ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ব্যাক্লভাকে একটা চিরন্তন বাণীতে কবি প্রকাশ করিয়াছেন। তাই বারান্তরে 'ডাকঘর' সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি শুধু ইহার অন্তনিহিত ভাবটিই—মূলসভাটিই—প্রকাশ করিয়াছেন, ব্যক্তিগত অমৃভূতির কথার আর অবতারণা করেন নাই।

কবি 'ডাকঘর' সম্বন্ধে এণ্ড জ সাহেবকে লিখিয়াছেন,—

"Amal represents the man whose soul has received the call of the open road—he seeks freedom from the comfortable enclosure of habits sanctioned by the prudent and from walls of rigid opinion built for him by the respectable. But Madhab, the worldly-wise, considers his restlessness to be the sign of a fatal malady; and his adviser, the physician, the custodian of conventional platitudes with his quotations from prescribed text-books full of maxims gravely nods his head and says that freedom is unsafe and every care should be taken to keep the sick man within walls. And so precaution is taken.

But there is the Post office in front of the window, and Amal waits for the King's letter to come to him direct from the King, bringing to him the message of emancipation. At last the closed

gate is opened by the King's own physician, and that which is death to the world of hoarded wealth and certified creeds, brings him awakening in the world of spiritual freedom." (Letters to A Friend).

আর একটি কথা। রবীন্দ্রনাথ শিশুর মধ্যেই এই ব্যাকুলতাকে রূপায়িত করিয়াছেন এবং অমলকেই এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, শিশুর নিম্পাপ, সংসার-মালিগ্রহীন অন্তরাত্মার পক্ষে মৃক্তির জন্ম একটা স্বতঃ স্কৃতি তীব্র আকুলতা অন্তব্য করা স্বাভাবিক। অজানার ডাক তাহার কাছেই সহজে পৌছায়, রাজার চিঠি সে-ই পায়, জীবন-রহস্তের আকর্ষণ তাহার নিকটই সবচেয়ে বেশি। ইংরেজী সাহিত্যে কবি Wordsworthও শিশুকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। তাঁহার কাছে শিশু 'Mighty prophet,' 'Seer blest', 'the best philosopher'; শিশুর কাছে 'Immortality broods like a Day'. Wordsworth-এর 'Ode on the Intimations of Immortality' নামক কবিতাটি শিশু-জীবনেরই জ্ম্মান। জার্মান-নাট্যকার হাউপট্ম্যান তাঁহার 'Hannele' নাটকে এক দরিলা বালিকাকেই প্রধান চরিত্র করিয়াছেন। সেই বালিকাও মৃত্যুর মধ্য দিয়াই আকাজ্যিত নবজীবন-লাভের আশা করিয়াছিল। এ-আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে।

# ফাল্গুনী

( ३७२२ )

'ফাল্কনী'কে 'শারদোৎসব'-এর মতো ঠিক ঋতু-উৎসবের নাটক বলিয়া ধরা যায় না। অবশ্র ত্ইটি নাটকেই তত্ত্বস্তু আছে, তবে শারদোৎসবে উৎসবটাই প্রধান, তত্ত্বটা গৌণ। উৎসব করিতে বাহির হইয়া রাজসন্ন্যাসী উৎসবের মূলতত্ত্বটির উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আর 'ফাল্কনী'তে তত্ত্বটাই প্রধান, তত্ত্বই ইহার মেরুদণ্ড; একটি তত্ত্ব বা আইডিয়াকে রূপায়িত করিবার জন্মই উৎসবের আয়োজন, 'বৈরাগ্যসাধন'-ভূমিকার দৃষ্টান্তসন্ধ্রপই বসন্তোৎসবের মধ্য দিয়া আখ্যানভাগকে উপস্থিত করা হইয়াছে। উৎসব এখানে তত্ত্বের বাহনমাত্র, তাই 'ফাল্কনী'কে পূর্ণাক্ষ রূপক-সাংকেতিক নাটক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

'ফাল্কনী'র আলোচনায় প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা কবি-মানসের একটা বিশিষ্ট যুগের রচনা। এই যুগ 'বলাকা'র যুগ। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট সার্শনিক চিন্তা কবির ভাব-কল্পনাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করিয়াছে, তাহাই কাব্যক্লপ পাইয়াছে 'বলাকা'য়, আর 'ফান্ধনী'তে সেই কল্পনাই প্রকাশ পাইয়াছে নাট্যরূপে রূপক-সাংকেতিকতার মাধ্যমে।

যে-চিন্তা কবির মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা হইতেছে স্ষ্টের গতিতত্ত্ব। গতির মধ্যেই বিশশক্তির প্রাণের বিকাশ। গতি ন্তর হইলে বস্তু পুঞ্জীভূত হইয়া বিশ্বকে মৃতন্ত্রপ ও আবর্জনা-জঞ্চালে পূর্ণ করে। গতি আছে বলিয়াই স্তুপীক্বত বস্তু প্রতিমূহুর্তে ধ্বংস ইইয়া স্বাষ্টর নব রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, গতিই ধ্বংসের মধ্য দিয়া তাহাকে বক্ষা করিতেছে, তাহার প্রাণ, রূপ ও সৌন্দর্যকে অটুট রাখিয়াছে। মানবজীবনও এই গতিবেগে মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহার চিরনবীনত্ব ও অনস্তত্ব অকুগ্ল. রাখিতেছে; চির-পথিক, অনন্ততীর্থযাত্রী মাত্রুষ মৃত্যুর মধ্য দিয়াই বারে বারে তাহার অমান সরূপ ফিরিয়া পাইতেছে। আবার একটি মাত্র জীবনের মধ্যেও এই গতির মাহাত্ম্য অহভব করা যায়। এই গতিবেগ ও প্রাণশক্তির প্রতীক इटेरज्राह रोवन ; रोवन अकड़े जीवरन नृजन जीवन रुष्टि करत, नृजन जावधातात জোয়ার আনিয়া মুক্তিশ্রোত বহাইয়া দেয়। মাহুষের জীবনে, সমাজে, ধর্মে এই যৌবনশক্তিই জরা, জড়ত্ব, স্থবিরত। ও গতারুগতিকতার বন্ধন ছিল্ল করিয়া প্রকৃত সার্থকতার সন্ধান দেয়'। এই যে গতি ইহাও যেমন সত্য, আবার স্থিতিও তেমনি সত্য। প্রকৃতির রূপ-রুস, স্বেহ-প্রেম যেমন সত্য, আবার ইহাদিগকে ছাড়িয়া ধরণী হইতে বিদায় লইতে হইবে, ইহাও তেমনি সত্য। এই ছই পরস্পর-বিরুদ্ধ সত্যের মধ্যে সামঞ্জ আছে। সে-সামঞ্জ সাধন করে ধ্বংস বা মৃত্যু। মৃত্যুই সীমার বন্ধন মোচন করিয়া অসীমের মধ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ-সম্বন্ধে আমি গ্রন্থান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ('রবীক্র-কাব্য-পরিক্রমা'—'বলাকা'-কাব্যগ্রন্থের আলোচনা)

তাহা হইলে এই তত্ত্ব তিনটি ধারায় প্রকাশ পাইতেছে,—

- (১) বিশ্বপ্রকৃতিতে,
- (২) বিশ্ব-মানবের মধ্যে,
- (৩) ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে।
- (১) বিশ্বপ্রকৃতিতে দেখা যায়, পুরাতনের মধ্য হইতেই নৃতনের আবির্ভাব হইয়াছে। কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, তব্ও জগতের জীণতা নাই; ফুল ঝরিয়া গিয়া, পাতা শুকাইয়া পড়িয়া, তাহার নবীনতাকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। গ্রীমের রৌদ্রদীর্ণ আকাশ ও কঠোরতার পরেই বর্ধার জল-ভরা, স্নিগ্ধ মেঘ ও ধারাবর্ধণ; ঘনঘটা ও গাবনের পরেই শরতের সোনালী রৌদ্রমণ্ডিত আকাশ ও জাছার অনুপ্রম ঐশর্ধ; আবার শীতের অবসাদ, শীর্ণতা, শুক্তা ও জড়ত্ব ভাঙিয়া:

বসস্তের আনন্দময় আবির্ভাব ;—এক-একটি রূপ বা অবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই আক্স একটি রূপের আবির্ভাব হইতেছে এবং এই নিরস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই জগতের চিরনবীনতা ও চির-সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ আছে।

"চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিত্যসামগ্রী। পুরাতনতা, জীর্ণতা তার উপর দিয়া ছায়ার মতো আসছে যাছে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাছে, একে কোনোমতেই আছের করতে পারছে না। জরা মিধ্যা, মৃত্যু মিধ্যা, ক্ষয় মিধ্যা। তারা মরীচিকার মতো—জ্যোতির্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্যু নাচে এবং নাচতে নাচতে তারা দিক্প্রান্তের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্যু কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা, কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না—প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।…

জগৎ তেমনিই নবীন আছে, এ যে অনন্ত রসসমূত্রে পদ্মের মতে। ভাসছে;
নীলাকাশের নির্মল ললাটে বার্থেক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের
সেই চিরস্কাল চাঁদ আজও প্রিমার পর প্রিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত্ত পালন করছে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনা-আপনি
ভরে উঠছে; রজনীর নীলাম্বর আঁচল থেকে আজও একটি চুমকিও খদে নি;
আজও প্রতি রাত্রের অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্থ বহন করে জগতের প্রতেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলছে, 'বলো দেখি
আমি তোমার জন্ম কি এনেছি'। তবে জগতে জরা কোথায় ৄ জরা কেবল
কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মতো নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে ফেলছে,
চিরনবীনতার পুস্পই ভিতর থেকে কেবলই ফুটে ফুটে উঠছে। মৃত্যু কেবলই
আপনাকেই আপনি ধ্বংস করছে—সে যা-কিছুকে সরাছে তাতে কেবল
আপনাকেই সরিয়ে ফেলছে; লক্ষ্ণ লক্ষ্ক কোটি কোটি বংসর ধরে তার
আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতের একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।" ( চিরনবীনতা, শাাস্তনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯ )

"পূপকে কীটে কাট্লে তা যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি যদি একটি
মৃত্যুও সত্য হত, তবে সব মৃত্যু বিখে তার দংশনের ছিল্ল ফুটো
রেখে দিয়ে যেত। তবে মৃত্যুকীট অনায়াদে পৃথিবীকে শুকিয়ে কালো
ক'রে দিত। অথচ কেন এই পৃথিবী সছা-ফোটা ফুলের মতো আমার
সাম্নে রয়েছে? এই সৌন্দর্বের emphasis-এর মানেই হচ্ছে যে মৃত্যুই
সর্বগ্রাসী abyss নয়, মৃত্যুই চরম সত্য নয়। কারণ যদি তাই হত,

ভবে তার প্রভাক দংশন ভূবনকে ছিল্লে আচ্ছন্ন করে কালো করে ওকিয়ে ফেল্ত।" ('বলাকা'র কয়েকটি কবিতার কবি-ক্বত আলোচনা)

(২) মানবের মধ্যেও এই সত্যেরই লীলা। মৃত্যুর মধ্য দিয়া সে তাহার চিরনবীন প্রাণকে বারে বারে ফিরিয়া পাইতেছে। তাহার অস্তরাত্মার স্বরূপ চিরনবীন, জরাজীর্ণতার আবরণ তাহাকে কুয়াশার মত ঘিরিয়া রাথে মাত্র। এই আবরণ ছিন্ন হইলেই তাহার প্রদীপ্ত স্বরূপ আবার বাহির হইয়া পড়ে। মৃত্যুর মধ্য দিয়া সে বারে বারে তাহার অসীম, নিত্য-নবীন স্বরূপ উপলব্ধি করে।

"মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না গেলে সীমার পুনক্ষজীবন (renewal) হয় না। काञ्चनीत्व षामि धेर कथारे वतनिह। मीमात्क भरत भरत मत्रत्व रहा, भूनःभूनः श्रानमकात ना इल्ल स्म त्य कीवगुरु इस बहेल। ऋथ—form यि इतिब হয়—fluid জীবন যদি অসীমের মধ্যে ব্যক্ত না হয়, তবে অচলরপেই তার সমাধি হল। মৃত্যু রূপকে ক্ষণে ক্ষণে মৃক্তি দেয়। যদি তার জীবন এক জায়গায় থেমে রইল, তবে তো তার প্রসারণশীলতা (elasticity) রইল না। ইতিহাসে তাই দেখতে পাই, মামুষ ষথন প্রথার গণ্ডীতে বন্ধ হয়ে থাকার দকণ তার মনের প্রসারণশীলতা চলে গেল, তথন আবার একটা নব্যুগ তার वागीटक वहन करत्र अपन रमन्ते वस्ता हिन्न करत्र मिल। अमौरमत श्राकान (manifestation) দীমাতে হতে বাধ্য হয়। কিন্তু দেই প্রকাশের মধ্যেই সীমার চরম অবসান নয়—মৃত্যু তার বিশিষ্ট রূপকে ভেঙে দিয়ে তাকে নব নব আকারে পুনরুজ্জীবিত করে। আনন্দ হচ্ছে জীবনের positive দিক্, তার negative দিক্টার কাজ হচ্ছে সীমার বেড়াকে ভেঙে দিয়ে তার প্রবাহকে পুন:প্রবর্তিত করা।···সভ্যের positive দিক্ হচ্ছে আনন্দ। কিন্তু তার negative দিক্ও আছে। যদি নেটাকেই বড় করে দেখ্তুম তবে পদে পদে মৃত্যুর পদচিহ্ন চোখে পড়্ত। কিন্তু দেখ্তে পাচিছ, জরারই ছায়ার ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর সিংহ্মার দিয়ে, সে চলেছে। যা দেখা যাচছে, তা হচ্ছে সত্যের positive দিক্টা। তবে এছটো দিকের মধ্যে সামঞ্জ কোথায়? যথন সীমার রূপের ভিতর দিয়ে:প্রকাশ করা ছাড়া অসীমের অন্ত গতি নেই, তখন তাকে কারাগারকে ভেঙে ফেলেই বার বার শাখত স্বরপকে দেখাতে হবে।... মৃত্যু প্রকাশের প্রবাহকে জমাগত মৃক্তিদান করে চলেছে। মৃত্যুতে formএর কোনো বিনাশ হয় না, তার renewal বা নৃতন নৃতন প্রকাশ হয়।" (এ)

(৩) ব্যক্তি-মাহুষের সংসার-জীবনে এই গতির মাহাত্ম্যই তাহাকে সার্থকতা দেয়, নব নব পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নব নব সম্পদ্ আনয়ন করে। ষৌবনই এই গতি-শক্তি। যৌবন কোনো স্থানে আবদ্ধ হয় না, কেবলি সমুখে অগ্রসর হইবার আনন্দে মত্ত হইয়া থাকে। মনের বিরাট পরিবর্তন্সাধন যৌবনের কাজ। মনে रशेवरनत विकास इहेरल, मन रशेवरनत ভाবে ও রুসে পূর্ণ इहेरल, माञ्च জরা-বা**র্ধক্যের গণ্ডীতে ও জীবনের সঞ্চয়ে আবদ্ধ হয় না।** সে তথন সংসারের উপর অন্ধ আসক্তি, ধন-জন-খ্যাতির লোভ, অর্থহীন সংস্কারধর্ম, প্রথার দাসত্ব, জরা-বার্ধক্যের ভয় প্রভৃতি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া জীবনের পথে নির্ভয়ে অনাসজ-ভাবে আনন্দের সঙ্গে অগ্রসর হয়। জগৎ ও জীবনকে এক বৃহৎ লীলার অঙ্গস্তরূপ দেখিবার দৃষ্টি তাহার খুলিয়া যায়, আর তাহাতেই সে তাহার কর্মের মধ্যে খেলার আনন্দ পায়। যৌবন একটি মানসিক অবস্থা; যে-বয়সেই এই অবস্থা আস্থক না কেন, এই আসজিহীন, আনন্দময়, অগ্রগতিশীল মানসিকতা থাকিলেই তাহাকে যুবক আখ্যা দেওয়া যায়। বয়সে বৃদ্ধ হইলেও মাহুষ যুবক থাকিতে পারে। দেহে যৌবন না থাকিলেও মনে যৌবন থাকিতে পারে। রবীক্রনাথ নিজেকে 'সত্তর বছরের প্রবাণ যুবক' বলিয়াছেন এবং শিল্পী নন্দলালকে 'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"আমি যতক্ষণ দ্বির হয়ে আছি ততক্ষণ বস্তুসমূহ ভারস্থরপ হয়ে থাকে। তখন জীবনের বোঝা, সঞ্চয়, ধন, — আমার পক্ষে ত্র্বহ হয়। যথন আমার চলা বন্ধ হয়ে যায়, তথন ধনজন যা কিছু জুম্তে থাকে তা কিছুই চলে না, তারা আমাকে ঘিরে ফেলে। সেই সঞ্চয়কে বাঁচিয়ে রাখ্বার জন্ম আমি জেগে আছি। বইস্থ্য পাকা যেমন তার পাতার মধ্যে বসে ৰসে তাদের কাটে আর খায়, তেমনি আমি এক জায়গায় বসে বসে কেবল থাজি আর জমাজি। আমার চোগে গ্ম নেই—মনের মাথায় বোঝা ভারী হয়ে উঠেছে। তুঃখ নৃতন নৃতন হয়ে বেড়ে চলেছে, বোঝাই হয়ে উঠেছে। আমি স্থির হয়ে আছি বলে সতর্ক বৃদ্ধির শারে, সংশ্যের শীতে জীবনের চুল পেকে গেল, সে বৃড়ো হয়ে যাছে।

আমি ষেই চল্তে ক্ষক কর্লেম, অমনি মন তার মাথার পিঠে যে বোঝা চারদিক্ থেকে এঁটে দিয়েছিল, চলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে সংঘাতের দারা তার আবরণ ছিন্ন হয়ে গেল, বাথার সঞ্জের ক্ষয় হল। চলার সংঘর্ষে আনন্দের আবরণ তে আবরণ জড়িয়ে ধরেছিল তা ক্ষয় হতে থাকে। মন মতামতের (opinion এর) মূর্গে বন্ধ হয়ে বাধা আইডিয়ার মধ্যে থাক্লে সে বৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

যা চলে না, স্থির হয়ে জম্তে থাকে তা মলিনতার আবর্জনা। মন য়তই নৃতন পরিব এনের মধ্যে দিয়ে চল্ছে, ততই দে নব নব সম্পদে ভূষিত হছে। সনাতনের অচলতার দ্বারা মন নবীভূত (purified) হতে পারে না। চলার আন্নেই সকল বস্তু ধৌত নির্মল হয়ে য়াছে। জরা জীবনকে য়ে পদ্ধিলতায় আচ্ছা করে রাখে, জীবনের চলার প্রাণশক্তি (vigour) সেই সঞ্চিত স্তুপকে ফেলে এগিয়ে চলে। স্থবিরতা কেবলই পুরাতনকে আঁকড়ায়। সে বোঝা ফেলে দিয়ে হাল্কা হতে চায় না। তাই সে মলিন স্কুসেব দ্বারা জড়িত হয়ে থাকে। এর থেকে বাঁচবার উপায় হচ্ছে মনকে নিত্যনবীন পথে চালনা করা। চলার আনন্দরস পান করে মনে যৌবন বিকশিত হয়।" (ঐ)

'ফাল্কনী'তে গতি-তত্ত্বের এই তিনটি ধারারই সমন্বয় করা হইয়াছে। স্কুচনাতে দেখা যায়, ইক্ষ্াকুবংশীয় রাজার মাথার চুল পাকিয়াছে দেখিয়া তিনি জরা ও আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভাত, রাজকার্য তাঁহার কাছে তুর্বহ, শেষবয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পরমার্থ-চিন্তায় কাল কাটাইতে মনস্থ করিয়াছেন। এমন সময় কবিশেখরের প্রবেশ। কবিশেখর রাজাকে বৃঝাইল যে, যৌবন গত হইলেও আর এক বৃহত্তর বৌবন আদিতেছে, দেই বৌবনের মধ্যেই প্রকৃত বৈরাগ্যের মন্ত্র আছে, দে-মন্ত্র সংসারের সমস্ত সঞ্চয় ফেলিয়া কেবলি চলা, কেবলি সম্মুখে অগ্রসর হইবার মন্ত। এই যৌবন-মন্ত্রের বৈরাগীরাই জীবনের সমন্ত তৃ:থ হাসিম্থে বহন করিতে জানে, কারণ সমস্ত তুঃগকে তাহার। পরম লীলাময়ের লীলা বলিয়া গ্রহণ করে। তারপর মৃত্যুভয় বুথা, কারণ জীবনের মরণ নাই, সে নিত্যকালের, সর্বত্রই আনন্দময় 'আমি-আছি'র জয়। রাজার কর্তব্যকর্মে নৈরাখ ও মৃত্যুভয় দূর করিবার জন্মই, তাঁহার 'প্রাণটাকে জাগিয়ে রাথবার' জন্মই কবিশেখরের 'ফাল্কনী' রচনা। ফাল্পনীর মূলগল্পটি হইতেছে শীতের বস্ত্রহরণ ও বসম্ভোৎসব্ ইহাতে প্রকৃতির ভিতরের গতির লীলাকে গ্রহণ করা হইয়াছে, আর তাহারই মধ্যে প্রাণের গতি-তত্তকে রূপায়িত করা হইয়াছে। প্রথমে ব্যক্তিগত জীবনের যৌবন-রহস্তকে অবলম্বন কার্যা প্রকৃতি ও মান্ব-প্রাণের যৌবন-রহশ্যকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এখন এই তত্তকে তিনটি ধারার মধ্যে কিরুপে রসরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হহয়ছে দেখা যাক্।—

মহারাজ, আপনার এই কবিকে নাকি বিদায় করতে চান ? কবিত যে বিদায়-সংবাদ পাঠালে, এখন কবিকে রেখে হবে কী। সংবাদটা কোথায় পৌছল।

ঠিক আমার কানের উপর চেয়ে দেখে।।

পাকাচুল ? ওটাকে আপনি ভাবছেন কী ?

रयोवत्नत्र श्रामत्क मूट्ह स्क्टन माना कत्रवात रुछ।।

কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ওই সাদা ভূমিকার উপরে আবার নৃতন রঙ্লাগাবে।

কই, রঙের আভাদ তো দেখি নে।

সেটা গোপনে আছে। সাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

हुन, हुन, हुन करता, कवि हुन करता।

মহারাজ, এ যৌবন যদি মান হল তো হোক না। আর-এক যৌবনলক্ষী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর ভ্রু মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন
—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

আরে, আরে, ভূমি দেখছি বিপদ বাধাবে, কবি। যাও যাও ভূমি যাও—ওরে, শ্রুতিভূষণকে দৌড়ে ডেকে নিয়ে আয়।

তাঁকে কেন, মহারাজ।

বৈরাগ্যসাধন করব।

সেই থবর শুনেই তো ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর।

## ভুমি?

হাঁ, মহারাজ, আমরাই তো পৃথিবীতে আছি মান্থ্যের আসক্তি মোচন করবার জন্ম।

বুঝতে পারলুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম, তবু ব্যতে পারলেন না ? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, স্থরের মধ্যে বৈরাগ্য। সেইজন্তেই তো লক্ষী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষীকে ছাড়বার জত্তে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই।

তোমাদের মন্ত্রটা কী।

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি-থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে—বেরিয়ে পড় প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

সংসারের পথটাই বুঝি বৈরাগ্যের পথ হল ?

তা নয়, তো কী মহারাজ। সংসারে যে কেবলই সরা, কেবলই চলা, তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সেই তো বৈরাণী, সেই তো পথিক, সেই তো কবি-বাউলের চেলা। তই লোনো, কবিশেখর, কালা শোনো। ওই তো তোমার সংসার। ওরা মহারাজের ত্রিককাতর প্রজা।

···তোমার কবিত্মন্ত্রের বৈরাগীরা এ ছ্:খের কী প্রতিকার করতে পারে বলো তো।

মহারাজ, এ ছঃখকে তো আমরাই বহন করতে পারি। আমরা যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে বয়ে চলেছি। নদী কেমন করে ভার বহন করে দেখেছেন তো? মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে কেবলই সে ভারি করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে অর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই সে আপনার ভার লাঘব করেছে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক मिराइ ि नकरनत नव रूथदः थरक छनात नीनाम वरम निरम मावात खरछ। আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দার যিনি তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেছেন, তাই তো বসে থাকতে পারি নে… মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে যে কাল্লা উঠেছে সে কাল্লা থামায় কারা। ষারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেছে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয়— যারা কর্তব্যের শুক্ষ রুদ্রাক্ষের মালা জপছে তারাও নয়, যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে ভারা, ত্যাগও করে ভারাই, বাঁচতে জানে ভারা, মরতেও জানে ভারা, ভারা জোরের সক্ষে হঃথ পায়, তারা জোরের সঙ্গে হঃথ দূর করে—সৃষ্টি করে তারা, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব চেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।

কবিশেখর রাজাকে আখাদ দিতেছে যে, দেহের যৌবন চলিয়া গেলেও আর এক যৌবন আদিতেছে। দে যৌবনের স্বরূপ কি? সেই যৌবন 'প্রোট্রের নিরাসক্ত যৌবন—তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।' এই যৌবন মনের যৌবন, একটা বিশিষ্ট উপলব্ধির ফল। এই উপলব্ধিতে সিদ্ধ হইলে মনের এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়—মন হয় চির-যৌবনের রসে সিক্ত ও রঙে রঙীন। তখন সংসারের ধন-জন-মান-খ্যাতির উপর আর আসক্তি থাকে না, ফলাকাজ্জাবর্জিত হইয়া কর্ম সম্পাদন কর। সম্ভব হয়, জীবনকে এক আনন্দময় থেলার মতো গ্রহণ করা যায়। ইহা 'তেন ত্যক্তেন ভূঞীথা:'রই একটি রপ। এই নৃতন যৌবনের উপলব্ধির মূলভিত্তি হইতেছে আত্মার চির-যৌবনের স্বরূপকে জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধি আসিলেই দেহের জরা হয় মিথ্যা এবং মৃত্যুতেও মানবাত্মার ক্ষয় নাই জানিয়া নিরুঘিয়চিত্তে জীবনকে গ্রহণ করা যায়। এই সাধনলব্ধ দিন্তীয় যৌবন যে-মান্থৰ লাভ কবে, সে প্রাণের নিত্যস্বরূপের জ্ঞানলাভের দ্বারা এক চিরস্তন আনন্দলোকে প্রবেশ করে। এই সাধন-সিদ্ধ দিতীয় যৌবনের মূর্ত প্রকাশ রবীক্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাট্যের বৃদ্ধ-যুবক ঠাকুরদাদা-চরিত্রটি।

'বলাকা'য় কবি এই দিতীয় চিরস্তন যৌবনকে আবাহন করিয়াছেন ও তাহার বাণী প্রকাশ কয়িয়াছেন। এ-যৌবন 'বয়সের মায়াজালের বাঁধনখানা' খণ্ডন করে; এ-যৌবন 'কাঙ্গাল আয়ুর ভিথারী' নয়; ইহার বাণী 'শুদ্ধ পাতায় রয়' না 'কভু বাঁধা পুঁথির বাঁধনে'; ইহা 'আবর্জনার বোঝা মাথায় আপন প্রানি-ভাবে কুঠিত' নয়; এই 'অশান্ত', 'ত্রন্ত', 'প্রমন্ত', 'চিরজীবী' যৌবন 'শিকল-দেবীর পূজাবেদী' ধূলিসাং করে ও 'জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে' চারিদিকে 'প্রাণ অফুরান দেদার ছড়িয়ে' দেয়। কবিরও দেহের যৌবন বিদায় লইয়াছে, আসল্ল বার্ধক্যের চিন্তা তাঁহার মনকেও করিয়াছে আচ্ছন্ন, কবিও এই যৌবনের আবাহন দারা তাঁহার জীবনে ও জীবনের পরপারে নৃতন ভাব-কল্পনার আলোকে জরায়ত্যুমালিন্তহীন, চিরানন্দন্য আত্মন্তর উপলব্ধি করিতে চাহিছাছেন।—

বছদিনকার
ভূলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পুর তা'র পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছু ছাল বসস্তের হাতে
অকল্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।
লিখেছে সে—
আছি আমি অনস্তের দেশে
যৌবন ভোমার
চিরদিনকার
গলে মোর মল্যারের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনাস্তের গছচালা।…

লিখেছে দে— এসো এসো চলে এসো বংদের জীর্ণ পথশেবে,

মরণের সিংহছার

হয়ে এসো পার।

কেলে এদো ক্রান্ত পুষ্পহার।

ঝরে পড়ে কোটা ফুল, থসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার.

স্থ যায় টুটে,

ছিন্ন আশা ধুলিতলে পড়ে লুটে।

শুধু আমি যৌবন তোমার

চিরদিনকার.

ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারস্বার

জীবনের এপার ওপার। (বলাকা)

'ফাল্কনী' নাটকের রাজাকে আমরা 'ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ', আর কবিশেখরকে 'দার্শনিক-কবি ববীন্দ্রনাথ' ধলিয়া ধরিতে পারি। 'বলাকা'য় ও 'ফাল্কনী'তে ভাব-কল্পনার নৃতন বর্ণ-বৈচিত্ত্যে ও মনোহর সংগীতে যৌবনের যে-জয়গান, তাহার মর্ম অনেকথানি স্কম্পষ্ট।

এ নাটকে গান আছে নাকি।

হাঁ, মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা থোলা হবে। গানের বিষয়টা কী।

শীতের বস্ত্রহরণ।

এতো কোনো পুরাণে পড়া যায় নি!

বিশ্বপুরাণে এ গীতের পালা আছে। ঋতুর নাটো বংসরে বংসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ থসিয়ে তার বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নৃতন।

এতো গেল গানের কথা, বাকিটা?

বাকিটা প্রাণের কথা।

নে কি রকম।

যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে বলে পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরলে তথন—

তথন কী দেখলে।

কী দেখলে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

কিন্ত একটা কথা ব্যতে পাললুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা নাকি।

না, মহারাজ, বিশ্বের মধ্যে বসস্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।

এই গানের বিষয় যে শীতের ৰস্ত্রহরণ, এইটিই প্রকৃতির যৌবনলীলা; আর নাট্যের বিষয়টা যে প্রাণের কথা, এইটিই মাহুষের অস্তরাত্মার যৌবনলীলা। বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলিতেছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সে একই লীলা। দৃশ্বের গোড়ায় গীতিভূমিকায় প্রকৃতি অভিনেতা, দৃশ্বের মধ্যে অভিনেতা মানব—প্রকৃতির লীলা হুরে ব্যক্ত, মানবপ্রাণের লীলা ঘটনায় ব্যক্ত। ইহার পিছনে আছে 'বৈরাগ্যসাধন'-ভূমিকায় ব্যক্তির যৌবনলীলা। এই তিনটি লীলা অপরূপ শিল্পকৌশলে একত্ত গ্রথিত করিয়া ভাব, রূপ ও স্থ্রের সমন্বয়ে এই অপূর্ব নাটকটি রচিত হইয়াছে।

'ফাল্কনী' সম্বন্ধে এখন রবীন্দ্রনাথের ানজের মস্তব্য উদ্ধৃত করা বাক্।—

"জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাছে তবু সে জীর্ণ নয়—আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্রামলতা অমান; অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকোছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারি দিকেই দিনরাত চলছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্রয় যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে মৃহুর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল, সেই মৃহুর্তেই বসস্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছল্লবেশ ঘুচিয়ে প্রোণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়৾। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয়, সামনের দিক থেকে সেইটাকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত তা হলে জনাদি কালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়ত; এর উপর যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধ্বসে যেত।

"বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্কনে চিরপুরাতন এই যে চিরন্তন হয়ে জন্মাচ্ছে, মান্ত্র প্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নৃতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্বিই থাকে না।

"ফান্তনীর যুবকের দল প্রাণের উদ্ধাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাছে। সর্দার বলছে, 'ভয় নেই বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করি নে—আচ্ছা, দেখ, যদি তাকে ধরতে পারিস তো ধর্।' প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নৃতন করে, চিরন্তন করে দেখতে পোলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারকে না। শীত নাথাকলে ফাল্পনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেত।"

"জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে-মাহ্রষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে দে পায় নি। তাই দে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে-লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, দে জীবন। যথন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারি নে, তথন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ভরিয়ে ভরিয়ে মরি। নির্ভয়ে यथन जात नामतन शिरम माँ ए। है, ज्थन तमिथ त्य-नर्गात जीवतनत भर्थ जामात्मत এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই স্পারই মৃত্যুর তোরণ দারের মধ্যে আমাদের বহন करत निष्य पाष्ट्र। 'फाइनी'त গোড়াকার कথাটা হচ্ছে এই যে, यूरक्तर। বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এ-উৎসব তো গুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াদে হবার জো নেই। জরার অবসাদ মৃত্যুর ভয় লঙ্খন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌছনো যায়। তাই যুবকেরা বললে, আনব সেই জরা বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে घनिएय धरत, প্রথা অচল হয়ে বদে, পুরাতনের অত্যাচার নৃতন প্রাণকে দলন করে নিজীব করতে চায়—তথন মাহ্য মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো यूरतार्भ हलहा । रमथारन नृजन यूर्णत वमरखत रहालिरथला आतंख हरप्रहा। মান্তবের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মৃতি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে

তলৰ করছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিধুক্ত হয়েছে। তাই 'ফাল্কনী'তে বাউল বলছে: যুগে যুগে মাহ্মধ লড়াই করেছে, আজ বসস্তের হাওয়ায় তারই চেউ। নেযারা মরে অমর, বসস্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্দিগন্তে তারা রটাচ্ছে—'আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বস্তুম, তাহলে বসস্তের দশা কীহত।

"বসন্তের কচি পাতার এই যে পত্র, এ কাদের পত্র ? যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে তারাই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তাহলে জরাই অমর হত—তাহলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সর সর শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে—যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না: তারা জরাকে বরণ করে জীবন্ত হয়ে থাকে, প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।"

এইবার চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও তাহাদের তাৎপর্য নির্ণয় করা যাক্।—

ভোমাদের নাটকের প্রধান পাত্র কে কে।

এক হচ্ছে দর্দার।

সে কে।

যে আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর একজন হচ্ছে চক্রহাস। সেকে।

যাকে আমরা ভালবাদি—আমাদের প্রাণকে সেই প্রিয় করেছে।

আর কে আছে।

দাদা—প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশুক বোধ করে, কাজটাকেই যে সার মনে করেছে।

আর-কেউ আছে।

আর আছে এক অন্ধ বাউল।

আন্ধ ?

হাঁ, মহারাজ, চোধ দিয়ে দেখে না বলেই সে তার দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে -দেখে। সর্ণার জীবনের অন্তনিহিত শক্তির প্রতীক। সেই শক্তির শ্বরূপ হইতেছে গতি। এই গতিই জীবনকে অবস্থা হইতে অবস্থাস্তরে পরিচালনা করিয়া তাহার স্বধর্মকে অটুট রাথিয়াছে। ক্রমাগত সমুখে অগ্রসর হওয়াই জীবন। তাই সে জীবন-সর্ণার। 'এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া—পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহু যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে সেটা তার অভিপ্রায় নয়।' তাহার গান—

আমরা ঠেকব না তো কোনো শেবে,
ফুরোয় না পথ কোনো দেশে রে।...
আমরা ভেসে চলি শ্রোতে প্রোতে
সাগর-পানে শিথর হতে রে,
আমাদের মিলবে না কূল গো— মোদের
মিলবে না কুল।

জীবন রূপ-রূপান্তর, জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া অনন্তের অভিসারে যাত্রা করিয়াছে; কোনো অবস্থাতেই সে অচল নয়, আবদ্ধ নয়। আবদ্ধ হইলেই তাহার জীবনত—তাহার স্বধ্ম নষ্ট হয়।

যুগে যুগে এদেছি চলিয়া
শ্বলিয়া শ্বলিয়া
চুপে চুপে
ক্ষপ হতে ক্সপে
প্রাণ হতে প্রাণে।
নিশীণে প্রভাতে
যা-কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,

সর্দার বলে,—'আমি কিছুই নিম্পত্তি করি নে, সংকট থেকে সংকটে নিয়ে চলি—ওই আমার সর্দারি।' তাই দে মান্ধাতার আমলের বৃড়োকে ধরিয়া আনিবার নৃতন থেলায় যুবকদলকে প্ররোচনা দেয়; সেই আছিকালের বৃড়োকে ধরিবার জন্ম নিজে মৃত্যুর অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করে; শেষে সেই বৃড়োর পরিবর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেই বাহির হইয়া আসিয়া বিশ্বিত যুবকদলকে জানায় যে বৃড়ো কোথাও নাই, একমাত্র দে-ই কেবল আছে। জন্ময়ৃত্যুর আবর্তনের মধ্যে এই জীবনই বারে বারে ঘোরাফেরা করিতেছে।

চক্রহাস ॥ এ কী, এ যে তুমি। তুমি ! সেই আমাদের সর্ণার ! বুড়ো কোথার। সর্ণার ॥ কোথাও তো নেই। কোথাও না ?

मर्गात्र॥ ना

তবে সে কী।

সর্দার॥ সে স্বপ্ন।

চক্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের।

मर्भात्र॥ इ।।

চক্রহাস। আর আমরাই চিরকালের ?

मर्गात्र॥ दै।

( यू दक मन ) — পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে কার ঠিক নেই। দেই ধূলোর ভিতর থেকে আমরা তো তোমাকে চিনতে পারি নি। তথন হঠাৎ তোমাকে বুড়ো বলে মনে হল। তারপর গুহার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে, যেন তুমি বালক। যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম।

চক্রহাস। এ তো বড় আশ্চর্য। তুমি বারে বারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম।

এই জীবনের জরা-বার্ধক্য নাই, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, এ নিত্য-নবীন; পিছন হইতে এই ধুলাবালি, এই জরা-বার্ধক্য দেখিয়া মান্ত্র্য মনে করে, ইহাই বৃঝি তাহার স্বরূপ, কিন্তু সম্মুথ হইতে দেখিলে দেখা যায় যে, তাহার চিরতারুণ্য বিন্দুমাত্র নাই হয় নাই।

চন্দ্রহাস প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতীক,—'আমরা যাকে ভালবাসি, আমাদের প্রাণকে যে প্রিয় করেছে'। এই বিশ্বাস ও প্রেমই জীবনকে গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে গ্রহণ করে, ইহার নানা ক্রটি-বিচ্যুতি, বাধা-বিপত্তি, অসম্পূর্ণতাকে উপেক্ষা করিয়া ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরে, ইহার মধ্যে আনন্দ পায়। জীবনের পথ চলা হয় স্থন্দর, মধুর ও সার্থক। চন্দ্রহাস তাই গান করে,—

বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি, ছড়িয়ে চলি চলার হাসি, রঙিন বসন উড়িয়ে চলি তাই তাহার

চলার পথের আগে আগে ঋতুর ঋতুর সোহাগ ফাগে,

নবংষীবনের দল বলে, 'চন্দ্রহাস একটু সরে গেলেই আর আমাদের থেলার রস থাকে না। ও কাছে থাকলে মনে হয়, কিছু হোক বা না হোক মজা আছে। এমন-কি, বিপদের আশঙ্কা থাকলে মনে হয়, সে আরও বেশি মজা।'

विश्वाम ও প্রেমই প্রাণের গৃঢ় রহস্ত জানে, দে জানে প্রাণকে নৃতন করিয়া পাইতে হইলে তাহাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়া পাইতে হইবে, তাই দে রাত্রে অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অরুণোদয়ে আদিয়া নবযৌবনের দলকে জানাইল যে, রন্ধের সন্ধান পাওয়া গিরাছে। চন্দ্রহাসই জানে জীবনের লীলারহস্ত, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান, তাই বাউল বলে,—চন্দ্রহাস বলে গেল, 'আমার জন্ত অপেক্ষা কোরো, আমি আবার ফিরে আসব, আমি জয়ী হয়ে ফিরে আসব।' সে-ই বোঝে বসন্ত-উৎসবের তাৎপর্য,—সে-ই বোঝে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া না পড়িলে বসন্ত-উৎসবের আয়োজন সার্থক হয় না। তাই বাউল বলে, 'সে বললে যুগে মুগে মাহুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই তেউ।' 'সে বললে—

বসতে ফুল গাঁথল আমার

করের মালা।
বইল প্রাণে দখিন হাওরা

আগতন-জালা।
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে,
মিছে রে ঐ কেঁদে মরে,
মরণ এবার আনল আমার,
বরণজালা।

চক্রহাস জীবন-সর্ণারের প্রধান সহকারী। জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও প্রেম না থাকিলে, প্রাণের প্রতি সত্যকার দরদ না থাকিলে, জীবন তো একটা অর্থহীন প্রলাপমাত্র,—তাৎপর্যহীন, আনন্দহীন ছুটিয়া-চলা মাত্র। বিশ্বাস ও প্রেমই আমাদের এই ছুটিয়া-চলাকে করে মধুময় ও সার্থক। সে নবযৌবনের দলের পরম বরু; সে না হইলে পথ-চলা আনন্দহীন হয়, খেলার রসে মন ভরিয়া ওঠে না। তাই চক্রহাসের ক্ষণিক অদর্শনে নবযৌবনের দল বলে,—'আমরা চলব না, যেথানে এসে পড়েছি এইথানেই বসে পড়ে।'

দাদা ঘর-ছাড়া যুবকদলের অক্সতম। বয়স তাহার সবচেয়ে কম হইলেও, তাহাকে অধিক-বয়য় বলিয়া মনে হয়। কবি ইহার পরিচয় দিতেছেন,—"ইহারা যাহাকে দাদা বলে তার বয়স সবচেয়ে কম। সে সবে চতুপাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে; এখনও বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এইজক্স সে সবচেয়ে প্রবীণ। আশা আছে, বয়স যতই বাড়িবে সে অক্সদের মতোই কাঁচা হইয়া উঠিবে) বিশ-ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে।" শিক্ষার প্রভাবে ও সংস্কারের চাপে তরুণ বয়সেই যাহাদের মন রসহীন, চাঞ্চলাহীন, মুক্তিসর্বস্থ ও গতায়ুগতিক-পয়ী হয়, দাদা সেই অকালপক যুবক-বয়দের প্রতীক। ইহারা প্রথির বচন ও নীতিবাক্য অন্থলারে চলে এবং জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের প্রতিই বেশি দৃষ্টি দেয়। দাদা চৌপদী কবিতা লেখে, তাহা উপদেশপূর্ণ নীতিবাক্য। দাদা বলে, 'আমার কবিতা তো তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মতো শৌথন কাব্যের ফুলের চাষ নয় যে, কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল থাবে। এতে সার আছে রে, ভার আছে।' এই দাদাদের যৌবনস্থলভ উদ্দাম-চাঞ্চল্য নাই, হৈর্ষ, গান্তীর্য ও কাজের প্রতিই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

নবযৌবনের দল॥ আমাদের থেলাটাতেই দাদার আপত্তি।
দাদা॥ কেন আপত্তি করি বলব ? শুনবি ?

সময় কাজেরই বিত্ত, থেলা তাহে চুরি।
সিঁধ কেটে দণ্ডপল লহ ভুরি ভুরি।
কিন্ত চোরাধন নিয়ে নাহি হয় কাজ।
তাই তো খেলারে বিজ্ঞাদেয় এত লাজ।

চক্রহাস ॥ বল কি তুমি দাদা। সময় জিনিসটাই যে থেলা, কেবল চলে যাওয়াই যে তার লক্ষ্য।

দাদা।। তাহলে কাজটা ?
চন্দ্রহাস।। চলার বেন্দে যে ধূলো ওড়ে কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ্য।
দাদা।। সব জিনিনেরই সীমা আছে, তোদের যে কেবলই ছেলেমান্ষি।

দাদা-চরিত্র অচলায়তনের মহাপঞ্চকেরি আর একটি রূপ। সে জ্ঞান ও কর্মের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার প্রতীক। এই চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে। সর্দার ও চন্দ্রহাসদের দলের অকারণ অবারণ গতিবেগ একেবারেই নির্থক হইয়া পড়ে যদি তাহার তলদেশে একটা স্থিতির ভিত্তি না থাকে। নিতাস্থিতির উপর নিভ্যগতির লীলাই রবীন্দ্র-দর্শনের একটি প্রধান স্ত্ত্ত। গতির সহিত্

স্থিতির সামঞ্জ্রবিধানই উভয়কে সার্থক করে, এক অক্সকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। জীবনের মধ্যে এই কেন্দ্রাভীত ও কেন্দ্রাহ্ণ শক্তির সমন্বয়ের যে রূপ, তাহাই জীবনের প্রকৃত রূপ। তাই রবীন্দ্রনাথ 'দাদা'র কাব্যে লোকহিত, নীতিপ্রচার ও তাহার বৃদ্ধহলভ অচঞ্চলতা প্রভৃতিকে বিদ্রুপ করিয়াও তাহাকে সন্মানের স্থান দিয়াছেন। তাহাকে বসন্ত্রসাজে স্ক্লিত না করিয়া বসন্ত-উৎসব শেষ করা হয় নাই। চন্দ্রহাস বলিতেছে,—

'আমরা তোমার মাথায় পরাব নব-পল্লবের মৃক্ট, তোমার গলায় পরাব নব-মল্লিকার মালা, পৃথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর-কেউ তোমার আদর ব্রবে না।'

চন্দ্রহাদ তাহাকে সদম্মানে গ্রহণ করিয়াছে, আর দাদাও তাহা**র শেষ** চৌপদীতে বসস্তোৎসবে তাহাদের থেলার উদ্দেশ্যের সফলতার ইন্ধিত দিয়াছে,—

স্থ এল পূর্বদারে, তূর্ঘ বাজে তার। রাত্রি বলে বার্থ নহে এ মৃত্যু আমার— এত বলি পদপ্রাস্তে ববে নমস্বার। ভিক্ষামূলি মর্ণে ভরি গেল অন্ধকার॥

ইহা বাউলের কথারই প্রতিধানি। গতি ও স্থিতির মিলন হইয়াছে।

অন্ধ বাউল ঠাকুরদাদা-চরিত্রেরই অগুতর রূপ। দেহের খূল দৃষ্টিদারা অতীব্রিষ় রহস্থাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অস্তরের দৃষ্টি দিয়াই তাহা দেখিতে হয়। এ-বিষয়ে বাহিরের দৃষ্টি অর্থইন, তাই বাউল অন্ধ। 'চোপওয়ালার দৃষ্টি অন্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হল। স্থ যথন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আর আমার ভয় নেই।' বাউল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জগৎ ও জীবনের স্বাধ্যাবিদ্, অধ্যাত্ম-তত্ত্তে, সাধুপুরুষ। সে দিব্যজানের, দিব্যায়ভূতির প্রতীক। এই অন্ধ বাউল বুড়োর সন্ধান দেয়, চক্রহাস ও তাহার দলকে গুহার পথে পরিচালিত করে। এই অন্তর্দৃষ্টি, এই দিব্যজানের দারাই জগৎ ও জীবনের রহন্ত জানা যায়।

তাহা হইলে সদার ক্রমাণত সম্মুখে পরিচালিত করে, অর্থাৎ জীবন নিরন্তর গতিশীল। চন্দ্রহাদ এই চলাকে আনন্দময় করে, অর্থাৎ জীবনের প্রতি অনুরাদ্দ প্রেম এবং উহার সার্থকতায় গভীর বিশাদ এই ক্রমাণত সম্মুখে অগ্রসর হওয়াকে, এই নিরন্তর পথ-চলাকে রদময়, মধুময় করে। বাউল তাহাকে যৌবনগ্রাসী আছিকালের ব্ডোটার গুহার সন্ধান দেয়, অর্থাৎ দিবাজ্ঞানই প্রেমকে মৃত্যুর রহ্ম উদ্ঘাটন কারতে সাহায্য করে ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান দেয়। স্মার

শোবে দাদার সহিত চন্দ্রহাসের দলের মিলন হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের কাঠিন্ত ও নিষ্ঠার সহিত প্রেমের মিলন হওয়া প্রয়োজন, কারণ জ্ঞানের কাঠিন্তের উপরই প্রেমের কোমলতা ও সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে সার্থকতা দেয়—না হইলে উভয়েই অসম্পূর্ণ। ইহাই 'ফাল্কনী'র রূপক-সংকেতের ভিতরের কথা।

নাটকীয় কলাকোশল সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এই রূপক-সংকেত-প্রয়োগের কৌশল সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্।

প্রথমেই পথ। নানা-ঘটনা-সংকুল, বিচিত্র-অভিজ্ঞতাময়, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর জীবনের গতিই এই পথ। জীবনের স্বরূপকে পথের সংকেতে ব্যক্ত করা রবীশ্র-নাথের ভাবজীবনের একটি অন্ধ। বিশেষ করিয়া রূপক-সাংকেতিক নাট্যে কবি পথকে অনেক স্থলেই ব্যবহার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী নাটক 'মুক্তধারা'য় করা হইয়াছে। এই পথেই নবযৌবনের দল উৎসব করিতে বাহির হইয়াছে, 'ভয়, চৌপদী, পণ্ডিত ও পুঁথি ছাড়িয়া' বুড়ো-খোঁজার খেলায় মাতিয়াছে, জীবনের স্বরূপের সন্ধানে তাহারা উৎসাহী।

ঘাট জীবনের শেষপ্রান্ত। ঘাটের মাঝি সেই সব অন্তর্দ্ ষ্টিহীন, শাস্ত্রের বাঁধাবুলিসর্বন্ধ, পরলোকের বিধানদাতার দল। ইহারা জীবনের তাৎপর্য বোঝে না,
জানে মৃত্যুই জীবনের পরিণতি—জানে না যে মৃত্যুতেই জীবনের শেষ হয় না।
ইহারা কেবল শাস্ত্রের বাঁধাবুলি আওড়ায় এবং সেই বুলি অন্নসারেই সকলের পথনির্দেশ করে। সে বলে—'আমার হচ্ছে পথ ঠিক করা, কাদের পথ সে আমার
জানবার দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত না।'

কোটাল হইতেছে লৌকিক-জ্ঞান-সর্বস্ব, জরা মৃত্যুভয়ভীত বৃদ্ধ। সে জানে, লোকে জীবনের রান্তা দিয়া আসিয়া জীবনের পরপারে চলিয়া যায়। জরা-মৃত্যু মাহুষের স্বভাবদিদ্ধ নিয়ম। তাই সে বলে—'সেই চিরকালের বুড়োই তো ভোমাদের থোঁজ করছে। সে নিজের হিমরক্রটা গরম করে নিতে চায়, তপ্ত থোবনের পরে তার বড়ো লোভ।'

মাঠ স্থিতির প্রতীক। এখানে আসিয়া নবযৌবনের দলের সন্দেহ জাগে, স্থির করে— 'পুঁথি ছাড়া আর এক পা চলা নয়'। 'আমরা চলব না'।

গুহা মৃত্যুর প্রতীক। এই মৃত্যুর দেশের চিত্র কবি অতি চমৎকার ফুটাইয়া ভুলিয়া মৃত্যুর সার্থকত। সম্বন্ধে এক অপূর্ব সংকেত দিয়াছেন।—

"দেখছিস এখানকার হাওয়াট। কেমনতরো? এখানে আকাশটা যেন যাবার বেলাকার বন্ধুর মতো মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। যারা সেখানে বলছিল 'চল্ চল্', তারা এখানে বলছে 'যাই যাই'। কথাটা একই, স্থরটা আলাদা। মনটার ভিতর কেমন ব্যথা দিছে, তবু লাগছে ভালো।

মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন এত মধুর এবং মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকস্বরূপ উদ্ভাসিত।

এই নাটকে বসন্তোৎসবকে একটি ভাবের সংকেতরপেই গ্রহণ করা হইয়াছে।
প্রকৃতির মধ্যে যে লীলা, মান্থবের জীবনেও সেই একই লীলা। বসন্তের মধ্যেও
চোথের জল লুকানো, তাই সে অতে। রমণীয়, ছাড়ার স্থরে পাওয়ার গান তাহার
অন্তরে বাজে, ঝরাপাতার সঙ্গে কচিপাতার হয় মিলন। যৌবনের মধ্যেও আছে
কালা, তাই সে সব্জ; ইহার মধ্যে স্থ-ত্থে, আনন্দ-বেদনা, ভোগ ও ত্যাগের
মহামিলন, তাই সে অতো মধ্র, অতো কাম্য। এ আলোচনা পূর্বেও কর।
হইয়াছে।

# মুক্তধারা

( 5059 )

'মৃক্তধারা' নাটকথানির আলোচনার প্রথমেই রবীক্রনাথের তৎকালীন মানসিক পরিবেশ সম্বন্ধে একট্ আলোচনা প্রয়োজন।

দেশ ও কাল সাহিত্য-শিল্পীর মনে যে-ভাব ও চিন্তার রেখাপাত করে, তাহাই তাহার বিশিষ্ট কল্পনা ও অন্তভূতির মধ্য দিয়া অনেকাংশে শিল্পরূপে প্রকাশ পাধ। যে-সমস্ত সাহিত্য-শিল্পীর জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ভাব-কল্পনা চিরস্তন সত্যের আদর্শ ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা সমসাময়িক:ঘটনা বা চিস্তাধারাকে তাঁহাদের

প্রথম স্বলেশী-আন্দোলনের গোড়াতে তিনি পুরোভাগে ছিলেন। তাঁহার গানে ও বকুতায় তিনি দেশবাসীকে মাতাইয়াছেন, কিন্তু যথন কর্মপন্থা নেতিবাচক ব্যক্ট ও ইংরেজ-বিদ্বেষর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াপড়িল, তথন তিনি ঐ আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কবির মতে একমাত্র আত্মশক্তির উদ্বোধনের ঘারা, স্বাবস্বনের ঘারা, সর্বান্ধীণ মহুয়্মত্ব-বিকাশের ঘারাই স্বাধীনতালাভ সম্ভব,—পরের ঘারে ভিক্ষা করিয়া, 'আবেদন-নিবেদনের থালা' বহন করিয়া, হদয়াবেগের তুবড়ি ছুঁড়িয়া বা ঘেষ-হিংসা প্রচার করিয়া এই স্বাধীনতা আসিবে না। বৃদ্ধির ঘারা, বিভার ঘারা, সংঘবদ্ধ চেটার ঘারা, ত্যাগ-তপস্থার ঘারা সমস্ত অন্ধ্যংসারের বাধাকে দ্র করিয়া মনে-প্রাণে স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে হইবে, তবেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিবে। বাহির হইতে স্বরাজ আসিলেই সব ঠিক হইয়া ঘাইবে, ইহা অকর্মণ্য, ছর্বলের কৈফিয়্থ মাত্র। ইহাই রবীক্রনাথের মত। দিতীয় স্বদেশী-আন্দোলনে অসহযোগ ও চরকা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব সকলের স্থবিদিত। গান্ধীজীকে ব্যক্তিগত-ভাবে যথেট প্রদ্ধা করিলেও রবীক্রনাথ অসহযোগ ও চরকার মধ্যে স্বাধীনতার কোনো স্ত্র দেখিতে পান নাই। এ বিষয়ে তাঁহার একটিমাত্র মন্তব্য উদ্ধৃত করিলেই স্বাধীনতা বলিতে রবীক্রনাথ কি বোঝেন, তাহা পরিস্কৃট হইবে,—

"আজ আমাদের দেশে চরকালাস্থন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়-শক্তির পতাকা, অপরিণত বস্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্লবলপণ্যশক্তির পতাকা—এতে

চিন্তাশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মৃক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরার্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্তে আবশুক পূর্ণ মহয়ত্বের উদ্বোধন; সে কি এই চরকা-চালনায়? চিম্ভাবিহীন মৃঢ় বাহু অমুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য करत्रहे कि अञ्चान जफ़रखत र्वष्टरन जायता यनरक कर्यरक जाएंडे करत ताथि নি? আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো হুর্গতির কারণ কি তাই নয়? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বৃদ্ধি চাই নে, বিছা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌঞ্ব চাই নে, অন্তর-প্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো करत अकमाख करत हारे, टांश वृं एक, मनत्क वृं किरत निरात हां हानारना, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালনা হয়েছিল তারই অমুবর্তন করে? স্বরাজ-माधन-याजाय এই रुन ताज्यथ ? এমন कथा ततन मारूयत्क कि जायान করা হয় না ?" ( त्रवीक्षनारथत्र त्राष्ट्रेरेनिक मक, कानास्त्रत्र, शृः ०६०) ধর্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে তিনি মানবের সর্বান্ধীণ, পরিপূর্ণ মৃক্তির কামনা করিয়াছেন। পূর্ণ মহুগ্রছের উদ্বোধনেই প্রকৃত স্বাধীনতা, যথার্থ মৃক্তি। সর্ববন্ধন-মুক্ত মানবাত্মার যেখানে বিহার নাই, সেখানে তিনি কোনো সার্থকতা দেখেন নাই। মাহুষের অন্তরতম সন্তার দেশে কালে কোনো পরিমাপ নাই,—দে নিত্য-मुक्त, स्वाधीन, तृह९, मह९ ७ वित्रस्त । कात्ना धर्म, नमाक ७ त्राष्ट्र आग्राय विधि-নিষেধের ঘারা তাহাকে আবদ্ধ করিলে, তাহাকে পীড়ন ও নির্বাতন করিলে, তাহারা সত্য আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অমঙ্গলজনক ও নিন্দনীয় হইবে। মাতুষকে অবহেলা, পীড়ন, হনন মাহুষের জঘক্ততম অপরাধ। বিবীন্দ্রনাথের মতো এত বড়ো মানবভার পূজারী পৃথিবীতে বিরল। তাঁহার এই মানবভাবাদ একটা মূলগভ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 🐧 রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় এই কথাটি সর্বদা স্বরণীয়। তাঁহার দীর্ঘজীবনে কি স্বলেশে কি বিলেশে যথনই মানুষ পীড়িত হইয়াছে, তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, তাহার মহয়ত্ত্ব লাঞ্চিত ও নির্যাতিত হইয়াছে, তথনই তাঁহার উচ্চ কণ্ঠ হইতে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। দেশের মন্ত্রয়ত্বণীড়ক ধর্মসংস্কার ও সমাজব্যবস্থার, এবং পরিপূর্ণ মহয়তেরে প্রতি রুদ্ধদৃষ্টি রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি সমানভাবে নিন্দা করিয়াছেন ;)—বিদেশী শাসকের মহয়ত্ব-পীড়নের প্রতিবাদে উপাধি পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে পাশ্চান্ত্য দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সর্বগ্রাসী জাতীয়তাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন, দিতীয় মহাযুদ্ধের বর্বরতা ও রক্তপাতকেও তিনি রোগশয্যা হইতেই धिकात निशास्त्र ।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাষ্ক আরম্ভ হয়। মহাষ্ক্রের অভিজ্ঞতা কবির জীবনে এই প্রথম। দূর হইতে ইহার সংবাদ পাইয়া তাঁহার কবিচিত্ত খানিকটা **আলো**ড়িত হইল। কবির মন তথন 'বলাকা-ফাল্কনী'র যুগে। ধ্বংস-মৃত্যুর মধ্য দিয়াই নবজীবনের বিকাশ হয়, এইটিই তথন তাঁহার মনের প্রধান ভাব-গ্রন্থি। তাঁহার বিখাস হইল, যুদ্ধের এই ধ্বংস-মৃত্যুর মধ্য দিয়াই পৃথিবীতে এক নৃতন যুগের रुष्टि हटेरि । 'क्रम्मरान कनरतान' ७ 'नक रक हटेरा मुक्त तरकत करतान'-এत মধ্য দিয়াই দেখা দিবে 'নৃতন উষার স্বর্ণছার'। 'মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত' খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে এবং 'রাত্রির তপস্তা' 'দিন আনিবে'—ইহাই ছিল তাঁহার অস্তরের আশা। এই যুদ্ধপর্বের শেষ না হইতেই কবি জাপান ও আমেরিকা যাত্রা कतित्नत । यूष्कत ज्थन मधावष्टा । यूष्कत मृनकात । य अक काजीयजात्वाध ७ नुक आण्राथमात्र-नीषि, जार। जारात हिसामीन मत्न धरेतात প্রতিভাত হইল। আমেরিকায় তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাশাভালিজমের স্বন্ধপ ও ভারতের জাতীয়তাবোধের সঙ্গে তাহার প্রভেদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। আমেরিকা তথনও যুদ্ধে নামে নাই। তারপর যুদ্ধ শেষ হইল। যুদ্ধশেষের কিছুদিন পরে কবি আবার ইউরোপ ও আমেরিকা-ভ্রমণে বাহির হইলেন। এক বংসরেরও অধিক সময় তিনি ইউরোপের নানাদেশে ও আমেরিকায় কাটাইলেন। যুদ্ধের মধ্যবর্তী ও পরবর্তী সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রনীতি, স্বাজাত্যবোধ, সভ্যতার রূপ, ঐশর্যের সংগ্রহ-নীতি প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য তাঁহার অন্তর্নৃষ্টির সন্মুথে উদ্যাটিত হইল। তিনি দেখিলেন, পাশ্চাত্ত্যের রাষ্ট্রনীতির অর্থ—নানা উপায়ে পররাজ্য-গ্রাদ, ছলে-বলে-কৌশলে বিজিত রাজ্যকে দমনে রাথা; জাতীয়তার অর্থ-নৈর্ব্যক্তিক সংঘশক্তির সম্প্রদারণনীতি, সন্দেহ, বিরোধ ও বিজয়; সভ্যতার অর্থ—উচ্চতর আদর্শহীন ও নীতিহীন, অন্তরাত্মার আকর্ণজ্ঞিত সৌন্দর্য-সরলতা-অবকাশ-বর্জিত, বিজ্ঞানপুষ্ট যান্ত্রিকতা এবং জ্বদয়হীন, অপরিমেয় সঞ্চয়লিপা। ইহার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অবসর নাই, অন্তরাত্মার মুক্তির লীলা নাই। যে-সভ্যতা ও শাসন মাহুষেরই কল্যাণের জন্ম, সেই মাহুষ ইহার মধ্য হইতে নির্বাসিত, ইহাতে তাহাকে চাপিয়া মারিবারই বিচিত্র আয়োজন। কবির আশা ব্যর্থ হইল, যুদ্ধোত্তর জগৎ ন্তন উধার স্বর্ণদার খুলিল না, মৃত্যুসিক্মছনে মাহুষের ভাগ্যে অমৃত উঠিল না।

'মৃক্তধারা' ও পরবর্তী নাটক 'রক্তকরবী'তে এই যুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও আমেরিকাই রবীন্দ্রনাথের মানস-পটভূমি। ইহাদের পররাজ্যলোলুপ রাষ্ট্রনীতি, দংকীর্ণ জাতীয়তা ও যান্ত্রিক সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার ভাব, চিস্তা ও অফুভূতি এবং বিদেশী পাশ্চাত্যশক্তির শাসন ও শোষণয়ন্তে স্বদেশবাসীর শোচনীয় অবস্থার জ্ঞান এবং তাঁহার বিশিষ্ট মানবতাবাদ একত্র মিলিয়া তাঁহার কবি-চিত্তে যে আলোড়ন স্টি কুরিমাছে, তাহারই শিল্পপ প্রকটিত হইয়াছে এই ছই নাটকে।

শুক্তধারা'র আখ্যানভাগটি এইরপ:—উত্তরক্টের রাজা রণজিৎ বিজিত অথচ বিলোহী শিবতরাই জনপদের প্রজাদের আয়ত্তে আনিতে না পারিয়া সেই রাজ্যের জলসরবরাহের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মুক্তধারা ঝরনা এতকাল তাহাদের পিপাসিত কণ্ঠ ও চাষের ক্ষেত সরস করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আজ্ঞ যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরের চেষ্টায় এক বিরাটকায় লোহ্যস্ত্রের বাঁধ নির্মাণ করিয়া সেই মুক্তধারাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। শিবতরাই-এর পিপাসা ও চাষের জল চিরতরে ক্ষম হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব হইতেই শিবতরাই-এর প্রজারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে বিলোহী হইয়া ত্'বছর থাজনা বন্ধ করিয়াছে। দেশে তুর্ভিক্ষ হওয়ায় তাহারা কোনোক্সপে ক্ধার অন্ন জুটাইয়াছে, কিন্তু উদৃত কিছু না থাকায় থাজনা দিতে পারিতেছে না। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা যুবরাজ অভিজিৎকে শিবতরাই-এর শাসনভার দিয়াছিলেন তাহাদের বশে আনিবার জন্ম। কিন্তু অভিজিৎ ভিন্ন প্রকৃতির লোক; সে চির-দিনের মত শিবতরাই-এর বাসিন্দাদের উত্তরকৃটের অন্ধণীবী হইয়া থাকিবার তুর্গতি হইতে মুক্ত করিবার জন্ম বহুকালের রুদ্ধ নন্দিসংকটের পথ কাটিয়া দিয়াছে, যাহাতে শিবতরাই-এর পশম বিদেশের হাটে বিক্রীত হইয়া অর্থসমস্থার সমাধান করিতে পারে। ইহাতে শিবতরাইবাসীরা যুবরাজকে দেবতার মতো ভক্তি कतिरा नाशिन वर्षे, किन्छ यूवताराक्षत अध्याकात कार्य छेखतकूर्वेत शार्थाक প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিল। যুবরাজের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ করিল তাহারা। রাজা বাধ্য হইয়া তাহাকে সরাইয়া আনিলেন এবং রাজার খালককে সেখানে শাসনকর্তা করিলেন। তাহাতে শিবতরাই-এর প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার চলিতে লাগিল। এদিকে তাহারাও ধনধ্বয়ের নেতৃত্বে থাজনা না দিবার জন্ম বদ্ধপরিকর হইল। এই বিদ্রোহী প্রজাদের জল বন্ধ করিয়া দিয়া ভাহাদের পূর্ণমাত্রায় বখতা স্বীকার করাইবার উদ্দেশ্যেই এতদিনের চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর মুক্তধারার বাঁধ তৈয়ারী করা হইয়াছে।

এই বাঁধ বাঁধিবার যন্ত্রনির্মাণে বহু চেষ্টা, অর্থব্যয় ও প্রাণব্যয় করা হইয়াছে। এই বিরাট যন্ত্রের পাদপীঠে বহু যুবকের তাজা প্রাণ বলি দেওয়া হইয়াছে। 'পুজ্জ-হারা অস্বা' কাঁদিয়া ফিরিতেছে, 'নাতি-হারা বটুক' সকলকে ঐ পথে যাইতে নিষেধ করিতেছে। এতদিনের শ্রম, প্রাণ ও অর্থের বিনিময়ে আজ বিরাট দৈত্যের মতো যন্ত্র আকাশে মাথা উচু করিয়া সগর্বে দাড়াইয়াছে।

এই যন্ত্র-নির্মাণের সাফল্যে আজ উত্তরক্টবাসীরা আনন্দে অধীর। ভৈরবমন্দিরে তাহারা পূজা দিতে চলিয়াছে, সেইসঙ্গে তাহারা যন্ত্ররাজ বিভৃতিরও
বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করিয়াছে। পথ দিয়া দলে দলে তাহারা ভৈরবমন্দিরের দিকে চলিয়াছে।

য্বরাজ অভিজিৎকে মৃক্রধারার নিকটে ঝরনাতলায় কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল।
সে রাজার নিজের পুত্র নয়, তব্ও রাজা তাহাকে ছেলেবেলা হইতে পুত্রের মত
পালন করিতেছেন এবং তাহাকেই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী করিয়া
য্বরাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। সে সংকীর্ণ জাতীয়তায় উধ্বে, দেশ-কালজাতির গণ্ডীর বাহিরে,—বিশ্ব-মানবের সর্বপ্রকার বন্ধনমৃক্তিই তাহার বত।
শিবতরাই ও উত্তরক্ট তাহার নিকট হইই সমান। মৃক্রধারার বাঁধ দেওয়াতে
সে গভীর মর্মাহত হইয়াছে; শিবতরাইবাসীকে দেবতা-প্রালভ পিপাসার জল
হইতে যেন বঞ্চিত না করা হয়, এই অয়ুরোধ করিয়া বিভৃতির নিকট সে দৃত
পাঠাইয়াছে, কিল্ক যয়গর্বোয়ত বিভৃতি তাহার অমুরোধ প্রত্যাধ্যান করিয়াছে।

এদিকে অভিজিৎকে শিবতরাই-এর পক্ষাবলম্বী মনে করিয়া উত্তরক্টের প্রজারা তাহার উপর কেপিয়া উঠিয়াছে। রাজা বাধ্য হইয়া তাহাকে বন্দী করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বন্দিশালায় আগুন লাগিয়া গেল। মোহনগড়ের রাজা খুড়ো মহারাজ যুবরাজকে উন্ধার করিয়া নিজের রাজধানীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু অভিজিৎ যাইতে সম্মত হইল না।

অভিজিৎ বিদশালায় নাই দেখিয়া উত্তরক্টবাসীরা তাহাকে চারিদিকে খুঁজিতেছে; আবার যুবরাজ বন্দী হইয়াছে শুনিয়া হাজার হাজার শিবতরাই-বাসী তাহাকে মৃক্ত করিবার জন্ম ছুটিয়া আসিতেছে। অমাবস্থার অন্ধকার রাত্রি—পথে অবিশ্রাম লোকের স্থানাগোনা। এমন সময় মৃক্তধারার জলম্রোতের শব্দ শোনা গেল—যেন 'অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল'। সকলেই বুঝিল, মৃক্তধারার বাঁধ ভাঙিয়াছে—মৃক্তধারা ছুটিয়াছে।

এমন সময় কুমার সঞ্চয় সংবাদ আনিল—'অভিজিৎ মৃক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন।
মৃক্তধারার স্রোতে তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম ন।। ঐ বাঁধের একটি
ক্রাটির সন্ধান কি করে তিনি জেনেছিলেন। সেইখানেই যন্ত্ররাজকে তিনি আঘাত
করলেন, যন্ত্রাহ্রর তাঁকে সে আঘাত ফিরিয়ে দিল। তথন মৃক্তধারা তাঁর সেই
আহত দেহতুক মারের মত কোলে তুলে নিরে চলে গেল।' এইখানেই নাটকের
শেষ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কবি-রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ' নাটকের সহিত

শৃক্তধারা'র একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে। ধনশ্বর বৈরাণী তিন নাটকেই বর্তমান। অভিজিৎ ও উদয়াদিত্যের এবং বিশ্বজিৎ ও বসন্তরায়ের মধ্যেও কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু 'মৃক্তধারা' প্রকৃত পক্ষে ভিন্নপ্রেণীর নাটক, উহাদের এক পর্যায়ভূক্ত নয়। এখন এই আখ্যানভাগের মধ্যে ভাববন্ত কি ভাবে রসরূপে রূপায়িত করা ইইয়াছে দেখা যাক্।

✓ মৃক্রারা কি? মানব-জীবনের অব্যাহত, বছল, অবিরাম গতিই মৃক্রারা। গতির স্রোতে মাহ্রষ ক্রমাপত ভাসিয়া চলিয়াছে, জন্ম-জন্মান্তরের নানা অবস্থার মধ্য দিয়া সে ক্রমাণত অগ্রসর হইতেছে। এই গতিই জীবনের স্বরূপ, এই গতির মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। এই গতির স্রোত রুদ্ধ হইলেই মাহ্রমের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া ওঠে, নানা জালজ্ঞাল ও ক্রেলপকে তাহার সাবলীল প্রাণের লীলা ব্যাহত হয়, মাহ্রম তাহার নিত্যমূক্ত স্বাভাবিক সন্তাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই রুদ্ধ অবস্থা জীবনের বিহৃত ও অসত্য রূপ, স্ববন্ধনমূক্ত গতিই তাহার জীবনের স্বরূপ, মৃক্রধারাই তাহার জীবনের প্রতীক।

এই নাটকে একটিমাত্রই দৃষ্ঠা,—নেটি হইতেছে পথ। এই পথ ভৈরব-মন্দিরে বাইবার পথ। এই পথের পার্যে রাজা রণজিতের শিবির স্থাপিত হইয়াছে। রাজা পদব্রজে ভৈরব-মন্দিরে আরতি দেখিতে বাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব-মন্দির-প্রান্ধণে উৎসব করিতে চলিয়াছে, শিবতরাই-এর লোকও চলিয়াছে। নাটকের সমস্ত ঘটনা এই পথের উপরেই ঘটয়াছে। এই পথের মধ্যে গভীর তাৎপর্যমূলক সংকেত আছে। নাটকের ভাববস্তর মেরুদগুটিই এই পথের সংকেত। কবি প্রথমে এই নাটকের নাম দিয়াছিলেন 'পথ'।—

"আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম, শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই, সে গল্লের কিছু এতে নেই…" (ভামুসিংহের প্রতাবলী ৪ঠা মাঘ, ১৩২৮)

এই পথ জীবনের নিরন্তর অগ্রসর হওয়া—অবিরাম চলার প্রতীক। পথের উপরেই জীবনের বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে, বিচিত্র অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হইতেছে, তাহারই মধ্য দিয়া মাহ্মর অগ্রসর হইতেছে। মাহ্মর এই পথ ধরিয়াই জীবন হইতে জীবনাস্তরে চলিতেছে, দে অনন্ত পথের পথিক, দে কোনো ছানেই আবদ্ধ হয় না, কোথাও তাহার স্থায়ী ঘর নাই, জীবনের সমস্ত ঘটনাই পথের উপর ঘটে, জীবনের

শমন্ত সঞ্চয়ও এই পথে, আবার তাহার ক্ষয়ও এই পথেরি উপর, যদি কিছু পাইবার বন্ধ থাকে, তাহাও এই পথেই পাওয়া যায়। কোন অনাদি কাল হইতে মাছ্য এই পথে বাহির হইয়াছে, কবে এই পথ-চলার শেষ হইবে, তাহা কেহ জানে না। পথই সীমাহীনতার ইন্ধিত দেয়, জীবনের অনস্তম্ব ও অসীমন্ত্রের সংকেত দেয়। রবীক্র-কাব্য ও নাটকে পথের গুরুত্ব অনেকথানি, কবির ভাবজীবনের সহিত ইহা বিশেষভাবে জড়িত। কবি তো নিজেই 'পথ-পাগল পথিক'; 'সপ্তম্বাধির গগনসীমা হতে' 'মন্ত্র' শুনিয়া, 'বচনহারা, অচেনা অন্ত্র'-এর দ্তের বার্তা পাইয়া নিশীথে তিনি পথে বাহির হইতে আকুল; 'আকাবাকা রাজা মাটির লেখা ঘরছাড়া ওই নানাদেশের পথের নেশা' তাহার লাগিয়াছিল, তিনি 'নিত্য কেবল এগিয়ে চলার স্থে, বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুকে' 'অজানা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে' কতোবার বাহির হইয়াছেন 'পথের 'পরে'।

এই চির-পথিক মাহুষের স্বরূপ কবির উপলব্ধিতে বছবার প্রকাশ পাইয়াছে। 'আমি পথিক, পথ আমারি সাথী',—

বাছির হ'লেম কবে সে নাই মনে।,

যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
ন্তন হলো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

যত আশা পথের আশা

পথে যেতেই ভালোবাসা

পথে চলার নিতারসে

দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি ॥ (গীতালি)

এই পথটি যে ভৈরব-মন্দিরের দিকে গিয়াছে, ইহার মধ্যেও একটি তাৎপর্য আছে। সেই পথিক-বন্ধু লীলাময় দেবতা পথের শেষে পথিকের জন্ম অপেকা করিয়া আছেন। সমস্ত পথিক তাঁহারই দিকে চলিয়াছে। তিনিও তো পথিক, মান্থ্যের পথের সাথী, তিনিও পথে নামিয়া মান্থ্য-পথিকের সঙ্গে থেলায় মাতিয়া ক্রমাগত তাঁহার দিকে টানিয়া লইতেছেন—জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই লীলাচ্ছলে ক্রমাগত তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাই কবির কথা,—

পান্ত তুমি, পান্থজনের সথা হে.
পথে চলাই দেই তো তোমার পাওয়া।
যাত্রা-পথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কঠে তোমারি গান গাওয়া।
•••

হ্বার প্লে সম্থ পানে যে চাহে
তা'র চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়।।
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
য়র না পড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে—
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া। (গীতালি)

মুক্তধারাকে রুদ্ধ করিয়াছে কে? রাজা। কিসের দারা? এক বিরাটকায় লৌহ-যন্ত্রের দারা। রাজার আদেশে রাজ-ইঞ্জিনীয়ার বিভৃতি বিলোহী প্রজাদের দমন করিবার জন্ত এটি নির্মাণ করিয়াছে—মানুষের সচল জীবনধারায় বাধা স্বষ্ট করিয়াছে রাজশাসন যন্ত্রশক্তির সহায়তায়। পাশ্চান্ত্যের উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তা ও রাষ্ট্রনীতির ইহাই স্বরূপ। পাশ্চান্ত্য জাতীয়তা ও রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি বিপুল শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, দে-শক্তি বৃদ্ধির শক্তি, বিজ্ঞানের শক্তি। এই যন্ত্রশক্তির বলে বলীয়ান হইয়াই তাহারা বিজিত জাতিকে দমন করিতেছে, শাস্তি ও শুঝলা স্থাপন করিতেছে, অন্মের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, জয় করিতেছে। যন্ত্রই পাশ্চান্ত্য জাতি-সমূহের মূলশক্তি বলিয়া তাহাদের শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, সভ্যতা যন্ত্রের আকারে পর্যবসিত হইয়াছে, যান্ত্রিক রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রাচ্যের বিজিত জাতিকেও তাহারা এই যান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতার দারা শাসন করিতেছে। এই বিরাট যন্ত্রের পেষণে মাহুষ দলিত, মথিত,—যন্ত্রের চাপে তাহার মহুযুত্বকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করা হইতেছে। উচ্চতর আদর্শ, মহত্তর নীতি ও প্রকৃত মানবতাবোধ ইহাদের নাই,—আছে কেবল উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ, যোদ্ধস্থলভ দেহ-মন, যন্ত্রশক্তির দর্প ও অহংকার, যন্ত্রগর্বোদ্ধত শাসন ও ন্তায়-বিগঠিত রাষ্ট্রনীতি। উত্তর-কুটের রাজ্যশাসনে পাশ্চান্ত্য জাতির এই অন্ধ জাতীয়তা ও যন্ত্রগর্বোদ্ধত শাসন এবং ক্সায় ও সত্যবিচ্যুত রাষ্ট্রনীতির রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যন্ত্র ইহাদেরই প্রতীক।

এই উগ্র জাতীয়তাবোধকে জন্মদান ও ধারণ করে ইহাদেরি শিক্ষা। শৈশব হইতেই শিশুদের মনে এই ভাবটি সঞ্চারিত করা হয় যে, তাহারা আকারে ও মানসিকতায় জাতি হিসাবে সকলের বড়ো, তাহাদের ঐতিহ্ প্রভুজাতির ঐতিহ্ন, সকলের উপর শাসন বিস্তার করিতেই তাহাদের জন্ম। উত্তরক্টের বালকদের শিক্ষার মধ্যেও এই সংকেতটি নিহিত।

প্রক

যাতে উত্তরকুটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব বোধ করতে শেঞে তার কোন উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাই নে।

```
রণজিৎ
```

বিভৃতি কি করেছে এরা স্বাই জানে ত ?

ছেলেরা

( লাফাইয়া হাততালি দিয়া )

জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।

রণজিৎ

किन मिर्याइन ?

ছেলেরা

( উৎসাহে )

ওদের জব্দ করার জন্যে।

রণজিৎ

কেন জব্দ করা?

ছেলের

ওরা যে খারাপ লোক!

রণজিৎ

কেন থারাপ ?

ছেলেরা

ওরা থুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।

রণজিৎ

কেন খারাপ তা জান না ?

গুরু

জানে বই কি, মহারাজ। কি রে, তোরা পড়িস নি—বইয়ে পড়িস নি ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

ছেলেরা

रैं।, रैं।, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

গুরু

আর ওরা আমাদের মতো—কি বল না—( নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা

नाक छैठू नग्र।

আচ্ছা আমাদের গণাচার্য কি প্রমাণ করে দিয়েছেন—নাক উচু থাকলে কি হয় ছেলেরা

খুব বড় জাত হয়।

গুরু

তারা কি করে? বল্ না—পৃথিবীতে—বল্—তারাই সকলের উপর জগ্গী হয়, না?

ছেলেরা

हैं।, अभी हम ।

গুরু

উত্তরকৃটের মান্ত্র কোনো দিন যুদ্ধে হেরেচে জানিস্?

ছেলেরা

कारना मिनहे ना।

গুরু

আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগজিৎ তুশে। তিরনক্ষই জন সৈশ্য নিয়ে এক জিশ হাজার সাড়ে সাতশো দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না ?

ছেলেরা

र्ग, मिर्ग्रिहिलन।

প্রক

নিশ্চয়ই জানবেন মহারাজ, উত্তরক্টের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এইসব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কতো বড় দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভূলি নে। আমরাই তো মারুষ তৈরী করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার করেন।

এই সম্বন্ধে রবীক্রনাথের লেখা হইতে একটু উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—
"রাষ্ট্রীয় গণ্ডী-দেবতার যারা পূজারী, তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয়
জাতীয় আত্মস্তরিতার চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে। জর্মনি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবৃদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল ব'লে পশ্চিমের
অক্সান্ত নেশন তার নিন্দা করেছে। পশ্চিমের কোন্ বড়ো নেশন্ এ কাজ্ক
করে নি? আসল কথা, জর্মনি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অক্সান্ত

সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছে; সেইজ্বল্যে পাকা নিয়মের জোরে

শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইনক্যুবেটার মন্ত্র সে বানিয়েছিল। তার থেকে যে বাচ্ছা জন্মছিল দেখা গেছে অক্তদেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দাম অনেক বেশি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও তা দিয়েছিল সে দিক্কার শিক্ষাবিধি। আর, আজ ওদের অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কী? জাতীয় আত্মন্তরিতার কুশল কামনাকরে প্রতিদিন অসত্যপীরের সিন্নিমানা।" (শিক্ষার মিলন, কালান্তর, পৃঃ ১৮৫)

দেহ ও মনে উত্তরকূটবাসীরা কর্মঠ ও যোদ্ধজাতির মতো গঠিত,—

## শিবতরাইবাসী

٥

দেখছিদ্, ভাই, কি চেহারা ঐ উত্তরক্টের মান্ত্যগুলোর ? যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে স্থক করেছিলেন, শেষ করে উঠতে ফুরসং পান নি।

₹

আর দেখেছিস্ ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরার ধরনটা ?

9

ষেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেছে, এক টুথানি পাছে লোক সান হয়।

>

ওরা মজুরি করবার জন্মেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ায়।

ą

··· ওদের বিছে যেথানে লাগে উইপোকার মতো দেথানে কেটে টুকরে। টুকরো করে।

(9)

আর গড়ে তোলে মাটির ঢিবি।

Ş

ওদের অন্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শান্তর দিয়ে মারে মনটাকে।

বিজিত জাতির আফুতি ও স্বভাবকেও তাহারা ঘুণা ও বিদ্রুপ করে,—

উত্তরকৃটবাসী ১

ও ভাই, ঐ যে দেখি শিবতরাইয়ের মান্ত্র।

इ ह

कि करत्र व्यक्ति?

र र्छ

কান-ঢাকা টুপি দেখছিদ্ নে ? কি রকম অভুত দেখতে ? যেন উপর থেকে খাব্ডা মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে দিয়েছে।

উ २

আচ্ছা, এত দেশ থাকতে ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন? ওরা কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিভ্রম?

हे ३

কানের উপর বাঁধ বেঁধেছে বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়! (সকলের হাস্ত)

ই ৩

তাই ? না, ভ্লক্রমে বৃদ্ধি পাছে ভিতরে চুকে পড়ে। ( হাক্ত )

উ :

পাছে উত্তরক্টের কানমলার ভূত ওদের কানছটোকে পেয়ে বসে। (হাস্ত) ওরে শিবতরাইমের অজবুগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই, হয়েছে কি রে?

ধর্মকে ইহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অন্তক্তে ব্যবহার করিতে চায়; ভগবানকে মনে করে, তিনি কেবল তাহাদেরই দেবতা ও তাহাদের তৃষ্টবৃদ্ধির সহায়ক, এবং তৃষ্টবৃদ্ধির সাফল্যের জন্ম ভগবানকে সম্ভুষ্ট করিতে চায়, তাহার দয়া প্রার্থনা করে,—

বিশ্বজিৎ

কি নিয়ে মহোৎসব? বিখের সকল ত্ষিতের জ্ব্যু দেবদেবের কমগুলু যে জ্লধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?

রণজিৎ

শক্রদমনের জন্ম।

বিশ্বজিৎ

মহাদেবকে শক্ত করতে ভয় নেই ?

রণজিৎ

যিনি উত্তরক্টের পুরদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্মেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শূলে শিব-তরাইকে বিদ্ধ করে তাকে ু তিনি উত্তরক্টের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিৎ

তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেত্ন।

ইহাই সমন্ত সামাজ্যবাদী শক্তির অন্তরের রূপ। ইহারা বাহিরে ধর্মবিশ্বাসের একটা কৃত্রিম ছল্পবেশ পরিয়া অধর্মের ব্যবসা চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও কবি ইহাদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন;—

ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরণ
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভূলাইতে দেবতায়•••
তুপাকার লোভ বক্ষে করিয়া জমা
কেবল শাক্ষমন্ত্র পড়িয়া লবে বিধাতার ক্ষমা। ( নবজাতক )

হংকৃত যুদ্ধের বাজ
সংগ্রহ করিবার শমনের থাজ।
সাজিয়াছে ওরা দবে উৎকট-দর্শন
দস্তে দস্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উত্মায় দারুণ অধীর
সিন্ধির বর চায় করুণানিধির
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দির তলে।
তুরী ভেরী বেজে ওঠে রোবে গরোগরো

ধরাতল কেঁপে ওঠে জাসে থরোথরো। (নবজাতক)

বৃদ্ধির অহংকার ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দর্পে তাহারা ভগবানের সমকক্ষ হইবার স্পর্ধা করে। তাহাদের মতে এই যন্ত্র-সাধনার সফলতার কাছে মান্ত্রের প্রাণ তুচ্ছ, মন্ত্র্যুত্ব নগণ্য, মান্ত্র্য ইট-কাঠ-পাথ্রের মতো ব্যবহারের বস্তু। যন্ত্রশক্তিই তাহাদের একমাত্র আকাজ্ঞা ও গৌরবের বস্তু—

দ্ত ষন্ত্ররাজ-বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বিভূতি

কি তাঁর আদেশ?

দৃত

এতকাল ধরে তুমি আমাদের মৃক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক ব্যায় ভেসে গেল। আজ শেকে— বিভৃতি

তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

मू र

শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনো এ খবর জানে না। তারা বিশাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মান্ত্র তা বন্ধ করতে পারে।

বিভৃতি

দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

দূত

তারা নিশ্চিস্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের ক্ষেত—
বিভৃতি

চাষের ক্ষেতের কথা কি বলছ?

দৃত

সেই ক্ষেত ভকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ ছিল না?

বিভৃতি

বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মাহবের বৃদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ । কোন্ চাষীর কোন্ ভুটার ক্ষেত মার। যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।

দৃত

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনো কি ভাববার সময় হয় নি?

বিভৃতি

না, আমি ষম্ভ্রশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।

দৃত

ক্ষ্ধিতের কাল্লা তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না?

বিভৃতি

না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কারার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

দূত

অভিশাপের ভয় নেই তোমার ?

বিভৃতি

অভিশাপ! দেখ, উত্তরকৃটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই কেরে নি। সেথানকার কতো মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈব-শক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মাহুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্ম করে? অ্যাহ্ম করে? তারে জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব একথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর।

যন্ত্র-দানবের উপাসকদলের ইহাই মনোভাব। ভগবানকে তাহারা গ্রাহ্ম করে না, মাহ্মধকে মনে করে তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সামাশ্য একটা উপায় মাত্র। তাই যদ্তের বলি স্থমনের জ্ঞা পুত্রহারা অস্বা কাঁদিয়া ফেরে; বটুক বুড়ো তাহার ত্ই জোয়ান নাতির তাজা রক্ত যন্ত্রবেদীর উপর ঢালিয়া দিয়াছে, তাই সে বিদীর্ণ-বক্ষে সকলকে ঐ পথে যাইতে নিষেধ করিয়া যুরিয়া বেড়ায় পথে পথে।

অভিজ্ঞিৎ কর্তৃক মুক্ত নন্দিসংকটের পথটা আবার বাঁধিবার কথা উঠিয়াছে, লোক-সংগ্রহও চলিতেছে, তবে বিস্তর বলির প্রয়োজন।

বিভৃতি

··· আপাতত ঐ নন্দিসংকটের পথটা আটকে দিতে পারলে আমার আর কোনো থেদ থাকে না।

কংকর

্তোমার পক্ষে এ তো কঠিন নয়।

বিভৃতি

না, আমার যন্ত্র প্রস্তুত আছে। মৃদ্ধিল এই যে, ঐ গিরিপথটা সংকীর্ণ, অনায়াসেই অল্প কয়েক জনেই বাধা দিতে পারে।

নর সিং

বাধা কত দেবে ? মরতে মরতে গেঁথে তুলব।

বিভৃতি

মরবার লোক বিস্তর চাই।

কংকর

মারবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।

এইভাবে শাসন-যন্ত্রের বলি, যুদ্ধ-যন্ত্রের বলির রক্তধারায় ধরাতল এখনও প্লাবিত হুইতেছে। 'বৈশ্রের যন্ত্র' আজ 'ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র', শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

উত্তরকূটবাদীরা দেশের স্বার্থেপরপীড়নে অগ্রসর হইলেও ইহারা নিজেদের মধ্যে প্রক্রুরকে বিশ্বাস করে না। কোনো একটা কাজ আশাস্থায়ী কলের মতো না খটিলেই তাহাদের সন্দেহ, অধৈর্য ও ক্রোধ বাড়িয়া যায়। তখন তাহারা নিজেদের রাজা, মন্ত্রী, যন্ত্ররাজ বিভৃতিকে পর্যন্ত সন্দেহ করিয়াছে। মোহনগড়ের রাজা খুড়ো মহারাজকে তাহারা সন্দেহ করিয়া তাহার 'সোনার খনিটা', 'গোষ্ঠের পঁচিশ হাজার গরু', 'জাফ্রাণের খেত' কাড়িয়া লওয়াই তাহার উপযুক্ত শান্তি বলিয়া মনে করিয়াছে। যান্ত্রিক শাসনরীতির ইহাই একটি বড়ো দৌর্বল্য। ইউরোপীয় রাজনীতিতে এখন পর্যন্তও ইহা চলিতেছে—এই অবিশাসের কারণেই' নানাস্থানে purge-এর কথা আজও শোনা যায়।

এখন এই যন্ত্রপর্বতায় পীড়িত হইতেছে কে? পীড়িত হইতেছে মান্থবের অন্তরাত্মা, তাহার মন্থাত্ত। ✓ কুমার অভিজিৎ মান্থবের সেই নিপীড়িত অন্তরাত্মার প্রতীক। সমষ্টিগতভাবে মান্থবের এই অন্তরাত্মা নিপীড়িত হইতেছে পরাধীন, শোষিত জাতির মধ্যে। সমগ্র বিজিত, পরাধীন জাতির অন্তরাত্মার প্রতীক হইতেছে ধনঞ্জয় বৈরাগী। উভয়েই মোটের উপর একই ব্যবত্থার বিক্লজে বিলোহ করিয়াছে,—একজনের বিলোহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানদৃপ্ত মূল-যন্ত্রশক্তির বিক্লজে, আর একজনের বিলোহ যান্ত্রিক ব্যবত্থা-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনীতির বিক্লজে। মূলত উভয়ের বিক্লজতাই যন্ত্রের বিক্লজে ও মান্থবের মৃক্তির সপক্ষে,—তাই উভয়ের মধ্যে সম্প্রাণতা ও সম্ক্রিয়তা বর্তমান।)

অভিজিৎ জানে মান্নবের সর্ববন্ধনমূক অস্তরতম সত্তাকে কোনো বন্ধনে বাঁধিয়া আবদ্ধ করিলে সে পীড়িত হইবে, বিকৃত হইবে,—তাই মান্নবের বন্ধনমূক্তিই অভিজিতের সংকল্প, স্বপ্ন ও সাধনা। সে যান্ত্রিকতার বিক্লন্ধে প্রবল বিল্লোহী শক্তি। যন্ত্র মান্নবের সচল, স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহকে ক্লন্ধ করিয়াছে, ধরণীর সমস্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য হরণ করিয়াছে, দেবতার মহিমাকে মান করিয়াছে, তাই সে যন্ত্রকে নিজের প্রাণ বিস্কান দিয়াও ধ্বংস করিয়াছে।

কবি মৃক্তধারার ঝরনাতলায় অভিজিতের জন্মহান নির্দেশ করিয়াছেন। উত্তরক্টের রাজা রণজিৎ রাজচক্রবতীর লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে রাজকুমার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাহার জন্মরহস্ত তাহাকে জানানো হয় নাই। এই জন্মরহস্তের মধ্যে কবির সংকেত এই বলিয়া মনে হয় য়ে, অস্তরাজ্মার নিরস্তর গতিশীল স্বরূপের জ্ঞান ও তাহার বন্ধনের অমৃভূতি অভিজিতের মধ্যে স্বত-উৎসারিতভাবে এতোই প্রবল য়ে, রাজসিংহাসন ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া সে নিজের মৃক্ত সত্তা ফিরিয়া পাইবার জন্ম এবং অপরাপর বন্ধ আত্মার জন্ম প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। রণজিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিলে সেই রক্ত ও পারিপাশিকের গুণে হয়তো তাহার মধ্যে মৃক্তি-কামনা এতো প্রবল না-ও হইতে পারিত। অভিজিতের

আছাদাতী উন্নাদনার কারণও বোধ হয় কবি ঐ-রহস্তের মধ্যে নির্দেশ করিয়াছেন। মোটকথা, ওত্ত্বের দিক দিয়া মানবাত্মার স্বরূপ-নির্দেশের উপরই কবি বেশি জোর দিয়াছেন। কোনো বন্ধন মানবাত্মাকে আবন্ধ করিতে পারে না, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই জীবনের মৃক্ত-স্বরূপকে ফিরিয়া পাওয়া যায়—বোধ হয় ইহাই কবির ইন্ধিত। সে নিজের মৃক্তি এবং সমগ্র বন্ধ-মানবের মৃক্তি কামনা করে।

মাত্র্যকে সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত করাই অভিজিতের চিরকালের সাধনা। সে নিজে কোনো অবস্থায় আবদ্ধ থাকিবে না, অন্তকেও থাকিতে দিবে না।

## বিশ্বজিৎ

••• সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেয়ালির নিমন্ত্রণ ছিল। গোধ্লির সময় দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িয়ে গৌরীশিখরের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করল্ম, "কি দেখছ, ভাই?" সে বললে, "যে সব পথ এখনো কাটা হয় নি ঐ হুর্সম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাছি—দ্রকে নিকট করবার পথ।" শুনে তখনি মনে হল, ম্কুধারার উৎসের কাছে কোন ঘরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেছে, ওকে ধরে রাখবে কে? আর থাকতে পারল্ম না, ওকে বলল্ম, "ভাই, তোমার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা করেছেন,—ঘরের শুঝ তোমাকে ঘরে ভাকে নি।"

নিদ্দিশংকটের যে-পথ দে খুলিয়া দিয়াছে, তাহা অবক্ষ জীবন-পথের প্রতীক।)
যে-অয়ে মায়্যের ছায়্য অধিকার, শাসন-যয়ের চাপে তাহা বন্ধ হইয়াছিল, জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ বাধাগ্রন্ত হইয়াছিল, তাই অভিজিৎ সেই 'অয়-চলাচলের পথ খুলিয়া' দিয়াছে,—'চিরদিন শিবতরাইয়ের অয়জীবী হয়ে থাকবার হুর্গতি থেকে মুক্তি' দিয়াছে। শুধু এইথানেই তাহার কাজ শেষ নয়, অনাগত ভবিছতে মায়্য যভ বন্ধনে বাধা পড়িবে, সমন্ত বন্ধনই, সে কাটিবে, জয়-জয়াস্তরের মধ্য দিয়া এই তাহার বৃত্ত। এইভাবে যে-অসীম ও অনন্ত এই পথের শেষে রহিয়াছেন, তাঁহার নিকটতর হুইবে দে। তাই 'উত্তরকুটের সিংহাসনের মধ্যে তাকে আটকে রাখা যাবে' না।

মৃক্তধারার বাঁধই যান্ত্রিকতার চরম রূপ। যন্ত্রের প্রবল শক্তি সেখানে কেন্দ্রীভূত। এই বাঁধ ভাঙা সহজ্ঞসাধ্য নয়, তাই অভিজিৎ প্রাণের বিনিময়েও তাহা ভাঙিতে প্রস্তুত। ঐ বাঁধ না ভাঙিলে জীবন অর্থহীন—পৃথিবীতে মহয়ত্বের সভ্যকার উপলব্ধি অসম্ভব। এই পরম সত্যলাভের কাছে রাজসিংহাসন ভূচ্ছ। বরং রাজসিংহাসনই সত্যলাভে তাহাকে বাধা দিতেছে।—

#### সঞ্জয়

বুঝতে পরিছিনে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ

## অভিজিৎ

••• আমার জীবনের স্রোত রাজ্বাড়ীর পাথর ভিত্তিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এদেছি।

#### সঞ্জয়

কিছুদিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখছি। আমাদের সঙ্গে তুমি যে বাঁধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আলগা হয়ে আসছিল। আজ কি সেটা ছিঁড়ল।

### অভিজিৎ

ঐ দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর স্থান্তের মৃতি। কোন্ আগুনের পাখী মেঘের ভানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথ্যাত্রার ছবি অন্তস্থ আকাশে একৈ দিলে।…

#### সঞ্জয়

রাজবাড়িতে যে তোমার বাধা, এতদিন পরে দে কথা তুমি কি করে বুঝলে?

## অভিজিৎ

ব্ৰালুম, যখন শোনা গেল মৃক্তধারায় ওরা বাঁধ বেঁধেছে। মাহ্নধের ভিতরকার রহস্ত বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মৃক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে যখন ওরা লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে, তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে ব্রুতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবনস্রোতের বাঁধ। পথে বেবিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জ্ঞে।

্এই যে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অভিজিৎ নিজেকে ও অন্তকে যন্তের বজ্রমৃষ্টি হইতে উদ্ধার করিতে চায়, ইহা তাহার জগৎ ও জীবনের প্রতি অনাসক্তি বা বৈরাগ্য নয়, জীবনকে তৃচ্ছ জ্ঞান করা নয়। সে এই জগৎ ও জীবনকে সত্যই ভালোবাসে বলিয়া যন্তের হাতে ইহাদের বিক্বতি সহ করিতে পারে না। যে-যন্ত্র ধরণীর সৌন্দর্য ও জীবনের মাধুর্য হরণ করিয়াছে, বিধাতার দান এই অপূর্ব স্থানর জীবনকে করিয়াছে তিক্ত ও বিষাক্ত, অভিজিৎ প্রাণ দিয়া সে-যন্ত্র ভাঙিতে উন্তক্ত, জীবন দিয়া সেই অম্ল্য জীবনকে উদ্ধার করিতে চায় সে। সে কঠোর নয়, নীরস নয়; জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্যের আবেদন তাহার কাছে অত্যন্ত বেশি

ৰলিয়াই সে অকাতরে অক্লেশে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে 👂 ইহাদের মৃল্য ভাহার প্রাণের মৃল্য অপেক্ষা অনেক বেশি )—

मुक्षम्

—কোথার তোমার ডাক পড়েছে তুমি চলেছ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাই নে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, রাজবাড়িতে ঐ যে বন্দীরা দিনাবসানে গান ধরলে, এরও কি কোনো ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাক্তে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

## অভিজিৎ

ভাই, তারি মূল্য দেবার জত্তেই কঠিনের সাধনা।

#### मक्ष रा

সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে ত সেদিন তার সাম্নে একটি খেত পদা দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে? তুমি জাগ্বার আগেই কোন্ভোরে ঐ পদাটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জান্তে দেয় নি সেকে—কিন্তু এইটুকুর মধ্যে কত স্থাই আছে সে কথা কি আজ মনে কর্বার নেই? সেই ভীক, যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারে নি, তার মুখ ভোমার মনে পড়ছে না?

## অভিজিৎ

পড়্ছে বই কি। সেই জন্মেই সইতে পাচ্ছিনে ঐ ৰীভংসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্থ করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে কড়াই করতে যেতে বিধা করি নে।

#### সঞ্জয়

পোধ্লির আলোট ঐ নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে—এর মধ্য দিয়ে একটা কালার মূর্তি ভোমার হৃদয়ে এসে পৌচছে ন।?

## অভিজিৎ

হাঁ, পৌচচ্ছে। আমারও বৃক কারার ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে।—চেয়ে দেখ ঐ পাখি দেবদারু-গাছের চূড়ার ভালটির উপর একলা বদে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধলারের ভিতর দিয়ে দ্র প্রবাদের অরণ্যে যাত্রা করবে জানিনে; কিন্তু ও যে এই স্থান্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে দেই চেয়ে থাকার হরটি আমার হৃদয়ে এদে বাজ্ছে, স্কর্মর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে দে সমস্তকেই আমি নমস্কার করি।—

## मञ्जी

আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষার হঙ্গে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

## রণজিৎ

দেখেছ, ওর পিছন থেকে সূর্য যেন কুদ্ধ হৃদ্ধে উঠেছেন। আর ওটাকে দানবের উন্নত মৃষ্টির মতো দেখাছে। অতটা বেশি উচু করে তোলা ভাল হয় নি।

#### মন্ত্রী

जाभाष्मत्र जाकारभत्र तृरक रान स्मन विर्ध त्रायरह मान हर्ष्ट ।

#### কুন্দন

প্রত্ত দেখ চেয়ে। গোধুলির আলো যতই নিবে আসছে আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠছে।

٥

দিনের বেলায় ও স্র্রের সঙ্গে পালা দিয়ে এসেছে, । অন্ধকারে ও রাত্তিবেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মতো দেখাচছে।

#### কুন্দান

বিভৃতি তার কীর্তিটা এমন করে গড়ল কেন ভাই ? উত্তরক্টের যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীংকারের মতো।

অভিজিৎ ও ধনপ্রয় পূর্ণাঙ্গ সাংকেতিক চরিত্র, আর বিভৃতি ও রণজিৎ রূপক-চরিত্র। অভিজিতের মৃত্যুর দারুণ আঘাতে রণজিতের মোহমৃত্তি সহজেই অস্থমেয়।

## রক্তকরবী

( ४७७४ )

পশ্চিমের বস্তুসর্বস্ব জড়বাদ, যান্ত্রিক শাসন ও সভ্যতা এবং লুক, বছ-সংগ্রহী ধনতন্ত্রবাদ 'রক্তকরবী'র পটভূমিকা। 'মৃক্তধারা'য় ইহাদের রাষ্ট্রনীতির রূপটির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, 'রক্তকরবী'তে জোর দেওয়া হইয়াছে ইহাদের বছগ্রাসী, উৎকট-সংগ্রহশীল ধনতন্ত্রবাদ ও ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উপর। 'মৃক্তধারা'য় বর্তমান ইউরোপের এবং 'রক্তকরবী'তে বর্তমান আমেরিকার ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমটাতে পীড়নের যন্ত্র বিশেষভাবে রাষ্ট্রতন্ত্র, অপরটিতে ধনতন্ত্র; একটির ক্ষেত্র বিজ্ঞিত ও অসম্ভই আংশবিশিষ্ট রাজ্য,

অপরটির ক্ষেত্র তাল-তাল স্থা-সংগ্রহের কারখানা; একটিতে যান্ত্রিকতার।
পিলিটক্যাল রপের প্রাধান্ত, অপরটিতে অর্থগৃগ্ধ ইনডান্টিয়াল রপের প্রাধান্ত।
'মৃক্তখারা'য় রাজার প্রতাপ ও অন্তিত্ব বিলোহী প্রজাদের শাসনের মধ্যে ক্রপায়িত,
'রক্তকরবী'তে ফ্যাক্টরি ও তাহার আহ্বন্ধিক কর্মী-দলের মধ্যে। ('যক্ষপুরী'
বিশেষভাবে স্থাণ-উত্তোলনের একটা ক্রেখানা, ঐর্থ-সংগ্রহের কেন্দ্র, ক্বেরের
স্থান, এখানে ঐশ্র্থের রপটাই বেশি প্রকটিত। যক্ষপুরীর পরিকল্পনায় আমেরিকার
ছারাপাত হওয়া অসম্ভব নয়।

"অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকার ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরাজীতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইটানিক ওয়েলখ্। অর্থাৎ যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ-প্রত্তিশতলা বাড়ির ভাকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাত। লক্ষীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দারাধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দারাধন ব্রলভ লাভ করে। বছলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। ছই ছণ্ডণে চার, চার ছণ্ডণে আট, আট ছণ্ডণে যোলো, অভ্নত্তলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে—সেই লাফের পালা কেবলই লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উলক্ষনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাছরির মন্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়—আটলান্টিকের ওপারে ইটপাথরের জন্সলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেছে, তালের খচরমচরের অন্ত নেই, কিন্তু স্বর কোগোয়? আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই,—এ বাণীতে তো স্টির স্কর লাগে না।"

( শিক্ষার মিলন, ১৩২৮ সাল, ভাত্র, কালান্তর, পৃ: ১৭১-৭২ )

'নাট্যপরিচয়' ও 'অভিভাষণে' এই কুবের ও লন্মীর উল্লেখ আছে। যক্ষপুরীর রাজার ঐশ্বর্থের শক্তি কি ঐরপ প্রবল নয় ?

এই নাটকের আলোচনায় আপাতদৃষ্টিতে একটি,বিষয়ে বিভ্রান্তি-স্পটির আশক।
আছে। সেটি এই।

কবি বলিয়াছেন, "এই নাটকটি সত্যমূলক; আমার প্রক্রকরবীর পালাটি 'ক্লপকনাট্য' নয়, রক্তকরবীর সমস্ত পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অন্থ ঘটে ভাছলে ভার দায় কবির নয়।" আবার নিজেই রামায়ণের ক্লপক ব্যাখ্যাঃ করিয়া ভাহার মধ্যে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী /সভ্যভার যে হন্দ আছে, এবং তাহারি যে প্রতিবিদ্ধ পড়িরাছে 'রক্তকরবী'র মধ্যে, তাহারও স্থান্থ ইন্ধিত করিয়াছেন। আবার 'রক্তকরবী'র মর্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উভ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার স্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্ত হয়। তথন মান্ত্র আপনার স্টেষ্টেরের আবাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।" (পশ্চিমধাত্রীর ডায়ারি)

এই নাটককে সত্যমূলক বলা এবং স্বয়ং কবিরই একই জিনিসের তুইপ্রকার ব্যাখ্যার বৈষম্য ইহার সম্বন্ধে একটুখানি জটিলতার স্বাষ্ট করিয়াছে।

त्रवीत-माहित्जात जात्नाहनाम अकि विषयात প্রতি नक्षा ताथित्ज इटेरव। রবীজনাথের কবি-মানসের স্বরূপ—তাহার প্রবণতা, তাহার বিশেষ ভাব বা তত্ত্বাহ্ন-ভূতি, জগৎ ও জীবনের প্রতি তাহার দৃষ্টিভদী প্রভৃতি সমস্ত দিক্ই, তাঁহার সাহিত্য-স্ষ্টির আলোচনায় শ্বরণ করা কর্তব্যু পু একই কবি-মানসের অভিব্যক্তি হইয়াছে তাঁহার কাব্য, নাটক, গান, গছ প্রবন্ধ ও কতকগুলি কাব্য-রসাত্মক ও তত্ত্মুলক কথা-সাহিত্যের ভিতর দিয়া—বিভিন্ন রূপে, বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাঁহার কবি-প্রতিভা ঐক্রজালিক রণভ্রষ্টা, রূপঅন্টা, রূপদক্ষ। এই অপূর্ব কারুকাধময়, বিচিত্র মৃতি ভাঙিলে দেখা যায়, মূলধাতৃটি প্রায় একই। যে-কথা, তিনি কাব্যে বলিয়াছেন, তাহাই বিভিন্ন আকারে ও ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে নাটকে, আবার নাটকে যাহা বলিয়াচেন, তাহাই অন্ত আকারে প্রকাশ পাইয়াচে প্রবন্ধে, গানে বা কারে। এক তাঁহার কথা-সাহিত্যের মধ্যে 'গল্প গুচ্ছ'-এর গল্প ও কয়েকখানা উপত্যাদ ছাড়া তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-স্টের পক্ষেই একথা খাটে। ইহাদের মধ্যেই যেন আমরা সাধারণত যাহাকে সত্য বলি, বান্তব বলি, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কবির ভাব-কল্পনার রঙে ইহাদের নিজস্ব রঙের বদল হয় নাই। স্থতরাং তাঁহার একখানি সাহিত্য-স্টির বিচার করিতে বদিলে তাঁহার সমগ্র মানসক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিচ্ছিন্নভাবে এক-একটি স্ষ্টির বিচার করিতে বসিলে রচনার প্রতি ও কবির প্রতি অবিচারের সম্ভাবনা থাকিতে পারে।

আর একটি বিষয়ও শারণে রাণা প্রয়োজন। দীর্ঘ ষাটবছরেরও অধিককাল ধরিয়া কবির যে-অবিরাম স্প্রীশ্রোত চলিয়াছে, তাহার এক-একটা বাঁক বা পর্ব আছে; সেই-সেই বাঁকে কবি এক-একটা বিশিষ্ট ভাব-চক্রের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন, সেই ভাবেরই বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে সেই সময়ের সাহিত্য-স্প্রীতে। যে-কারণেই হউক, অনেক সময় কবিকে তাঁহার নিজের রচনা ব্যাখ্যা করিছে হইয়াছে, তথন তিনি তাৎকালিক ভাব-ক্ষেত্র হইতে বছদ্রে সরিয়া গিয়াছেন, বা তাৎকালিক বিশিষ্ট অনুভৃতিটি আর নাই, তথন দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া তাঁহার ক্ষতকগুলি বিশিষ্ট ভাব বা চিস্তার আওতায় কেলিয়া সেই শিল্পস্টিকে বিচার করিয়াছেন বা সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তথন একই জিনিসকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখাতে জটিলতাস্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

কবি-মানদের এই তৃইটি প্রবণতা মনে রাধিয়া আমরা পরে এ-বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এখন প্রথমে যে-ভাববস্তু কবি 'রক্তকরবী'তে রূপান্নিত করিতে চাহেন, কবির নিজস্ব উপলব্ধি ও চিস্তাধারা-অন্নসরণে তাহার একটা পূর্ণ পরিচয় দিলে এই নাটকের তাৎপর্য বৃঝিবার পক্ষে সাহায্য হইবে।

'রাজা' হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি লক্ষ্য कतिरम राया, हेशामत मुनविषयि हहेरजह—माञ्चरत अखताचात अवरताथ ও তাহা হইতে নিজ্ঞমণ—তাহার অন্তরতম সত্তার বিকৃতি ও বিকৃতি হইতে মুক্তি। कवि मासूरवत अस्रकीवतनत এই वन्नन ७ मुक्तित हेजिहामरक এकটा काहिनी अवनचन कत्रिया वाहित्त क्रभमान कतियाष्ट्रिन नाना घर्षेनात ७ श्रकुण्डित नाना भत्रित्वरमञ् সংকেত चाता। আত্মার এই বন্ধ অবস্থাবা বন্ধনদশ। ঘটে কি করিয়া? ঘটে कथाना निरक्षत मधा इटेरज, कथाना वाहिरतत हारा। निरक्षत मधा इटेरज घर्छ রিপুর তাড়নায়, অন্ধ আদক্তির/প্রেরণায়, 'অহং'-এর দারুণ প্রাবল্যে; বাহির इटेट घट कुल, थए धर्म, मश्कीर्ग ममाज-विधादन , यञ्जभवविष्ठ , अञ्चःमात्रहीन শিক্ষা, সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থায়। রূণাসক্তি বা সৌন্দর্ধ-ভোগ-স্পৃহা বদ্ধ করিয়াছিল चूपर्ननाटक ( রাজা ); कूज, আচারদর্বস্ব, আহুষ্ঠানিক ধর্ম বন্ধ করিয়াছিল মহাপঞ্চ ও অচলায়তনিকলিগতে (অচলায়তন); অমলকে রুদ্ধ করিয়াছিল লৌকিক ধর্ম-বিধি (কবিরাজ), সমাজ (মোড়ল) ও পরিবার (মাধবদত্ত) (ভাক্ষর); ইক্ষাুকু-বংশীয় রাজাকে বন্ধ করিয়াছিল জীবন-উপভোগের প্রচণ্ড আসক্তি, জরা-বার্ধক্যের ভ্রান্ত ভাতি ও জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা (ফাল্কনী); রাজা রণজিতকে বিজ্ঞানের বলদ্পু শক্তিমত্তা, সাম্রাজ্য-লিপ্সা (মুক্তধারা); আর যক্ষপুরীর রাজাকে বদ্ধ করিয়াছে অপরিমেয় ধনলোভ, প্রচণ্ড জড়শক্তির দত্ত ও যান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা।

মাতৃষকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যার, তাহার মধ্যে তৃইটি অংশ আছে, একটি পশু-অংশ, অপরটি দেব-অংশ। একটি animality, অন্তটি rationality—কবির ভাষায় 'ছোট আ'ম' ও 'বড় আমি'। এই তুইটি সন্তা পাশাপাশি বাস করে, এই তৃই-এর সমন্বয়েই মান্নবের স্বরূপ। এই পশু-অংশের কাজ কি ? দেহকে রক্ষা করা, প্রাণকে থাবণ করা, শক্তি-সঞ্চয়ের বারা, বস্তুবিশ্বকে অধিকার করিয়া জীবনকে বৃহত্তর স্থস্বাচ্চন্দ্রে পূর্ণ করা, জড়ের উপর প্রভূত্ব করিয়া দেহ-স্থের বিজ্ঞালানে টিকিয়া
থাকা। এইটিই হইতেছে 'অহং'। মান্নবের জীবনে এই পশু-অংশের, এই
অহং-এর বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব আছে। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই দেব-অংশ
বা মাল্মা বর্তমান থাকে। এই জড়দেহ ও জড়বৃদ্ধি না থাকিলে আত্মার অবস্থানই
অসম্ভব হইত। এই সীমাকে আশ্রয় করিয়াই অসীমের প্রকাশ।

এই পশু-অংশ বা অহং যখন প্রবল হইয়া ওঠে, তখন দেব-অংশ বা আত্মাকে ইহা একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বদ্ধ করিয়া ফেলে, তখন ন্তৃপালার জড়শক্তির সঞ্চয়ের দ্বারা সে কেবলি ফাঁপিয়া ওঠে। অপর্যাপ্ত উপকরণের মন্ততায় জীবনের স্বধ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই মাহ্য তখন একান্তভাবে গ্রহণ করে,—ধনদৌলত, ঘরবাড়ি, খ্যাতি-প্রতিপত্তির মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায়। ফলে কি হয়? দেশকালপাত্তের অতীত ধে-আত্মা, "সে আটকা পড়ে, তার স্বরূপ ক্লিষ্ট হয়। সে তার গতি হারায়। অনস্বের মুথে সে আর চলে না, সে মরতে থাকে।"

মান্থবের প্রকৃত স্বন্ধা কি? সে হইল—এই ছই জংশের মিলন—ইহাদের সামঞ্জন। অহং সংগ্রহ করিবে আত্মার জন্ত ;—মান্থবের জ্ঞান হইবে সর্বসাপ্ত, সেনিজেকে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া নিজের সার্থকতা লাভ করিবে, তাহার কর্ম হইবে নিজের ভোগস্থবের গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশের, কল্যাণে, প্রেমে যুক্ত হইবে সে বিশ্বমানবের সন্দে। মান্থ্য বিজ্ঞানের সাধনা করিবে, বস্তবিশ্ব জয় করিবে, তাহার মহন্তর অংশের ব্যাপ্তি ও সার্থকতার জন্ত। বিচিত্র রচনাজালের মধ্যে নব নব রূপে ও রসে সে তাহার মৃক্ত স্বন্ধপকেই উপলব্ধি করিবে। এই পশু—অংশ বা অহং এবং দেব—অংশ বা আত্মার সামঞ্জন্তই মান্থবের প্রকৃত সার্থকতা। এই ক্ল ও নদী, 'সীমা ও অসীম', 'শ্বিতি ও গতি'র সামঞ্জন্তই রবীক্ত-দর্শন।

অবক্রম আত্মা কি করে? সে নিরন্তর মৃক্তি পাইতে চায়, তাহার ক্রম অবস্থাকে ভাতিয়া বাহির হইতে চায়। তাই মাহ্রম বিরাট বস্ত-শক্তিকে পদানত করিলেও, এশর্ম ও ক্রমতার শত আয়োজনের মধ্যেও প্রকৃত তৃথি পায় না, শান্তি পায় না—
আনন্দ পায় না। তাহার বৃহত্তর অংশ—পরিপূর্ণস্বরূপকে উপলব্ধি করিতে না
পারিলে, ডাহার তো সার্থকতা নাই, পরিত্থি নাই, শান্তি নাই; তাই সে আরো
চাই, আরো চাই করিয়া নিরন্তর ব্যাকুল ও উলিয়,—পরিপূর্ণ সন্তোষ, আনন্দ ও
শান্তি সে কথনই পায় না। আত্মার মৃক্তিতেই মাহুষের পরিপূর্ণ জীবনোপলন্ধি—

প্রকৃত আনন্দ ও সম্ভোষ-লাভ হয়। বদ্ধ আস্থার মৃক্তি ঘটলেই তাহার জীবনের আনন্দময় স্বরূপকে ফিরিয়া পায়।

আত্মার এই মুক্তি কিরপে ঘটে ? ঘটে কথনো ভিতর হইতে, কথনো বাহিরের আঘাতে। ভিতর হইতেই এই দেব-অংশ জাগ্রত হইয়া পশু-অংশকে বিধবন্ত করে, মাত্র নিজের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাহ করে। তথন আবিল দৃষ্টি কাটিয়া গিয়া খচ্ছ पृष्टि फितिया चारम, नाना चल्लच स्था पिया **मालूखत मानमिक পরিবর্তন হ**য় এবং মাহ্য জীবনের সত্যরপটির দর্শন পায় এবং পরিপূর্ণ আত্মোপলন্ধির, সার্থকতা লাভ করে। তেমনি আবার, বাহিরের কোনো আকম্মিক আঘাতেও, সত্যজ্ঞানের শক্তিতেও এই বদ্ধ অবস্থা চূর্ণ হইয়া আত্মার মৃক্তি সাধিত হয়; মাহুষ তাহার পূর্ণ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্তর্জীবনের পরিবর্তনে মুক্তি আসিয়াছিল স্থদর্শনার; অচলায়তনের প্রাচীর ভাতিয়া গুরুর আগমনে মুক্তি আদিয়াছিল মহাপঞ্চকের, অচলায়তনিকদের; মৃত্যুর ঘারা অমলের; কবিশেথরের আশাস ও প্রকৃত জ্ঞানদানে ইক্ষাকুবংশীয় রাজার; রণজিতের ঘিতীয় সভা অভিজ্ঞিতের প্রাণদানে রণজিতের — অভিজিতের প্রাণদান রণজিতেরই মোহমুক্তির জন্ত ; আর, যক্ষপুরীর तात्रात मुक्ति आनियाहिन धाननौनाक्रिनी, त्रोन्मर्ग ও ध्यामत विश्वश्यक्रिनी निक्किनोत्र चाता। छपर्यना ও यक्षभूतोत ताका निरुख निरुख विकास विराह করিয়াছিল,—দেব-অংশের প্রেরণায় ও শক্তিতে পশু-অংশ বিধবন্ত হইয়া জীবনের প্রকৃত স্বরূপ তাহাদের নিকট উদ্যাটিত হইয়াছে। যাহা দ্বারা নিজ্ঞমণ ঘটিয়াছে, তাহাই এই সব নাটকের বিশ্বদ শক্তি, সেইগুলিই পশু-শক্তির কবল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে।

্রথন এই আলোকে 'রক্তকরবী'র দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

বিষপ্রীর রাজা মকররাজ মাটির তলা হইতে তাল তাল সোনা তুলিতেছে, পৃথিবীর অন্ত বিদীর্ণ করিয়া অপর্যাপ্ত ধনরত্ব সংগ্রহ করিয়া তৃপীক্বত করিতেছে। বস্তবিশ্বকে জয় <u>করিবার জন্ম দে বস্তত্বাদী বৈজ্ঞানিক নিম্ফ</u> क्तिशाष्ट्र, नव नव दिक्षानिक खारनत्र चात्रा जाशात्र मध्य वाफ़िरक्ष्ट । यख्टे तम বস্কবিশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, ততই তাহার ধনরত্বের সঞ্চয় বাড়িতেছে, বাড়িতেছে শক্তি অসাধারণভাবে। বিজ্ঞান-শক্তি বা যন্ত-শক্তির দারা সে বিশ্ব জয় করিয়া তাহার শক্তির দন্ত ও বিভৃতি চারিদিকে বিশ্বত করিতেছে। ভাহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ, রাজ্য সমন্তই বস্তু-সাধনা ও ধন-সাধনার অক্সপে গঠিত, ভাহার ধন-সঞ্চয় ও শক্তি-প্রকাশের যন্ত্রনপে পরিণত 🗳 তাহার মধ্যকার দেব-অংশ লুপ্ত; বৃহত্তর জীবন মৃছিত; মুক্ত, সহজ আনন্দ বাধাগ্রস্ত; প্রেম ও কল্যাণ-

বৃদ্ধি অন্তমিত। সে কেবল একটা বিরাট অতিকায় দানবের মতো ধরার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ধনশোষণ করিতেছে ও প্রচণ্ড শক্তিবলে জগৎকে বিশ্বিত ও মৃগ্ধ করিতেছে। জীবন তাহার ধর্মহীন, হৃদয়হীন, জড়শক্তি-গবিত দৈত্য-জীবন।

কিন্তু ইহাই তো তাহার জীবনের প্রকৃত অক্কণ নয়, তাই তাহার শান্তি নাই, তৃথি নাই। বৃহত্তর জীবন অবদমিত হইয়া আশ্রম গ্রহণ করিয়াছে মনেরি এক গোপন-তলে, তাহারি অতৃথি ও অসন্তোম এই রাজদৈত্যের জীবনকে করিয়াছে তৃথিহীন, শান্তিহীন। তাই তাহার বিপুল ঐশ্রম ও বিরাট শক্তির অন্তর্গনে সর্বদাই সে অতৃথ্য, নিরানন্দ, ক্লান্ত। এই বৃহত্তর সত্তা কি কামনা করে, কি চায়? সে চায়—জড়ের কারাগারের এই অচলত্ব ও স্থবিরত্ব ছাড়িয়া বিশ্বয়াথি, চায় গতি, চায় জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্থ-উপলবি, চায় সকলের সহিত হাদয়ের আনন্দ-বন্ধনে যুক্ত হইতে—চায় প্রেম। এই সকলের দারা সে নিজেকে সার্থক করিতে চায়। রাজদৈত্যের মধ্যে এই জীবন-গতি, এই প্রাণ-চাঞ্চল্য, এই প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবের প্রেমাকাজ্জ। ভস্মাজ্লাদিত অগ্নির মতো স্থপ্ত আছে, অতৃথ্য পড়িয়া আছে;—তাই জীবনকে সে কেবল রসহীন, আনন্দহীন, যন্ত্র-ঘর্ধর-ম্থর, যান্ত্রিক-কর্ম-সাধনের মত্তা ও লুক্ক সঞ্চয়ের প্রয়াসক্রপেই পাইয়াছে।

তারপর এই কন্ধ, অসম্পূর্ণ জীবনে রাজার মৃক্তির দৃত আসিয়া উপন্থিত হইল।
সে দৃত নন্দিনী। রাজার অন্তরাত্মা যাহা যাহা আকাজ্ঞা করিতেছিল এবং যাহা
না পাইয়া অশান্তি, অতৃপ্তি অন্তর্ভর করিতেছিল, তাহার মৃতিমান প্রকাশ সে
দেখিল নন্দিনীর মধ্যে। সেই প্রাণ-চাঞ্চল্য, নেই সৌন্দর্য, সেই প্রেম, যাহা তাহার
রহত্তর জীবন অন্তরে অন্তরে কামনা করিতেছে, তাহারাই নন্দিনীর মধ্যে রুপান্তি।
সে যেন রাজারই বৃহত্তর জীবনের প্রতিরূপ। তথন ভীষণ অন্তর্ধন্দ্র উপন্থিত হইল।
এই বিতীয় সন্তা তো মরে না, কেবল কন্ধ ও অসাড় হইয়া থাকে মাত্র, সে জানিয়া
উঠিয়া পশু-সন্তার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। রাজা একবার নন্দিনীর প্রতি আরুই
হয়, আর বার তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়া কর্মে ব্যাপৃত হয়। এই কুই
শক্তির প্রবল টানাটানির পর রাজার পশু-সন্তা পরাজিত হইল, দেব-সন্তার জয়
হইল। নন্দিনী জিতিল। রাজা নিজেই ধ্বজা-দশু ভাঙিয়া নন্দিনীর সন্দে জানের
আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাজা তাহার অস্বাভাবিক কন্ধ জীবন
হইতে মৃক্ত হইয়া সার্থক জীবনের সন্ধান পাইল। ইহাই 'রক্তকরবী'-নাটকের
ভাষবন্ধর কাঠামোটুক্

শ্রেখন নাটকের ভিতরে প্রবেশ করা যাক। এই নাটকের মূলকদ্টে হইতেছে রাজা ও নিজনীর মধ্যে। এই ছুইটি বিক্ষণক্তির চারিদিকে উভয়দলের লোকের সমাবেশ। একপক্ষের শক্তির কেন্দ্র রাজা, তার সদ্ আছে অধ্যাপক, পুরাণবাসীশ, খোদাইকরেরা, সর্দার, গোঁসাই, মোড়ল,—অক্সপক্ষে আছে নন্দিনী, আর
তার সদে বিশু, কিশোর ও নেপথ্যে রঞ্জন। ইহাদের রূপ ও স্বরূপ নির্ণয় করা যাকৃ।
রাজা একটা জটিল জালের আবরণে বাস করে। এই জাল কি ? এই জাল
হইটেছে রাজার নিত্যমূক্ত, সর্বপ্রসারী, আনলময় স্বরূপের বাধা। এই বাধার
ক্ষপটি কি ? বস্তুতন্ত্রের নিরেট সাধনা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের হারা অপ্র্যাপ্ত শক্তিলাভ
ও প্রভৃত ঐশ্বর্সজ্ঞোগ; মহয়েখহীন, হৃদয়হীন, সঞ্যুকামী, শোষণশীল সমাজ-ওযান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব, আনন্দহীন বন্ধ জীবন। ইহাই রাজার অন্তর্গুত্র, মৃত্ত,
আনন্দময় সন্তাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদেরই সংকেত জাল।
অচলায়তনের প্রাচীর, মৃত্তধারার বাধ ও রক্তকরবীর জাল মূলত একই জিনিস—
যাহা অন্তর্গুলাকে আবৃত্ব করে, আবৃত করে—স্বরূপ-উপল্লির বিদ্ব ঘটায়।

🖍 निक्तीत काळ जालत भरता हुकिया ताळारक जालत আড़ान हरेए वाहिव করিয়া আনা। সে জালের দরজায় যা দিয়া বলে,—'আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। দেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই। কুঁদফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি, তোমার গলাতে মালা ছলবে। জাল খুলে मां ७, डिज्राद यां व।' दाका वरन-'ना, घरतद मर्पा नय, वामरज रान ना, की बनदा नीख वरना, आमात ममग्र रनरे, धकरुं ह ना। वृश्खत कीवरनत आरवनरन সাড়া দিতে তাহার বন্ধজীবনের স্বভাবতই জনিচ্ছা ও ভয়,—তাই সেই শৃক্ত জীবনকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার সাধনাতে সে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতে চায---অনভান্ত আনন্দকে ভয় করে। নন্দিনী প্রকৃতির সৌন্দর্ধের দিকে তাহাব মন্ত্রু আরুষ্ট করাইতে চায়, 'পৌষের সোনা-ছড়ানো রোদ্রে পাকা ধানের ' লাবণ্য' দেখাইবার জন্ম মাঠে এইয়া যাইতে চায়। সৌন্দর্যকে তো হাতের মুঠোর मर्द्या धत्रा यात्र ना, जांशांक পांध्या यात्र अखदतत आनन्त्रमय উপनिक्तित्र मर्द्या। রাজার বস্তুসর্বস্থ জড়বাদী মন তাহাতে সাড়া দেয় না, বলে, 'আমি মাঠে যাব, কোন্ কাজে লাগব।' রাজার কাছে কাজের অর্থ প্রয়োজনের ফল, আর পাওয়ার অর্থ वस्त्रतम् भाउमा। তाहात्र जीवत्न প্রয়োজন-হীন অকাজ নাই, থেলা নাই, इतम पिया কোনো বস্তু-গ্রহণ নাই। নন্দিনী রাজার অভুত শক্তির প্রশংসা করে, সেই শক্তির चिनन्यत्तत्र প্রতীক-মরণ কুঁদফুলের মাল। তাহার গলায় পরাইতে চায়। শক্তিই श्राक्टक धादन करत, खीरनरक वहन करत, छाटे निमनी मिक्टिक खंबा करत, শক্তিতে আনন্দিত হয়। কিন্তু এ-শক্তি তো নিরেট পাথরের মতো কঠিন ও ভারি, ষ্মুভূমির মতো তক,—এ তো অন্ধ জড়শক্তি, বস্তুশক্তি, বস্তুশক্তি। ইহার প্রকাশ

क्तवरीन राखिक वावकांत्र मध्या, व्यर्थाश्च नश्चादत्र मध्या—हेशांत्र माशाच्या नीबकान ल्मृद्धन जारव हिकिया थाकियात मर्या। निमनी यतन,—'स्य विश्वन मक्ति मिर्य অনায়াদে সেই তাল-তাল দোনাগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে সাঞ্চাচ্ছিলে, তাই দেখে মৃগ্ধ হয়েছিলুম।) 'কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্বর্ষ। প্রকাণ্ড হাতের প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো—দেখে আমার यन नाटि।' किन्त धर्मीत नाम नश्क जानत्म युक्त ना इहेरन अ-मक्ति नार्यक नार्य, তাই নন্দিনী বলে, 'তাইতো বলছি আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক।' (রাজা তাহার শক্তিত্তত্তের তলদেশের গ**হ**ররকে ভালো করিয়া জানে, তাহার জীবনের ত্র্বতা, অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে,—তাই এই শক্তিকে সার্থক করিবার জন্ম থোঁজে পথ, চায় এই বদ্ধ অবস্থা হইতে বাহির হইতে। এই বস্তুতান্ত্রিক, জড়বাদী মানসিকতার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা বিল্লেষণপদ্ধী, প্রত্যক্ষজানসর্বস্ব,—সুন্দ অমুভূতির রহস্ত ও অনির্বচনীয়তার রাজ্যে প্রবেশ করিতে অক্ষম,—ভাবলোক হইতে নির্বাসিত। हेशामत कड़मकिल जाहाहे,-किवन প্রতাপেরই मञ्ज,-जाहाट क्वन कांत्रिय, গুৰুতা, যান্ত্ৰিকতা; তাহাতে কোমলতা নাই, লাবণ্য নাই, নাই প্ৰাণ, নাই শ্ৰী, নাই আনন। রাজার আত্মবিশ্লেষণে এই রূপটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

নন্দিনী, তোমাকে তোমার রূপের মায়ার আড়াল থেকে ছিনিয়ে আমার মুঠোর মধ্যে পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছিনে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই। তোমার ঐ রক্তকরবীর আভাট্কু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্চন করে পরতে পারিনেকেন। তিনি

আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাৎটা কী। আমার মধ্যে কেবল জারই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাহ । তপৃথিবীর নিচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা নোনা—দেইখানে রয়েছে জোরের মৃতি। উপরের তলার একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘার উঠছে, ফুল ফুটছে—দেইখানে রয়েছে জাহুর খেলা। হুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি; সহজের থেকে ওই প্রাণের জাহুটুকু কেছে আনতে পারি নে। আমার বা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না,—শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌছল না। তাইপাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই; রঞ্জনের মতো মৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি ক'রে বাঁধনের রশিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে

না--- আমি একান্ত মঞ্জুমি-তোমার মতো একটি ছোট্ট খাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি ভিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃঞ্চার দাহে এই মকটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মকর পরিসরই বাড়ছে, ওই এক টুখানি হুর্বল ঘাসের মধ্যে যে-প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না। ইহাই জড়বাদী যান্ত্ৰিক শক্তির অস্তরের আক্ষেপ। কেবল দেহবাদ ও ভোগস্থ-সর্বস্থতার পরিপুষ্টির জন্ম অপর্যাপ্ত উপকরণ ও বিপুলধনরত্ব-সংগ্রহের শক্তি ও কৌশলের মধ্যে যে মাহুষের অন্তরাত্মা বঞ্চিত, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাহুষের প্রেমের সঙ্গে যুক্ত না হইলে যে জীবনের পরিপূর্ণতা-লাভের সহজাত আকাজ্জা নিকল্প.— তাহারই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিটুকু যক্ষরাজের আত্মবিশ্লেষণে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। 🍑 🖊 জীবনের পরিপূর্ণতা এই বিপুল শক্তির সহিত সৌন্দর্য ও প্রেমের সহজ মিলনের মধ্যে নিহিত। ইহাদের সহজ মিলনেই হইয়া ওঠে জীবন আনন্দময় ও সার্থকু/। সমস্ত স্ষ্টের মধ্যে এই মিলনাত্মক বৈত-নৃত্য চলিতেছে,—এই নৃত্য কঠিনের সহিত মধুরের, বজ্রের সহিত মেধের সমিলিত নৃত্য। নটরাজের বিশ্বনৃত্যের ছন্দ ও হুরে रयमन भक्तित निश्च नोन्पर्यत मिलन-नुष्ठा, मानरवत मर्पाउ हेरातरे लीलायिष গতি অভিৰাক্ত। মামুষ যেমন প্রাণকে ধারণ করিবার শক্তি অর্জন করিবে, তেমনি প্রাণের লীলাকে—সৌন্দর্য-মাধুর্যকেও উপভোগ করিবে। ইহাতেই তাহার পূর্ণ সার্থকতা। মকররাজ এতদিন অন্ধের মতো প্রাণকে ধারণ করিবার জড়শক্তি— বিজ্ঞানশক্তিকেই অর্জন করিয়াছে, জীবনের অন্ত অংশের একছন্ন ও অবদমিত সৌন্দর্থ-মাধুর্থ-অংশের প্রতি দৃষ্টি দেয় নাই। আজ প্রাণের দেই সহজ লীলা-অংশের—দেই সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের—মৃতিমতী প্রকাশ নন্দিনীকে দেখিয়া সে नानामिक इटेमा উठियाट । 🔎

বাইরে থেকে বুঝতে পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরেভিতরে ব্যথিয়ে উঠছে।
একদিন গভীর রাত্রে ভীষণ শব্ধ শুনল্ম • সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের
টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিছের আগোচরে কেমন
ক'রে নিজেকে পিষে ফেলে সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিল্ম। আর
ভোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি—দে এর উলটো।

নন্দিনী। আমার্মধ্যে কি দেখছ।

নেপথ্যে (রাজা) । বিশের বাঁশীতে নাচের যে-ছন্দ বাজে সেই ছন্দ। সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হাজা হয়ে যায় সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি ক্ষমন সহন্দ হয়েছ, ক্ষমন স্থলর।

থিই ছন্দ, এই স্থাগতিই তাহার মধ্যে ক্ষ হইয়া আছে। তাহার প্রকৃত অন্তর-তম সত্তা বিধাতা যেন ক্ষ করিয়া রাথিয়াছেন। 'বিধাতার সেই বৃদ্ধমুঠো আমাকে ধূলতেই হবে।' নিজের প্রকৃত সন্তাকে সে বাহির করিবেই—ইহাই তাহার সংকল্প। 'নিদ্দিনীর আবির্ভাবে রাজার অন্তর্গন্থের সৃষ্টি। ইহা তাহার নিজের বিক্ষে নিজেরই বিস্তোহ। নিজের এক-সন্তার সহিত অন্ত-সন্তার হন্দ। ক্রমে এই ছন্দের তীবতা বৃদ্ধি পায়। একদিকে শক্তির হৃদ্ধহীন অভিযান, বৃদ্ধির অন্থালন-দীপ্ত শক্তির দম্ভ, দৈত্যের মতো দীর্ঘদিন বাঁচিবার আকাক্রা, ইন্দ্রিয়ঘারে সমস্ত জানিবার ও বৃথিবার প্রেরণা, উদ্দেশ্তহীন অপরিমেয় সঞ্চয়ের লালসা,—অপর দিকে প্রাণের লীলা, সৌন্দর্য ও প্রেমের দম্ভহীন সর্বজয়ীশক্তি—আকাশের আলো, বাতাসের গান, স্থারর আকাক্রা, জীবনে যা-কিছু মধুর, কোমল, অনির্বচনীয়, হাদয়রঞ্জন, সেই সহজ আনন্দের আকর্ষণ। এই ঘন্দের নানা অভিব্যক্তি রাজার কথায় ও কাজে।— ই

নিশিনী। \ ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাথি বদে ছিল; তাকে দাঁড়ের উপর s দ্বিসিয়ে ও আমার মূথে চেয়ে রইল। তারপরে, যেমন বাজপাধির পাথার মধ্যে আঙ্ল চালাচ্ছিল তেমনি করে আমার হাত নিয়ে আন্তে আন্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাকে ভয় করে না'? আমি বললুম, 'এক টুও না'। তথন আমার খোলা চুলের মধ্যেই ছই হাত ভরে দিয়ে কতক্ষণ চোথ বুজে বসে রইল। ... এক সময় ঝেঁকে উঠে বর্ণা-ফলার মতো দৃষ্টি আমার মুথের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি তোমাকে জানতে চাই'। আমার কেমন গা শিউরে উঠল। বললুম, 'জানবার কী আছে। আমি কি তোমার পুঁথি।' দে বললে, 'পুঁথিতে যা আছে দব জানি, তোমাকে জানি নে।' তার পরে কি রকম ব্যগ্র হয়ে উঠে বললে, 🗸 রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কি-রকম ভালোবাস।' আমি বললুম, · 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাদে— পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে লাগে ঢেউয়ের নাচ। মন্ত একটা लां े इंट्रानं प्राची विकार के দিয়ে বলে উঠল, 'ওর জন্মে প্রাণ দিতে পার ?' আমি বলল্ম, 'এখ্খনি।' ও यन दारा गर्कन करत वनल, 'कश्थाना ना।' आमि वनन्म, 'दे। शांति।' 'তাতে তোমার লাভ কী।' বললুম, 'জানি নে।' তখন ছটফট করে বলে উঠन, 'यां , जामात पत (शदक यां न, कां ज नहें कांदता ना।' मान त्यर छ পাৰলুম না)

বিষার অস্তর্থদের সার্থক চিত্র এটি। সৌন্দর্য যে হাতে ধরা যায় না, কেবল হদম দিয়া অহভব করিতে হয়, আর প্রেমও যে এক অনির্বচনীয় অহভৃতি এবং এমন একটা জিনিস, যাহার জন্ম আত্মবিসর্জন অতি সহজ—এই বিষয়টি সে বৃঝিতে পারে না, অথচ ইহার প্রবল আকর্ষণ অহভব করে সে, আর সেই জন্মই এক গৃঢ় ব্যাকুলতাও অহভব করে। রঞ্জন যে নন্দিনীর প্রেমের পাত্র, এবং উভয়েই সেই প্রেমে ধন্ম, এইটি তাহার বঞ্চিত হদয়কে কাঁটার মতো বিদ্ধ করে, তাই রঞ্জনের উপর তাহার ঈর্ষা। আবার এই আত্মবিশ্বত অবস্থা হইতে বস্তনিষ্ঠ মন তাহাকে এক ধাকায় পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনে—তথনই সে মায়াপাশ ছিল্ল করিবার জন্ম নন্দিনীকে বাহিরে যাইতে বলে। স

এই দ্বন্ধ—এই দেব-দানবের যুদ্ধ, রাজার মনে ক্রমেই তীব্রতর হইতেছে। এই দ্বন্ধের আর একটি স্বন্ধর চিত্র—

निमनी।...मा ला, लामात हाल अहा की।

নেপথ্যে (রাজা)। একটা মরা ব্যাজ এই ব্যাঙ একদিন পাথরের কোটরের মধ্যে চুকেছিল। তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে। এইভাবে কী করে টিঁকে থাকতে হয় তারি রহস্ত ওর কাছ থেকে শিথছিলুম আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরস্তর টিঁকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি।

নন্দিনী। আমারো চারিদিক থেকে তোমার পাথরের তুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে। তোমাদের ত্জনকে তথন একসঙ্গে দেখতে চাই।

নন্দিনী। জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না। নেপথো। ঘরের ভিতর বৃষ্কিয়ে দেখব।

निमनी। তাতে की इरव।

নেপথ্যে। আমি জানতে চাই। ..

নন্দিনী। মনে হয়, ষে-জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার 'পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে। তাকে বিশাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও তুমি, সময় নষ্ট্রকোরো না।—না না, একটু রোসো। তোমার অলকের থেকে ওই যে

া রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েছে, আমাকে দাও।

< निम्मतीत अनिदयःकी **इ**टव ।

নেপথ্যে। ওই ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ওই যেন আমারি রক্ত-

चारनात मनिश्र क्र्नित क्रथ भरत अरम्ह। कथना हेट्ह क्रह्ह, रखामात काह (थरक क्र्इ निर्देश हिंद्ध क्रिन) यनि क्रियान कार्यात कार्यह, निर्देश क्रियान क्रयान क्रियान क्रियान क्रियान क्रियान क्रियान क्रियान क्रियान क्रिय

নেপথ্যে। তাহলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব।…

নন্দিনী। তোমার হুর্গত্যারের কাছে বসে থাকব। রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আসবে, দেখতে পাবে আমি তারি জ্ঞো অপেক্ষা করে আছি।

নেপথা। রঞ্জনকে যদি দ'লে ধুলোর সক্ষে মিলিয়ে দিই, আর তাকে একটুও কেনা না যায়!

নন্দিনী। আজ তোমার কী হয়েছে। আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচছ কেন? 

- ভয় দেখাবার ব্যবসা এখানকার মাহুষের। ভোমাকে ভাই ভারা জাল দিয়ে ঘিরে অভূত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতৃল সেজে থাকতে লক্ষা করে না? 

-

নেপথ্য। তোমার স্পর্বা তো কম নয়। এতদিন যা-কিছু ভেঙে চুরমার কবেছি তারি রাশ-করা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তারপরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাঁড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেমনি তোমাকে আমার এই ছটো হাতে—যাও যাও, এখনি পালিয়ে যাও, এখনি। তামি যে কী অভ্ত নিষ্ঠুর, তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্তনাদ শোন নি? স্প্রেক্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মন্থানে যা লুকানো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই সব ছিন্ন প্রাণের কান্না আমি হয় পাব, নয় নই করব তালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাথীর ছায়া দেখে তামার চোখেম্থে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালোচুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাতহটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধ্য আর কথনো এমন করে ভাবি নি। সেই গুছেগুছে কালোচুলের নিচে ম্থ তেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জান না, জামি কত ভাস্তা। তা

নন্দিনী। তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শুনিয়ে দিই—
'ভালে'বাদি ভালোবাদি'
এই হরে কাছে দূরে জলে-হলে বালায় বাশি।•••

त्नि (स)। थाक् थाक्, थारमा जूमि, जात शिरहा नां।

নন্দিনী। পাগলভাই, ওই-যে মরা ব্যাঙ্টাফেলে রেপে দিয়ে কখন্ পালিয়েছে। গান ভনতে ও ভয় পায়।

বিশু। ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাওটা সকলরকম স্থরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।—

এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালায় মকররাজ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, তাই সৌন্দর্য-মাধুর্ষেক্র মধ্যে একেবারে ভূবিয়া তাহার পশু-সন্তার মৃত্যু ঘটাইয়া সে মৃক্তি কামনা করে। ইহার পরেই এই ঘদ্ধের—এই বিরোধের চরম পরিণতি।—

निक्नी। ( कानानाय पा पिट्य ) मग्य हत्यट्ड, प्रवका त्थातना।

নেপথ্য। আবার এসেছ অসময়ে। এথনি যাও, যাও তুমি · · আজ ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও · এথনি যাও ৷ নিন্নী। আমার ভয় যুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না থুলিয়ে নড়ব না · ·

নেপথ্যে। আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপুজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে ত্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।… নন্দিনী। বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না। …

নেপথ্য। দেশপর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।
নন্দিনী। পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো বার। (বার উদ্যাটন)
প্রকি! প্রই কে প'ড়ে। রঞ্জনের মতো দেখছি যেন! দেএই তো আমার
রঞ্জন। জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন?
রাজা। ঠকিয়েছে। আমাকে, ঠাকয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র
আমাকে মানছে না। ডাক্ তোরা, স্পারকে ডেকে আন্, বেঁধে নিয়ে
আয় তাকে।

নন্দিনী। রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাত্ জান, ওকে জাগিয়ে দাও।

রাজা। আমি যমের কাছে জাত্ শিখেছি, জাগাতে পারিনে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতে পারি।

নিশিনী। তবে আমাকে ওই ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারছি নে।
কেন এমন সর্বনাশ করলে।

বাজা। আমি যৌবনকে মেরেছি।—এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি-

নিষে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।•••

নন্দিনী। (রঞ্জনের প্রতি) বীর আমার, নীলকণ্ঠপাথির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়য়াত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই য়াত্রার বাহন আমি।—আহা, এই-য়ে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরি।…রাজা, কোথায় সেই বালক।…

রাজা। বুদবুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

নন্দিনী। রাজা, এইবার সময় হল। · · · আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সক্ষে
আমার লড়াই।

পাজা। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী। তার পর থেকে মৃহুর্তে মৃহুর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা। তা-হলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাধী করো, নন্দিন্।

নন্দিনী। কোথায় যাব।

রাজা। আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে।
বুকতে পারছ না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি
ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে
তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক তাতেই আমার
মৃক্তি…এখনো অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী,
প্রারুপথে আমার দীপশিখা?

निमनी। यात व्यामि।

রঞ্জনের মৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাতে এই হল্ব ধৃলিসাৎ হইল, রাজা তাহার মৃক্ত স্বরূপকে ফিরিয়া পাইল—রাজার মৃক্তিতেই বিরোধের অবসান। ইহাই 'রক্তকরবী'র নাট্যবস্তুর মৃলস্ত্র 🖒

ৃ এখন রশ্বন ও নন্দিনীর স্বরূপ ব্ঝিলে ইহা আরো পরিষারভাবে ব্ঝা ষাইবে।
রশ্বন কি ? রশ্বন যৌবনের প্রতীক। যৌবনের মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।
যৌবনের স্বরূপ হইল অফ্রস্ত শক্তি ও সাহস, ছন্দায়িত গতিবেগ, আনন্দের
সর্বব্যাপী অফুড্তি—সৌন্দর্ব, প্রেম ও কল্যাণের বিশুদ্ধ উপল্রি। এই যৌবন

কেবল বয়সের যৌবন নয়—ইহা মনের ও য়দয়ের যৌবন। এই যৌবন অস্করাত্মার চিরসপাদ প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশকেত্র। ইহাই মাছমের দেব-অংশের নিত্যমভাব। অপাপবিদ্ধ, অহংমৃক্ত মাছমের ইহাই বিশুদ্ধ সন্তা। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার মধ্যেও এই যৌবনকে দেখা গিয়াছে। রঞ্জনের মৃত্যুতে তাই রাজা আক্ষেপ করে,
—'আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।' রাজার মধ্যেও এই নিত্য-যৌবন আছে, ইহাই তাহার বিশুদ্ধ সন্তা; কিছু তাহার ঘারতের যান্ত্রিক নিয়ম-বাবহার ঘারা তাহা অবক্ষ —মৃত। রাজার জীবনে তাহার প্রকাশ নাই—
সে তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না; অথচ হাদয়ের অস্তন্তল হইতে উহার স্বাভাবিক প্রেরণা অম্বভ্র করিতেছে। উহাই রাজার চিত্ত-ছন্তের কারণ।

নন্দিনী কে? সে লীলাময় প্রাণের প্রতীক। প্রাণের লীলার প্রকাশ সহজ্ব আনন্দে। আনন্দের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সৌন্দর্যেও প্রেমে, সর্ব-বন্ধনহীন মুক্তির মধ্যে। এই সৌন্দর্য, প্রেম ও মুক্তি একটি নারী মৃতির মধ্যে রূপায়িত করা হইয়াছে। সে নারী নন্দিনী। তাই নন্দিনী মূলত প্রাণলীলারস-মৃতি, আনন্দ-স্বরূপিণী—সৌন্দর্য প্রেম-ও মুক্তি-রূপিণী।

এই প্রাণের লীলা যৌবনের মধ্যে মূর্ত—উহাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশের ক্ষেত্র। যৌবনের হর্ণম গতিবেগের মধ্যে, তাহার নিখিলপ্রসারী উচ্ছল আনন্দের মধ্যেই ক্রাণের যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত। যৌবনের বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্য হইতেই প্রাণ তাহার যথার্থ, সঞ্জীবনীশক্তি, তাহার আত্মবিকাশের সহজ ও স্বাভাবিক প্রেরণা, তাহার আশা-আকাজ্মার চরম সার্থকতালাভের সামর্থ্য সংগ্রহ করে। তাই রঞ্জন ও নন্দিনীর সম্বন্ধ অচ্ছেত্য। রঞ্জন-বিহনে নন্দিনী তাহার সৌন্দর্য ও প্রেমের চরম মৃতি প্রকাশ করিতে পারেনা—পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারেনা। রঞ্জন ছাড়া সে অসম্পূর্ণ। তাই রঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হইবার এতাে আকাজ্যানন্দিনীর।

রক্তকরবীর তাংপর্য কি? নন্দিনীর যাহা স্বরূপ, রক্তকরবী তাহারই প্রতীক।
নিদ্দিনী মানবক্সা,—দে প্রাণ, সৌন্দর্য ও প্রেমের শক্তিরপে বাহিরের নানা সম্বন্ধের
মধ্যে প্রকাশিত, আর তাহার মধ্যকার এই প্রাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যের বস্তুনিরপেক
ভাবটি রক্তকরবী ফুলের সংকেতে ব্যক্ত। মূলত রক্তকরবী ও নন্দিনী একই বৃদ্ধ।
দেহী ভাহার অস্তুনিহিত ভাবকে সংকেতরপে বাহিরে ধারণ করিয়াছে মাত্র।

রাজা রঞ্জনকে নিজের প্রতিষ্দী মনে করিয়া দর্ঘান অকসাৎ ক্রোধের এক মৃচ উচ্ছানে ভাহাকে হত্যা করিল। প্রাণের সমন্ত সীলামিত চাকল্য, উদেশিত আনন্দ-সাগরের উর্মি-নৃত্য % নব নব জীবনবিকাশের আ/লোকজ্জা দিগ্বলয়ের উপর চিরতরে রুক্ষ-যবনিকা নামিয়া আসিল। রঞ্জনের মৃত্যুতে নন্দিনীর জীবন বার্থ হইল। যৌবনহীন, আনন্দহীন জীবনের বার্থতার হাহাকারে রাজার অবক্ষর সত্যকার সত্তা অবশেষে সবলে সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া জালের আবরণ হইতে মৃক্ত হইয়া আসিল। তাহার মধ্যকার বিভীষণ-অংশ রাবণ-অংশকে বধ করিল। তথন অক্তান্ত বিগতমোহ লোকদের সঙ্গে রাজা সমস্ত যক্ষপুরীকে ধ্বংস করিতে ছুটিল।

কিন্তু রঞ্জন কি সভাই মরিয়াছে? রঞ্জন ভো কখনো মরিতে পারে না—ভাহা হইলে প্রাণ মিথ্যা, নন্দিনী মিথ্যা, রক্তকরবী মিথ্যা। মৃত্যুর মধ্য দিয়াই যৌবনের জয়বাজা, প্রাণই সেই জয়বাজার বাহন। তাই নন্দিনী বলে—'বীর আমার, নীলক্ষ্রপাথির পালক এই পরিয়ে দিল্ম ভোমার চূড়ায়। ভোমার জয়বাজা আজ হতে শুকু হয়েছে। সেই যাজার বাহন আমি।' আবার বলৈ—'মৃত্যুর মধ্যে ভার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কথনো মরতে পারে না।' 'ও আবার আসার জন্ম প্রশ্বত হবে, ও আবার আসবে।' 'জয় রঞ্জনের জয়' বলিয়া নন্দিনী ছুটিয়া গেল 'শেষ মৃক্তিতে'। ভাহার ভানহাতের রক্তকরবীর গুচ্ছ থিসয়া পড়িয়া যক্ষপ্রীর ধূলায় লুটাইতে লাগিল। রঞ্জনের রক্তের রেখা, নন্দিনীর বুকের রক্ত, আর রক্তকরবীর গুচ্ছ একজে উজ্জল লাল আভায় যক্ষপ্রীর বুকে আমান দীপ্তিতে শোভা পাইতে লাগিল। রঞ্জন-নন্দিনীর আত্মবিদর্জনে যক্ষপ্রীর মধ্যে মৃক্তির হাওয়া বহিল, যৌবন ও প্রাণেরই চিরস্তন জয় ও অমরত্ব ঘোষণা করিয়া গেল ভাহারা। এই নন্দিনী ও পরোক্ষভাবে রঞ্জন কর্তৃক মোহগ্রন্থ রাজার উদ্ধারশাধন ও যক্ষপ্রীর নিরেট ক্ষতার মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য বহন করিয়া আনাই এই নাটকের বিষয়বস্তা।

এই মৃল-বিষয়বস্তার উপস্থাপন করা হইয়াছে আধুনিক ইউরোপীয় ধনতন্ত্র ও অর্থ্যপুতা, বিজ্ঞানসাধনার শক্তিবলে প্রকৃতির উপর প্রভূত্তবাপনের দস্ত, অনাত্মবাদী বস্তান্তিক সভ্যতা এবং নিয়মতন্ত্রসর্বস্ব যান্ত্রিক শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থার পট-ভূমিকায়। এইসব বিক্রমাক্তির প্রভাবে কি করিয়া মান্তবের অন্তরাত্মা আবদ্ধ হয় এবং কি করিয়া প্রাণশক্তি, সৌন্দর্ব ও প্রেমের শক্তি তাহার রূপান্তর ঘটাইয়া উদ্ধারসাধন করে, ইহারই কাহিনী এই নাটকের পূর্ণান্ধ বিষয়বস্তা।

ু এপন এই বিক্রশক্তির স্বরূপ বিচার করা যাত্। যক্ষপুরীর সমাজ ও শাসনে উৎকট ধনভন্তের রূপটি প্রকটিত। রাজ্যের সমস্ত পরিচালন-ব্যবস্থা একটা কলের নিয়ম্ভক্তের অধীনে যত্তের আকারে পর্যবিদিত হইরা বস্তসংগ্রহে, অর্থসংগ্রহে ব্যক্ত।

নারা দিনরাত চলিয়াছে সোনার তাল খ্ঁড়িয়া বাহির করিবার কান্ধ। ব্যক্তিমানুবের এথানে কোনো অন্তির নাই, মাহ্রয় এথানে এই বিরাট সংগ্রহ-যন্তের জংশস্বরূপমাত্র, তাহার ম্ল্যপ্র এই উদ্দেশ্রের দ্বারা নিরূপিত। মান্থর এথানে সংখ্যায়
পরিণত, সে এথানে ৬৯৬ বা ৪৭ফ, বাস করে, ট ঠ পাড়ায়, কি দস্ত্য-ন বা মূর্ধণ্য-প
পাড়ায়। মূল-রাজশক্তি এথানে একটা পাষাণ-দৃঢ় কাঠামো, একটা নৈর্ব্যক্তিক
শাসন্যন্তের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত। রাজার মূল্য এথানে এই শাসন্যন্তের প্রতিনিধি
হিসাবে, এই শাসন ও শোষণের প্রতীক হিসাবে—ব্যক্তিমূল্য এথানে স্বীকৃত নয়।
এই শাসন্যন্ত্রক পরিচালিত করে। এই শাসনে মহ্যন্তরের কোনো চিহ্ন নাই,
জীবনের বৃহত্তর আবেদনের কোনো স্পর্শ নাই। শাসক ও শাসিত বা শোষিতের
দল উভয়েই এথানে প্রাণহীন, ছদয়হীন যন্ত্রস্বর্গ—এই যন্ত্রস্করপত্বের মধ্যেই
ভাহাদের সার্থকতা নির্ধারিত ৮ বি

চরিত্রগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে ও তাহাদের উপর নন্দিনীর প্রভাব লক্ষ্য করিলে ইহা আবিরা স্পষ্ট হইবে।

এই সংগ্রহশীল ধনতান্ত্রিক রাজশক্তির প্রধান ভিত্তি বস্ত্রবিদ্যা বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধি। অধ্যাপক তাহারই ধারক ও বাহক। তাহার সমস্ত বিদ্যাবৃদ্ধি এই বিজ্ঞানদৃপ্ত যান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শাসনের কৌশল ও তত্ত্ব-আবিদ্ধারে নিযুক্ত। বস্তুতন্ত্র
অনাত্রবাদী, জড়শক্তির উপাসনায় নিরত; বিজ্ঞানবৃদ্ধি অতি-প্রাক্বত শক্তিতে
অবিশাসী; তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতন্ত্রও মাহুষের অন্তরতম সন্তাকে অস্বীকার
করে। বস্তুতন্ত্রের স্বরূপ হইল কোনো-কিছুকে বস্তুহিসাবে জানা ও পাওয়া এবং
দেহ ও তাহার ভোগবিলাসকে অটুট রাখা। রাজার উক্তির মধ্যে ইহার চমৎকার
স্বরূপ-উদ্যাটন আছে;—'এই বস্তুতন্ত্রিদ্যা তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে
তার পিছনে আর একটা দেয়াল বের করেছে—কিন্তু প্রোণপুরুষের অন্তর্মহল
কোথায় ?'

অধ্যাপক 'দিনরাত পু'থির মধ্যে গর্ত থু'ড়েই' চলেছে, সে 'নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্ক, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে' আহে। এই বস্তুজ্ঞানসাধনার আড়ালে অধ্যাপক অন্তরিত হইয়া ছিল। হঠাৎ নন্দিনীর আবির্ভাবে তাহার মন চঞ্চল হইয়া ওঠে। জীবনের আনন্দময় স্বরূপের আভাস সে নন্দিনীর মধ্যে পায়। সে বলে—'তুমি ফাঁকা সময়ের আকান্দে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ভারুলা চঞ্চল হয়ে ওঠে'; 'ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন। যথন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে।'…'আমাদের এই यक्तपूरत या-किहू धन धरे धूरलात नाज़ित धन--रमाना। किछ स्मत्री, ভূমি যে-দোনা দে তো ধুলোর নয়, দে-যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে ८क राँवरव राज्यक्र शूरत ज्ञि राष्ट्र जाहमका जात्ना।' राज्यशायक निक्तीत्र রক্তকরবীর কয়ণ হইতে একটা ফুল প্রার্থনা করে, বলে, 'কভবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবার আভরণ পর, তার একটা কিছু মানে আছে ... ওই রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্ত আছে, **ও**ধু মাধুৰ নয়···স্করের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানিনে, রাঙা রঙে তুমি কি লিখন লিখডে এনেছ।' নন্দিনী শোষণশীল ধনতন্ত্রের রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হয়—'ওকি ভয়ানক দৃশ্য। প্রেতপুরীর দরজা থুলে গেছে নাকি। ওই কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে ? **७३-एर दितिए जामर्ह ताकात महत्वत विक्**षिक्षतका पिएस? कि**न्ध এ-मद को** চেহারা। ওরা কি মাত্র। ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে।' अगर निम्नीटनत गाँदिवत लाक,—ध्टे त्य कामान इटे जारे जरूपी आब उपमूर्ण, মার তলোয়ার-থেলোয়ার শক্লু একেবারে আথের মতো চিবিয়ে-ফেলা মূর্তি। অব্যাপক ইহার তত্ত্ব নন্দিনীকে বুঝায়,—'নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লকলক করছে'। রাজার যে 'অডুত শক্তির চেহাবা'য় নন্দিনীর মন মুগ্ধ হয়েছে, 'সেই অভুতটি হল তার জমা, আর কিভুতটি হল তার থরচ। ওই ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ওই বাড়োটা জনতে থাকে भिथा। এই हाइक दाइन हवांत्र उद्दां निमनी दान, 'ध टा त्राकारमत उद्दां অধ্যাপক বলে, 'তত্ত্ব উপর রাগ করা মিছে। দে ভাগোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয় সেটা হয়, তার বিক্লমে যাও তো হওয়ার বিক্লমে যাবে।' ভালো থাকে।' অধ্যাপক-ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদেব সেই থাকাটা এত ভয়ংকর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মামুদের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে। জাল তাই বেড়েই চলেছে; ওদের যে থাকতেই হবে।' নন্দিনী—'থাকতেই হবে । মান্ন্য হয়ে থাকবার জক্ত যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী 🖟 অধ্যাপক—'দেই রক্তকরবীর ঝংকার? খুব মধুর, তব্ও যা সভা তা সভা। থাকবার জভে মরতে হবে এ কথা যারা বলে ভারাই থাকে। ভোমরা বলো এতে মহয়তত্বের ত্রুটি হয়, রাগের মাথার ভূলে যাও এইটেই মহয়ত। বাঘকে থেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেব্ৰু **माञ्चर माञ्चरक रथरम फूल ७८५।' এই তত্ত্ব স্বরুপ-বর্ণনার পর অধ্যাপ**  নিশ্বনীকৈ বলে—'শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নিচে হরণশোষণের কাজকরে, দেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্তকর্বী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এলো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলে তাকিয়ে আছি।' বস্তবাদীশ প্রাণবাদীশকে বলে, 'ওই যে একটি মেয়ে ধানীরভের-কাপড়-পরা পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বান্ধে টেনে নিয়েছে, ওই আমাদের নন্দিনী। এই ফকপুরে সর্পার আছে, মোড়ল আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দিরাশ আছে, সব বেশ মিল থেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চারিদিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হল স্থরবাঁধা তম্বরা। এক-একদিন ওর চলে-যাভয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তচর্চার জাল ছিঁড়ে যায়।'

এই বে জড়তত্ত্বিভাবিশারদ, এও আনন্দলোকের বার্তাবাহিনী নন্দিনীর প্রভাবে তাহার অবরুদ্ধ সন্তাকে ফিরিয়া পাইল; সে এতোদিন ছিল একটা 'জালের পিছনে'—'মাহষের সবটুকু বাদ দিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে' ছিল,—সেই ভঙ্ক বিভার জাল ছি ড়িয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

ফাগুলাল। কোথায় ছুটেছ, অধ্যাপক।

জ্ব্যাপক। কে-যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে—পুঁথিপত্ত ফেলে সন্ধানিতে এলুম।

ফাগুলাল। রাজা তো ওই গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।

অধ্যাপক। তার জাল ছিঁড়েছে। নন্দিনী কোথায়।

ফাগুলাল। সে গেছে স্বার আগে। তাকে আর নাগাল পাওয়া যাবে না। অধ্যাপক। এই বারই পাওয়া যাবে। আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধ্রুর।

ত্রিরপর সর্দার। এই ধনতান্ত্রিক শাসন্যন্ত্র চালু করিবার শক্তিটা ইহারই হাতে। এই যান্ত্রিক শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে সে বদ্ধপরিকর; এই ব্যবস্থার একচুল ক্রটি সে সহ্থ করে না, ছলে-বলে-কৌশলে একটা নির্দিষ্ট নীতিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্ম সে সদা-জাগ্রত। রাজশক্তির বহিঃপ্রকাশ যে গভর্গমেন্ট, ইহারাই তাহার ধারক ও বাহক। একটা বিশিষ্টনীতি অহুসারে এই শাসন্যন্ত্রকে নির্ধৃতভাবে চালু করিবার দায়িত্ব ইহাদের। তাই রাজার ব্যক্তিগত সভামতের বা ক্লচি ও অভিপ্রায়ের ঘারা সে নিয়ন্ত্রিত নয়; এই যান্ত্রিক শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থার নীতিই তাহার কাছে বড়ো। তাই রাজা ব্যক্তিগত ভাবে

যথন সেই শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে উত্তত হইয়াছে, তথন সে সৈয়দের সাহায্যে তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছে।

সর্ণারের অন্তরাত্মা জড়ের জালে কঠিনভাবে । আবদ্ধ। সত্তার, আনন্দময় সত্তার প্রেরণা উপলব্ধি করিতে না,—তাহার দে-সত্তা অসাড় ও নুগুপ্রায় হইয়াছে। কদাচিৎ আধবার নন্দিনীর প্রভাবে ক্ষণিকের জন্ম তাহার অন্তরতম সন্তার চাঞ্চা উপস্থিত হয়, পরক্ষণেই আবার সে চাঞ্চা দূর হওয়ায় জড়ের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রাতষ্ঠিত হয়। নন্দিনী সর্দারের বন্ধ আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে नारे। প्रानधर्मत कारना हाकना, ज्ञानत्मत्र, त्रीमर्ट्यत, त्थासत्र कारना त्थात्रना তাহার নিরেট জড়সত্তাকে টলাইতে পারে নাই। সে এক কঠোর, কঠিন যান্ত্রিক-ব্যবস্থার প্রতীক। তাই নন্দিনী বলে,—'ওর মতো মরা জিনিস দেখি নি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিক্ত নেই, মজায় রস নেই, ভকিষে লিকলিক করছে।' বিভ বলে,—'প্রাণকে শাসন করবার জন্মেই প্রাণ দিয়েছে হুর্ভাগা।' ইহাই সর্দারের স্বরূপের যথার্থ বর্ণনা। সে নন্দিনীকে বলিয়াছে,— 'ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। অনেককে টানবে, তারপরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরি নেই।' সত্যই শেষ বোঝাপড়া হইয়াছে তাহার নন্দিনীর সঙ্গেই। নন্দিনীর প্রাণদানে তাহার কি কোনো পরিবর্তন হইয়াছে? তাহার অন্তরাত্মা কি মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে? নাট্যকার তাহার কোনো ইঞ্চিত দেন নাই।

তারপর, গোঁদাই। ধর্মকে এই লুব্ধ, শোষণশীল, আত্মপ্রসারী ধনতন্ত্র ও পান্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক উদ্দেশসাধনের অন্তর্ধের ব্যবহার করে। 'ওদের মদের ভাঁড়ার, অন্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।' এই শাসন্যন্ত্র-পরিচালকেরা অধর্মকে ধর্মের মুখোশ পরাইয়া উদ্দেশসিদ্ধির জন্ত খাড়া করে। অর্থের বিনিময়ে চার্চ বা পুরোহিত-সম্প্রদায় গভর্ণমেন্টের স্বার্থদিদ্ধির জন্ত ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনবাধে ইহারা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মোপদেষ্টা নিযুক্ত করে। এইসব ভাড়াটিয়া ধর্মাজক নাম গ্রহণ করে ভগবানের কিন্তু অন্ন গ্রহণ করে সর্পারের।' শোষিত ও অসম্ভ ট শ্রমিক বাহাতে বিদ্রোহ না করিতে পারে, সেজন্ত একদিকে ইহারা সৈত্র মজুত রাথে, অপরদিকে পরকালের পাপের ভয় ও পুণ্যের লোভ দেখাইয়া তাহাদের বিক্ষ্ক চিন্তকে শাস্ত করিতে চেষ্টা করে। গোঁদাই বলে,—'বাবা, দস্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়চড় করছে, মুর্ধণ্য-পরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্রনেবার মতো কান তৈরী হল বলে। আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌছ রাখা

ভালো। কেন্ননা, নাহংকারাৎ পরো রিপু:। ফোজের চাপে অহংকারটা দুমন হয়, তারপরে আমাদের পালা।' একটা উচ্চনীতির ও স্বার্থত্যাগের দোহাই দিয়া শ্রমিক ও কর্মীদের অন্নবন্ধের দাবিকে মাথা তৃলিতে না দেওয়া শোষকদের একটা স্থপরিচিত কৌশল। গোঁসাইয়ের মৃথ দিয়াও সেই কথাই বাহির হয়,—'আহা এরা তো স্বয়ং কূর্য-অবতার। বোঝার নিচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিকৈ আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ফ, একবার ঠাউরে দেখা, যে-ম্থে নাম কীর্তন করি সেই ম্থে অন্ন জোগাও ভোমরা; শরীর পবিত্র হল যে-নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। একি কম কথা। আশীর্বাদ করি সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তাহলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হালা হয়ে যাক।' ইহার পরিবর্তনের কোনো ইন্ধিত করেন নাই কবি। নন্দিনী সত্যই বলে,—'মাছ্যের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা তোমার।'

মোড়ল পূর্বে সাধারণ থোদাইকর ছিল, পরে কর্মদক্ষতায় মোড়লের পদে উন্নীত হইয়াছে। 'এখানকার মোড়লেরা এক সময়ে খোলাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠতায় তারা অনেক বিষয়ে সর্লারদের ছাড়িয়ে বার। যক্ষপুরীর বিধিবিধানকে যদি কবির ভাষায় পূর্ণচক্র বলা যায়, তবে তার কলম্বিভাগের ভারটাই প্রধানত মোড়লদের 'পরে।' গুপ্তচরবৃত্তির দার। প্রমিক-মহলের সমস্ত গোপন সংবাদ সর্দারকে সরবরাহ করাই ইহাদের কাজ: **েশ্রিমিক-দম্পতি ফাগুলাল ও চন্দ্রার চরিত্র হুইটি সমগ্র নাটকের মধ্যে একটু** বান্তবের স্বাদ ও গদ্ধযুক্ত। ফাগু সরল, অকপট, গোয়ার শ্রমিক। যক্ষপুরীর কর্ম গ্রহণ করিলেও ও তাহার হালচালে অভ্যস্ত হইলেও তাহার মন-বৃদ্ধি একেবারে আচ্চন্ন হয় নাই, সে নিপ্রাণ ও হাদরহীন যত্ত্বে পরিপত হয় নাই। প্রমিকদের মদ ना इटेल ছুটि कार्ट ना, जाटे तम हूछित निन नकारन भन ठाय। तम वरन,- 'वरनत মধ্যে পাथि ছুটি পেলে উড়তে চায়, थाँচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। यक्रभुद्ध काट्य ह कि विषय वालाई। निमनी य-मूक जानमध्य जीवत्नव हेक्जि (मञ्ज, काञ्चनारनेत मरन रय जाशांत जारियन नारे, जाहा नग्र। जाहे वर्तन,--'मिका-कथा वनि माना, निमनीत्क यथन मिथि निष्कंत्र नित्क जाकित्य निष्का करत्। **धत्र माम्यत कथा कहेटल भाति तन।' काश्वत जीवरन धर्माभराम जर्वशीन, लाहे रम** अक्लार्ट मनीत्रक वरन,- ना ना, तम इत्व ना मनीत्रिक । अथन मस्मादनगाय मन थ्यस बर्फ़ाष्क्रांत्र माजनामि कति, छेशरान मानार् थरन नत्रक्जा घटेरा ।⋯

সর্দার, এত বড়ো অপবায় কিসের জন্মে। প্রণামী আদায় করতে চাও রাজী আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।' প্রমিক-বিস্রোহের সে নেতা। বিশুকে বন্দী করা হইয়াছে শুনিয়া বন্দিশালা ভাঙিতে সে উগ্নত। নন্দিনীর উপর প্রথমে তাহার অবিশাস হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল, সে-ই বৃঝি বিশুকে ধরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু যথন সে বৃঝিল, রাজা বন্দিশালা ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, তখন নন্দিনীর প্রতি তাহার সাময়িক অবিশাস চলিয়া গেল। পুরুষোচিত বীরত্ব-সহকারে সে নন্দিনীকে 'নিরাপদ জায়গায়' রাখিতে চাহিল। কিন্তু নন্দিনী ছুটিয়া চলিল যুদ্ধে প্রাণ দিতে। সেও 'নন্দিনীর জয়' বলিয়া চলিল যুদ্ধে। নন্দিনীর প্রভাব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছে সে, সেই প্রভাবই তাহার জীবনে ঘটাইয়াছে রূপান্তর।

**ह**क्का (मार्य-७८१-१९६) ज्ञानक हो। नामाद्रश वास्त्रव नादी। नामनीत श्राप्त সাভাবিক নারীজনোচিত ঈর্ষা, সরল ধর্মবিশ্বাস, স্থথ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লোভ ও পল্লীক্ষীবনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ চরিত্রটিকে অনেকথানি জীবন্ত করিয়াছে। √ বিশুর নামের পিছনে একটা চিরন্তন বিশেষণ লাগানো ইইয়াছে—'পাগল'। এইজাতীয় চরিত্র রবীক্রনাথের সাংকেতিক নাটকমাত্রেরই একটা বিশিষ্ট স্ষ্টি। ইহারা 'ভাবের পাগল' বা 'মৃক্তি-পাগল'। বিশু-ঠাকুরদাদা, ধনঞ্জ বৈরাগী প্রভৃতি চরিত্রের সমশ্রেণীর। ইহার। জ্ঞানী, আনন্দ-প্রাণ, তত্ত্তে, মৃক্তপুরুষ এবং অত্যের মৃক্তি-সাধনই ইহাদের কাজ। বিশুর জীবন অবশ্র একটু অন্ত ধরনের। একটি নারীর প্রতি প্রেমই তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল ফকপুরীর মধ্যে। সেই নারীর সোনার প্রতি লোভই বিশুকে যক্ষপুরীতে আনিয়া গুপ্তচরের কাজে নিয়োগ করিয়াছিল। সেই জীবনে বিরক্ত হইয়া যথন বিশু সে-কাজ ছাড়িয়া দিল, তথনই 'স্পারনীদের কোঠাবাড়ীতে' আর 'তাস্থেলার ডাক পড়ে না' দেখিয়া সেই মেয়েটি তাহাকে ছাড়িয়া গেল। সেই অবধি কোনোরকমে সে সাধারণ খোলাইকর হইয়া আছে। কিন্তু এ-জীবনে সে বিভূষ্ণ ও প্রতিক্ষণ এখান হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে। নন্দিনীকে যক্ষপুরীর মধ্যে দেখিয়া দে মুক্তির জন্ম পাগল হইয়া উঠিল। 'ষক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মাত্র্যদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিষে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন-সময় তুমি এনে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো আছে।' निमनी-'পাগলভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার মাঝ্যানটাতেই এক্থানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।' বিশু নন্দিনীকে বলে—'গুমভাঙানিয়া', 'গুৰজাগানিয়া' 'সমুদ্রের অগম পারের দৃতী'। কারণ, নন্দিনীই জাগাইয়াছে তাহার মধ্যে জীবনের বৃহত্তর স্বরূপের জন্ম আকাজ্যা, আর সেই সাধারণের অপ্রাপনীয়কে পাইবার আকাজ্যার বেদনাই সে ভোগ করিতেছে। সে বলে,—'কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে হৃঃখ তাই পশুর, দ্রের পাওনাকে নিয়ে আকাজ্যার যে হৃঃখ তাই মাহ্রুযের। আমার সেই চিরহৃঃথের দ্রের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।' যক্ষপুরীর সর্দারেরা যথন বিশুকে বন্দী করিল, তথন বিশু বলিল,—'এতদিন পরে আমার মৃক্তি হল…সত্যের মধ্যে মৃক্তি পেয়েছি—এ-বন্ধন তারি সত্যু সাক্ষী হয়ে রইল।'

🕊 এখন রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

কবি বলিয়াছেন,—'এই নাটকটি সভ্যমূলক।' সভ্যমূলক বলিতে আমরা বাস্তবের প্রতিচ্ছবিকে বৃঝি। দেশে কালে পাত্রে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে এবং ইহাদের পাত্রপাত্রী বাস্তবের রক্তমাংসের নরনারীর সমধর্মী—ইহাই স্বভাবত আমাদের মনে হয়। কিছু কবি এই বাস্তবের স্বন্ধপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন,—'এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের।'পরে তার প্রমাণসংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এইটুকু বললেই ঘথেষ্ট যে কবির জ্ঞানবিশ্বাসমতে এটি সম্পূর্ণ সভ্য।' স্বভরাং ইহা স্কম্পন্ট যে, ইহার বাস্তব ভিত্তি কবির ভাব-কল্পনার মধ্যে। এই নাটকের সভ্য কবির ভাব-কল্পনার সভ্য—তাহার জ্ঞান-বিশ্বাসের সভ্য।

প্রথম হইতেই নাটকের আলোচনাতে আমরা দেখিয়াছি যে, বান্তবধর্মী নাটক বলিতে আমরা যাহা বৃঝি, রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সেরূপ নাটক রচনা করেন নাই। রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে কবি যে-কয়থানা নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের আখ্যান-ভাগের পিছনেপ্র একটি আইডিয়া বা তত্ত্বকেই উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই অদ্বিতীয় রোমাণ্টিক ও মিন্টিক কবির দৃষ্টি সব সময়েই বাহ্যবস্তর রূপ ভেদ করিয়া তাহার অন্তরালে নিহিত ভাব বা তত্ত্বের প্রতি বেশি আরুট হইয়াছে, সেই ভাব বা তত্ত্বেই বৃহত্তর সত্য বলিয়া কবি ধারণা করিয়াছেন। রূপক-সাংকেতিক নাটকের পর্যায়ে যথন ভাব বা তত্ত্বই বেশি প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, তথন অন্তরাত্মার গভীর তত্ত্বের বাহন চরিত্রকেও তিনি বাস্তব চরিত্রের পর্যায়ে ফেলিয়াই দেখিয়াছেন,—বাস্তবরূপ ও ভাবরূপের মধ্যে কোনো প্রভেদ দেখেন নাই। 'রাজা' নাটক সম্বন্ধে এনভূক্ত সাহেবকে কবি লিখিতেছেন,—

With regard to the criticism of my play, The King of the Dark Chamber that you mention in your letter, the human soul has its

inner drama, which is just the same as anything else that concerns Man, and Sudarshana is not more an abstraction than Lady Macbeth, who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature. (Letters to A Friend)

এই উক্তি হইতে বেশ ব্ঝা যায় যে সাধারণ ভাবে আমরা বাস্তব বলিতে যাহা বৃঝি, কবির বাস্তব ঠিক তাহা নয়। স্থদর্শনা ও লেভী ম্যাক্রেথের মধ্যে তিনি কোনো প্রভেদ বৃঝিতে পারেন না। আত্মার গৃঢ় আধ্যাত্মিক চেতনা মানবজীবনের অক্সান্ত বাস্তব অমুভূতির সমপ্র্যায়ে বলিয়া তাঁহার ধারণা।

তারপর কবি যথন কোনো সাহিতা সৃষ্টির সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন, তথনও কোনো মহৎ ভাব, বৃহৎ আদর্শ বা নীতির দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়ছে সর্বাত্যে এবং তাহারই মাপ কাঠিতে তিনি প্রধানত রচনার মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন। 'শকুস্তলা'র মধ্যে মূলত তিনি Paradise Lost and Paradise Regained দেখিয়াছেন, 'কুমারসন্তব'-এর মধ্যে দেখিয়াছেন—মদন যথন ভস্মীভূত হইল, তথনই প্রকৃত প্রেম ও সৌল্যের উদ্ভব হইল। পার্বতী দেহের সৌল্য দারা হরকে লাভ করিতে পারেন নাই, তৃঃখ-তাপে দগ্ধ হইয়া কল্যাণী তাপসীর বেশেই তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন। বাস্তব-সত্য অপেক্ষা ভাব-সত্যই তাঁহার কাছে প্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। বাস্তব-সত্য অপেক্ষা ভাব-সত্যই তাঁহার কাছে প্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—শিল্লীর ভাব-কল্পনায় যাহা সত্য, তাহাই প্রকৃত সত্য। তাঁহারই কথা—'সেই সত্য, যা রচিবে তুমি, ঘটে যা, তা সব সত্য নহে।' এক্ষেত্রে কবিই বড়ো ঐতিহাসিক। 'কুফ্চরিত্র'-সমালোচনায় রবীক্রনাথ বলিতেছেন,—

"তথ্য যাহাকে ইংরাজীতে fact বলে, তদপেক্ষা সত্য অনেক ব্যাপক। এই তথ্যসূপ হইতে যুক্তি ও কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। আনেক সময় ইতিহাসে শুক্ষ ইন্ধনের আর রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য, কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সেই কারণেই কবিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। মহৎ ব্যক্তির কার্য-বিবরণ কেবল তথ্য মাত্র, তাঁহার মহত্তীই সত্য; সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে ঐতিহাসিকের গ্রেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।"

বিংশ শতান্ধীতে কয়েকজন মনীষী ব্যক্তি রামায়ণ-মহাভারতের আথ্যানভাগের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক ও সামাজিক তত্ত্বে সমাবেশ দেখিয়াছেন, বিশেষ করিয়া রামায়ণকে সেই তত্ত্বে রূপক-রূপ বলিয়া মনে করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহাদের অক্সতম।

'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে কবি ( 'প্রিচয়', রবীজ্র-রচনাবলী, ১৮শ থণ্ড, পৃ: ৪২৫— ৩০) রামায়ণ-মহাভারত যে একপ্রকার রূপক-কাব্য, ভাহাই বলিয়াছেন। ক্রেকটি কৌতুহলোদীপক অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:

… "অনার্বদের সঙ্গে আর্মদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসায়ে যিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

"আর্থ-অনার্থের যোগবন্ধন তখনকার কালের একটা মহা উদ্যোগের অঙ্ক, রামায়ণ কাহিনীতে সেই উদ্যোগের নেতারূপে আমরা তিন জন ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই। জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচক্র। এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচক্র যে পরস্পরের সমসামহিক ছিলেন সে কথা হয়তো বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী। এইরূপ ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী। এইরূপ ভাবগত ইতিহাসে ব্যক্তি ক্রমে ভাবের স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ পুরাণ-কথায় যেমন রাজা আর্থার। তিনি জাতির মনে ব্যক্তিরূপ ত্যাগ করিয়া ভাবরূপ ধারণ করিয়াছেন। এইরামচক্র জনকের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বেই রামচক্র জনকের ভূকর্ষণজাত কল্যাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়তো তথ্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। ৩০

াশিবের হরধন্থ ভাঙিবে কে একদিন এই এক প্রশ্ন আর্থসমাজে উঠিয়াছিল।
শিবোপাসকদের নিরস্ত করিয়া যিনি দক্ষিণথণ্ডে আর্থদের ক্ববিভা ও ব্রহ্মবিভাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনকরাজার অমাস্থরিক মানসকল্যার সহিত পরিণীত হইবেন।
বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধন্থ ভঙ্গ করিবার ত্ঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাম যথন বনের মধ্যে কোনো কোনো প্রবল হুর্ধর্থ শৈববীরকে নিহত করিলেন তথনই তিনি হরধন্থ-ভক্ষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথনই সীতাকে অর্থাৎ হলচালন-রেথাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যথন বাহির হইলেন তথন তক্ষণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈব রাক্ষসদিগকে পরাস্ত করিয়া হরধন্থ ভঙ্গ

করিয়াছিলেন; দিতীয়, যে ভূমি হলচালনের অযোগ্যরূপে পাষাণ হইয়া
পড়িয়াছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অক্সভম
ঋষি গৌতম যে ভূমিকে একলা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া
পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়াছিল, রামচন্দ্র সেই
কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া ভূলিয়া আপন ক্রষিনেপুণ্যের পরিচয়
দিয়াছিলেন; ভৃতীয়, ক্ষত্রিয়দলের বিক্লদ্ধে ত্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া
উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রশ্বি বিশ্বামিত্রের শিশ্ব আপন ভূজবলে পরাস্ত
করিয়াছিলেন।"

'যাভাষাত্রীর পর্ত্ত'-এর মধ্যেও ('যাত্রী', পৃ: ২১৪-১৫) কবি প্রসন্ধত এই মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন,—

"হরধম-ভক্ষের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধম্ভক্ষের ব্যাপার—সীতাকে গ্রহণ, রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্মে। আর্থাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে অভিযান হয়েছিল নে সহজ হয় নি; তার পিছনে ঘরে বাইরে মন্ত একটা ফ্ল ছিল। নেই ঐতিহাসিক ঘল্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দক্ষ।…

"রামায়ণের কাহিনী সহক্ষে আর একটি কথা আমার মনে আসছে, সেটা এখানে বলে রাখি। কৃষির ক্ষেত্র ত্রকম করে নষ্ট হতে পারে, এক বাইরের দৌরাজ্যে, আর-এক নিজের অষত্রে। যখন রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গেল তখন রামের সঙ্গে সীতার আবার মিলন হতে পেরেছিল। কিন্তু, যখন অষত্রে আনাদরে রামসীতার বিচ্ছেদ ঘটল তখন পৃথিবীর কলা সীতা পৃথিবীতেই মিলিয়ে গেলেন। অষত্রে নির্বাসিতা সীতার গর্ভে যে-যমজ সন্তান জন্মছিল তাদের নাম লব কুশ। লবের মূল ধাতুগত অর্থ ছেদন, কুশের জানাই আছে। কুশ ঘাস একবার জন্মালে ফসলের ক্ষেতকে যে কিরকম নষ্ট করে

বিষদ্ধের করবী'র অভিভাষণ-এ রপক-ব্যাখ্যায় আরো অগ্রসর হইয়া নৃতনভাবে রবীন্দ্রনাথ ধারণা করিয়াছেন,—রাম-রাবণের যুদ্ধের অগুরালে আছে কৃষিমূলক সভ্যতা ও যন্ত্রমূলক সভ্যতা—'কর্ষণজীবী' ও 'আকর্ষণজীবী' সভ্যতার ঘন্দের ইতিহাস—agriculture বনাম industryর যুদ্ধের কাহিনী। 'সীতা' শন্দের মূল অর্থ হলচালনরেখা, অর্থাৎ কৃষিবিস্থা। নবদ্বাদলশ্রাম রামচন্দ্রের সহিত সীতার বিবাহের মর্ম হইতেছে বলশালী আর্থগণ কর্ষ্কক কৃষিবিস্থাকে গ্রহণ। রাবণ

'আকর্ষণজ্ঞীৰী' সভ্যতার প্রতীক। রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের তাৎপর্য এই যে, ক্ববিন্দ্র করেয়া যন্ত্রসভ্যতা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। রাম রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিলেন—ইহার মর্ম আকর্ষণজীবী সভ্যতা ধ্বংস হইয়া কর্ষণজীবী সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল।

রামায়ণের এই রূপক-ব্যাখ্যায় ইতিহাসের কালক্রম বা সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। ক্ষিসভ্যতা যে আদিয়গের ও বছ পরে যে যন্ত্র-সভ্যতা আদিয়াছে এবং যন্ত্রসভ্যতা ধ্বংস করিয়া কোনোদিন যে কৃষিসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ইতিহাসের এই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। কবির ভাব-কল্পনা ও অক্সভৃতির মধ্যে সীতা, নবদ্বাদল্ভাম রাম, পাষাণী অহল্যা, রাবণ প্রভৃতি যে-রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাই সত্য। ইহাই রবীন্দ্র-কবিমানসের নিগৃত্ প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য।

'রক্তকরবী'র মধ্যে রামায়ণের এই ভাব-কল্পনার ছায়া কিছুটা প্রতিফলিত হইয়াছে। 'রক্তকরবী'র ছ্'একটা চরিত্রের সহিত রামায়ণের কবি-কল্পিত চরিত্রের সাদৃশুও আছে। কিন্তু একথা বিশেষভাবে শ্বরণ রাখা কর্ত্রা যে, কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার ছল্ম রক্তকরবীর মৃলভাববস্তু নয়। মৃলভাববস্তু হইতেছে যন্ত্রের চাপে অন্তরাশ্বার অবরোধ—এবং মৃক্ত জীবনানন্দের, স্বচ্ছল্দ প্রাণলীলার প্রেরণায় সেই অবরোধ হইতে মৃক্তি। এই মূলতত্ব-উপস্থাপনের জন্ম বাহন হিসাবে কবি রক্তকরবীতে যে-পাত্র-পাত্রীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদের কাহারো কাহারো সহিত কবি-কল্লিত রামায়ণের কোনো কোনো নর-নারীর সাদৃশ্র হয়তো আছে। তুলনায় বিষমগুলি মিলাইলে যে পরিপূর্ণ মিল হয় না, তাহা স্ক্র্মন্ত্রা সামান্ত মিল আছে মাত্র। কবির কল্পনা অন্ত্র্যারে ইহা একটা সাদৃশ্র মাত্র। ইহা তত্ত্বস্তু নয়

কবি-কলিত সাদৃশাগুলি কবিরই কথায় এথানে উল্লেখ করা যাক্।—
"আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মৃত্ত
ও হুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদি কবির মতো ভরসা থাকলে
দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে হাত পা মৃত্ত অদৃশাভাবে বেড়ে গেছে। আমার
পালার রাজা যে সেই শক্তিবাল্লার যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন,
নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেভাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিহাৎবজ্ঞধারী দেবভাদের আপন প্রাসাদঘারে শৃশ্ভলিত করে তাদের ঘারা কাজ
আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্লং থাকতে পারত। কিন্তু তার

দেবজোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকক্তা এনে দাঁড়ালেন, অম্নি ধর্ম জেগে উঠলেন। মৃঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষদকে পরান্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটেনি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকক্তার আবির্ভাব আছে।…

"আদি কবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লক্ষাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্কলায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আগনাকেই আপনি পরাস্ত করে।…

"স্বর্ণলন্ধার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থানের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী বলে জানে। তার কারণ এ নয় যে সেথানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এধানকার রাজা পাতালে স্কড়ক থোদাই করে সেই ধন হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমঝদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে। লক্ষীপুরী কেন বলে না? কারণ লক্ষীর ভাণ্ডার বৈকুঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।…

"কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই তৃই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একট। বিষম দল্ম আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। ক্রমিকাজ থেকে হরণের কাজে মান্ত্র্যকে টেনে নিয়ে কলিযুগ ক্রমিপলীকে কেবলই উজাড় করে দিছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্র্ণা-তৃঞ্চা ছেষ-হিংসা বিলাস-বিভ্রম স্থাশিক্ষত রাক্ষ্ণেরই মতো। আমার ম্থের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মনাং করেছেন, সেটা প্রাণধান করলেই বোঝা যায়। নবদ্বাদলভামে রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্প সীভাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর্ম দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের ? সেটা কি ত্রেতায়ুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিয়ুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার থনির মালিকেরা নবদ্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধ'রে টান দিয়েছিল।...

"কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্ম-বিশ্বত হচ্ছে, ত্রেতায়ুগে তারি রক্তান্তটি গা ঢাকা দিয়ে বলবার জন্তেই সোনার মায়ামুগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষণের মায়ামুগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।…

"রত্বাকরের গল্পটার মধ্যে তারি প্রমাণ পাই। রত্বাকর গোড়ায় ছিলেন দ্স্য, তারণর দস্থার্থতি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিভায়ে যথন দীক্ষা নিলেন তথনি হৃন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল।…

"হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যথন দেখি রাম রাবণ ছই নামের ছই বেপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শাস্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশাস্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর, আর একটিতে শান্বাধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্কধনি। কিন্তু তৎসত্তেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপক নাট্য নয়। রামায়ণ ম্থ্যত মায়্লবের হ্রথ-ছ্থ বিরহ-মিলন ভালো-মন্দ নিয়ে বিরোধের কথা; মানবের মহিমা উজ্জ্ঞল করে ধরবার জন্মেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ একদিকে ব্যক্তিগত মায়্লবের আরেক দিকে শ্রেণীগত মায়্লবের। রাম ও রাবণ একদিকে ছই মায়্লবের ব্যক্তিগত রূপ, আরেক দিকে মায়্লবের আর হই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মায়্লবের আর মায়্লব্যত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞানা করেন তাহলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভূলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নিন্দনী বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকে পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।"

এই সাদৃশ্রগুলির উপযুক্ততা বিচার করিলে দেখা যায়, আধুনিক কালের সমাজ ও রাষ্ট্রের যে পটভূমিকা কবি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার হৃদয়হীন, আনন্দহীন, ধর্মহীন, প্রেমহীন অপর্যাপ্ত শক্তিমূদমত্ততা ও অপরিমেয় অর্থগৃগ্ধূতার সঙ্গে রাক্ষসসভ্যতার ভাবগত সাদৃশ্র ও সেই শক্তির প্রতীক রাজার মধ্যে যে রাবণ ও বিভীষণ একত্রে বাস করিতেছে ইহাই স্প্রপ্রক্ত, অক্যান্ত সাদৃশ্র অপরিক্ষ্ট।

ৈ এখন কবির যুক্তি এই যে, রামায়ণ রূপক হইয়াও যদি বাস্তব নরনারীর স্থ-তু:খ-বিরহ-মিলন-কাহিনী বলিয়া গৃহীত হয়, তবে তাঁহার রক্তকরবীই বা রূপক হইলেও কেন বাস্তব মাস্থবের স্থ-তু:খ-বিরহ-মিলন-কাহিনী বলিয়া গৃহীত হইবে না? যেমন রামায়ণ রূপক হইলেও রূপক নয়, সেইরূপ রক্তকরবী রূপক হইলেও রূপক নয়। "শ্রেণীর কথাটা ভূলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সম্মন্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি।" কিছু জিজ্ঞান্ত, কবি কি সভ্যকার মানবীর ছবি আঁকিয়াছেন? সীতাকে যেমন রক্তমাংসের মানবক্তা বলিয়া বোধ

হয়, কবির মানবকস্থা তো সেইরপ নয়। নন্দিনী ব্যক্তি-মায়্বর্ষণ নয়, সে নারী-প্রকৃতির কবি-কল্পিত ভাবমৃতি। নন্দিনী যে ভাবলোকবিহারিণী, কবি নিজেই সে-কথার ইন্ধিত দিয়াছেন নানা স্থানে। 'তৃমি যে সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে-যে আলোর', 'সে সমুদ্রের অগম পারের দৃতী', সে বাস্তবের উপর্বত্তরের—'মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্যু, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ স্থের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।' তাহার প্রণয়ী ভাবলোক-নিবাসী, নেপথ্য-বিহারী, রহস্তময় ইন্ধিতস্বরূপ; রক্তকরবীর শুচ্ছ, কুন্দফুলের মালা, আর নীলক্ষপাখীর পালকে তাহার চারিদিকের আবহাওয়া এমন রহস্তময় যে, তাহার বাস্তব-সন্তার পরিবর্তে সংকেত-সন্তাই বেশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্থেরাং নন্দিনীর উপর কবির বাস্তবতার দাবি টিকে না।)

এখন দ্বিতীর ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক্। কবির ব্যাখ্যার স্বটাই উদ্ধৃত করা গেল।—

"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উন্থমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার স্পিটতে যদ্রের প্রাধান্ত ঘটে। তথন মাহ্মর আপনার স্ট যদ্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। "এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবলশক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠর সংগ্রহের লুব্ব চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মাহ্মর বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভূলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভূলেছে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মাহ্মরকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়েজনে মাহ্মর নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যদ্মের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ব ত্লেট্টার বন্ধনজালকে। তথন সেই নারীশক্তির নিগৃঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

নারীর যাত্মপর্শে যে পুক্ষের জীবনে বিরাট রূপাস্তর সাধিত হয়, ইহা একটি । সর্বজনস্বীকৃত তম্ব। পুরুষ নিরন্তর বাহিরের কঠিন সংগ্রামে রত, বস্তু-সংগ্রহের লুক্ক চেষ্টার মধ্যে ভাহার সমস্ত উত্তম কেন্দ্রীভূত, শক্তির ঐশ্বর্য ও গর্বেই ভাহার

আত্মপ্রকাশ। জীবন তাহার রুড়, রুক্ষ, কঠোর, হৃদয়হীন ও যান্ত্রিক-নারীর স্পর্শে ই সে-জীবন হয় সার্থক ও পরিপূর্ণ—সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, প্রেমে। কবি विवाहिन, रक्ष्यूतीत शुक्रस्तता यागन कति छिहन अक जानमहीन, क्षत्रहीन. ce भरीन, लाडकर्कत कीवन ; नाती निक्तीत वाविर्धाद छारापत क्रक कीवतनत কারাগার ভাঙিয়া গিয়া তাহার মধ্যে ছুটিল উন্মুক্ত প্রাণ-প্রবাহ। ইহা খুবই ঠিক— निक्तारे रक्षभूतीत राज्ञिक जात यारा जानियाद आत्मत जाकना, नक्षात कतियाद त्मोन्पर्य ও প্রেমের আবেগ। রাজা, অধ্যাপক, সর্দার, মোড়ল, খোদাইকর-দকলকে দে এক অনহভূতপূর্ব স্পর্শে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে —এই নন্দিনী কি 'ব্যক্তিগত মামুষ' নন্দিনী ? এই নন্দিনী কি জগতের বাস্তব नातीत श्रीकिनिधि ? जाशांक त्का त्मरे जात, त्मरे तरम रुष्टि कता हम नारे, তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের কোনো ঘটনা-পরিণাম নাই, প্রেমের কোনো ব্যক্তিগত অমুভৃতি নাই,—তাহার প্রেম নকলের প্রতি সমভাবে ব্যাপ্ত। দে নি:সন্দেহে একটি তত্ব বা ভাবের মৃতি। রঞ্জনের প্রতি তাহার প্রেম তত্ত্বগত, ভাবগত— বৌবনের প্রতি প্রাণের—জীবনের স্বাভাবিক অহুরাগ। সৌন্র্য ও প্রেমের প্রতীকরপেই সে রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া নকলকে চঞ্চল করিয়াছে,—আনন্দ-হীন বস্তুসাধনা, যন্ত্রসাধনা ছাড়িয়া সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতি আকর্ষণের একটা নৈৰ্ব্যক্তিক অন্তন্ধপেই দে কল্পিত হইয়াছে, ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর, বান্তব নারীভাবেই সে যদি পুরুষের জীবনকে পূর্ণ করিত, সার্থক করিত, তবে তাহার व्याविर्ভावत भृदर्व कि यक्तभूती एक नाती हिल ना? हक्ता हिल, मर्मातनीता हिल, অক্ত শ্রমিকদেরও স্ত্রী ছিল অনুমান করা যায়, বিশুরও একদিন স্ত্রী ছিল। তাহাদের স্বারাই তো পুরুষদের পরিবর্তন সম্ভব ছিল। তাহা তোহয় নাই। মূলকথা, নন্দিনী একটি সম্পূর্ণ সংকেত-চরিত্র, বাস্তব নারীমৃতি সে নয়। 📝

তাহা হইলে 'রক্তকরবী' সম্বন্ধে কবির মন্তব্য-আলোচনায় দেখা যাইতেছে,—
(১) 'রক্তকরবী' বান্তব সত্যমূলক নাটক নয়, সর্বতোভাবে কবির ভাব-কল্পনাসত্যমূলক নাটক, (২) 'রক্তকরবী' পুরাপুরি রূপক-সাংকেতিক নাটক, (৩) 'রক্তকরবী'র দিতীয় আলোচনায় যে-নারীপ্রভাবের উপর কবি জোর দিয়াছেন,
নাটকীয় চরিত্রের উপর সে-প্রভাব বান্তব নারীর নয়, সে-প্রভাব ভাবের প্রতীক
নারীর, প্রাণশক্তি, জীবনানন্দ, সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেম রূপায়িত—সংকেতিত যেনান্ধীর মধ্যে, সেই নারীমৃতির প্রভাব। স্কতরাং মূলতন্ত্রের ইহা সমর্থক ও
প্রিপুর্কু—বিক্লে নয়।

পুৰ্বন ইহার নাটকীয় কলাকৌশল সম্বন্ধে ত্'একটা কথা বলা প্রয়োজন।

ফসল-কাটার গানটি এখানে আবহসংগীত-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ধারা ফলপুরীর সৌন্দর্যহীন, আনন্দহীন জীবনের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের একটা আহ্বানের ইন্ধিত করা হইয়াছে। 'ফান্ধনী'র গীতিভূমিকা ও 'মুক্রধারা'র ভৈরবপন্থীদের গানও এইরূপ ভাবের ইন্ধিতাত্মক গান।

'রক্তকরবী'র মধ্যে বিশেষ নাট্যধর্ম নাই। ইহা অনেকটা গীতধর্মী। কেবল শেষের দিকে বন্দিশালা ভাঙিবার চেষ্টায় নাটকীয় ঘটনার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিক্ষিপ্ত নানা ভাবের অপূর্ব কাব্যময় চমকপ্রদ বাণীক্রপই ইহার একটি বৈশিষ্ট্য।

'রক্তকরবী'তে একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বে বলা হইয়াছে— 'মৃক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'র আখ্যানভাগের কাঠামো-নির্মাণে পাশ্চাত্ত্য দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের কিছু বাস্তব মাল-মশলা ব্যবহার করা হইয়াছে।

'রক্তকরবী'তে দেখি—কবি গৃঢ় অধ্যাত্ম-সাধনা বা ধর্মবোধ বা মানবাত্মার<sup>,</sup> সংকট রূপায়িত করিবার জন্ম পূর্বের অবিমিশ্র কাল্পনিক আখ্যানভাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যে-পরিবেশে তাঁহার আখ্যানবস্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-জীবন ও সমাজ-জীবন-সমস্থার একটি স্থপরিচিত চিত্র। সেই জন্ম 'রক্তকরবী' একট। বিশিষ্ট কৌতূহলের উদ্রেক করে এবং তত্ত্বকথার মধ্যেও একটা নৃতন বাস্তবরদের আস্বাদ দেয়। 'রক্তকরবী'র মূল প্রতিপাছ যন্ত্র-সভ্যতায় নিম্পেশিত মানবাত্মার স্বরূপ উদ্যাটন করা। এই ভাবটি সংকেত ও রূপকের সাহাথ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। রূপকের অংশগুলি এমন মননশীলতা ও দার্থকতায় নিমিত যে সমান্তরাল অর্থ-তাৎপর্যে বাস্তবের একটা স্থসংগত ছবি আমাদের কল্পনায় ফুটিয়া উঠে। একথা বলা যায়—রক্তক্রবী নাটকে সংকেত ও রপকের সঞ্চে একটা বাস্তবতার অনুভৃতিও হৃদয়ে জাগ্রত ২য়। তাহার প্রধান कात्रम चाथगानवञ्चत পतिरवम ও निर्माम-रकोमन। नार्वेरकत मर्यग निननी, तक्षन, রাজা ও অনেকাংশে বিশু-পাগল সাংকেতিক চাবি । তাহাদের চারি ত্রিক পরিমণ্ডলের মধ্য হইতে মানবাত্মার সংকটময় অবস্থার রহস্তময় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে; তাহাদের ঘিরিয়া নিগৃঢ় অতীন্দ্রিয় ভাবাত্ত্তির স্বস্পষ্ট ব্যঞ্জনা-ঝংকার উঠিতেছে। কিন্তু আধুনিক ধনসংগ্রহশীল যন্ত্র-সভ্যতার যে রূপকটি নাটকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার সংশ্লিষ্ট অফাঞ পাত্র পাত্রী ও পরিবেশ এমন **শচেতনভাবে কল্পিত ও স্থচারুরপে গঠিত যে রূপকের মাধ্যমে আমরা অতি-সহজে** নাট্যকার-উদ্দিষ্ট ভাব জ্বদয়ংগম করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত বাস্তবের একটি চিত্রও আমাদের কল্পনা-নেত্রে ভাসিয়া উঠে। রূপক যেন অনেকস্থলে সীমা হারাইয়া বান্তবতার সক্ষে মিশিয়া যায় এবং আমাদের মনে একটা বান্তবতার প্রতীতী সঞ্চার করে।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজে শিল্পের উন্নতি ও বাণিজ্যবিস্তার দারাই অর্থাগম হয়। এই অর্থাগমের মূল উৎস মিল ও ফ্যাক্টরী। এই কল-কারখানার মালিক পুঁজিপতি শিল্পপতিরা। ক্রমাগত production বা উৎপন্ন প্রব্য বাড়িয়া চলিয়াছে আর সেই সঙ্গে প্রতি ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ডে আয়ের মাত্রা লাফাইয়া বাড়িতেছে। রাষ্ট্র এই পুঁজিপতিদের অর্থে ও প্রভাবে পরিচালিত। সমাজের উপরেও ইহাদের প্রভাব অসীম। রাষ্ট্র ও সমাজ এই ধনসঞ্চয়ের দারা চরম বৈষয়িক উন্নতিলাভের আদর্শকে একমাত্র আদর্শ বলিয়া প্রহণ করিয়াছে এবং বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কার দারা এই আদর্শকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহার ক্রমোন্নতি সাধনের মধ্যে সমস্ক প্রয়াদ কেন্দ্রীভূত করিয়াছে।

এই অর্থ-উপার্জনের মূল উৎস যে মিল-ফ্যাক্টরী তাহা অক্ষুণ্ণ রাথিবার অপরিহার্য উপাদান হইতেছে শ্রমিক। কল-কারথানা বলিতেই তাহার মজুরের সমস্তা অনিবার্যভাবে আদিয়া পড়ে। এই শ্রমিক-মালিক-সমস্তা পাশ্চাত্ত্যের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের একটা বড়ো সমস্তা। শ্রমিকের ঘর্মবিন্দু ও রক্তবিন্দুর উপর নিরস্তর গড়িয়া উঠিতেছে মালিকের বিপুল মুনাফা। শ্রমিদের মধ্যে শৃঙ্খলা-বিধান, তাহাদের নিয়ন্ত্রণ, শাসন বা অন্তরপে শোষণ-ব্যবস্থার জন্ম নানাপ্রকারের আয়োজন রচিত হইয়াছে। মিল বা ফ্যাক্টরী-সংলগ্ন স্থানে শ্রমিকদের বাসস্থান मान, नाना ब्राटक रमेरे अञ्चल विज्ञान, माति माति जाशामित 'वामा', जाशाबा যাহাতে শান্ত থাকে এবং কোনো প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ না করে ভাহার জন্ত मना मठर्कपृष्टि ও नाना को नन-প্রয়োগ, ইহাদের বাসস্থানের নিকটে মদের দোকানের অবভিতি, তাহাদের মতি-গতি জানিবার জন্ম গুপ্তচর নিয়োগ এবং ভাহাদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের জন্ত বছপ্রকারের কর্মচারীর ব্যবস্থা প্রভৃতি-ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিচিত চিত্র। যক্ষপুরীর অধিবাদীদের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, ভাব-চিন্তার রূপকের মধ্য দিয়া এই চিত্রটি উজ্জ্বল বর্ণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ফাগুলাল, গোকুল, বিশু প্রভৃতির কথাবার্তা, তাদের মদ-ধাওয়া, অমুপ, উপম্যু, শক্লু, কছু প্রভৃতি শোষিতরক্ত, স্বতস্বাস্থ্য প্রমিকদের ছায়ামৃতি, ্মোড়ল ও দর্দারদের চিন্তা ও আচরণ, শেষে শ্রমিক-বিল্রোহের আভাদ প্রভৃতি আমাদিগকে দেই বান্তব চিত্ৰই শ্বরণ করাইয়া দেয়। তাই রক্তকরবীতে আধুনিক সমস্তার একটা আবেদন আমাদিগকে আকর্ষণ করে।

# কালের যাত্রা

( ভাজ, ১৩৩৯ )

ত্ইটি ক্তুল নাটক 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' একত সন্ধিবিষ্ট করিয়া রবীক্রনাথ সমগ্র গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়াছেন 'কালের যাত্রা'। গ্রন্থখানি ঔপস্থাসিক শরৎচক্রের ৫৭ বছর বয়সের জ্ঞোৎসব উপলক্ষে কবির 'সম্মেহ উপহার'।

"১০০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে 'রথবাত্রা' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। 'রথের রশি' তাহারই পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনলিখিত রূপ। 'কবির দীক্ষা', 'শিবের ভিক্ষা' নামে ১০০৫ সালের বৈশাথ সংখ্যা মাসিক বস্থমতীতে প্রথম প্রকাশিত হয়।" (গ্রন্থ-পরিচয়)

'কালের যাত্রা' এই নামকরণে মনে হয় কবি তৃইটি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ভাব-সত্যের ই**প্রি**ত করিয়াছেন।

এই নিরবচ্ছিন্ন কালের যাত্রায় কতা ধ্বংস, কতো নৃতন স্বষ্টী, কতো উথান-পতন, কতো নব নব রূপের উদ্ভব ও বিলয় হইতেছে। এই পুরাতনের বিলয় ও নৃতনের আবির্ভাবের মূলে নিহিত আছে একটা কারণ। যথনই একপ্রকার ব্যবস্থার মধ্যে অসত্য, অস্তায় ও কৃত্রিমতা প্রবেশ করে, তথনই চিরস্তন ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে, স্রোতোধারায় বিক্ষোভ উপস্থিত হয়; তারপর প্রাচীনের পরিবর্তনের পর নবীন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। কালের যাত্রাপথে যতো হন্দ্-সংঘাত, সমস্তই পারি-পার্শিকের অসামঞ্জপ্রের জন্তা, মান্থ্রের স্বার্থ-কামনায় ও অসত্য ব্যবহারের জন্তা; উহা দূর হইলেই কালের যাত্রা নবতর পথে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে। মহাকাল তাই যাত্রাপথে ধ্বংস ও নবস্প্রির মধ্য দিয়া সমস্ত অসামগ্রস্তা দূর করিয়া, সমস্ত অশোভনতা মৃছিয়া দিয়া ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। সমস্ত অচলতা ও বিক্ষোভের মূল এবং ধ্বংসের কারণ এই সামশ্বশ্বের অভাব—এই ভারসাম্যের বিপর্যয়।

কবি মহাকালের এই যাত্রাকে নটরাজ শিবের নৃত্যলীলার অঙ্ক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার একপাদক্ষেপে সৃষ্টি, অন্তপাদক্ষেপে ধ্বংস। অনাসক্তভাবে, স্বার্থ-ছন্দের অতীত হইয়া চলিয়াছে ম্হাকালের এই লীলা। সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয়ই সত্য। সৃষ্টি না করিলে মহাকাল ধ্বংস করিবেন কি? তাঁহার সৃষ্টি-ক্ষমতা আছে বলিয়াই তিনি ধ্বংস করিতে পারেন। তিনি শ্বশানেশ্বর, ধ্বংসের দেবতা, স্র্ব-রিক্তা, অকিঞ্চন,—আবার তিনিই নবস্টির বিধাতা, নব নব এশ্বর্ষের জন্মদাতা।

তিনি একাধারে দরিজ, নিঃস্ব এবং অতুল সম্পদশালী, ঐশ্বর্ষ-বিলাসী। তিনি-যেমন ত্যাগ করেন, তেমনি ভোগ করেন।

মাহ্বকে ব্ঝিতে হুইবে মহাকালের এই লীলার মর্য,—হদয়দম করিতে হইবে এই ধ্বংস-স্টির তাৎপর্য, কালের যাত্রার এই রহস্ত। তাহা হইলেই কালের যাত্রাপথ হইবে সহজ ও স্বাভাবিক, উত্তব হইবে না বিরোধ-সংঘাত বা অভাবনীয় পরিস্থিতির, ঘটিবে না ধ্বংস ও পরিবর্তন। স্বার্থ ও লোভের পৃষ্টিসাধন করিলে, অনেককে বঞ্চিত করিয়া বা নির্যাতিত করিয়া অযথা স্ফীত হইলে, কালের যাত্রায় বিল্নস্টি হয়। মাহ্ব ভোগ করিবে ত্যাগের জন্ত, সঞ্চয় করিবে দানের জন্ত, তবেই ভোগ হইবে সার্থক। ত্যাগী না হইলে ভোগী হওয়া যায় না, আবার ভোগী না হইলে ত্যাগী হওয়া অর্থহীন।

তাই কালের যাত্রায় অন্যায়, পীড়ন, লোভ ও স্বার্থবৃদ্ধির দারা মাহ্মবের ন্যায্য অধিকার ক্ষ্ম করিলে বিদ্ন উপস্থিত হয়, আবার একান্ত রিক্ততা, দারিদ্র্য বা উদাসীন্ত কিংবা স্বার্থকর ভোগ বা লুব্ধ সঞ্চয়ের আকাজ্জাও বিদ্ন ঘটায়।

এই হুইটি ভাব-সত্যের আদর্শ জনসমাজে পরিবেষণ করার ভার কবির উপর। কবি জনগণের চিত্তে একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জশু-বোধ স্বষ্ট করে, জাগ্রত করে একটা নৌন্দর্য-চেতনা, তাতেই মাহুষে মাহুষে ভারসাম্য রক্ষিত হয়, অন্তরে অন্তরে তালের বাধন কাটে না। আবার কবিই স্বয়ং মহাদেবের শিছা। তিনি তাহার উপাশ্রত দেবতার ভোগ ও ত্যাগের প্রকৃত মর্ম সকলের নিকট প্রচার করেন।

এই ছুইটি তত্ত্বকে কবি রসরূপে রূপায়িত করিয়াছেন তাঁহার 'কালের যাত্রা' গ্রন্থে—ছুইটি নাটকার মাধ্যমে।

এখন এই ক্ষুত্র রূপক-নাট্য তুইটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক্।

# রথের রশি

রাজার রাজ্যে রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসিয়াছে। সকালবেলায় স্নান সারিয়া নরনারী মেলার পাশে পথের ধারে অধীর আগ্রহে দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিবৎসরের মতো এবারেও তাহারা রথ-টানা দেখিবে। কিন্তু রথ আর আসে না। রথের দড়ি যাহারা টানে, তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও রথ নড়াইতে পারিতেছে না। পথের উপর অজগর সাপের মতো অসাড় দড়িটা অচল হইয়া পড়িয়া আছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া কোনো ফল পায় নাই, মহাকালের পাণ্ডা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া.

আছে। আজ প্রথম শুভ্যাত্রার দিন অকল্মাং এই অপ্রত্যোশিত তৃষ্টনার সকলেই প্রমাদ গণিতেছে, সকলেই ভাবী অয়দলের আশহায় উদ্বিয়।

मन्त्रामी वनितन,-

সর্বনাশ এলো।
বাধবে যুদ্ধ, জলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল বাবে শুকিয়ে।
দেখতে পাচ্ছ না, আজ ধনীর আছে ধন,
তার মূল্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিথের মতো।
ভরা ফসলের ক্ষেতে বাসা করেছে উপবাস।
যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাগুরে বসেছে প্রায়োপবেশনে।
দেখতে পাচ্ছ না, লন্ধীর ভাগু আজ শতচ্ছিদ্র,
তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্ছে মরুভূমিতে—
ফলছে না কোনো ফল।
তোমরা কেবলি করেছ ঋণ,
কিছুই করোনি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিস্ত।
ভাই নড়ে না আজ আর রথ—
ঐ য়ে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।

সমবেত নরনারী ছশ্চিন্তাগ্রন্ত। মেয়েদের ভক্তি বেশি; তাহারা দড়ির উপর ঘি-তৃধ, গদাজল ঢালিল, পঞ্প্রদীপ জালাইয়া দড়ি-দেবতার পূজার আয়োজন করিল, কতো মানত করিল, রাস্তা-ঠাকুর আর গর্ত-প্রভুর পূজার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু পুরোহিত নিজ্ঞিয়, নিস্তর। মন্ত্র পড়িতে সাহস করে না।

नशामी विनत्नन,-

কী হবে মন্তরে। কালের পথ হয়েছে ছুর্গম। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত। করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।

তথন রাজা নিরুপায় হইয়া অংহবান করিলেন সৈয়াদের। তাহাদের সাহায়ো নিজেই চেষ্টা করিলেন রথ চালাইতে। কিন্তু রথ একটুও নড়িল না। বলদৃগু নৈকেরা লক্ষিত, বিশ্বিত। সন্ন্যাসী বলিলেন, দৈনিকদের টানে রথ চলিবে না।—
তোমরা ( দৈনিকেরা ) দড়িটাকে করেছ জর্জর।
যেথানে যতো তীর ছুঁড়েছ বি ধেছে ওর গায়ে।
ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েছে
বাঁধনের জোর।
তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,
বলের মাৎলামিতে তুর্বল করবে কালকে।

তথন মন্ত্রী ভাক দিলেন ধনপতিকে। ধনপতি তাহার দলবল লইয়া চেষ্টা করিল রথ চালাইতে, কিন্তু রশিটা আরো আড়েই হইয়া উঠিল, আর তাহাদের হাত হইল যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাহারা অপারগ হইয়া প্রস্থান করিল।

এমন সময় শৃত্রপাড়া হইতে ছুটিয়া আসিল দলে দলে শৃত্রেরা। তাহাদের দলপতি মন্ত্রীকে বলিল, মহাকাল-বাবা তাহাদের আদেশ দিয়াছেন, তাহার। আসিয়াছে বাবার রথ চালাইতে। শৃত্রের স্পর্ধায় সৈনিক রক্তচক্ হইল, প্রোহিত অস্পৃত্যের উদ্ধত্যে ব্রহ্মশাপের ভয় দেখাইল,—বলিল, যাহারা বরাবর সংসার চালায় তাহারাই রথ চালাইবে, শৃত্রের কর্ম নয়।

मृज-मनপতি বলিল,—

সংসার কি তোমরা চালাও ঠাকুর। । । । আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচো, আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।

মন্ত্রীর আনেশে শৃত্রেরা 'জুয় জয় মহাকালনাথের জয়' বলিয়া রথের রশিতে দিল টান। চাকার শব্দে আর্তনাদ করিয়া উঠিল আকাশ। ধূলা উড়াইয়া চলিল রথ।

আশ্চর্যের বিষয়, রথ চিরাভ্যন্ত পথে চলিল না। সবেগে ছুটিল কাঁচা পথ ধরিয়া পল্লীর দিকে। ধনপতির দল শক্তিত হইয়া দেখিল—রথ চলিয়াছে তাহাদের ধনভাগুরের দিকে; দৈনিক দেখিল—চলিয়াছে তাহাদের অন্ত্রশালার দিকে;—সকলে নিজ নিজ স্থান সামলাইবার জন্ম ছুটিল। রথের এই অভাবনীয় গতিতে সকলেই হতবুদ্ধি, ব্যাপারটা কি কেহই বুঝিতে পারিল না।

এমন সময় কবি আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই কবিকে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার অর্থ জিজ্ঞাসা করিল।

### २४ रेमनिक

এ কী উন্টোপান্টা ব্যাপার, কবি।
পুরুতের হাতে চলল না রথ, রাজার হাতে না,
মানে বুঝলে কিছু ?

#### কবি

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উচ্,
মহাকালের রথের চ্ডার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
নিচের দিকে নামলে না চোথ,
রথের দড়িটাকেই করল তুচ্ছ।
মাস্থবের সঙ্গে মাস্থবকে বাঁধে যে বাঁধন, তাকে ওরা মানে নি
রাগী বাঁধন আজ্ঞ উন্মন্ত হয়ে ল্যাজ আছড়াচ্ছে,
দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

# পুরোহিত

তোমার শৃত্রগুলোই কি এত বৃদ্ধিমান, ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

#### কবি

পারবে না হয় তো !

একদিন ওরা ভাববে রথী কেউ নেই,

সর্বময় কর্তা ওরাই ।

দেখো, কাল থেকেই শুক্ত করবে চেঁচাতে,

জয় আমাদের হাল লাঙ্গল চরকা তাঁতের ।

তথন এরাই হবেন বলরামের চেলা—

হলধরের মাৎলামিতে জ্বগটো উঠবে টলমলিয়ে ।

# পুরোহিত

তথন যদি রথ আর একবার অচল হয়, বোধ করি, তোমার মতো কবিরই ডাক পড়বে— তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা।

কবি

নিতান্ত ঠাট্টা নয় পুরুত ঠাকুর। রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে। কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারে নি সে পৌছতে।

পুরোহিত

রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।

কবি

গায়ের জোরে নয়, ছলের জোরে।
আমরা ছল মানি, জানি এক-ঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মায়্মর সেই অফলরের হাতে,
চাল-চলন যার এক পাশে বাঁকা;
কুম্বকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুংসিত,
যার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি ফলরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—
অস্তের কঠোরকে, শাস্তের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অস্তরের তাল-মানের উপর নয়।

**দৈনিক** 

তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চললে, ওদিকে যে লাগল আগুন।

কবি

যুগাবসানে লাগেই তো আগুন। বা ছাই হবার তাই ছাই হয়, যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় ন্বযুগের।

সৈনিক

ভুমি কী করবে কবি

ক্বি

আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।

সৈনিক

কী হবে তার ফল?

কবি

যারা টানছে রথ, তারা পা ফেলবে তালে তালে। পা যথন হয় বেতালা, তথন ক্ষ্লে ক্লে থাল থন্দগুলো মার মৃতি ধরে। মাতালের কাছে রাজ্পথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।

মেয়ের দল যে এত ভক্তিভরে পূজা দিল, মানত করিল, তাহাদের এই পূজাঅর্চনা, সাধ্য-সাধনা কেন বিফল হইল, একথা কবিকে জিজ্ঞাসা করিল তাহারা।
কবি তাহার উত্তর দিলেন:—

১মা

এ হোলো কি ঠাকুর। তোমরা এতদিন আমাদের কী শিখিরেছিলে। দেবতা মানলে না প্জো, ভক্তি হোলো মিছে। মানলে কিনা শৃদ্ধুরের টান, মেলেচ্ছের ছোঁওয়া। ছি ছি কী বেলা!

কবি

পূজে! তোমরা দিলে কোথায়।

२ द्व

এইতো এইখানেই।

বি চেলেছি, তুধ ঢেলেছি, ঢেলেছি গদাজল,—

রাস্তা এখনো কাদা হয়ে আছে।

পাতায় ফুলে ওখানটা গেছে পিছল হয়ে।

কবি

পূজো পড়েছে ধূলোয়, ভক্তি করেছ মাটি। রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে। সে থাকে মান্নয়ে মান্নয়ে বাঁধা; দেহে দেহে, প্রাণে প্রাণে। সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে তুর্বল।

তয়া

আর ওরা, যাদের নাম করতে নেই ?

কবি

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন,
নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নিচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান,
বড়োটাকে দিলেন কাৎ করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।

ইহাই নাটকের কথাবস্ত। এখন দেখা যাক্ এই নাটকে কবি কি বলিতে চাহিয়াছেন।

কালের রথে ইতিহাস-বিধাতা মহাকাল বসিয়া আছেন। জাতি-শ্রেণী-সম্প্রদায়-নিবিশেষে সমস্ত মাহ্রষ সেই রথ টানিয়া লইতেছে। মাহ্রষের পরস্পর-সম্পর্কের সামঞ্জ্যপূর্ণ সম্মিলিত শক্তিতেই রথ চলিতেছে। মাহ্রষের এই পরস্পর-সম্পর্কের সামঞ্জ্যপূর্ণ শক্তিই রথের রশি বা দড়ি। যথন সমাজে এই মাহ্রষের কোনো এক শ্রেণী বা জাতি অ্ব্যু শ্রেণী বা জাতিকে উপেকা করিয়া, কিংবা বিষেষ বা ম্বণা করিয়া নিজেদের প্রাধায় স্থাপন করে, তথনই এই সামঞ্জ্য হয় নই, পরস্পরের স্বাভাবিক সম্বন্ধটি হয় ছিন্ন, মাহ্র্যুবে প্রাণের বাঁধন হইয়া পড়ে আলগা। ফলে পরিচালনী শক্তি পায় হ্রাস্থ এবং ক্রমে ক্রমে রশিটা হইয়া যায় অকর্মণ্য, হাজার টানিলেও রথ আর নড়ে না। তথন আবার শক্তির সামঞ্জ্য-ফীত শ্রেণীর অস্বাভাবিক উচ্চতা, গর্ব ও উদ্ধৃত্যকে ধর্ব করিয়া, উপেক্ষিত ও পদদলিত শ্রেণীকে টানিয়া উপ্নে তোলেন। এইভাবে ভারসাম্য রক্ষিত হয়, তালভঙ্গ ঘটেনা এবং কালের রথ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চলে। এই পরিবর্তনই কালের ইতিহাসে মুগান্তর।

कार्लंत्र तथ अक्यूरंग बाक्सर्गत शास्त्र होर्टन हिमग्रीहर, रनर ममल्गी बाक्सगु-শক্তি পুরোহিত-তন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া সমস্ত শক্তি আত্মসাৎ করিল। ধধন নিজেরা প্রাধান্ত স্থাপন করিবার জন্ম অন্তান্ত শ্রেণীকে উপেক্ষা করিল, তথনই ভারসাম্যের হানি হইল, ছন্দপতন ঘটল। তারপর সে-অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া ক্ষত্তিম-প্রাধান্তের যুগ আদিল; যতোদিন অন্তান্ত শ্রেণীর সহিত তাল রাখিয়া এই প্রাধান্ত বজায় ছিল, ততো দিন কোনো বিরোধ-সংঘাত বা পরিবর্তন ঘটে নাই। কিন্তু যথন এই ক্ষত্রিয় রাজশক্তি গর্বোদ্ধত হইয়া অক্যান্ত শ্রেণীকে পীড়ন করিতে লাগিল, সামরিক শক্তির বিলাসে মত্ত হইল, তথনই আবার সামঞ্জুত নষ্ট হইল। পট-পরিবর্তন হইল ইতিহাসের এবং বৈশ্ব-প্রাধান্তের যুগ আসিল। এই যুগে ধনিকরাই কালের রথ টানিতেছে, তাহাদের অর্থে পুষ্ট হইয়া পুরোহিত ও সৈনিক তাহাদেরই আদেশ পালন করিতেছে। অন্ত সমস্ত শ্রেণীর শক্তিই আজ অর্থহীন, বৈশ্রশক্তিই পরিচালনা করিতেছে আজ সকলকে। আজিকার দিনে সমন্ত শক্তিই গ্রাস করিয়াছে ধনিক। তাই আবার ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে, সামঞ্জ ভগ্ন হইয়াছে, ছন্দপতন হইয়াছে। 🖍 মহাকালের রথ সেজন্ত আজ অচল। এবার সর্বনিম্ন স্তরের শৃত্তের পালা আঁহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-এই তিন উচ্চবর্ণের দারা সমাজের এই নিমন্তরের শৃদ্রেরা এতোদিন নির্বাতিত হইয়াছে, পায় নাই তাহাদের স্থায় অধিকার; অপমানে, লাঞ্নায়, অবজ্ঞায় জর্জরিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া আছে मकलात পन्চाতে। অথচ তাহাদেরই অক্লান্ত শ্রমে নির্বাহ হইতেছে সংসার্যাত্রা, বাড়িতেছে সভ্যতা; সর্বপ্রকার বিলাস-ব্যসনের ইন্ধন জোগাইতেছে তাহারাই। তাই মহাকাল আজ চির-নির্যাতিত শ্রমিকের দিকে গড়াইয়া পড়িলেন, তাহাকে নিমন্থান হইতে টানিয়া উঠাইলেন,—আর টানিয়া নামাইলেন অতি-ক্ষীত ধনিক, দৈনিক ও পুরোহিতকে তাহাদের উচ্চ আসন হইতে। এইভাবে তিনি ভারসাম্য রক্ষা করিলেন, ছন্দ মিলাইলেন। এই সামঞ্জ্য-বিধানের দারা কালের রথ আবার চলিল। আজ এক প্রাচীন যুগের অবসান, আর এক নব্যুগের অভ্যুদয় স্চিত হইয়াছে। আজ অবহেলিত, নির্যাতিত, শোষিত জনগণের স্থায্য অধিকার-লাভের দিন সমাগত।

ইহাই এই নাটিকায় কবির বক্তব্য।

এই বক্তব্যটি কথাবস্তুর মধ্যে কিভাবে রূপায়িত হইয়াছে দেখা যাক্।

সৃষ্টির প্রথম হইতে মাহুষের পরস্পারের সামঞ্জপূর্ণ সম্পর্কই কালের রথ টানিয়াছে। দেশে দেশে, সমাজে সমাজে এই নিয়মই দেখা যায়। দ্বেম, হিংসা, লোভ ও ক্ষমতা-প্রিয়তায় সে-সহজ সম্বদ্ধ আজ বিক্বত হইয়াছে; দড়ি তাহার

वसनी-मंकि हातारेश अकर्यण हरेशाह, जारे कालब बर्थ जाब हल ना। अक्रिन 'পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ; ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।' কালের যাতার প্রথম স্ভাতার যুগে পুরোহিতরাই ছিল মহাকালের রণের প্রধান বাহক, কিন্তু মন্তর-পড়ার দিন গত হইয়াছে,—'কী হবে মন্তরে, কালের পথ হয়েছে তুর্গম, কোথাও উচু কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ভ; করতে হবে সব সমান, তবে বিপদ খুচবে।' তারপর ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধবিগ্রহে, হানাহানিতে মাহুযে মাহুষে সম্পর্ক হইয়াছে ছিল-ভিল, সামঞ্জ হইয়াছে চুর্ণ-বিচুর্ণ, দড়িটা ক্ষত-জর্জর। 'তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর; যেখানে যতো তীর ছুঁড়েছ, বিঁধেছে ওর গায়ে; ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর; তোমরা কেবল खत्र कठ वाफ़िरबरे हमरव, वरनत मारनामिर्छ इब्न कत्रर कानरक।' छारे रैमनिक्द गात तथ हल ना। अथन धनिकत्तत ममत्र। 'आक्रकान हनत्ह्या কিছু সৰ ধনপতির হাতেই চলছে।' পুরোহিতের মাথা বৈশ্রের টাকায় কেনা। धनिक राष्ट्र आरमर महे रिमा अर्थ प्रकार विशेष्ट क्रिक एक । धनिक वर्ष, रिमनिक, ভোমাদের হাতথানাকে চালাচ্ছে কে? আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে জলে স্থলে আকাশে ! · · তোমার শতদ্বীকে যে আমাদেরই ছকুম रचावना कत्ररू इत्र अक हार्ट त्थरक जात अक हार्ट नमूटकत चार्ट चार्ट।' रिमिनित्कत 'जलाशांत्रश्रमा कारिनाणा थाय अल्पत निमक, कार्याणा थाय अल्पत निमक, कार्याणा थाय **अटल**त पृष ।' ইहालित हाट त्रत्थेत 'तिनिहा त्यन आदता आफ्टे हटम फेर्रन ।' তথন স্বয়ং মহাকালই তাহার উপায় করিলেন। তিনি ডাক দিলেন শূলদের— যাহারা পুরোহিত, সৈনিক, ধনিকদিগের দারা অবহেলিত, নির্ধাতিত, শোষিত— যাহার। অম্পুর্যা, অস্তাজ। তাহাদের দলপতি আসিয়া বলিল, 'এবার বাবা মহাকাল ভাক দিয়েছেন, ভাঁর রশি ধরতে ... কেমন করে জানা গেল সে ভাক তা क्षे कारन ना। ভোর বেলায় উঠেই সবাই বললে সবাইকে, ডাক দিয়েছেন वाबा। कथांछ। इफ़िरम राज शाफ़ाम शाफ़ाम, त्यतिरम राज मार्घ, त्यतिरम राज नही, পাহাড় ভিডিয়ে গেল খবর—ডাক দিয়েছেন বাবা।' শৃদ্রের পরাজিত মনোভাব দুর হইল, আত্ম-চেতনার উদ্ভব হইল, কী এক অমুপ্রেরণায় তাহারা অগ্রসর হইল সমাজে তাহাদের এতোদিনের হারানো স্থান গ্রহণ করিতে। রথ সবেগে চলিল, কিন্ত এতোদিনের অভান্ত পথে না গিয়া অক্ত পথ ধরিল। এতোদিনের নিয়মের পরিবর্তন ছইল। এখন যুগান্তর উপস্থিত, তাই অভাবনীয় পরিবর্তন সম্ভব। পুরাতনের ধ্বংসের পরই নবযুগের উদ্ভব হয়। 'বুগাৰসানে লাগেই তো আগুন। যা ছাই হবার ভাই ছাই হয়, ষা টকে ষায় তাই নিয়ে স্পষ্ট হয় নব্যুগের।' ব্রাহ্মণ্য-ডল্লের

ক্ষমতা, যুদ্ধ-বিলাসীদের অন্তর্নজ্ঞা, ধনীর ধন-সম্পদ, নববুণের এই নবপরিছিতিতে ওলট-পালট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, তাই ভাহারা শন্ধিত এবং নিজ নিজ ঘর আগলাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় রত।

কেন এই অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটন, এতোদিনের অবজ্ঞাত, নির্বাতিত শৃত্ত কেন প্রাধান্ত লাভ করিল? তাহার কারণ এই যে, মহাকালই এই সামঞ্জ স্থাপন করিলেন, ভারসাম্য রক্ষা করিলেন। 'এক দিকটা হয়েছিল অভিশন্ন বেশি, ঠাকুর নিচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে, সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাৎ করে; সমান করে নিলেন ভার আসনটা।' ছোটো-বড়োর প্রভেদ ঘুচাইয়া ভিনিই এ-ব্যবস্থা করিলেন।

স্ব-স্ব-স্বার্থান্বেষী জনগণের কাছে এই সামঞ্জ্য-তত্ত্ব প্রচার করিবার ভার কবির। র্বরথযাত্রায় কবির ভাক পড়েছে বারে বারে।' কবি সৌন্দর্যের উপাসক, তাঁহার সাধনা ছলের। সৌন্দর্যের অর্থ অবয়বের সমন্ত অংশের সামঞ্চল্রপূর্ণ সমাবেশ-অপূর্ব সমন্বয়। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যাম্বভৃতি হইতেই কবির ছন্দের প্রেরণা, ছন্দের সাধনা। ছল্পও তো শক্তালিরই পরিমিত, সামঞ্চপূর্ণ উপস্থাপন। তাহাতেই স্বসম্বত তালের স্বষ্ট। এই সৌলর্ধের অহুভৃতি, এই ছলের চেতনা কবির মনে थारक विनम्राटे मः मारत, ममारक मोन्कर्शनि, इन्नः भठन जिनि स्विश्ठ शास्त्रन ना, পীড়া অহুভব করেন এবং ভ্রাস্ত জনগণের কাছে সৌন্দর্য ও ছলের মহিমা প্রকাশ করেন। মানব-সমাজে ছন্দ কি? সমস্ত জাতি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্চপূর্ণ, সহজ, সরল স্বাভাবিক সম্পর্কই ছল। স্বার্থবৃদ্ধি, বিদেষ, প্রভূষপ্রিয়তা, हिश्मा প্রভৃতির বারা এই ছলের পতন হয়, তাল কাটে, সৌলর্ষের আদর্শচ্যুতি ঘটে। তথন একটা অংশ বড়ো হইয়া অপর অংশকে কোণ-ঠাসা করে বলিয়া সামঞ্জত নষ্ট হয়। 'এক-ঝোঁকা হলেই তাল কাটে'। কবি তাঁহার কাব্যে-গানে এই ছন্দ ও তালের কথা প্রচার করেন-মাছুষে মানুষে, সমাজের অংশে **ष्यः एक विश्वा, विद्युत विद्युत जूनिया, नकनटक नमान ७ छा**या प्रशिकांत्र मिया, श्रमस्य श्रमस्य श्रीजित वश्वतन युक्त दृष्टेश नकनत्क हनिएक दृष्टेत, जत्दरे कारनत রথ সহজভাবে চলিবে। 'আমি তাল রেখে গান গাব; যারা টানছে রথ, তারা পা ফেলবে তালে তালে।' সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের অন্তরের প্রেম ও প্রীতির বন্ধন যদি দৃঢ় থাকে, তবেই তাল কাটিবে না। এই বন্ধনই তো রথের দড়ি। তাতেই কালের রথ সচল। তাই কবির উপদেশ,—

> 'এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন— রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধূলোয় ফেলো না।'

এই নাটিকায় একটি কথা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। রবীক্সনাথ এতোদিনের নির্যাতিত, মৃতপ্রায় শ্রমিক-শ্রেণীর অভ্যুদয় ও ক্যায্য মর্যাদা-প্রাপ্তিকে অভিনন্দিত করিয়াছেন,—

> আজকের মতো বলো সবাই মিলে, যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে, যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

কিন্তু একথাও বলিয়াছেন যে, যদি এককালে এই নব-জাগ্রত শৃক্তশক্তি মনে করে, অন্যান্ত শ্রেণীকে দমাইয়া তাহারাই প্রভুত্ব করিবে, অন্যান্তর ন্থায় অধিকার হরণ করিবে, তথন আবার ছন্দোভঙ্গ হইবে, আবার সামঞ্জ্য নই হইবে, আবার কালের রথ অচল হইবে। তথন হয়তো শৃদ্রেরা মনে করিবে, উহারাই প্রভু, আর সকলে দাস, 'হয়তো ওরা ভাববে রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই, হয়তো শুরু করবে চেঁচাতে জয় আমাদের হাল লাঙ্গল চরকা তাঁতের,' কিন্তু তাহাতে বর্তমান ছ্র্টনারই পুনরার্ত্তি হইবে। তথন—

আসবে উন্টোরথের পালা।

তথন আবার নতুন যুগের উচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।

এই ক্র নাটকটি একটি স্থলর রপক-নাট্য। সাংকেতিকভার লক্ষণ ইহাতে নাই। সাধারণ নাটকের মানদণ্ডে এ-জাতীয় নাটক বিচার্য নয়, এ-কথা পূর্বে কয়েকবার বলা হইয়াছে। বিরোধ-সংঘাত বা স্থনিদিষ্ট নাটকীয় পরিণাম ইহাতে নাই। পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমে একটা ঘটনা বিরুত করা হইয়াছে মাত্র এবং ইহারই স্বস্তালে কবি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন একটি তত্ত্বে। তবুও ঘটনার মধ্যে একটা নাটকীয় গতি লক্ষ্য করা য়য়। এই নাটকাটির বৈশিষ্ট্য হইল ইহার নির্মৃত রূপকের কাঠামো নির্মাণে। ঘটনা-ধারার তলে-তলে একটা সমান্তরাল ইন্ধিত বা তাৎপর্য আগাগোড়া বর্তমান আছে। পুরোহিত, সৈনিক, ধনপতি, নারীরা অব্যর্থভাবে সমাজে তাহাদের বৈশিষ্ট্যের, কর্ম ও ভাবের ইন্ধিত করিয়াছে, তাহাতে অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য সহজেই বোধগম্য হইয়াছে।

# কবির দীকা

এই অতি-ক্ষু নাটকটি প্রক্লতপক্ষে নাটক নয়—নাটকীয় কোনো গুণই ইহাতে নাই। ইহাতে ত্ইজনের সংলাপের মধ্য দিয়া একটা বিশিষ্টভাব বা তত্ত্বকে প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। এই তত্তি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় তত্ত্ব। ইহা মূল উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভূঞীথাঃ' শ্লোকটি। প্রাচীন-ভারতের শিক্ষা, সাহিত্য, সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্যে কবি এই তত্ত্বের প্রয়োগ দেখিয়াছেন। এই 'ত্যাগবিদ্ধ ভোগ'ই প্রাচীন ভারতীয় জীবন্যাত্রা ও সমাজের আদর্শ ছিল। তাঁহার অনেক গছরচনায় এবং 'নৈবেছ্য' কাব্যগ্রছের অনেক কবিতায় কবি এই তপোবন-আদর্শের মধ্যেই—ভোগ ও ত্যাগের এই সমস্বয়ের মধ্যেই যে ভারতের বৈশিষ্ট্য, একথা ব্যক্ত করিয়াছেন। আধুনিক ভারত ভোগের আদর্শ, ঐশর্থ-সঞ্চয়ের আদর্শ ত্যাগ করিয়া রিক্ত, নিঃস্ব হইয়াছে, এবং বর্তমান ইয়োরোপ ত্যাগের আদর্শ, দানের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অপরিমিত ঐশর্থ-সঞ্চয়ের ঘার। ভোগবিলাসে ময়্ব হইয়াছে। উভয় আদর্শের মিলন প্রয়োজন, তবেই উভয়ে সার্থক হইবে। এই পূর্ব-পশ্চমের মিলনের কথা তিনি অনেক প্রবন্ধে বিলয়াছেন।

নাটকের আখ্যান-ভাগটি এইরূপ:--

কবির এক ভ্তপূর্ব এবং অধুনা গুরুত্যাগী শিষ্মের সঙ্গে কবির কথোপকথন হইতেছে। এই ব্যক্তিটি এক সময়ে কবির দলে ভর্তি হইয়ছিল, কিন্তু পরম ধামিক ভবভয়-নিবারিণী সভার সভাপতি' বলিলেন,—'ঐ লক্ষীছাড়া কবিটা তোমাকে দিছেে রসাতলে'। তাহার খুড়ো-জেঠারা বলিলেন,—'কবির দীক্ষায় না আছে অর্থের আশা, না আছে পরমার্থের।' তথন সে কবিকে ছাড়িয়া তত্থানন্দ স্বামীর শিষ্মত্ব গ্রহণ করিল।

ভদ্বানন্দ স্বামী শৈব, শিবমন্ত্রে দেন দীকা; সে-মন্ত্র একেবারে ত্যাগের মন্ত্র— সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিদ্ধিন সাজা। কবিও শৈব, তিনিও শিবমন্ত্র দেন; সে-মন্ত্র ভোগ ও ত্যাগের সামগ্রস্থের মন্ত্র—আগে ভোগের জন্ম সঞ্চয় করিয়া পরে ত্যাগের দ্বারা নিঃস্ক হওয়া।

ঐ-ব্যক্তির বিশ্বিত প্রশ্নে কবি তাঁহার মতবাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাথা করিতেছেন,—
তত্ত্বানন্দ স্বামী
শিবমন্ত্র দেন প্রলয় সাধনায়।

শিবমন্ত্ৰ দিই আমিও।

অবাক করলে, তুমিতো জানি কবি, কবে হলে শৈব। কালিলাস ছিলেন শৈব। প্রেই পথের পথিক কবিরা।

কেন বলো বেঠিক কথা। তোমরা তো মেতে আছ নাচে-গানে।

জগৎ-জোড়া নাচ-গানেরই পালা আমাদের প্রভুর। কীবলেন তত্তানন্দ স্বামী।

প্রলয় ছাড়া কথা নেই তাঁর মুখে। ত্যাগের দীক্ষা নিংগছি তাঁর কাছে।

যদি পরামর্শ দেন সবই ফুকৈ দিতে তবে কী করবে ত্যাগ ? উপুড় করবে শৃগু ঘড়াটাকে ?

তুমি কাকে বলো ত্যাগ, কবি।

ত্যাগের রূপ দেখে। ঐ ঝরনায়, নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়তই করে দান। নিজেকে যে শুকিয়েছে যদি সেই হোলো ত্যাগী, তবে সব আগে শিব ত্যাগ করুন অরপূর্ণাকে।

কিন্তু সন্ম্যাসী শিব ভিক্ষ্ক, সেটাতো মানো। মহন্ত দিলেন তিনি জগতের দারিল্রাকে।

দারিন্ত্রে তাঁরই মহত্ত মহৎ ফিনি ঐখর্থে। মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন বলে নয়, আমাদের দানকে করতে চান সার্থক।

কবি শৈব, তাঁহার উপাস্থা দেবতা শিবের ত্যাগের মর্ম তিনি ভালো জানেন।
শিব একদিকে সর্বত্যাগী, শাশানবাসী, সমন্ত ভোগস্পৃহাবর্জিত, কিন্তু অন্তাদিকে
তিনিই আবার অন্তপূর্ণার নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী। তিনি নিজের ভোগের জন্ত ভিক্ষা
চাহেন না, অন্তপূর্ণার দানকে সার্থক ও পরমৃত্তির উৎস-স্বরূপ করিতে চাহেন।
মাসুষ সেই অন্তপূর্ণা, শিব তাহার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন—'আমাদের দানকে
তিনি করতে চান সার্থক'। কিন্তু মাসুষ যদি নিঃস্ব হয়, সর্বরিক্ত হয়, তবে সে

কী বান করিবে? শৃশ্য বড়া হইতে কি জন বর্ষৰ করা রায়? মহাদেবকে ভিকার্জিত হইলে মাত্র্যকে ঐশ্বরান হুইতে হইবে। ঐশ্বশানী ব্যক্তিই প্রকৃত দারিপ্রের মহন্ত নাভ করিছে পারে।

ভদানল স্বামীর যে-ভ্যাগমন্ত্র, তাহাই আমাদের সাধারণগ্রাহ্ছ বৈরাগ্য-মন্ত্র—
সংসার-ভ্যাগের মন্ত্র—সাংসারিক জীবনকে অগ্রাহ্ছ করিবার মন্ত্র। কিছু কবির
ভ্যাগমন্ত্র ভিন্ন। উহা সংসার-ভ্যাগের মন্ত্র নয়, জীবনকে অস্থীকার করিবার মন্ত্র
নয়। উহা সংসারকে, জীবনকে গ্রহণের মন্ত্র,—কিছু একাস্তভাবে ভোগের জ্বন্ত
গ্রহণ নয়, ভ্যাগের পরম আনন্দলাভের জ্বন্ত, ঐশর্থের চরম সার্থকতা-লাভের
আশায়। স্ক্তরাং জাগতিক ঐশর্থ সঞ্চয় করিতে হইবে, জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ
করিতে হইবে, ভোগের আয়োজন পূর্ণ করিতে হইবে,—কিছু তাহাতেই আবদ্ধ
ইইয়া থাকিলে চলিবে না, তাহাকেই সর্বস্থ মনে করিলে চলিবে না। ঐশ্বর্য সঞ্চয়
করিতে হইবে দানের মহান গৌরবের জ্বন্ত, ভোগ করিতে হইবে ভ্যাগের পরম
সার্থকতা-লাভের উদ্ধেক্তে।

শিবের যে সর্বরিক্ত, সর্বত্যাগী মৃতি, তাহারই উপাসক আমরা ভারতীয়েরা। 'আমরা কোণে বসে আছি নেংটি পরে। আমাদের কী আছে যে আমরা দানকরব?' আর ইয়োরোপীয়েরা শিবের ঐশ্বশম মৃতির উপাসক,—

মেনেছে ওরা মহাভিক্ষর দাবী
তাই বের করে আনছে নব নব সম্পদ,
ধনে প্রাণে জ্ঞানে মানে।

উভযের সাধনাই অসম্পূর্ণ—শিবমন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য যে ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জ্য—সঞ্চয় ও দানের সমন্বয়, তাহা কেইই বুকিতে পারে নাই। ভারত জগৎ. ও জীবনকে অস্বীকার করিয়া নিংস্ব সাজিয়াছে, আবার ইয়োরোপ দানহীন অপরিমিত সঞ্চয়ের দারা ক্ষীত হইয়াছে, ত্যাগহীন ভোগের দারা ঐশ্বর্মদম্ভ ইয়াছে। এই আত্মভোগসর্বস্ব ঐশ্বর্যই ইইয়াছে তাহাদের নানা অশান্তির কারণ। উভয়ের মিলন ইইলে, ঐশ্বর্য ও ত্যাগের মণিকাঞ্চন যোগ ইইলে, তবেই শিবমন্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণ করা হইবে। কবির শৈব-দীক্ষায় উভয় অংশের মিলনের বাণী. প্রচারিত।

শিবের এই তুই মৃতির মিলন—এই ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সম্বন্ধে কবি তাঁহার 'তপোবন' প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এম্বলে উদ্ধৃতির যোগ্য—

"•••ত্যানেব'ও ভোগের সামঞ্জন্তই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যথন একাকী.

সাধনায় সমাধিমগ্ন তথনো স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সভী যথন তাঁর পিতৃ-ভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তথনো দৈত্যের উপস্রব প্রবল। প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জন্ত ভেঙে যায়। েকোনো একটি সংকীৰ্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে

ঘনীভূত করি তথন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আদক্তিবশত সমগ্রের वित्यार, वरे रुष्ट भाभ।

এই জন্মেই ত্যাগের প্রয়োজন; এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্মে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্মেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জ্ঞ, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্ম, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্ম, স্থকে ত্যাগ আনন্দের জন্ম। এই জন্মেই উপনিষদে বলা হইয়াছে, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।"

( শিক্ষা, পৃ: ১১১, শান্তিনিকেতন, পৃ: ৪১৯ )

## তাদের দেশ

( প্রথম, ১৩৪ • ) ( সংশোধিত ও পরিবর্ধিত, ১৩৪৫ )

'একটি আষাঢ়ে গল্ল'—এই নামীয় রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প ( আষাঢ়, ১২৯৯; পল্লগুচ্ছ, ১ম খণ্ড ) এই নাটকটির ভিত্তি। গান, সংলাপ ও দৃশ্য-যোজনায় ইহাকে নাটকে দ্বপায়িত করা হইয়াছে। কাঠামোটি দ্বপকথার হইলেও ইহার অন্তনিহিত ভাবের আবেদন সকল কালের; রূপক ও সংকেতের মাধ্যমে সেই ভাব ব্যঙ্গরস-মিশ্রিত হইরা আমাদের চিত্তকে, এক অভুতভাবে নাড়া দেয়; গান ও নাচের সংযোগে ইহার অভিনয়-সাফল্যও সহজেই অনুমেয় এবং বাস্তবিক পক্ষেও মঞে ইহার অভিনয় রবীন্দ্রনাথের অ্যান্ত রূপক-সাংক্তেক নাটক অপেক্ষা কম সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই। মূলগত ভাবের দিক্ হইতে 'অচলায়তন'-এর সহিত ইহার একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অচলায়তনের মতো ইহাতে কবিত্ব ও শিল্প-দোন্দর্য নাই, ব্যৃদ ও বিদ্রপের মধ্য দিয়। তত্ত্ব-রূপায়ণই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য স্থবিরতা হইতে মৃক্তি, জীবনের গতির মাহাত্মা-প্রচার এবং যৌবনের জয়গান রবীক্সনাথের একটি অতি-প্রিয় তত্ত্ব। বহু রচনায় ইহার প্রকাশ রহিয়াছে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকের নিকট তাহা স্থবিদিত।

ইহার সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দিতীয় সংস্করণ (বর্তমান সংস্করণ) রবীক্রনাথ

নেতাজী স্থভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। কবি যে-উদ্দেশ্তে এই নাটকটি রচনা করেন, উৎসর্গ-পত্তে তাহার একটা আভাস আমরা পাই। কবি লিখিয়াছেন—

"कन्यागीय श्रीमान् स्वायहत्त्र,

খদেশের িত্তে ন্তন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।"

কবির বজব্যটি স্থাপট। আমাদের দেশকে কবি তাসের দেশের সমপর্যায়ভূক্ত মনে করেন। এদেশ পরিবর্তন-বিম্থ, নিয়ম-শাসিত, গতাস্থগতিক প্রথার অস্থগামী ও জীবন-চাঞ্চল্য-বিহীন। রাজপুত্র যেমন তাসের দেশে সঞ্চার করিয়াছিল নৃতনপ্রাণ, ছবির দলকে থেমন পরিবর্তিত করিয়াছিল মানুষে, কবি আশা করেন, স্থভাষচন্দ্রও সেইরূপ এই জীব্যুত দেশে সাড়া জাগাইবেন নৃতন প্রাণের।

গল্পের কথাবস্ত এইরপ। এক রাজপুত্র তাহার যন্ত্রচালিতবং অভ্যস্ত একদেয়ে জীবনে বিরক্ত হইয়া একটা চাঞ্চল্য অন্তৰ করিল—'বুড়োমান্থমীর স্বৃদ্ধি দের। জগতে' প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া উঠিল। সে দর ছাড়িয়া তাহার অনির্দেশনীয় আকাজ্জার বস্তু, তাহার 'স্বপ্লের ধন'—'নৃতন'-এর অন্নেষণে নিরুদ্দেশ বাণিজ্য-মাত্রা করিল। সঙ্গে গেল তাহার বন্ধু সদাগরপুত্র। পথে নৌকা-ভূবি হইয়া তাহার। ভাসিতে ভাসিতে তাসের দ্বীপে আসিয়া উঠিল।

এই তাদের দেশের অধিবাদীরা কাগজ-নিমিত, চার-রভের তাদ-জাতীয় প্রাণী। তাহারা 'বৃকে-পিঠে চ্যাপটা', 'চৌকো চৌকো কেঠো চালে চলে'; তাহাদের ওঠা-বদা, চলা-ফেরা দবই নিয়ম-বাঁধা। দেখানে এক অন্ত নিয়ম ও প্রথার রাজ্ব। প্রাচীনকাল হইতে সমাজে তাহাদের পদমর্যাদা নির্দিষ্ট হইয়া আছে, তাহার এতটুকু পরিবর্তন বা প্রতিবাদ করিতে কাহারো সাহদ নাই, প্রতিবাদ যে হইতে পারে এমন বিশ্বাসটুকুও নাই। বাপ-পিতামহদের আমল হইতে নিয়ম চলিয়া আদিয়াছে, নির্বিচারে তাহাই নিথ্তভাবে পালন করাই তাহাদের কাজ।

গল্পের বর্ণনাটি বিশদ ও চিত্তাকর্ষক,—

" • চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কতো মূল্য এবং মর্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতন্তত হইবার জো নাই। দকলেই ঘথানির্দিষ্টমতে আপন কাজ করিয়া য়য়। বংশাবলীক্রমে কেবল পূর্বতীদের উপর দাগ বুলাইয়া চলা • কেবল নিয়মে চলা - ফেরা, নিয়মে য়াওয়া - আসা, নিয়মে ওঠা পড়া। অদৃশ্র হতে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুথে কোনো ভাবের পরিবর্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ

মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল ফ্যাল ছবির মতো। মাদ্ধান্তার আমল হইছে মাথার টুগি অবধি জুতা পর্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কথনো কাহাকেও চিস্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না; সকলেই মৌন নির্জীবভাবে নিঃশব্দে প্রদারণা করিয়া বেড়ায়; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং জ্মবিচলিত মুখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারো কোন আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নৃতন পথে চলিবারু চেষ্টা নাই, ছালি নাই, কায়া নাই, সন্দেহ নাই, বিধা নাই।…

আশুৰ্ব ন্তৰতা ও শান্তি। পরিপূর্ণ স্বন্তি ও সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলি স্বদংযত স্থবিহিত—শব্দ নাই, হন্দ নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই—কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক কৃত্র কাজ ও কৃত্র বিশ্রাম।"

রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র তাসের দেশের এই এতোদিনের অভ্যন্ত জীবনের মধ্যে লইয়া আদিল একটা চাঞ্চল্য। তাহারা প্রতিপদে নিয়ম ভাঙে, হাসে, ইচ্ছামত চলাফেরা করে। মাস্থবের জীবনের স্বাভাবিক স্পর্দে দ্বীপবাসীরাও তলে-তলেজীবন-চাঞ্চল্য অমূভব করিতে লাগিল,—এতোদিন পরে দেখিল, ইচ্ছা করিলে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা যায়। তখন 'পুত্লের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার' হইল; নঞ্চার হইল 'নিয়মের জারক রসে জীর্গ মনে' নব চেতনার। জীবন-চেতনায় সাড়া-দিল তাসানীরাই প্রথম। তাহারা ইচ্ছামত চলিতে লাগিল, চুল বাধিতে লাগিল, সাজিতে লাগিল, গান গাহিতে লাগিল। তাহারাই প্রথমে আইন অমান্ত করিল, প্রচার করিল,—'ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, নিজীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এইসব নির্থকের আবর্জনা।' শেষে পুরুষদের মধ্যেও এই চাঞ্চল্য হইল সংক্রামিত। সকলের মধ্যেই জাগিল স্বাধীন কর্তৃত্বস্পৃহা ও আত্মবিশ্বাস। তাস-জীবন হইতে মুম্ব্যু-জীবনে হইল তাহাদের রূপান্তর—সকলেই হইয়া গেল মানুষ।

'তাসের দেশ'-এর লক্ষ্যন্থল নি:সন্দেহে আমাদের ভারতবর্ষ এবং আমরা এ-দেশবাসীরাই ইইতেছি এই তাসদেশবাসী অভ্ত প্রাণী। যুক্তিহীন নিয়ম বা প্রথার দাসত্বে আমরা বিশেষত্ব-বজিত কলের মান্ত্র ; আমরা বিচার করিয়া জীবনে পদক্ষেপ করি না ; কেবল চিরাচরিত রীতি ও তন্ত্র-মন্ত্র মানি, পুত্ল-বাজির পুত্লের মত পিছনের এক অদৃশু শক্তির চালনায় উঠিতেছি, বিসতেছি, নাচিতেছি। প্রাচীনত্বে অগাধ বিশাস আমাদের, থাঁটি আর্থদের বংশধর বিশায় আমরা গর্ব করি, এবং আমাদের 'কৃষ্টি'-রক্ষার জন্ম সতত যত্বপর আমরা। নৃতনের একান্ত বিরোধী আমরা,—নানা 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের স্নাতন মতকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি।

'একটা আষাঢ়ে গল্ল'-রচনার পটভূমিকায় সমসাময়িক কালের কবিচিত্তের একটা বিক্ষোভ বিজ্ঞপাত্মক রূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই গল্পটি-রচনার কিছুদিন পূর্ব হইতে স্থবক্তা শশধর তর্কচ্ড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দেন প্রভৃতি হিন্দুধর্মের নানা আচার ও প্রথার একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়া উহাদের উপযোগিতা-প্রমাণে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। স্থলেথক চন্দ্রনাথ বস্থও তাঁহাদের দারা প্রভাবাদ্বিত হইয়া হিন্দ্ধর্মের সমস্ত আচার ও সংস্কার, সামাজিক ব্যবস্থা, জাতিভেদ, স্পৃষ্ঠ-অস্পৃত্ত-বিচার, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতির মধ্যে ধর্মের গৃঢ় উদ্দেশ্ত আবিভার করিয়া তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতায় ('মানসী') ও নাট্যে ( 'ব্যঙ্গ-কৌতুক' ) এই উৎকট আর্থামির ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমেই এই 'নব্যহিন্দু'দের প্রচার বাড়িয়াই চলিতেছিল। 'সাহিত্য' পত্রিকায় ( বৈশাখ, ১২৯৮) চন্দ্রনাথ বহু 'আহারতত্ব' বলিয়া একটা প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন, আত্মার শক্তিবর্ধনই আহারের অন্ততম উদ্দেশ্য এবং এ-রহস্ত ভারতীয়গণই জানিতেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় (পৌষ, ১২৯৮) 'আহার সম্বন্ধে চক্রনাথ বস্থর মত'-শীর্ষক প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, " আহারের অন্তর্গত কোনু কোনু উপাদান বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞানে তা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই · · · একথা সভ্য বটে, স্বল্লাহার বা অনাহার প্রবৃত্তিনাশের একটি উপায়। · · · কিন্তু প্রবৃত্তিকে বিনাশ করার নামই যে আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধি-সাধন তাহা নহে শপ্রবৃত্তিকে রিপুজ্ঞান করিয়া শত্রুহীন হইতে গেলে আত্মহত্যা করা আবশ্রক কর্মেই মামুষের কর্তৃশক্তি ও আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়। প্রস্তুতির সাহায্যে কর্মের সাধন ও কর্মের দারা প্রবৃত্তিদমনই সর্বোৎকৃষ্ট।"

তারণর চন্দ্রনাথ বস্তর 'লয়তত্ব' নামক প্রবন্ধেরও (সাহিত্য, মাঘ, ১২৯৮) রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেন 'চন্দ্রনাথ বস্তর স্বরচিত লয়তত্ব' নামক এক প্রবন্ধে (সাধনা, আষাঢ়, ১২৯৯)। এই নব্যহিন্দ্র্নতবাদের পৃষ্ঠপোষকের। ব্রহ্মতত্ব ও প্রতিমাপুজার সমন্বয়, বেদের অপৌক্ষেয়তা, শাস্ত্রের অলাস্কতা প্রভৃতি প্রচার করিয়া দেশে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের ধারা রোধ করিতেছিলেন এবং সর্বপ্রকার প্রগতির সম্ভাবনাকে নিম্ল করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার ঘোরতর বিক্ষাচরণ করেন। 'কর্মের উমেদার' প্রবন্ধে (সাধনা, মাঘ, ১৯৯৮) রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে স্থিতিশীল, জড়ম্তি, শাস্ত্রভারবাহী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষকে স্থিতিশীল, জড়ম্তি, শাস্ত্রভারবাহী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষকে স্থিতিশীল, ইইতেই পরের হাতে সমর্পণ করিয়া জড়বৎ বিসয়া আছে, গ্রন্থৎ আচার পালন করিতেছে…ইউরোপ বেমন মেসিন্যন্তের ভার বহন করিয়া

চলিতেছে, তেমনি ভারতবর্গ শাস্ত্রের ও বিধিনিবেধের ভার বহন করিতেছে...
আমাদের মানসিক রাজ্যে আমরা বস্ত্রের রাজ্যই বহন করিয়া আসিতেছি।?
রবীক্স-মানসের এই প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভ ব্যঙ্গ ও বিদ্ধেপের আকারে প্রকাশ
পাইগাছে 'একটা আষাঢ়ে গরা'-এর মধ্যে। বহু পরে রচিত 'কর্তার ইচ্ছার কর্ম'
প্রবন্ধের (ভারা, ১৩২৪) মধ্যেও কবি ভারতীয়দের এই দাস-মনোবৃত্তির প্রতিবাদ
করিয়াছেন।—

"অভিমন্থ্য মায়ের গর্ভেই বৃাহ প্রবেশ করিবার বিভা শিথিল, বাহির হইবার বিভা শিথিল না, তাই দে স্বাঙ্গে সপ্তর্থীর মারটা থাইরাছে। আমরাও জিনিবার পূর্ব হইতেই বাঁধা পড়িবার বিভাটাই শিথিলাম, গাঁট খুলিবার বিভাটা নয়; তারপর জন্মমাত্রই বৃদ্ধিটা হইতে শুরু করিয়া চলাফেরাটা পর্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর দেই হইতেই জগতে যেখানে যত রখী আছে, এমন কি পদাতিক পর্যন্ত, সকলের মার থাইয়া মরিতেছি। মার্মকে, পুঁথিকে, ইশারাকে, গগুকে বিনা বাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যন্ত যে জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোথের সামনে সশরারে উপন্থিত হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, এমন কি বিলাতি চশমা পরিলেও না।"

পরবর্তী কালের 'তাসের দেশ'-এর মধ্যেও এই প্রতিবাদ ও চিত্ত-বিক্ষোভই রূপ পাইয়াছে ব্যন্ধ-বিদ্রূপের আবরণে।

প্রসম্বত নাটকের ত্ইটি কৌতৃহলোদীপক অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—
( তাসদলের অঙ্ক কাওয়ান্ত দেখিয়া সদাগরের হাসি )

ছকা

এ কী ব্যাপার। হাসি!

93

नकात्ने जामात्तर, शित!

চ্ঞা

নিয়ম মানো না তোমরা, হাসি!

রাঙ্গুত্র

হাসির তো একটা অর্থ আছে। কিন্তু তোমরা যা করছিলে তার অর্থ নেই যে। চক্রা

অর্থ ? অর্থের কীদরকার। চাই নিয়ম। এটা ব্বতে পারোনা ? পাগল নাকি ভোমরা।

### রাজপুত্র

- फिनटन की करता

921

স্দাগর

আর তোমাদের বুঝি চালটাই আছে, চলনটা নেই।

পঞ্জা

জানো না, চালটা অতি প্রাচীন, চলনটাই আধুনিক, অপোগও, অর্বাচীন, অজাতশঞ্জ…

চকা

এবার তোমাদের পরিচয়টা?

রাজপুত্র

वायता विदल्ली।

পঞ্জা

বাস্। আর বলতে হবে না। তার মানে তোমাদের জাত নেই, কুল নেই, গোত্র নেই, গাঁই নেই, জ্ঞাত নেই, গুটি নেই, শ্রেণী নেই, পংক্তি নেই।

রাজপুত্র

···তোমাদের পরিচয়টা?

ছকা

আমরা ভুবনবিখ্যাত তাদ-বংশীয়। আমি ছকা শর্মণ এ পঞ্জা বর্মণ সংকোচে দুরে দাঁড়িয়ে ঐ তিরি ঘোষ, ঐ হরি দাদ।

সদাগর

তোমাদের উৎপত্তি কোথা থেকে।

ছক

ব্রহ্মা হয়রান হয়ে পড়লেন স্থানীর কাজে। তথন বিকেল বেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন, পবিত্র সেই হাই থেকে আমাদের উদ্ভব তেওঁ গোধুলি লগ্নে পিতামহ চারমুখে একসঙ্গে তুললেন চার হাই তবেরিয়ে পড়ল ফদ্ ফদ্ করে ইস্কাবন, ক্রইতন, হরতন, চিঁড়েতন। এরা সকলেরই প্রণম্য। তাসবংশের আদি কবি ভগবান তাসরন্দিধি দিনের চার প্রহর খৃমিয়ে স্বপ্নের ঘোরে প্রথম যে ছব্দ

বানালেন, সেই ছন্দের মাত্রা গুনে গুনে আমাদের সাড়ে সাঁহিত্রিশ রক্ষেক্র প্রতির উদ্ভব।

রাজপুত্র

অন্তত তার একটাও তো জানা চাই।

931

আচ্ছা, তাহলে মুখ ফেরাও।

রাজপুত্র

কেন।

পঞ্জা

নিয়ম। ভাই ছকা, ঠুং মন্ত্র পড়ে ওদের কানে একটা ফুঁ দিয়ে দাও।

রাজপুত্র

কেন।

পঞ্জা

निश्रम ।

রাজা

শোনো বিদেশী। ••• তোমরা যে তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচছ। জলে দিচছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ—এসব কেন।

রাজপুত্র

রাজা সাহেব, তোমরা যে কেবলি উঠছ, বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ মাটিতে, সেই বা কেন।

রাজা

সে আমাদের নিয়ম।

রাজপুত্র

ध जामात्मत्र टेव्ह ।

রাজা

हेटाइ ! की नर्वनाम । এই তাদের দেশে ইছে ! वहूशन, তোমরা স্বাই की বলো।

ছকা পঞ্চা

चामत्रा अत्र काट्ड टेप्ड मञ्ज निस्मि ।…

রাজা

যাও যাও, এথান থেকে সব চলে যাও, শীঘ্র চলে যাও। হরতনী, কানে পৌছল না কথাটা? চি ডেতনী, দেখছ ওর ব্যবহারটা? হঠাৎ এমন হলো কেন?

হরতনী

इटाइ।

অগু টেকারা

इराइ ।

রাজা

ও কী রানী বিবি, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে যে।

वानी

আর বদে থাকতে পারছি নে।

রাজা

রানী বিবি, সন্দেহ হচ্ছে তোমার মন বিচলিত হয়েছে।

রানী

সন্দেহ নেই, বিচলিত হয়েছে।

রাজা

জানো, চাঞ্চল্য তাসের দেশে স্বচেয়ে বড়ো অপরাধ!

ৱানী

জানি, আর এও জানি এই অপরাধটাই সবচেয়ে বড়ো সম্ভোগের জিনিস।

রাজা

শান্তির জিসিদকে ভূমি বললে ভোগের জিনিস, তাসের দেশের ভাষাও ভূলে গেছ?

রানী

আমাদের তাসের দেশের ভাষায় শিকলকে বলে অলংকার, এ ভাষা ভোলবার সময় এসেছে।

ক্ষইতন

হা বিবিরানী, এদের ভাষায় জেলখানাকে বলে খণ্ডরবাড়ি।

রাজা

```
হরতনী
এরা হেঁয়ালিকে বলে শান্তর।
                            রাজা
夏91
                           হরতনী
বোবাকে বলে সাধু।
                            রাজা
₽91
                            হরতনী
বোকাকে বলে পণ্ডিত।
                            রাজা
हुन ।
                            পঞ্চা
এরা মরাকে বলে বাঁচা।
                            রাজা
চুপ 1
                            রানী
আর স্বর্গকে বলে অপরাধ। বলো তোমরা, জয় ইচ্ছের জয়।
                            সকলে
জয় ইচেছর জয়।
                            রাজা
রানীবিবি, তোমার বনবাস।
                           রানী
বাঁচি তাহলে।
                            রাজা
निर्वाप्तन। धकी, हलता य। काथाय हलता।
                            রানী
নিৰ্বাসনে।
                            রাজা
```

আমাকে ফেলে রেখে যাবে?

```
ब्रानी
```

**टक्टल दार्थ यांव रकन । - जरक निराय यांव र**कामारक ।

রাজা

কোথায়।

রানী

নিৰ্বাসনে।

রাজা

আর এরা আমার প্রজারা?

সকলে

ষাব নিৰ্বাসনে।…

রানী

কোথায় গেল সেই মান্থরা।

রাজপুত্র

এই যে আছি আমর।।

রানী

মাত্র হতে পারব আমরা?

রাজপুত্র

**পারবে, নি**শ্চয় পারবে।

রাজা

ওগো বিদেশী, আমিও কি পারব।

রাজপুত্র

সন্দেহ করি। কিন্তু রানী আছেন তোমার সহায়। জয় রানীর :

# সামাজিক নাটক

এ পর্যায়ে আলোচ্য নাটকগুলিকে আমরা ব্যাপকভাবে সামাজিক নাটকের শ্রেণীভূক্ত করিয়াছি। অবশ্র সামাজিক নাট্ক বলিতে বর্তমানে আমরা বাস্তব সমাজের পরিবেশে যে-সামাজিক সমস্তামূলক ও অন্তর্ম করিব বিচিত্র খাত-প্রতিঘাত-মূধর নাটক বৃঝি, এগুলি ঠিক তাহা নহে। একটা পরিবারের বা নির্দিষ্ট সমাজের কতকগুলি নরনারীর ব্যক্তিগত ঘটনাবিশেষই এই নাটকগুলির বিষয়বস্ক, তাই আলোচনার স্থবিধার জন্ম সমধর্মী এই নাটকগুলিকে একটা শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। এ-পর্যায়ের 'বাঁশরী' ব্যতীত কোনটিই কবির মৌলিক সৃষ্টি নয়— অন্যান্থ নাটক উপন্থাস, গল্প, কবিতা বা কাহিনীর নাট্যরূপ। 'বাঁশরী'তে খানিকটা আধুনিক সামাজিক নাটকের রূপ দেখা বায়।

'প্রায়শ্চিত্ত'কে কবি ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন (প্রথম হিতবাদী সংস্করণ, ৩১শে বৈশাধ, ১৯১৬)। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের মূল-বৈশিষ্ট্য ইহাতে দেখা যায় না। ইতিহাসের একটা যুগের ঘটনাবলীর মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রে যে-বিচিত্র কর্ম, দল্ম-সংঘাত, উত্থান-পত্তন, জয়-পরাজয়, ঐতিহাসিক নাটকের সাধারণত তাহাই প্রধান ভিত্তি। এই নাটকের প্রতাপ, বসস্ত রায় প্রভৃতি চরিত্রগুলির সহিত সমসাময়িক ইতিহাসের কোনো সম্বন্ধ নাই,—ঘটনাগুলি একটা পারিবারিক ব্যাপারমাত্র। যশোহর-চক্রদ্বীপের কলহ, বসস্ত রায়ের হত্যার চেষ্টা, উদয়াদিত্যকে বন্দী করা—সবই পারিবারিক ঘটনা। 'ঐতিহাসিক-প্রতাপ' অপেক্ষা 'মাছ্ম-প্রতাপই, এই সব ঘটনার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আত্যপ্রকাশ করিয়াছে।

# প্রায়শ্চিত্ত

( 226 )

এই নাটকের কথাবস্ত রবীক্রনাথের 'বেনি-ঠাকুরাণীর হাট' নামক উপস্থাস হইতে গৃহীত। স্তরাং এথানে কথাবস্তর পুনক্ষেথ নিপ্রয়োজন। 'প্রায়শ্চিত্ত' কবির পরিণত হাতের রচনা এবং নাট্যরূপে রূপায়িত বলিয়া ঘটনা-সমাবেশ, চরিত্র-চিত্রণ, সংলাপের বাগ্ভিন্ধ-বিষয়ে উপস্থাস অপেক্ষা অনেকটা উন্নততর। নাটকে কেবল একটি চরিত্র কবির নৃতন স্প্রী—সে ধনঞ্জয় বৈরাণীর চরিত্র।

নাটকটির মূলবন্দ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তৃইটি অ-সম শক্তির মধ্যে। একপক

উগ্র, প্রচণ্ড, অত্যাচারী, হাদয়হীন,—কেবলি অত্যাচার করিয়া চলিয়াছে,—
অপরপক্ষ ক্রমাগত সহনশীল, অত্যাচারীর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্ত হ্বোপঅরেষী, ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল, বৈরাগ্য ও ত্যাগের দার্শনিক মনোবৃদ্ভিসম্পন্ধ,—
শেষে সমস্ত হন্দ পরিত্যাগ করিয়া সংসারত্যাগী, মৃক্ত। স্বতরাং অস্তর্দন্দ ও
বহির্দন্দের আবর্ত-সংঘাতে নাটকীয়ত্ব কোথাও তেমন জমিয়া উঠে নাই। প্রতাপ
রাজদন্তের অহংকারে ক্ষীত হইয়া প্রজাপীড়ন করিতেছে, মন্ত্রীর পরামর্শ মানিতেছে
না, প্রজাদের নেতা ধনঞ্জয়কে কারাক্ষ করিয়াছে, প্রজাবংসল ম্বরাজকে বন্দী
করিয়াছে, পিতৃব্যকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছে, তৃচ্ছ পারিবারিক সম্মানের জন্ত্র
কন্ত্রার বৈধব্য চিস্তা না করিয়া জামাতার হত্যার আদেশ দিয়াছে,—কিন্তু
উদয়াদিত্য, বসস্ত রায়, ধনগ্রয় বৈরাগী, স্বরমা, বিভা কেহই নির্যাতিত হইয়া
প্রতি-আক্রমণের চিস্তা করে নাই,—অন্তায় ও অত্যাচারের বলিস্বরূপে পরিণত
হইয়া অসহায়ভাবে মৃক্তির পথ খুঁজিয়াছে। স্বতরাং নাটকের ক্ষেত্রে একপক্ষের
অবিরাম জয়ের অভিযান, আর অপরপক্ষের নিরন্তর আত্মতাগ ও আত্মরক্ষার
চেষ্টা একটা করুণ রসেরি সৃষ্টি করে মাত্র, নাটকীয় রসের কোন চমৎকারিত্র বা
আবেদন স্পার করে না।

কিন্তু স্ক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে এই পরাজিত পক্ষই সত্য, স্থায় ও উচ্চ আদর্শের বিচারে প্রকৃত জয়ী। অক্যায়ের বিক্লজে তাহারা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই, পশুশক্তির বিক্লজে প্রয়োগ করে নাই পশুশক্তি;—সহনশীলতার ম্বারা, সহজ আচরণের ম্বারা, তাহারা অত্যাচারীর সত্য-জ্ঞান ও শুভবুদ্ধি-উন্নেষের চেটা করিয়াছে। সে-শুভবুদ্ধির ফল নাটকে কর্মের মধ্যে কোথাও ব্যক্ত না হইলেও, প্রতাপের কোনো পরিবর্তন না হইলেও, ইহাদের নীতি ও সান্থিক কর্মপন্থা আমাদের একটা বেদনামিশ্রিত সহায় ভৃতি ও নীরব অন্থমোদন লাভ করে। কোনো অন্থচিত কর্ম বা বাক্যের ম্বারা উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া এতোগুলি ভালোলোক যে রক্ষা পাইল, তাহাতেই যেন আমরা একটা স্বন্থির নিঃশাস ফেলি।

এই নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি ধনঞ্জয় বৈরাগী। তাহাকে আমরা পরবর্তী নাটক 'পরিজাণ' ও 'মৃক্তধারা'তেও দেখিতে পাই বটে, কিন্তু এই নাটকেই তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। অবশ্য এইজাতীয় চরিজ্ঞ—যথা, 'শারদোৎসব', 'রাজা' ও 'ভাকঘর'-এর ঠাকুরদাদা, 'অচলায়তন'-এর দাদাঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে আমরা সবিশেষ পরিচিত, তব্ও ইহার কর্ম ও ভাষণ ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্তের আদর্শ ও পন্থার সহিত সাদৃশ্য বহন করায় আমাদের কৌতৃহল-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধনঞ্জয় বৈরাগী মাধ্বপুরের প্রজা-বিজোহের নেতা। রাজার অস্থায় জুলুমের

প্রতিবাদে ভাহারই পরামর্শে প্রজারা খাজনা বন্ধ করিয়াছে। রাজা জিল্পাসঃ করিলে সে অকপটে ইহা স্থীকার করিয়াছে। তাহার মতে প্রজার কৃধার অফ্লরাজার নয়, উদ্ভ অন্ধই রাজার, আর রাজার রাজ্বও একলা রাজার নয়,—
অর্থেক রাজ্ব প্রজার। প্রজারা হাতিয়ার লইয়া রাজ্বারে যাইতে চহিলে সেবারণ করিয়াছে, মার খাইলেও উত্তেজিত হইতে নিষেধ করিয়াছে।

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের নায়ক মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ ও কর্মপন্থার সহিত ধনস্করের উক্তি ও কর্মের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ধনশ্বরের অকপট সত্যভাষণ, কর্তৃপক্ষের আদেশ আমান্ত, অহিংস সংগ্রাম প্রভৃতি পরবর্তী কালের গান্ধীজীর আন্দোলনের মধ্য দিয়া সর্ব-ভারতীয় ব্যাপকতা ও রাজনৈতিক তাৎপর্ম লাভ করিয়াছে। মহাত্মাজী যথন দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি স্থানীয় গন্ধনিন্টের অত্যাচারের প্রতিবাদে নিক্রিয় প্রতিরোধ বা passive resistance-আন্দোলন আরম্ভ করেন, তথন এই মতবাদ ও কর্মপন্থা ভারতে প্রচারিত হয় নাই এবং খ্ব কম লোকই এইরূপ অহিংস নীতিতে বিশাসী ছিল। কিন্তু রবীজ্ঞনাথের মানস-কল্পনায় তথনই এইরূপ একজন অহিংস, সত্যাগ্রহী নেতার চিত্র উদিত হইয়াছিল এবং ভাবী দিনের মহাত্মাজী ও তাঁহার আন্দোলনকে তিনি অনেক পূর্বেই খানিকটা রুশায়িত করিয়াছিলেন।

ধনঞ্জন-চরিত্রের রাজনৈতিক অংশই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, ইহার আধ্যাত্মিক অংশও সমভাবে লক্ষ্যের বিষয়। বরং এই আধ্যাত্মিক অংশই রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাহাকে প্রেরণা দিয়াছে। সে সত্যদ্রষ্টা, ভগবদ্ভক্ত, ঐশী অভিপ্রায়ে আত্মাবান, দেহাতীত আত্মায় বিশ্বাসী, ক্যায় ও সত্যের পূজারী। তাই যথনই ক্যায় ও সত্য পদদলিত হইতে দেখিয়াছে, দেখিয়াছে অবিচার ও অত্যাচার, তথনই নির্যাতিতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সে নির্ভীকভাবে রাজশক্তির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।

'পরিত্রাণ' 'প্রায়শ্চিত্ত' অপেকা কতকটা সংকিপ্ত, সংহত ও কথঞ্চিৎ উন্নত।

## **গৃহপ্রবেশ**

( আধিন, ১৩৩৩ )

'গৃহপ্রবেশ'—'শেষের রাত্রি' নামে রবীক্রনাথের একটি গল্পের নাট্য-রূপায়ণ।
পৃহনির্মাণ ও গৃহপ্রবেশের প্রসন্ধটি গল্পে স্থান পায় নাই; তা ছাড়া, উকিল অথিক
ও ডাক্তারকে নৃতন করিয়া নাটকে প্রবেশ করানে! হইয়াছে। গৃহপ্রবেশ-সমস্তার
আমুবন্ধিক হিসাবে অথিলের অবতারণার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়

প্রেমহীনা পদ্ধীর উলাসীক ও তাচ্ছিল্যে একটি ক্লা, মর্ণপথ্যাত্রী, প্রেমিক, कवि-थान, फेनाव-क्रमय यामीव मानिक जालाफन ७ वार्थ थ्यामत यथ्रज्यक दिमना थवर উमात क्यांत्र छारा जुनिवात किंग किंछ-चन्दरे थरे नांविकात विश्ववस्थ । এই ছম্ব একান্তভাবে স্বামী বতীনের চিত্ত-লোকের সামগ্রী। বাহিরের অভিব্যক্তির মধ্যে প্রকাশের দারা নাটকের ঘটনাপুঞ্জকে ইহা প্রভাবান্থিত করে নাই। থণ্ড খণ্ড তুই-একটি সংবাদ বা অমুমানের মারফতে বা অবদমিত আকাজ্ঞার প্রেরণায় রোগশ্যাশামী যতীনের মনে এই ঘল্বের উত্তব ও তাহার মৃত্যুতে ইহার পরি-সমাপ্তি। প্রতারিত হৃদয়ের মিধ্যা সন্তোষ ও সান্তনা বঞ্চিত জীবনের তার বেদনার সহিত মিশিয়া একটি করণ, অশ্র-সজল হর-মূর্ছনায় সমন্ত নাটকটিকে আচ্ছয় করিয়া আছে। ইহা যেন একটি অনির্বাণ প্রেমদীপের কম্পমান আলো-ছারার ক্ষণিক নর্তন, একটি বেদনা-মধুর গীতিকবিতার আবৃতি। মাসি আর হিমি নিজেদের স্বতম্ত্র বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া একেবারে যতীনের জীবনের সহিত মিশিয়া গিয়া এই মূল করুণ স্থরটির আলাপনের সহায়ত। করিয়াছে নানাভাবে। নাটকে তাহাদের কার্য কেবল যতীনের এই স্বরোচ্ছাস উৎসারিত করিবার জন্ত, একটি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চিত্ত-ছন্দ্রকে ফুটাইবার জন্ম। যতীনই একটিমাত্র চরিত্র, যে সকলকে আকর্ষণ করিয়া নিজের প্রকাশকে উজ্জ্বল এবং একমাত্র দর্শনীয় বস্তু করিয়াছে।

এইরপ রচনা গভকাব্য বা কাব্যধর্মী ছোট গল্লেরি উপযুক্ত, নাটকের ক্ষেত্রে ইহার বিশেষ সার্থকতা সন্তব নয়। তাই বোগহয় রবীক্রনাথ গল্লটির নাট্যরূপ দিবার সময় গৃহপ্রবেশ-সমস্ভাটি জুড়িয়া দিয়া ইহার নাটকীয় সম্ভাবনা-রৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ধু তাহাতেও ফল বিশেষ কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গৃহপ্রবেশ-সমস্ভার প্রত্যক্ষ প্রভাব নাটকের কোনো ঘটনার মধ্যে অয়ভুত হয় নাই, বতীনের হলয়-য়ন্দেরও কোনো মোড় ফিরায় নাই,—প্রায় নেপথ্যেই সমস্ভাটি মাসির ঘারা সমাধানপ্রাপ্ত হইয়া নিক্রিয় ও অর্থহীন হইয়া বসিয়া আছে। যে মণিকে কেন্দ্র করিয়া যতীনের চিন্ত-বিক্ষোভ, গৃহপ্রবেশ তাহারই সহিত জড়িত,— তাহারই আনন্দবিধানের ঘারা যতীনের মনোময় প্রেমের আদর্শকে—প্রেমের স্বপ্রকে সার্থক করিবার একটি উপায়মাত্র; মৃলঘন্দ্র-ধারাটি যেমন মণির অভিমুখী, এই গৃহপ্রবেশ-সমস্ভাটিও তেমনি মণির সহিতই জড়িত,—ম্লধারার অম্বতর উপধারা-রূপে উহার সহিত যুক্ত হইয়া উহাকেই পুষ্ট করিতেছে। প্রাধায়্য বা স্বতন্ত্র সার্থকতা কিছুই নাই।

यजीत्नत्र यत्न हिन थक त्थ्रयमश्री, नर्वश्रमात्नाम् शी भन्नीत चामर्न । त्नहे नात्रीत्क

নে মনোমন্দিরে বসাইয়া পূজা ও ধ্যান করিত। স্থন্ধী মণির মধ্যে সে দেখিতে চাহিয়াছিল তাহার সেই আদর্শপত্মীর রূপ, কিন্তু মণি যতীনকে ভালোবাসিতে পারিল না, স্বামিপ্রেম্বের কোনো অফুভ্তিই তাহার অস্তরে জাগিল না। ষতীনের প্রেমন্থর ক্লচভাবে ভাঙিয়া গেল। শেষে স্বপ্রভঙ্গের জন্ত মর্মান্তিক বেদনা ও নিদারুপ ব্যাধির নিশ্চিত পরিণাম-সম্ভাবনার জন্ত হতাশা, উভয়ে মিলিয়া এক করুণ বৈরাগ্য তাহার মনকে পূর্ণ করিয়া দিল। চির-বিদায়ের পূর্বে বঞ্চিত জীবনে প্রেমহীনা পত্মীর মধ্যেই তাহার স্বপ্র-সাধ-তৃপ্তির আকাজ্জা খুঁজিল; মণির সমন্ত তাচ্ছিল্য ও উদাসীক্তকে ক্ষমা ঘারা, সম্ভাব্য কারণের অস্থমান ঘারা লঘু ও উপেক্ষণীয় করিয়া সেই অভ্নপ্ত কামনার তৃপ্তি ও সাম্বনা-লাভের চেটা করিল। ছলনা ও মিধ্যার কৌশলে মাসি তাহার এই সাম্বনালাভে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। পরিণামে উদার ক্ষমা ও ত্যাগের সঙ্গে মণির মধ্যেই সেই চির-আকাজ্জিত আদর্শ রূপান্নিত দেখিবার জন্ত তাহার শেষ প্রচেষ্টা,—তাই তাহার দ্বিতীয় তাজমহল 'মণি-সৌধ'-নির্মাণের কল্পনা—'গোধ্লি-লগ্নে মণির সঙ্গে গৃহপ্রবেশের আয়োজন'—ছায়াকে কায়ার গৌরবদানের প্রয়াস—মিধ্যাকে সত্যের মুখোশ পরাইবার করুণ প্রচেষ্টা। ইহাই যতীনের অস্তর্জীবনের ইতিহাস।

মাদির চরিত্রটি রবীক্রনাথের এক অপূর্ব স্পষ্ট । যতীন-মণির সম্বন্ধ ও তজ্জনিত যতীনের ভাব-দ্বন্ধই এই নাটকের মূলবিষয় হইলেও মাদিই এই দ্বন্ধকে ধারণ করিয়া আছে। মাদির বৃস্তেই এই নাট্য-কাহিনীটি ফুটিয়া উঠিয়া দর্শনযোগ্য হইয়াছে। মাদি খেন নদীর নিয়তলের মৃত্তিকা, তাহার উপরেই নদীর সমস্ত প্রবাহ বিচিত্র গেলা খেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

পুত্রহীনা বিধবা মাসির হাতেই ষতীন মাহ্য । মাসি তাহার হৃদয়ের সমস্ত সন্তান-বাংসল্যের বেড়া দ্বাবা ষতীনকে বাহিরের সমস্ত আদাত হইতে বাঁচাইয়া, নিরস্তর স্নেহ-রসে তাহাকে অভিষক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যতীনের সমস্ত সন্তাটাকে সে যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে পুরিয়া, যতীনের সমস্ত ভাবনা-চিস্তা, আশা-আকাজ্ফার সহিত একেবারে এক ও অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। যতীনের হৃদয়-তারের ঝংকারে সারাক্ষণ তাহার দেহ-মন ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে। এমন অরুপম মাড়-চরিত্র বাংলা-সাহিত্যে খুব কম আছে।

মাদির যতথানি হৃদয়-মাধুর্য, বৃদ্ধির দীপ্তিও তাহা অপেক্ষা কম নয়,—কর্ম-ক্ষমতাও সমানভাবে বর্তমান। সে মণিকে বৃঝাইতেছে, যতীনকে কৌশলে ভুলাইতেছে, প্রতিবেশিনীদের ঠেকাইতেছে। অথিলের সঙ্গে বাড়ীরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, তাহার বৃদ্ধি ও কর্মদক্ষতা পরিচালনী শক্তিরপে সর্বত্ত ব্যাপ্ত হইয়া

রহিয়াছে। কিন্তু কোথাও তাহার অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা, গান্তীর্থ ও সংযমের ভারদাম্য বিচলিত হয় নাই।

সংসার ও মানবজীবনের মধ্যে তাহার অন্তর্দু ষ্টিও অসাধারণ। মণির বিরূপতা সত্ত্বেও যতীন মণিকে একান্তভাবে ভালোবাদে এবং মণিই প্রকৃতপক্ষে যতীনের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ, তাহা জানিয়াও মাসি মণির উপর রাগ করে নাই বা কটু কথা বলে নাই; বরং মণির এই অস্বাভাবিক ব্যবহার ঢাকিবার জন্ম প্রতিবেশিনীদের নিকট, যতীনের নিকট, শত মিথ্যা কথা বলিয়াছে,—কাহারে। নিকট তাহার এতটুকু নিন্দা করে নাই। মণির এই নারীচিত্তবিক্ষম অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে মাসি সত্যদৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছে, এই সত্য তাহার পক্ষে বেদনাদায়ক হইলেও তাহার জন্ম বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ করে নাই, নিষ্ঠ্র ভাগ্যকে স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিয়াছে।—

#### হিমি

দেখো মাসি, ···মনে হয় যেন বিধাতা ওর ওপরে কোনো দায় দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান নি। ওর কাছে তঃথকটের কোনো মানেই নেই।

#### মাসি

ভগবান ওর বাইরের দিকটা বছ ষত্নে গড়তে গিয়ে ভিতরের দিকটা শেষ করবার এখনো সময় পান নি। তোর দাদার এই বাড়ীর মতো আর কি। খুব ঘটা করে আরম্ভ করেছিল—বাইরের মহল শেষ হোতে হোতেই দেউলে —ভিতরের মহলের ভারা আর নামল না। আজ ওকে কেবলি ভোলাতে হচ্ছে। বাড়ীটাকে নিয়েও, মণিকে নিয়েও।

#### হিমি

বুঝতে পারি নে, এটা কি আমাদের ভালো হচ্ছে।

#### মাদি

কী জানিস, হিমি। মৃত্যু যথন সামনে, তথন ঘর তৈরি সারা হোক না হোক, কী এল গেল। তাই ওকে বলি, একান্ত মনে সংকল্প করেছে যা, সেইটেই সম্পূর্ণ হয়েছে। হিমি, সেইটেই তো সত্য।

### হিমি

वाफ़िंग (यन जाई हाला। किन्न वर्जेनिन ?

#### যাসি

হিমি, ভোর বউদিদিকে বিনি স্থন্দর করেছেন, তাঁর সংকল্পের মধ্যে ও সম্পূর্ণ।
চিরদিনের বে-মণি, ভগবানের আপন বুকের ধন বে-মণি, সেইতো কৌস্বভরত্ব,



ভার মধ্যে কোণাও কোনো খুঁত নাই। মৃত্যুকালে যতীন সেই মানসের মণিকেই দেখে যাক।

এমন হাদয়, ব্জি, কর্মাক্ষতা ও দার্শনিক সত্যদৃষ্টি খুব কম নারীর মধ্যেই দেখা যায়।

মণির চরিত্র আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বোধ হয়। সে ফুলগাছের যত্ন করে, 'জন্ধ-জানোয়ার' ভালোবাদে, অথচ স্বামীর প্রতি একেবারে উদাসীন। ইহার কারণ তাহার চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

মণি সর্ববন্ধনবিম্থ, চিন্তা-ভাবনা-মৃক্ত,—কোনো প্রকারের দায়িত্ব-গ্রহণে পরাত্ম্ব। জীবনের বিন্দুমাত্র গভীরতা-বর্জিত যে হালা হাওয়া, তাহাতেই তাহার রঙীন ওড়না উড়াইয়া সে জীবনপথে চলিতে চায়। দায়িত্বহীন, সহজ, সরল, তরল আনন্দ ও উল্লাসের অবকাশ-ক্ষেত্রেই তাহার স্বচ্ছন্দ বিহার। পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে পড়িলেও সে নয় প্রকৃতির শিশুকত্যা; তাহার সহিত ধাপ থাওয়াইয়া সে চলিতে পারে না; যে-কাজ বা প্রথা-সংস্থারের মধ্যে সে স্বাভাবিক আনন্দ পায় না, তাহার বন্ধন সে অস্বীকার করে দিখাহীন ভাবে, অকপটে প্রকাশ করে তাহার ভয়, সংকোচ ও বিরক্তি।—

সন্ধ্যের সময় ঐ ঘরে (যতীনের ঘরে) চুকলে কেমন আমার ভয় করতে থাকে ... ঐ ঘরেই আমার শুন্তরের মৃত্যু হয়েছিল .. দিনের বেলাতেও কেমন গা ছমছম করে ... মনে হয় উনি অনেক দূর থেকে আমার ম্থের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন এ পৃথিবীতে না। ... আমি দিনরাত এই সব রোগের কাজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারব না। ... কেবলি ইচ্ছে করছে, ছাড়া পাই কোথাও চলে যাই। মালিসের গদ্ধ পেলে মনে হয় বাডাসকে হামপাতালের ভূতে পেয়েছে ... আমাকে তোমাদের বাগানের মালী করে দাও না—সে আমি ঠিক পারব।

স্বামীর মধ্যে সে আনন্দ পাইলে, স্বামীর প্রতি তাহার প্রেম জন্মিলে, সে হয়তো স্বামীর প্রতি, সংসারের প্রতি আকর্ষণ অন্থত্তব করিত, কিন্তু তাহা হয় নাই। বিবাহের পর হইতে তাহার মনে প্রেমের সঞ্চার হয় নাই এবং বছজনের প্রতীক্ষার প্রতিকৃলে সে-মন অপরিবর্তিতই রহিয়া গিয়াছে। এই স্বামী-নিরপেক্ষ, সংসার-নিরপেক্ষ আত্ম-মনের আলোছায়ার পেলাতেই মণি মাতিয়া রহিয়াছে। মাসির মিধ্যা সংবাদে মণির মন জাগিয়াছে বলিয়া যতীন উল্লেশ্ড ইলেও, মণির মন আরু জাগিল না।

## শোধ-বোধ

( 2000 )

'শোধ-বোধ'—'কর্মকল' নামক গল্প হইতে নাটকাকারে ক্লপায়িত। ঐ গল্পও পরিচ্ছেদে ভাগ করিয়া সংলাপে লেখা,—মাঝে মাঝে কেবল লেখকের এক-আধটু বর্ণনা বা মন্তব্য সংযোজিত মাত্র। নাটকে গল্পের পরিচ্ছেদের অদল-বদল করিয়া দৃশ্রে পরিণত করা হইয়াছে এবং ভাষাও নাটকের উপযোগী করিয়া পরিবর্তিত হইয়াছে।

সাহেবিয়ানার অন্থকরণ-প্রিয়, ফ্যাশন-সর্বস্থ, ইংরেজী-শিক্ষিত, ধনশালী এক সংকীর্ণ সমাজে নরনারীর ভাবাদর্শের সহিত মধ্যবিত্ত, দেশীয়-আদর্শনিষ্ঠ নরনারীর ভাবাদর্শের সংঘাত ও তজ্জনিত বিচিত্র পরিস্থিতিই এই নাটকের বিষয়বস্তা। এই সংঘাত একটি মিলনাস্ত ঘটনায় শেষ হওয়ায় নাটকটি ট্যাজি-কমেডির আকার ধারণ করিয়াছে।

উনবিংশ শতানীর শেষ ভাগ হইতে বিংশ শতানীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এই ল্রন্ট-আদর্শ ইন্ধ-বন্ধ সমাজ সাধারণ বাঙালী সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ছিল। ধন, বিলাজী ডিগ্রীর বিল্লা ও পদমর্যাদায় তাহারাই ছিল সকলের লক্ষ্যের বিষয়, তাহারাই বিবেচিত হইত সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণী বলিয়া। ইহাদের অধিকাংশই ছিল বিলাত-ফেরত হিন্দু বা আন্ধ্র সম্প্রাদায়ের,—সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের অনেকে ঐ শ্রেণীর লোকদের ক্ষচি, তাহাদের বিলাস-ছন্দিত জীবন-যাত্রা, অতি-মার্জিত আচার-ব্যবহার, শিক্ষিতা ও স্থবেশা নারীদের সংকোচহীন চাল-চলন ও আকর্ষণীয় হাবভাব প্রভৃতি দেখিয়া উত্তেজিত কল্পনায় ঐ জীবনাদর্শের প্রতি একটা তীত্র আকাজ্ঞা পোষণ করিত এবং ঐ-আদর্শে পৌছিয়া জীবন সার্থক করিতে চাহিত। ক্রমে স্বাধীনতা-আন্দোলনে জাতীয় বৈশিষ্ট্য-গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায়, অর্থনৈতিক চাপে এবং অ্যাক্ত কারণে এই নির্লজ্জ সাহেবিয়ানার আদর্শ বিলয়ের পথে যায়, ঐ জীবনের অন্তঃসারহীন বাহ্য চাকচিক্যের মোহ দ্র হয়। বর্তমানে ঐ আদর্শ ও জীবনয়ত্রা অতীত ইতিহাসের একটি বস্তুমাত্র হইয়া আমাদের বান্ধ-বিজ্ঞা-মিশ্রিভ কৌত্রলের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর এই সাংহবিয়ানার প্রতি চিরদিন বিদ্ধপ ছিলেন। অনেক স্থলেই ইহার বিরুদ্ধে তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই নাটকেরও ইন্ধ-বন্ধ স্মাজের সেই টেনিস-কোর্ট, সেই propose করা, engaged হওয়া, সেই courtsship-এর রীতি, সেই birth-dayতে present করা, ক্লব্রিম বিনয়পূর্ণ অতি স্থালিত আলাপ প্রভৃতি কবির ব্যক্ষ-দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছে।

তথাক্থিত উচ্চ-জীবনের মোহগ্রস্ত, মিং লাহিড়ীর কক্সা নেলীর প্রতি প্রণয়াক্তই এবং তাহারই উপযুক্ত হইবার যোগ্যতা-অর্জনের জন্ম ভ্রাম্ত-পথাবলমী, ব্যক্তিষহীন যুবক সতীশের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ জীবন-কাহিনী এই নাটকের আখ্যান-ভাগ। সতীশের পিতা মল্লথ ছিলেন ফিরিছিয়ানার বিরোধী; ছেলেকে তাঁহার অর্থ-সামর্থ্য অহ্যায়ী মধ্যবিত্ত সাধারণ বাঙালীজীবনের উপযুক্ত করিয়া লালনপালন করিতে ও শিক্ষা দিতে চহিয়াছিলেন তিনি; কিন্তু সতীশের আদর্শ ছিল লাহিড়ী-পরিবারের লোকজন,—তাঁহার পুত্র ও কয়ার ফচি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার অমুকরণ করিতে দে প্রাণপণে চেষ্ট। করিত এবং তাহাদের সহিত মিশিয়া ধক্ত হইতে চাহিত। সতীশের এই আকাজ্জায় ইন্ধন যোগাইত তাহার মা বিধুমুখী ও মাসী স্কুমারী। তাহারা তাহাকে উপযুক্ত বেশভ্ষা ও প্রসাধন করিয়া, নাহেবী স্কট পরিয়া লাহিড়ী-পরিবারের সহিত মেলামেশা করিতে উৎসাহিত করিত। মাসি নিজে তাহার হুটের পয়সা যোগাইত। শেষে সতীশ নেলীর अञ्चल्य suitor भिः नन्तीत अञ्चलत्राय तन्तीत अञ्चलितन छेपरात अकरा मामी নেকলেস কিনিবার জন্ম বাপের লোহার সিদ্ধুক খুলিয়া সোনার গড়গড়া চুরি করিল। বিধুমুখী চুরি ঢাকিবার জন্ম অনেক চেষ্টা করিলেও শেষে ধরা পড়িয়া গেল। সভীশের মেসোমশায় শশধরের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু মুন্নথ ছেলেকে ভালো করিয়া চিনিলেন। হঠাৎ মন্নথের হইল মৃত্যু ; মৃত্যুর পরে তাঁহার উইলে দেখা গেল—তিনি সতীশকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অনাথাশ্রমে দান করিয়া গিয়াছেন, কেবল স্ত্রীর জন্ম মাসিক পঁচাত্তর টাকা বরাদ করিয়াছেন। নি:সন্তান, বিত্তশালী মেসোমশায় ও মাসি সতীশকে পোছ-পুত্র লইতে চাহিয়াছিলেন, এখন সে মাসির বাড়ীতেই গিয়া রহিল। কিছ সতীশের তুর্ভাগ্য, শীঘ্রই মাসির এক পুত্র জন্মিল। তাহার পর হইতেই সতীশের উপর মাসির ব্যবহার হইল পরিবতিত, সতীশকে তাড়াইবার জন্ম সে খুঁজিতে লাগিল নানা ছল। চলিল শ্লেষ ও কটুক্তি-বর্ষণ। অবশেষে শশধর তাঁহার বড়সাহেবকে ধরিয়া অফিসে সতীশের একটা ভালো চাকুরি করিয়া দিলেন। কিন্ত মাসির কট্রক্তিতে সে মর্মাহত হইয়া আফিসের তহবিল ভাঙিয়া মাসির দেনাশোধ করিল। এদিক তহবিল ভাঙাতে তাহার অনিবার্গ জেলের সম্ভাবনা। জেলে যাওয়ার লজা হইতে বাঁচিবার জন্ম সে আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিল। সে একটা পিন্তল সংগ্রহ করিয়া শশধরের বাগানের মধ্যে ঢুকিল। সামনেই

দেখিল শশধরের ছেলে, তাহাকেই মারিবার জন্ম উন্থত হইল। পরক্ষণেই তাহার মত পরিবর্তন করিয়া সে জেলেই যাইবে ঠিক করিল। সতীশ আত্মহত্যার সংক্র করিয়াই নলিনীর নিকট প্রথম হইতে তাহার সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছিল। সেই সময় নলিনী আদিয়া উপস্থিত। সে তাহার সমস্ত গহনা সজে করিয়া আনিয়াছে, তাহাই সতীশের হাতে দিয়া বলিল, 'এ দিয়ে কি তোমার উন্ধার হবে না?' শশধর নিকটে ছিলেন, তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়ই উদ্ধার হবে; এই গহনাগুলির সঙ্গে আরো অম্ল্য যে ধনটি দিয়েছ, তা দিয়েই সতীশ উদ্ধার হবে।' সতীশ উদ্ধার পাইল ও উভয়ে মিলিত হইল।

সতীশের চরিত্রের প্রধান হুর্বলতা তাহার ব্যক্তিত্বহীনতা ও নিরুদ্ধিতা। কোনো অবস্থাতেই দে নিজেকে আয়তে আনিবার জন্ম আতাশক্তির অস্থীলন করিতে শিথে নাই—কোনো পরিম্বিতিতেই নিজের বিচারবৃদ্ধি প্রয়োগ করিতে জানে নাই। সমুথের যে-পথ তাহার তথনকার প্রবৃত্তিতে ভালো লাগিয়াছে, তাহাই সে অমুসরণ করিয়াছে। সে বোঝে নাই পিতার বিরূপতার অর্থ—বোঝে নাই নলিনীর কথা ও ইঙ্গিতের তাৎপর্ষ। কোথাও সে তাহার নিজের অন্তিত্তের विस्माब द्रिशाला कतिरा भारत नारे। किन्न जामतन रा-भाजूरा तम शका, তাহার মধ্যে বিশেষ ভেজাল নাই,—কোনো নীচতা বা হরভিসন্ধি তাহার চরিত্তে লক্ষ্য করা যায় না। তাই নিদারুণ আঘাতে তাহার নিজন্ব সন্তা ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল, — জাগিয়াছিল তাহার স্থপ্ত পৌক্ষ ও মহুগুত। তাহার মা ও মাদির সর্বনাশা স্নেহের স্বরূপ দে বুঝিয়াছিল; মেলোমশায়ের তালুক দে দানস্বরূপ লইতে অস্বীকার করিয়াছে; বলিয়াছে, 'নিজের কোনো মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুই ভোগ করবো।' শেষে আত্মানির তাড়নায় সে মাসির অল্পণ শোধ করিতে অগ্রসর হইয়া বিপচ্জনক তহবিল-তছরুপ পর্বস্থ করিয়াছে। তাহার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে নলিনীর প্রতি অকুত্রিম ভালোবাসা। অত্যন্ত বৃদ্ধিমতী নলিনী মামুষটাকে চিনিয়াছিল, আর বুঝিয়াছিল ভাহার ভালোবাসার স্বরূপ। তাই সে ভাহার ভালোবাসার স্থায় युना मिछ कृष्टि करत्र नारे।

নলিনীর চরিত্রটি হৃদর অধিত হইয়াছে। সে প্রথরবৃদ্ধিশালিনী, ব্যক্তিজ্বশালিনী এবং আত্মশক্তিতে বিশাসিনী। সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহা কাটাইয়া উধ্বে উঠিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার ক্ষমতা তাহার ছিল। সাহেবিয়ানার কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে মাহ্রষ হইলেও সে উহার অন্তঃসারশৃষ্ণতা সম্বন্ধে ছিল যথেষ্ট সচেতন। মা ও বাপের অস্বাভাবিক আপত্তি ও নির্দেশ সে

শ্বিশ্ব কোতৃকের সঙ্গে এড়াইয়া গিয়াছে। কাপড় পরিয়াই মি: বরুণ নন্দীর বেয়ারার নিকট হইতে চিঠি লইয়াছিল বলিয়া মিসেস লাহিড়ী তাহার জন্মায় হইয়াছে বলিলে সে উত্তর দিয়াছিল,—'বেহারা হয়ে জন্মছে বলেই কী এত শাস্তি দিতে হবে? বেচারা মনিব-বাড়ীতে চিরিশ ঘণ্টা যা দেখে, আজ তার থেকে নতুন কিছু দেখে বেঁচে গেল। এত খুশি হ'লো যে বকশিষ চাইতে ভূলে গেলো।' আবার মি: লাহিড়ী যখন সতীশের সম্বন্ধে বলিলেন,—

"ওকে নিয়ে এক এক সময় ভারি awkward হয়…েসে দিন চা পার্টিতে এমন একটা জুতো পরে এসেছিলো যে তার মচ্মচ্ শব্দে দেয়ালের ইটগুলোকে পর্যন্ত চমকিয়ে দিয়ে গেছে…তা চাড়া তার টাউজারগুলো…য়েদিন বরুণরা আসবে, সে দিন বর্ষ ওকে…"

নলিনা। ভয় কী, বাবা, সেদিন বরঞ্ সতীশকে ট্রাউজার না পরে ধুতি পরে আসতে বলবো, আর দিল্লির জুতো, সে মচ্মচ্ করবে না।

লাহিড়ী। ধৃতি? পার্টিতে? আবার দিল্লির নাগরা?

নলিনী। পৃথিবীতে যে-সব বালাই অসহ, সেগুলো ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়াভাল।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। সতীশকে বেমন সে নির্ক্ষিতার জন্ম তিরস্কার করিয়াছে, মি: নলীকেও তাহার ক্লাত্রমতা ও স্থাকামির জন্ম ব্যঙ্গ করিয়াছে। সর্বত্রই তাহার প্রভাব অপ্রতিহতভাবে বাজ্য করিয়াছে।

স্বল্পরিসরের মধ্যে শশধরের চরিত্রটিও ফুটিয়াছে চমৎকার। সতীশের বিপথগমনের জন্ম তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী যে দায়ী, একথা তিনি ভোলেন নাই। তাঁহাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তস্করণ সতীশকে তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নাটকীয় ধর্মের দিক হইতে বিচারে নাটকটি অনেকটা শিথিলবন্ধ ও অগভীর,
—বেন বর্ণনামূলক, চিত্রধর্মী সংলাপের সমষ্টিমাত্র,—অন্তর্মন্থর ও জীবনাবেগে
তরন্ধায়িত নয়। সেই জন্ম ইহার রঙ অনেকটা ফিকে এবং রসও গাঢ় নয়। শেষের
দিকে সতীশের পিন্তল লইয়া আত্মহত্যার চেটা ও পরক্ষণেই হরেনকে হত্যা
করিতে উন্মত হওয়া এবং পরমূহুর্তেই শশধরের নিকট পিন্তল-সমর্পন-ব্যাপারটি
অস্বাভাবিক, অবাস্তর এবং একটা কৃত্রিম রোমাঞ্চস্টির জন্মই সংযোজিত বলিয়া
মনে হয়। বাস্তবিক এই স্থানটিই নাটকের স্বচেয়ে ত্র্বল অংশ।

# নটীর পূজা

( ১৩৩৩ )

'কথা ও কাহিনী'র 'পূজারিণী' নামে একটি কবিতা এই নাটকার ক্ষীণ ভিত্তি। ঐ কবিতাটিও অবদানশতকের একটি কাহিনী-অবলম্বনে রচিত। কিন্তু এই নাটকে কবি যে-চরিত্রস্থাই করিয়াছেন ও নাটকীয় পরিবেশ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহা একেবারে নৃতন পরিকল্পনার একখানি নাটকে পরিণত হইয়াছে।

"১৩০০ সালের ২৫শে বৈশাথ সায়ংকালে রবীক্রনাথের জ্বোৎস্ব উপলক্ষ্যে নটার পূজা প্রথম অভিনীত হয়। তথ্য অভিনয়ে উপালি-চরিত্র ছিল না, উপালি-চরিত্র-সংবলিত 'স্চনা' অংশও গ্রন্থের প্রথম মৃত্রণের সময় ছিল না। ১৩৩০ সালের ১৪ই মাঘ কলিকাতার জোড়াগাঁকে। ঠাকুরবাড়িতে বিতীয় অভিনয়ের সময় ঐ অংশ ঘোজিত হয়, উপালির ভূমিকায় রবীক্রনাথ অভিনয় করিয়াছিলেন। নটার পূজার স্চনা অংশ বিতীয় সংস্করণে মৃদ্রিত হয়।" (গ্রন্থপরিশিষ্ট)

নাটক হিদাবে এই কুজ নাটকটি দার্থক রচনা। একটি ঐতিহাসিক ধর্ম-বিরোধের আবহাওয়া-স্ষ্টতে, ঘটনার ক্রতগতিতে, চরিত্রের অন্তর্মন্ত ও বহির্মান্তের সম্মিলিত রূপাভিব্যক্তিতে, আবেগময়, পরিমিত, বাঞ্চনাম্থর ভাষণে, বান্তব জীবন-চেতনার মায়াস্ষ্টতে এই নাটকটি সমগ্র রবীন্দ্রনাট্য-দাহিত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

প্রাচীন আছ্ঠানিক হিন্দুধর্ম ও নবপ্রচারিত বৌদ্ধর্মের দন্দের পটভূমিকায় চরিত্রগুলি আবতিত ও বিবতিত হইলেও এই দন্দের কোনো প্রত্যক্ষ ঘটনা নাটকে সংঘটিত হয় নাই;—বিশ্বিসার ও অজাতশক্র নাটকের বাহিরে আছেন। কেবল ঐ দন্দের প্রভাবটি মাত্র নাটকের মধ্যে ক্রিয়াশীল হইয়াছে,—নটীর হত্যাও এই প্রভাবেরই ফল। নাটকের ঘটনার স্থান রাজপ্রাসাদ; রাজ-অন্তঃপ্রিকাগণ নৃত্রন ধর্মকে নিজ নিজ জ্ঞান, বিশ্বাস ও অন্তভূতি দিয়া যে যে-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, সেই চরিত্রগত অন্তভূতি ও আদর্শ ই নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্ত হইয়া নাটকের পরিণাম পর্যন্ত ধাবিত হইয়াছে। এই নব্ধর্মের আদর্শ ও প্রভাব মহারানী লোকেশ্বরীর মধ্যে স্কৃষ্ট করিয়াছে এক অতি জটিল চিত্ত-দ্বন্ধ; শ্রীমতীর মধ্যে এ-আদর্শ জ্বাতিছে একটি উজ্জ্বল, অকম্পিত দীপশিখার মতো; মালতীর মধ্যে এ-আদর্শ আবিভূতি হইয়াছে ব্যর্থ প্রেম-বেদনার শেষ-সাম্বনাম্বরূপ; রাজকুমারীর রত্বালী প্রভূতির নিকট ইহা প্রতিভাত হইয়াছে অভিজাত-মর্যাদা-ধ্বংস্কারী, নীচজাতি-প্রাধান্তদায়ক, রাজধর্মনইকারী ভিক্স্-ধর্মরূপ।

नांछा भित्तव पिक श्रेटि विठांत कतिरन तानी लारक मतीत ठित्र व तरीखनांछ।-

প্রতিভার অক্সতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায়। নারী-হৃদয়ের এমন বান্তবমূলক অন্তর্পন্ধের চিত্র ববীন্দ্র-নাট্যে থুব কম আছে। নটীর অবিচলিত ভক্তি ও আত্মত্যাগই নাটকের মূল প্রতিপাত্য বিষয়, কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রানীর ভাব-তরক্ষের বিচিত্র উত্থান-পতন ও গর্জনে নটীর একটানা হ্বর আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নাটকীয় রসের দিক হইতে এই চরিত্রটিই হইয়াছে বেশি উপভোগ্য।

রানীর হৃদরের হন্দ্র কেন্দ্রীভূত হইয়াছে ছইটি বিক্লদ্ধ শক্তির মধ্যে,—একটি নবধর্মের প্রতি গভীর অফুরাগ—ধর্মগুরু তথাগতের ব্যক্তিগত জীবনের স্পর্শ ও প্রভাব, অপরটি স্বামিপুত্র-সমন্থিত। রাজমহিষীর জীবনের আদর্শ ; একটি উপাদিকার ভক্তিনম্র আন্মান, অপরটি স্বথসোভাগ্যবতী ক্ষত্রিয়-নারীর জীবন-চর্চা; একটি ত্যাগ-ধর্ম, অপরটি চিরন্তন নারী-ধর্ম।

त्रानी চित्रखन नातीधर्मत जामर्ग जल्मात्त्रहे तोष्कधर्म গ্রহণ করিয়াছিলেন-পতিপুত্র-পরিবেষ্টিত। নারীর যে-সংসারধর্ম, তাহারই অঙ্গস্তরূপে। তিনি ভাবিয়া-ছিলেন, এই নবধর্ম গ্রহণ করিলে, ধর্ম-গুরুকে ভক্তি করিলে, গুরুর রুপায় তাঁহার সাংসারিক স্থাসৌভাগ্য অটুট থাকিবে, জীবন হইবে পরিপূর্ণ—হুখে, ঐশর্ষে, সরল ভক্তির আনন্দে। এই নবধর্ম যে সর্বস্বত্যাগের ধর্ম, সংসারবিমুখতার ধর্ম, তাহা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই; এই ধর্মের মধ্যে তিনি প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলেন, ইহাকেই হৃদয়-মন্দিরে বসাইয়া পূজা করিয়াছিলেন। তারপর, যথন তাঁহার স্বামী এই ধর্মের প্রেরণায় সিংহাসন ত্যাগ করিলেন, একমাত্র পুত্র ভিক্ষু হইয়া সংসার ছাড়িল, তথনই তিনি এই ধর্মের স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন ;—এই ধর্মের প্রতি জন্মিল তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা ও আক্রোশ। কিন্তু এই ধর্মের প্রভাব তাঁহার অন্তঃকরণে দুঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহার প্রতি একটা নিগৃঢ় আদক্তি তাঁহার মনোজীবনের অংশস্বরূপে পরিণত হইয়াছিল; তাই মুথে ইহার প্রতি বিরুদ্ধতা कदिरम् अकानित् अखरतत मेर्सा देशत आरवन्त माफा निशाहन। निर्वत नाट जिनि खेश्य वांधा नियाहितन, जाहारक विष थाहेरज नियाहितन, स्वाद তাহার নাচে আত্মদানের চরম রূপ দেখিয়া ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন; মৃত্যুর পর প্রীমতীর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন, 'নটী, ভোর এই ভিক্ষণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি।...এ আমার।' রানীর চিত্ত-ছন্দের শেষ পরিণামে নবধর্মেরই জয় হইল। বাহির হইল তাঁহার সত্যকার স্বরূপ।

রানীর উজিগুলি উদ্ধৃত করিলে তাঁহার চিত্ত-দ্বদ্বের প্রকৃতিটি আরও স্কুম্পষ্ট হইবে,—

ভিক্ ধর্মকচিকে ভাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণপঞ্চবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জল

গ্ৰহণ করেছি, একশ' ভিক্-কে আর দিয়ে তবে ভাঙত আমার উপৰাস, প্রতি বংসর বর্ষার শেষে সমস্ত সংঘকে ত্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল আমার বত। न्द्रका वर्षरेत्रती दाराष्ट्रक उपरादान दानिन वर्षात नकत्नत्रहे यन विनयन, वका আমি অবিচলিত নিষ্ঠায় ভগবান তথাগতকে এই উদ্যানের অশোকতলায় বসিয়ে সকলকে ধর্মতত্ব শুনিয়েছি। শেষে এই পুরস্কার আমারই ... আমি আজ স্বামীদত্তে বিধবা, পুত্রহীনা, প্রাসাদের মাঝখানে থেকেও নির্বাদিতা… षाभि চाई षश अक्ष, यात्क वतन विख, यात्क वतन भूज, यात्क वतन मान...यात्रा थे ४र्थ कारनामिन मान्त नि छात्र। आक आमारक म्हार वरकाय त्राप्त हतन याञ्च। ... अता তো तृक्षत्क मात्निन, भाकामिश्टइत मन्ना अटमत छेभन भट्छिन, তাই বেঁচে গেল ওরা, বেঁচে গেল ওরা…সেই নমঃ পরমশাস্তায় মহাকাক-ণিকায়--এ-মন্ত্র আর নয়। আমার মন্ত্র নমো বক্তকোধভাকিকৈ নমঃ শ্রীবন্ত্র-মহাকালায়। অস্ত্র দিয়ে আগুন দিয়ে জগতে শান্তি আসবে। নইলে মার কোল ছেড়ে ছেলে চলে যাবে, সিংহাসন থেকে রাজমহিমা জীর্ণপত্তের মতো খদে পড়বে⊶হায় রে রক্তমাংদ! হায় রে অনস্ত কুধা, অস্ত্ বেদনা। রক্তমাংদের তপশু। এদের শৃদ্রের তপশ্যার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম ... ত্বলের ধর্ম মাহুষকে তুর্বল করে। তুর্বল করাই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। যত উচু মাথাকে সব হেঁট করে দেবে এই পৌরুষহীন আত্মাবমাননার ধর্মকে কেউ স্থীকার কোরো না।

আবার শ্রীমতীর 'মহাকাঞ্গিকো নাথো'-আরুত্তি শুনিয়া অভ্যাসবশে অজানিতে নিজেও একটু আরুত্তি করিয়া হঠাৎ বলিলেন,—'হয়েছে, হয়েছে, থাক্ আর নয়। নমো বজ্রকোধডাকিত্য।' পরক্ষণেই যথন অন্তরী আসিয়া সংবাদ দিল, 'রাজকুমার চিত্ত এসেছেন জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে,' তথনই বলিয়া উঠিলেন,—

কে বলে ধর্ম মিথা। পুণামস্ত্রের যেমনি উচ্চারণ অমনি গেল অম্বল। ওরে বিশাসহীনারা, তোরা আমার তঃথে মনে মনে হেসেছিলি। মহাকারুণিকো নাথো, তাঁর করুণার কতবড়ো শক্তি। পাথর গলে যায়। এই আমি তোলের স্বাইকে বলে যাচ্ছি, পাব আবার পুত্রকে, পাব আবার সিংহাসন। যারা ভগবানকে অপমান করেছে দেখব তাদের দর্শ কতদিন থাকে।

আবার যথন বৌদ্ধর্মবিরোধী দেবদত্তের দল উভানের প্রচীর ভাঙিতে লাগিল ও 'নম: পিণাকহন্তায়' 'জয় জয় করালী' শব্দে বিদীর্ণ হইতে লাগিল আকাশ, ভথন রানী বলিতেছেন,— দেবদন্ত কুর সর্প, নরকের কীট। যখন অহিংসাত্রত নিয়েছিলাম তখনো তাকে মনে মনে প্রতিদিন দগ্ধ করেছি, বিদ্ধ করেছি। আর আজ ! যে আসনে আমার সেই পরম নির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি, তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব !

(জাহু পাতিয়া)

ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো। বারত্তায়েণ কৃতং সর্বং অপরাধং ক্ষমভূ মে প্রভো। (উঠিয়া)

ভয় নেই মল্লিকা, ভিতরে উপাদিকা আছে নে ভিতরেই থাকে, বাইরে আছে নিষ্ঠ্রতা, আছে, রাজকুলবধ্, তাকে কেউ পরান্ত করতে পারবে না। মল্লিকা আমার নির্জন ঘরে গিয়ে বদিগে, যথন ধুলোর সমূদ্রে আমার এতকালের আরোধনার তরণী একেবারে ডুবে যাবে তথন আমাকে ডেকো।

নাটকের শেষে তাঁহার ঘন্দের অবসান হইল। ভিক্নীর বস্ত্র তিনি গ্রহণ করিলেন।
শ্রীমতীর চরিত্রে কোনো দিধা-দ্বন্ধ বা সংকোচ-সংশয় নাই। একটি মাত্র
মৃতিই তাহার শাস্ত-শ্রিগ্ধ ভক্তির মাধুর্যে, ধ্যানলোকের নির্নিপ্ততায়, আত্মনিবেদনের বিনম্র গাস্তীর্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আমাদের সম্প্রে বিরাজমান,
দেদীপ্যমান। রাজকুমারীদের বিত্রপ, রক্ষিণীদের সতর্কবাণী তাহাকে বিদ্যমাত্র
বিচলিত করে নাই—ঘটাইতে পারে নাই তাহার চরিত্রেব অভিব্যক্তিতে কোনো
পরিবর্তন। উষায় ভিক্ষ্ উপালির মুখে শুনিয়াছিল তাহার নিকট হইতে ভগবানের
দান-গ্রহণের আকাজ্ঞা, সন্ধ্যায় সেই আত্মদানরূপ ফুল উৎসর্গ করিল স্বেভ্গবানের পূজায়।

## চণ্ডালিকা

( >80 ( )

'চণ্ডালিকা'র বিষয়বস্তার পরিচয় রবীক্রনাথের ভাষাতেই দেওয়া যাইতে পারে,—
"রাজেক্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শাদ্লি কর্ণাবদানের
যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকাটির গল্পটি গৃংীত।
গল্পের ঘটনাস্থল প্রাবস্তা। প্রভূ বৃদ্ধ তথন অনাথ পিণ্ডদের উচ্চানে প্রবাস
যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিয় আনন্দ একদিন এক গৃহত্বের বাড়িতে আহার
শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন এক
চণ্ডালের ক্যা, নাম প্রকৃতি—কুষো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল

চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হোলো। তাঁকে পাবার আন্ত কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার যাহবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে একে ১০৮টি আর্ক ফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই যাহ্র শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্ম বিহানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তথন পরিতাপ উপস্থিত হোলো। পরিত্রাণের জন্ম ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বৃদ্ধ তাঁর অলোকিক শক্তিতে শিয়ের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আর্ত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণ-বিছা ত্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।" (স্চনা)

এই মূলকথাবস্তকে রবীক্রনাথ কথঞিৎ পরিবর্তন করিয়া নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন। বৃদ্ধ-শিশ্র আনন্দ-এর কুহকজাল-মৃক্ত হইয়া ফিরিয়া যাইবার কথাটি নাটকে নাই। মায়া-দর্পণের মধ্য দিয়া আনন্দের অবস্থান ও মানসিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করির নিজস্ব অবতারণা।

স্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইতেছে গল্পের মূলস্থরটির—আসল প্রকৃতির উন্নয়ন। চণ্ডাল-ক্যা শুধু স্থূল লালসার তাড়নায় আনন্দকে পাইতে চাহে নাই, চাহিয়াছে তাহার নবজন্মদাতার, তাহার নৃতন মহয়ত্ব-চেতনার উল্লেখকের পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়া তাহার সেবার অধিকার লাভ করিতে—তাহার জীবনকে সার্থক করিতে।

চণ্ডালজাতি সকলের অস্থা—সমাজের নিমন্তরে তাহাদের স্থান। কেহ ভাহাদের ছোঁয়া জল ধায় না, সমাজের কোনো কাজে মহুয়োচিত অধিকার নাই ভাহাদের। এমন অবস্থায় দীপ্তগোরকান্তি এক বৌদ্ধভিক্ষ্ ভাহার নিকট চাহিল পানীয় জল, চণ্ডাল-পরিচয়েও নিরন্ত না হইয়া পান করিল সেই জল। এই অভূঃপূর্ব ঘটনা চণ্ডালকতা প্রস্কৃতির জীবনে আনিয়াছে এক যুগাত্তর।

## প্রকৃতি

 আমি, জুমিও সেই মাস্থা, সব জলই তীর্থ-জল যা তাপিতকে ভ্রিয় করে, ভৃপ্ত করে ভ্রিতকে। প্রথম শুনল্ম এমন কথা, প্রথম দিল্ম এক গণ্ড্র জল, যার পারের ধূলোর এক কণা নিতে কেঁপে উঠত ব্ক।…

কেবল একটি গণ্ডুৰ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হোলো সেই জল। সাত সমূদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।

আমি চাই তাঁকে। তিনি আচমকা এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও চলবে বিধাতার সংসারে, এত বড়ো আশ্চর্য কথা! সেবিকা আমি এই কথাটি নিন তুলে ধ্লোর থেকে তাঁর বুকের কাছে, এই ধুতরো ফুলটাকে।

নবজাগ্রত মানব-অধিকার-বোধে সত্ত-সচেতন প্রকৃতি ব্রিয়াছিল যে, সে খুণা নয়, ব্রিয়াছিল সমাজ তাহার পক্ষে যে-ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছে, তাহা সত্য নয়,— জগতের সকলের সেবার অধিকার তাহারও আছে। তাই এই বোধ-জাগ্রতকারী দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার শিশুত্ব-গ্রহণে তাঁহার সেবার অধিকার-লাভ, এবং তৎসঙ্গে সর্বজাতির সেবার অধিকার-লাভই ছিল প্রকৃতির আন্তরিক কামনা।

সে অবিলয়ে আনন্দকে লাভ করিতে চাহিয়াছিল, কারণ এ-মর্যাদা এতোদিন অন্ত লোক তাহাকে দেয় নাই t আনন্দই সর্বপ্রথম তাহাকে এ-মর্যাদা দিয়াছে। তাহার ভয় ছিল—'আবার নেমে যাবার', 'আবার আঁধার কোঠায় ভূববার',—ভয় ছিল পাছে অন্ত কেহ আসিয়া তাহার অক্ষমতা বুঝাইয়া দেয়।

কিছ কী উপায়ে তাহাকে লাভ করিবে সে? সে সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক, কবে আবার তাঁহার দর্শন লাভ হইবে? তাই মাতৃ-আয়ত্ত মহাশক্তির সাহায্যে তাহাকে অবিলখে পাইতে চাহিয়াছিল। অবশ্র মায়ের ক্রিয়া আনন্দ-এর চিত্তে স্থুল ভোগ-লালসাকে উদ্দীপ্ত করিয়াই তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল, কিছ প্রকৃতির উদ্দেশ্ত ছিল অন্য প্রকারের। সংযম ও ভোগ-প্রবৃত্তির ছদ্দে দ্লান, বেদনার্ভ আনন্দ-এর

্ম্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিয়াছে। আনন্দ উপস্থিত হইলে প্রকৃতির স্বরিক্ত আত্মসমর্পণ;—

প্রভূ এনেছে আমাকে উদ্ধার করতে—তাই এই তৃঃখই পেলে—ক্ষমা কোরো, ক্ষমা কোরো। অসীম গ্লানি পদাঘাতে দ্র করে দাও। টেনে এনেছি ভোমাকে মাটিতে—নইলে কেমন করে আমাকে তৃলে নিরে যাবে ভোমার প্ল্যালোকে। ওগো নির্মল, পায়ে ভোমার ধূলো লেগেছে—সার্থক হবে সেই ধূলোলাগা। আমার মায়া-আবরণ খসে পড়বে ভোমার পায়ে—ধূলো সব নেবে মুছে। জয় হোক ভোমার জয় হোক, ভোমার জয় হোক।

'চণ্ডালিকা'র মধ্যে নাটকীয়ত্বের বিশেষ অভাব—বাহিরের কোনো ঘটনা ইহাতে প্রবেশ করে নাই। মূলধারাটি ছইটিমাত্র ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্যেই আবদ্ধ। শেষদৃশ্রের শেষে কেবল আনন্দ প্রবেশ করিয়া একটি বৃদ্ধ-স্তোত্ত আবৃদ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতির মনে মাঝে-মাঝে একটা দ্বন্ধ আসিয়াছে বটে, কিছ্ক ভাহা ভাহার মনের মধ্যেই ফুটিয়াছে, মনের মধ্যেই ঝরিয়াছে—সেগুলি ভাহার স্বগতোক্তিবিশেষ। সে-দ্বন্দের প্রভাব নাটকের কোনো ঘটনায় প্রতিফলিত হয় নাই।

মায়ের মায়া-মৃকুরে চণ্ডালকন্তা যে-মেঘ, ঝড়, বিছাৎ, লেলিহান আয়িৰিথা প্রভৃতি বিচিত্ত দৃশ্য দেখিয়াছিল, সেইগুলি আনন্দ-এর বিভিন্ন মনোভাবের প্রতীক। আনন্দ-এর মধ্যে চলিতেছিল অফাচর্য ও যৌন-আকাজ্ফার যুদ্ধ,—যে-যুদ্ধ নিবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তির। এই যুদ্ধে তাহার মনের বিভিন্ন অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে আয়নার মধ্যে বিভিন্ন দৃশ্যের সংকেতে।

# বাঁশরী

( >980 )

একটি বিশিষ্ট সমাজের পট-ভূমিকায় নর-নারীর ভাব-চিস্তা ও জীবন-সমস্থার রূপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এই নাটকখানিতে। তাহাতে ইহাকে সামাজিক নাটক আখ্যা দেওয়া যায়।

উচ্চ-মধ্যবিত্ত, পাশ্চান্ত্য-শিক্ষা-দীক্ষাপ্রাপ্ত, আধুনিক ইন্ধ-বন্ধ সমাজের গুটি-কয়েক নরনারীর জীবনে ধে-সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে, স্বাষ্ট হইয়াছে ধে-চিত্ত-বন্দের, তাহাদের প্রকৃতি ও ভাবাদর্শের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে ধে-সংঘাত—তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে এই 'বাঁশরী' নাটকে।

नांकेकोइ खन अ कना-को भारत प्रकि मिशा नांकेकि कि विरम्प ममुक्क वना करन না। জীবন-রসের যে-স্বাভাবিকত্ব ও চমৎকারিত্ব নাটকের প্রাণ, যে-জীবস্ত क्षरवत नीना नार्टरकत . अर्थ चारवमन, देशत मध्य जाशत चलाव निक्क द्य । নাটকের ছুইটি প্রধান পুরুষ-চরিত্র যেন কোনো নৃতন দেশ বা বছ শতাব্দী দূর আত্ম-সচেতন পারিপার্ষিক-সচেতন মাত্ম্য নয়; একজন অভিনব তত্ত্ব ও কর্ম-পথের নির্দেশ দিতেছে, আর একজন অভিভূতের মতো নির্বিচারে তাহাই পালন क्रिएडह ; धक्कन क्रीवनारवश्विक भाषानमूर्कि—व्यनव्रक्षन व्यक्तिपश्चीन, বৈশিষ্ট্যহীন ছায়া-মৃতি। ইহাদের মত ও পথ বাহিরের আমদানী বস্তু, এই नमाष्ट्रित नत्रनातीत जीवन-धर्म ट्रेंटिंड উड्ड नम्, ज्या हेशांक ज्यवनम् कतिमारे নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহার চারিদিকে অক্সান্ত চরিত্র খুরিতেছে, ফিরিতেছে, তর্ক করিতেছে, চিস্তা-ভাবনা করিতেছে। অক্তম স্ত্রী-চরিত্র হুষমাকে অপরের আদেশপালনের যন্ত্রস্করপই আমরা দেখিতে পাই, আমাদের বোধ ও চিত্তের উপর সে কোনই রেখাপাত করে না। অক্তান্ত অপ্রধান চরিত্ররে মধ্যেও কোনো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না-সকলেই একই শ্রেণীর জীবনযাত্রার মামূলী স্থরে বাঁধা।

আধুনিক বান্তববাদী কথা-সাহিত্যিক ক্ষিতীশ নাটকের মূল ঘটনা-প্রবাহের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়; নাট্য-ঘটনার পক্ষে সে একরপ প্রয়োজনহীন—অবান্তর। কিন্তু নাটকের পক্ষে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাঁশরীর হৃদয় ও মনের ফুলিঙ্গ-বৃষ্টির সে প্রদর্শনীক্ষেত্র; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই বাঁশরীর চিত্তদন্দ্রের নিগৃঢ় স্বরূপ, তাহার চিন্তা ও অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে। বাঁশরী-চরিত্রের স্বষ্ট্র অভিব্যক্তির জন্ম ক্ষিতীশের প্রয়োজন এবং নাটকের দিক হইতে ইহা একটা বিশেষ শিল্পত প্রয়োজন। এই ব্যক্তিটিকে স্বৃষ্টি না করিলে বাঁশরীর বাঁশীর তীক্ষ তীব্র স্বর্গধনি নাট্যাকাশ বিদীর্ণ করিতে পারিত না এবং নাট্যকারও তরুণ বাস্তব্যাদী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তাঁহার একটি বিশিষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন না।

এই নাটকের একটিমাত্রই চরিত্র, যে একাই সঞ্চার করিয়াছে নাটকের মধ্যে যাহা-কিছু গতিবেগ, যাহা-কিছু নাটকীয়ত্ব—সে হইতেছে বাশরী সরকার। তাহার প্রচণ্ড চিন্তবিক্ষোভ বন্ধ্র-বিত্যুৎ-গর্ভ বৈশাখী ঝড়ের মতো নাটকের মধ্যে ছ ছ করিয়া প্রবাহিত হইয়া, নিশ্চল বস্তুপুঞ্জকে ওলট-পালট করিয়া, অক্টের মত ও আদর্শের উপর বন্ধ্রনিক্ষেপ করিয়া, তীক্ষবৃদ্ধি শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বিত্যুৎ-চমকে চারিদিক

সচকিত করিয়া শেষে নাটকের দিগস্তে মিলাইয়া গিয়াছে একটা বিলীয়মান দীর্ঘ-খাসের মতো। সমস্ত নাটকটি কম্পিত ও আবর্তিত হইয়াছে তাহার হৃদধের ছরস্ত বটিকায়। বাস্তবিক নাটকের 'বাশরী' নামকরণ সার্থক হইয়াছে। বাশরীই এই নাটক, এই নাটকই বাশরী।

এখন নাটকের ভিতরে প্রবেশ করা যাক্। এই নাটকের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ :—

বাঁশরী সরকার 'বিলিতি ইউনিভাসিটিতে পাশ করা মেয়ে।' বিশেষ স্থন্দরী না হইলেও 'তার প্রকৃতিটা বৈহ্যত-শক্তিতে সমুজ্জল, আর আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইস্পাতের চাক্চিক্য।' রাজপুতনার শস্তুগডরাজ্যের রাজকুমার সোমশঙ্কর সিং কলিকাতায় আদে কলেজে পড়িবার জন্ম। চেহারা তথন তাহার 'থাঁটি মধ্যযুগের: ঝাঁকড়া চুল, কানে বীরবোলি, হাতে মোটা কঙ্কণ, কপালে চন্দনের ভিলক, বাংলা কথা বাঁকা।' বাঁশরীর সঙ্গে হইল আলাপ-পরিচয়, মেলামেশা ও ক্রমে ঘনিষ্ঠতা। বাঁশরীর হাতে পড়িয়া তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব সব গেল বদলাইয়া— রূপান্তরিত হইল সে 'মডার্ণ সংস্করণে'। ক্রমে ঘনিষ্ঠত। হইতে উল্লেষ হইল প্রেম, উভয়ে উভয়কে ভালোবাদিল গভীরভাবে। তারপর ষধন বিবাহের নব ঠিক ঠাক, তথনই খবর পাইয়া সোমশঙ্করের বাবা প্রভূশন্বর তাহাকে লইলেন সরাইয়া। এই সময় পুরন্দর নামে এক সন্ন্যাসীর আবিভাব। 'তাহার পিতৃদত্ত নামটার সন্ধান মেলে না, কেউ দেখেছে তাকে কুম্বমেলায়, কেউ দেখেছে গারো পাহাড়ে ভালুক শিকারে, কেউ বলে ও যুরোপে অনেক কাল ছিল।' সে গল্ফ থেলা শেখায়, গ্রেট্-ইস্টারন্ হোটেলে ডাক্টার উইলকক্সকে পড়ায় যোগ-বাশিষ্ঠ, কখনো যোগ দেয় পোলো থেলার টুর্নামেটে, কখনো রোশেনাবাদের নবাবের অম্বরোধে পরে তুকী বাদশার সাজ। তাহার প্রধান কাজ কলেজের ভালো ভালো ছাত্রীকে স্বাপন ইচ্ছায় বিনা মাহিয়ানায় পড়ানো। স্বয়া সেন এইরপ একটি ভালো ছাত্রী। পুরন্দর তাহাকে পড়াইত। স্থমা তাহাকে ভক্তি করিত। ক্রমে ভক্তি পরিণত হইল গভীর ভালোবাসায় ৷

এদিকে দেনবংশ যে ক্ষত্রিয়বংশ, ইহা প্রমাণ করিয়া সন্ন্যাসী এক বই লিখিল সংস্কৃতে। কাশীর প্রাবিড়ী পণ্ডিত-সমাজ তাহার সমর্থন করিল। সেই বই লইয়া সে চলিয়া গেল সোমশহরের পিতার রাজ্যে; সেথানে তাহার চেহারা, ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে রাজাবাহাত্রকে মৃগ্ধ করিয়া সোমশহরের সহিত স্থমার বিবাহ স্থির করিল। সন্মাসী একস্থানে তৃত্বণ-তাপস-সংঘ নামে এক সংঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেখানে তাহার আদর্শের অনুষায়ী প্রবৃত্তিমূক্ত নিদাম দম্পতি কর্ম-সাধনা

করিবে। ইহাই তাহার ব্রত। তাহার সেই ব্রত-উদ্বাপনের জন্ত সে সোষশন্তর ও ক্ষমাকে সেইরূপ দম্পতি-রূপে বাছিয়া লইল এবং তাহাদের বিবাহ ঘটাইল। সোষশন্তর ভালোবাসে বাশরীকে, বিবাহ করিল ক্ষমাকে; ক্ষমা ভালোবাসে প্রন্দরকে, বিবাহ করিল সোমশন্তরকে। বাশরী সোমশন্তরকে ও সোমশন্তর বাশরীকে ভালোবাসিয়াও বিবাহ করিতে পারিল না।

বাহিরের দিক হইতে কাঠামোটি সামাজিক নাটকের হইলেও এই নাটকের মর্ম-মূলে আছে একটি তত্ত্ব—একটি সমস্থার ইন্ধিত। এই সমস্থাটি কেবল সমাজ-জীবনের বিশেষ সমস্থা নয়; ইহা নরনারীর সম্বন্ধের চিরস্তন সমস্থা, বরং বলা যায় ইহা রবীক্স-মানস-জীবনেরি সমস্থা। প্রেম সম্বন্ধে কবির ষে-ভাবাদর্শ, প্রেম ও বিবাহের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিষয়ে কবির যে-মনোভাব, যে-দৃঢ় প্রত্যন্ন তাহাই কবি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন একটি সমাজের পটভূমিকায় এই সব নরনারীর মাধ্যমে।

এই সক্ষে কবি-চিত্তের আরও একটি ভাব-গ্রন্থিও উন্মোচিত হইরাছে এই নাটকে। সমসাময়িক তরুণ সাহিত্যিকদের বহু-বিঘোষিত বস্তুনিষ্ঠতার বা রিয়ালিজম্-এর যে-স্বরূপ কবির দৃষ্টির সম্থ্য প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাও বাঁশরীর ব্যক্ষ-বিজ্ঞাপের তীক্ষ সভিন-থোঁচায় বিদ্ধ হইয়া উধ্বে উত্তোলিত হইয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

এখন এই ভাবগত, তত্ত্বমূলক সমস্থাটির স্বরূপ কবিচিত্তের ক্রমবিবর্তন-অন্স্লারে আলোচনার যোগ্য।

রবীন্দ্রসাহিত্যের সহিত ঘাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, তরুণ যৌবনেই কবি প্রেমের একটা দেহনিরপেক্ষ, অনির্বচনীয়, ভাবময় সন্থাকে প্রেমের আদর্শ বিলয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শগত প্রেম অসীম, অনস্ত, মানবিক ভোগ-কামনার উদ্বেশ, মানবাত্মার চিরস্তন সম্পদ। কিন্তু প্রেমের বাস্তব প্রকাশ তো নরনারীর জীবনে, ইহার অন্তিত্ব তো তাহাদের দেহমনের সম্পর্কের মধ্যে, ইহার ক্লপবৈচিত্রা ও লীলাবৈচিত্রা তো তাহাদিগকেই অবলম্বন করিয়া। তাই লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সেই ভাবগত রোমান্টিক-মিন্টিক প্রেম ও নরনারীর বাস্তব প্রেমের সমন্বয়-নাধনের চেটা করিয়াছেন কবি বারে বারে। এই অসীম প্রেমকে কবি দেহভোগের মধ্যে আবদ্ধ করিছে নিষেধ করিয়াছেন—দেহের উদ্বেশ উটিয়া কেবল একটা ভাবরস, আনন্দরস উপভোগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। ক্ষরির ভয়, পাছে দেহমিলনে এই প্রেম তাহার আদর্শচ্যত হয়, তাহার অনির্বচনীয় মাধুর্ঘটি নই হয়। 'কড়ি ও কোমল' হইতেই তাঁহার সাহিত্য-স্কটতে ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।

এইটি কবি-চিত্তের প্রথম যুগের সমস্তা। প্রেমকে কেবল দেহভোগ-সর্বস্থ করিলে —नित्रविष्टित প্রেমলীলার মধ্যে আবদ্ধ করিলে, তাহার অসীম ও অনির্বচনীয় यक्र १ विश्व के का यारे दि ना-वर पूर्ण देहारे कवित्र मछ। वरे श्रिमारक মৃক্ত করা যায় কিরপে ? প্রেমকে পুত্রকস্তাশোভিত গৃহে গৃহিণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া। কেবল প্রণয়িনীর মধ্যেই প্রেম সার্থক নয়—প্রণয়িণী গৃহিণীতে পরিবতিত हरेलरे ब्यास्त्र नार्वका। धरे यूरात्र धरे नमका ७ रेहात नमाधान प्रि 'ठिखाक्ता'य। त्यथात्न व्यविनीत त्रमनौनात्क, ठाहात तम्याधूर्यक छिनि अकि বিশেষ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু একান্ত ভোগের দ্বারা আবদ্ধ করিলে যে পরিণামে প্রেমের অসীম ও অনির্বচনীয় স্তাটিকে নষ্ট করা হয়, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। এই সমস্তার সমাধান করিয়াছেন কবি প্রেমকে গ্রের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া; সম্ভান-বাৎসল্যের অমৃতর্সে অভিষিক্ত করিয়া প্রেমের অনির্বচনীয় সত্তাকে কবি मुक्तिमान कतिशाह्न। প্রণয়িনী ও গৃহিণীর মিলনেই এই প্রেম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এইভাবে কবি প্রণয়িনী ও গৃহিণীর সামঞ্জ বিধান করিয়াছেন। षक् न षिकामा कतिशाष्ट,—'कारना गृह नाहे थिए ?' हिवानमा विनशाष्ट,— তাহার 'নামধামগৃহগোত্র' কিছুই নাই। সে কেবল,—'একটি শিশিরের কণা', 'মেছের স্থবর্ণছটা, গন্ধ কৃষ্ণের, তরঙ্গের গতি'। অজুন বলিয়াছে,—'ভাহারে যে ভালোবাসে, অভাগা সে।'

কবি এখানে গৃহকেই—বিবাহকেই প্রেমের সার্থকতার উপায়স্বরূপ মনে করিয়াছেন। গৃহ প্রেমকে সীমাবদ্ধ করে নাই, বরং ভোগলালসার গণ্ডি ইইতে মুক্তি দিয়াছে। বিবাহের পর সম্ভানলাভের ঘারাই প্রেমের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে—গৃহিণীতেই প্রেমের সত্যকার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অবশুই প্রণাধনীকে সর্বপ্রথম প্রয়োজন—ইহা 'ফুল'; বিবাহ ও সম্ভানলাভ 'ফল'। এইভাবে কবি প্রেম ও গৃহের—প্রণাধনী ও গৃহিণীর—ফুল ও ফলের সমস্ভা সমাধান করিয়াছেন। কালিদাসের 'শকুস্তলা' ও 'কুমারসম্ভব'-এর মধ্যে কবি এই আদর্শের সন্ধান পাইয়াছেন। (চিত্রান্ধার আলোচনা ক্রইব্য)।

'ক্ষণিকা'য় কবি কল্যাণী গৃহলক্ষীকে বলিয়াছেন,—'সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ গানটি ভাছে তোমার তরে।' এই মনোভাব কবির মানস-জীবনে বছদিন পর্যন্ত ওত-প্রোতভাবে মিশিয়া ছিল।

দীর্ঘদিনের পর কবি এই প্রেম ও বিবাহ-সমস্তাকে এক নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিয়াছেন। এবার তিনি বিপরীত মতবাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কবির ধারণা, এই অসীম, অনির্বচনীয় ভাবময় প্রেম গৃহপ্রাচীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলে ডাহার স্বরূপ অপরিবৃত্তিত থাকে না; প্রণাধনী গৃহিণী হইলে, প্রতিদিবদের সংসারচক্রের ধূলি-কর্দমে ডাহার মনোইর রসমাধূর্য,—তাহার ভাবলোকের লীলা-সৌন্দর্য মান হইয়া যায়। প্রেম থাকিবে প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ধূলিধূসর দিক্চক্রবালের উপ্রেশ মায়াময় স্বপ্রলোকে, নিবিড় ধ্যানলোকে, ত্র্লভ অপ্রাণ্য বস্তুর মতো; সেথান হইতে তাহার অদৃশ্চ রশ্মিসম্পাতে আলোকিত করিবে প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্ত, দিবে অনির্বচনীয়ত্বের আস্বাদন, ভরিয়া দিবে বৃক অমূল্য সম্পদ-লাভের আনন্দে— অদর্শনেই হইবে চির-দর্শনলাভ, বিরহের প্রেক্ষা-পটেই চলিবে নিত্য-মিলনের আয়োজন। লৌকিক সংসারের বান্তব মিলন অপেক্ষা মানস-রাত্রের মিলনেই প্রেমের বৈশিষ্ট্য—প্রেমের সার্থক্ত। বজায় থাকিবে বেশি। প্রতিদিনের সান্নিধ্য ও দেহমিলনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মধ্যে যে-নির্লিপ্ততা, যে-ত্যাগ-তপশ্রা নিহিত্ত, তাহা দ্বারাই প্রেমকে পাওয়া যাইবে আরো উজ্জ্বলভাবে—আরো সার্থকভাবে। প্রেমিক ও প্রেমিকার কাছে এই যে প্রেম, ইহা থাকিবে একটা অপ্রাণ্য আদর্শের মতো; ইহাতেই প্রেম হইবে চিরমুক্ত—অব্যাহত থাকিবে তাহার অসীম সত্তা। ইহাই কবি-মানসের 'শেষের কবিতা'-'মহুয়া'-মৃগের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্কী।

'শেষের কবিতায়' কবির এই প্রেম-পরিণয়-তত্ত্বের নৃতন রূপটি দেখা যায়।
অমিত ও লাবণ্য পরস্পরকে ভালোবাসিল, কিন্তু অমিত বিবাহ করিল কেটিকে,
লাবণ্য শোভনলালকে। অমিত ও লাবণ্য উভয়েই উভয়ের প্রেমকে তাহাদের
মনোমন্দিরের বেদীতে বসাইয়া ধ্যান ও পূজা করিতে লাগিল। অমিত কেটিকে
বিবাহ করিল তাহাকে সংসার-যাত্রায় গৃহিণী করিবার জন্ম। তাহাকেও ভালোবাসিতে হইল বটে, কিন্তু সে-ভালোবাসা নিত্যকার সংসার-যাত্রায় প্রয়োজনমূলক
সম্প্রীতির নামান্তরমাত্র। লাবণ্যের প্রতি অমিতের ভালোবাসা অসীম,
অনির্বচনীয়, ভাবময়, আবেগময়, সত্যকার রোমান্টিক ভালোবাসা। লাবণ্যের
'চিরন্তন রূপ' প্রত্যহের মানস্পর্শ'-বজিত হইয়া দীপ্ত হইয়া রহিল তাহার
অস্তরে—'চিরস্পর্শমণি'-রূপে সে লাভ করিল লাবণ্যকে তাহার অস্তরের
অক্ষয়লোকে।

"যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মৃক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ,—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি তেক্তকীর সঙ্গে আমার সমন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়

তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাব্যণের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা, সে রইল দীবি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" (অমিতের কথা, 'শেষের কবিতা')

"আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন, বাইরের রেখা বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।…আমার এই আগুনে-পোড়া প্রেম, এ স্থের দাবি করে না, এ নিজে মৃক্ত বলেই মৃক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আদে না, মানতা আদে না—" (লাবণ্যের কথা, 'শেষের কবিতা')

'শেষের কবিতা'-রচনার পাঁচ বছর পরে 'বাঁশরী'তে কবিকে আবার এই প্রেম-পরিণয়-সমস্থার সম্থীন হইতে দেখা যায়। এবারেও সমাধানের ইন্ধিত প্রায় পূর্বেরি মতো; একই আধারে প্রেমের বৈতরপ—প্রণিয়নী-সৃহিণী—সম্ভব নয়। বরং বিবাহের বন্ধন প্রেমহীন হওয়াই ভালো—তাহাতে প্রবৃত্তির আবিলতা হইতে মৃক্ত হইয়া, অপ্রমন্ত অবস্থায় ব্রত-পালনের মতো, সংসার-ধর্ম নির্বাহ করা যায়। কবি যেন এখানে আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। তবে এই অবান্তব আদর্শ ও প্রেমহীন বিবাহের অন্তর্নিহিত একটা ত্র্বলতা ও ব্যর্থতা যেন বাঁশরীর বিশ্লেষণ ও ব্যক্ত বিজ্ঞাব বিহ্যুৎ-চমকে ক্ষণে ক্ষণে চোথে পড়ে। এইটাই এই নাটকের বৈশিষ্ট্য।

'শেষের কবিতা'য় অমিত লাবণ্যকে এবং লাবণ্য অমিতকে ভালোবাসিয়াছিল। লাবণ্যই অমিতের রস-ও-ফচিস্বস্থ পরিবর্তনশীল আর্টিন্টের প্রকৃতিকে ভয় করিয়া, বিবাহের বন্ধন দারা এই প্রেমের অমর্থাদা হইবে মনে করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে ত্যাগ করিল। কেতকী মিত্র বহুদিন হইতে অমিতের আশায় বিসমা ছিল এবং প্রত্যোখ্যাতা হইয়া তাহার 'এনামেল-করা ম্থ' চোথের জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। শোভনলালও লাবণ্যের প্রতি অক্বত্রিম ভালোবাসা বুকে করিয়া দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিয়া ছিল। তৃইটি বিবাহেই এক পক্ষ ভালোবাসিয়াছিল, স্বতরাং এইরূপ বিবাহের ফাঁকিটা আমাদের বিশেষ নজরে পড়ে না। তারপর, ইহা উচ্চাক্ষের শিল্পস্থি এবং গল্পের আকারে রচিত বলিয়া কবির অসাধারণ বিশ্লেষণের দারা চরিত্রগুলির স্বরূপ উদ্বাটিত হইয়াছে। কিন্তু নাটক 'বাশরী'তে দেখি সোমশন্ধর ও স্বর্মার বিবাহ যেন তৃইটি পথের স্ত্রী-পুক্ষবের বিবাহ। তাহাতেও আপত্তি ছিল না, কারণ আমাদের সমাজে এখনো অভিভাবকের মধ্যস্থতায় অপরিচিত তরুল-তর্কনী এইরূপ বিবাহ-বন্ধনে আবন্ধ হয় এবং পরম্পরের সাহচর্ঘ, সহায়ুভূতি ও একক্রিয়তার ফলে প্রেমেরও উত্তব হয়। কিন্তু সোমশন্ধর ও স্ব্র্মা—উভয়েরই মন বাধা রহিল অন্তর্জ, অথচ তৃইজনে হইল মিলিত। এই বিবাহের অস্বাভাবিকত্ব

বিশেষভাবে প্রকট, এবং বাঁশরীর মন্তব্যে সেটা আমাদের মনে গভীরভাবে মুক্তিজ হইয়া যায়।

যে-আনর্শের প্রভাবে ও যে-যুক্তির বলে সন্মাসী পুরন্দর এই বিবাহ ঘটাইল, ভাহা একটু লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কয়েকটা স্থান উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।—

#### বাশরী

সন্ত্যাসী (চিঠিতে) বলছেন,—প্রেমে মান্থবের মৃক্তি সর্বত্র। কবিরা বাকে বলে ভালোবাসা সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মান্থবকেই আসক্তির দারা দিরে নিবিড় স্বাভত্ত্রে অধিকৃত করে। প্রকৃতি রন্ধীন মদ ঢেলে দেয় দেছের পাত্রে, তাতে যে মাৎলামি তীব্র হয়ে ওঠে তাকে অপ্রমন্ত সত্যবোধের চেয়ে বেশি সভ্য বলে ভূল হয়। খাঁচাটাকেও পাথি ভালোবাসে যদি তাকে আফিমের নেশায় বশ করা যায়। সংসারে যতো হৃঃথ, যতো বিরোধ, যতো বিক্রতি সেই মায়া নিয়ে, যাতে শিকলকে করে লোভনীয়। কোন্টা সভ্য কোন্টা সিধ্যে চিনতে যদি চাও তবে বিচার করে দেখো কোন্টাতে ছাড়া দেয় আর কোন্টা রাধে বেঁধে। প্রেমে মৃক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন।

#### কিতীশ

শুনলেম চিঠি, তারপরে?

#### বাশরী

···মনে মনে শুনতে পাছে না শিশুকে বলছেন,—ভালোবাসা আমাকে নয়, জ্ঞা কাউকে নয়। নিবিশেষ প্রেম, নিবিকার আনন্দ, নিরাসক্ত আত্মনিবেদন, এই হোলো দীক্ষামন্ত্র।

#### ক্ষিতীশ

তাহোলে এর মধ্যে সোমশহর আসে কোথা থেকে ?

### বাশরী

প্রেমের সরকারী রান্তায় যে প্রেমে সকলেরই সমান অধিকার খোলা হাওয়ার মতো। · · ·

#### অস্ত্র--

#### श्रु जन्म व

ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে,—প্রেমের মিলনে মোহ নাই।

অক্টত—

#### **পুর**ন্দর

( সোমশঙর ও হ্যমাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে )

তোমাদের মিলনের শেষ কথাটা ঘরের দেয়ালের মধ্যে নয় বাইরে, বড়ো রাস্তার সামনে। স্থযা, বংসে, যে সম্বন্ধ মৃক্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রন্ধা করি। যা বেঁধে রাথে পশুর মতো প্রকৃতির গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মাহুবের গড়া দাসত্বের শৃঞ্জলে, ধিক্ তাকে। পুরুষ কর্ম করে, স্ত্রী দেয় শক্তি। মৃক্তির রথ কর্ম, মৃক্তির বাহন শক্তি।

সন্ধ্যাসীর আদর্শ হইতেছে নৃতনভাবে মান্ত্য-গড়া। যুবক-যুবতী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নিরাসক গৃহী-সন্ধ্যাসীর জীবন্যাপন করিবে—মুক্ত থাকিবে প্রবৃত্তির মালিক্ত হইতে, দমন করিবে লোভ ও ভোগাকাজ্জাকে। উভয়ের মধ্যে থাকিবে না ভালোবাসার আবিলত।—থাকিবে মাত্র নির্বিশেষ সর্বজনীন প্রেমের একটা অন্তপ্রেরণা। সন্মাসিকল্লিক এই নিরাসক গৃহী-সন্ম্যাসীর জীবন্যাপন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে স্থ্য। ও সোমশন্ধর।

সশ্লাদী এখানে প্রেম ও ভালোবাদার মধ্যে একটা মন:কল্লিত ভেদরেখা টানিয়াছেন। তাঁহার মতে ভালোবাদা পশুপ্রকৃতিহলভ প্রবৃত্তির উত্তেজক; ইহা কেবল তুইটি নরনারীর মধ্যে আবদ্ধ,—ইহা ঘটায় বন্ধন। আর প্রেম হইল সর্বভূতে সমান মমন্ববোধ—ইহা সর্বমানবে পরিব্যাপ্ত; ইহা দেয় মুক্তির নির্দেশ। ইহার স্থান ঘরের দেওয়ালের মধ্যে নয়। তাই স্থমা-দোমশহরের মিলনকে সন্মাদী বলিয়াছেন পথের মিলন।

তাহা হইলে কথাট। দাঁড়াইতেছে এই—বিবাহ-বন্ধনের জন্ম নরনারী পরস্পরকে ভালোবাদিতে পারিবে না; কেননা, উভরের পারস্পরিক প্রেম সংকীর্ণ, কামনা-পঙ্কিল, স্থতরাং বিবাহের পক্ষে অযোগ্য। বিশ্বপ্রেমই বিবাহের ভিত্তি—বেখানে নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ হইবে হোমিওপ্যাথিক ডাংলিউশনের মডো—বে-পরিমাণে কম থাকিবে, সে-পরিমাণে তাহার সার্থকতা বাড়িবে।

বিবাহিত সাংসারিক জীবন গুরুদায়িত্বপূর্ণ, সেথানে এই আবেগপূর্ণ কাব্যময় রোমান্টিক প্রেম কর্তব্য-পালনে হয়তো বিদ্ন ঘটায়,—ইহার মধ্যে থানিকটা সভ্য থাকিতে পারে, কিন্তু এই যুগল-প্রেম যে কেবল পশুগ্রবৃত্তিকেই উত্তেজিত করিবে এবং বিবাহের গণ্ডির মধ্যে ইহার স্থান নাই—একথা আর যাহাই হউক, সভ্য নয়।

বিবাহ বহু-পরীক্ষিত, স্থপ্রাচীন সামাজিক প্রথা। বিবাহের মূল-উদ্বেশ্ত মনে হয়

—নর-নারীর ব্যক্তিগত প্রেমকে সংহত, সংঘত ও গভীর করিয়া তাহাকে প্রথমে গরিবারের মধ্যে, পরে সমাজে এবং লেষে বিশ্বে ব্যাপ্ত করা। নরনারী নিজেরাই যদি গভীরভাবে প্রেমের উপলব্ধি না করিল, তবে বিশ্বপ্রেম তে। আকাশকুস্থম। 'মরে' প্রেমের মূল দৃঢ় না হইলে 'বাহিরে' তাহার শোভা-সৌন্দর্য বিকশিত হইবে কি করিয়া? নারীর হুইটি রূপ—প্রণয়িনী ও গৃহিণী। রবীক্রনাথেরই কর্মনায় ইহারা উর্বশী ও লক্ষীরূপে ধরা পড়িয়াছে। লক্ষীকে তিনি বলিয়াছেন 'বিশ্বের' জননী'—যে সকলকে 'ফিরাইয়া আনে'—নিখিলের 'আশীর্বাদ পানে' 'অনন্তের পূজার মন্দিরে'। স্থতরাং গৃহ হইতেই তাহার প্রেম কল্যাণপ্রোতোধারা-রূপে বাহির হইয়া বিশ্ববাদীকে অনন্তের অভিমুখী করে। তাই কবির সর্বশেষের গানটি তাহারই জম্ম রচিত হইয়াছে। স্থতরাং ব্যক্তিগত দাম্পত্য-প্রেমকে প্রবৃত্তি-পদ্বিদ মনে করা ও প্রেমহীন বিবাহের আদর্শ থাড়া করা নিতান্তই কাল্পনিক ও অবান্তব। বিবাহন বন্ধনের মধ্যে আসিলেই প্রেমের জাতিচ্যুতি ঘটল আর বাহিরে থাকিলেই তাহার কৌলীয়া বজায় রহিল—ইহা যুক্তিহীন ও অর্থহীন।

আসল কথা, কবি এই যুগের বিশিষ্ট মানসিক ন্তরে প্রেমকে বিবাহের বন্ধন ইইতে মুক্ত করিয়া দৈহিক কামনা-বাসনাহীন আদর্শ ন্তরে উন্নীত করিতে চাহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মানস-জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বুঝিতে পারি এ-যুগে কবি বাস্তব-নিরপেক্ষ, জীবনবৈচিত্রাহীন ভাবময় প্রেমের আদর্শের দিকেই বেশি ঝুঁকিয়াছিলেন। প্রেম-সম্বন্ধে কবির বাস্তবস্পর্শ-কাতরতা বেশ লক্ষ্য কর। ষায়। 'জন্মরোমাণ্টিক' কবি অসাম ও অনন্ত প্রেমকে জীবনের উধের্ব উঠাইয়া কল্পলোকে তাহার অনির্বচনীয় রস-মাধুষ উপভোগ করিয়াছেন; ভয় করিয়াছেন, পাছে বান্তব-সংসারের সম্পর্কে আসিয়া, বিবাহ-জীবনের প্রাত্যহিক স্পর্শে ইহার অস্ত্রান সৌন্দর্যটি ক্ষুপ্ত হয়। রবীক্রনাথ চিরকাল সীমা-অসীমের মিলনদূত এবং ইহাই তাঁহার কাব্যসাধনার মূল-মন্ত্র। কিন্তু এ-যুগে দীমা-অ্সনীমের মিলন ঘটাইতে যেন কবি কুঠা বোধ করিয়াছেন; সীমা অপেক্ষা অসীমকেই প্রাধান্ত দিয়াছেন বেশি— সীমার মধ্য হইতেই অসীমের স্বপ্ন দেখিয়াছেন—অসীমকে সীমায় আনিয়া সীমাকে সার্থক করেন নাই। শেষজীবনে প্রেমের এই অপূর্ব রোমাণ্টিক অহভূতি যেন আরো গভীর হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে আমি গ্রম্বান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি ( রবীল্র-কাব্য-পরিক্রমা—'বীথিকা', 'সানাই' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা )। এখানে তাহার পুনরুল্লেথ নিম্প্রয়োজন। তাই কবি কল্পলোকের এই ভাবময় প্রেমের বিগ্রহ-স্বন্ধপিশী প্রণয়িনীকে বিবাহের বাস্তব-বন্ধনের মধ্যে স্থাপিত করিতে কৃষ্টিভ হইয়াছেন।

কবি-মানসের এই ন্তরে আর একটি বিষয়ও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ছুই বোন' (১৩১৯) ও 'মালঞ্চ' (১৩৪০) 'বাঁশরী'র সমসাময়িক কালের রচনা। এই তুইটি কুত্র উপন্থাসের সহিত 'বাঁশরী'র একটা আজ্মিক যোগস্ত্র লক্ষ্য করা যায়। ভাষার স্ক্র কার্মকার্যে, অর্থগৌরবসমূদ্ধ কাব্যময় ব্যঞ্জনায়, বৃদ্ধিশাণিত দীপ্ত বাগ্ভদিতে, প্রচ্ছের ব্যক্ষের বিত্যুৎ চমকে ইহারা বাঁশরীর সমধ্যী। বিষয়বস্তুতেও 'বাঁশরী'র সহিত ইহারা একটা গৃঢ় সাদৃশু বহন করে।

ত্ইটি উপস্থাসের মধ্যেই বিবাহ-পরবর্তী প্রেমের চিত্র দেখানো ইইয়াছে। ত্ইটি নায়কই বিবাহিত স্ত্রীতে অত্প্ত ইইয়া বিবাহ-গণ্ডির বাহিরে তাহাদের প্রেম-তৃষ্ণা মিটাইয়াছে। 'ত্ই বোন'-এ দেখা য়য়—শশাঙ্কের স্ত্রী শমিলা ছিল স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী, শাস্তবভাবা, সর্বদা সেবাপরায়ণা,—সমবেদনাময়ী মায়েরি মতো স্বামীকে সর্বদা স্লেহের দারা স্থরক্ষিত করিয়া রাখিত সে। কিন্তু শশাঙ্ক এই স্ত্রীর মধ্যে জীবনচাঞ্চল্যদীপ্রা, আবেগময়ী, লীলাময়ী প্রিয়াকে পায় নাই। স্ত্রীর মধ্যে লাভ করে নাই সে পুক্ষ-বাঞ্ছিত সার্থকতা—তাহার অস্তর ছিল অত্প্র। সে তাহার মধ্যে স্বামিগতপ্রাণা সাধ্বী পত্রীকে পাইয়াছে, কিন্তু প্রণয়িনীকে পায় নাই। তাই পরিণতবয়স্ক শশাঙ্ক পতিগতপ্রাণা, রোগশয়াশায়িতা স্ত্রীকে ফেলিয়া প্রেমে মাতিল তাহার স্ত্রীর ভগিনী উমিলার সঙ্গে প্রণয়ত্রফা মিটাইবার জক্য। 'মালঞ্চ'-এর চিত্রটি আরো কঠিন—আরো নির্মম। বিবাহের দশ বৎসর পরে প্রোচ্রয়ন্থ আদিত্য কয়া, মৃত্যুশয়্যাশায়িনী স্ত্রী নীরজাকে নির্মম তাছিল্যের দারা ব্যথিত করিয়া বাগানের মত্বের অছিলায় বাল্য-বান্ধবী সরলার সঙ্গে প্রণয়-লীলা করিতে লাগিল।

'শেষের কবিতা' হইতে শুরু করিয়া নরনারীর প্রেম ও বিবাহ-সম্বন্ধে কবিচিত্তে ষে-ভাবটির উত্তব হইয়াছিল, তাহা পাঁচ বছর ধরিয়া এই চারিথানি গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে—বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লইয়া। রূপ ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হইলেও ইহাদের অন্তর্গালে ঐক্যের একটি মূলস্থাই কিন্তু বর্তমান।

পুরুষের চিত্তে একটা ভাবময়, আদর্শমূলক রোমাণ্টিক প্রেমের সহজাত কামনার রিছিয়ছে। সেই কামনার ধনকে, ভাবলোক-বিহারিণী সেই মানসীকে সে সংসারের রক্তমাংসের নারীর মধ্যে মূর্তিমতী দেখিতে চায়। বিবাহের ছায়া নারীর সহিত মিলিত হইলেও তাহাতে সে বেশিদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে না। প্রত্যহের মানি, ত্র্বলতা ও রান্তিতে তাহার আদর্শগত মোহ হয় দ্র, ভাঙিয়া য়ায় ভাহার ভাবয়য়ী মানসীর স্বপ্ন; বিবাহলক পত্নী আর তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। পুরুষ কবি, শিল্পী ও ভাবসাধক। সে সমগ্রতার আকাজ্ঞী—পরিশূর্শভার

প্ৰারী। খণ্ডের তৃচ্ছত। ও ব্যক্তি-বিশেষের অপূর্ণতা পীড়া দেয় তাহাকে।
আদর্শ বা ভাবদ্ধপে যাহা তাহার হৃদয় ভরিতে পারে না, তাহাতে সে আনন্দ পায়
না। নৃতন নারীর মধ্যে তথন সে তাহার নিত্যকালের প্রণয়িনীকে দেখিবার
আকাক্রণ করে—আর ইহারই প্রতিক্রিয়ায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে
দেখা দেয় সময় সময় বিপ্লব।

ভাষার নারী একান্তভাবে বান্তববাদী। ভাব লইয়া তাহার কোনো কারবার নাই। সে প্রেমন্বস্থ—বান্তব প্রেমই তাহার জীবনের দিগ্দর্শন-যয়। সে তাহার বান্তব প্রণমীকেই পুরুষের মধ্যে লাভ করিতে চায়—এই প্রণমীকে লাভ করাই তাহার জীবনের সার্থকতা। যে পুরুষের প্রেম তাহার হৃদয় স্পর্শ করে, তাহার জন্ম সে সর্বস্থত্যাগ—জীবনত্যাগ পর্যন্ত করিতে পারে। পুরুষের নিকট হইতে সে একান্তভাবে কামনা করে প্রেম এবং তাহার নিকট হইতে সেই প্রেম লাভ করিয়। সে তৃপ্ত হইতে চায়—ধয়্ম হইতে চায়। প্রেমহীন মিলন তাহার পঙ্কে মৃত্যুত্রল্য।

নরনারীর প্রেমের এই মনগুর্ট রবীক্রনাথের কাব্য, উপতাস প্রভৃতিতে বছ স্থানে লক্ষ্য করা যায়। সামাত একটু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।—

"নারীর প্রেম যে-পুরুষকে চায় তাকে প্রত্যক্ষ চায়, তাকে নিরম্ভর নান। আকারে বেটন করবার জন্মে সে ব্যাকুল। মাঝখানে ব্যবধানের শৃস্ততাকে সে সইতে পারে না। মেয়েরাই যথার্থ অভিসারিকা। যেমন করেই হোক, বিচ্ছেদ পার হবার জন্ম তাদের সমস্ত প্রাণ ছট্ফট্ করতে থাকে। এইজন্মেই সাধারণত পুরুষ মেয়ের এই নিবিড় সম্বন্ধনের টান এড়িয়ে অতি নিরাপদ দ্রত্বের মধ্যে পালাতে ইচ্ছে করে।

অণাপন পূর্ণতার জন্মে প্রেম ব্যক্তিবিশেষকে চায়। এই ব্যক্তিবিশেষ জিনিসটি অত্যন্ত বান্তব জিনিস। তাকে পেতে গেলে তার সমস্ত তুচ্ছ খুঁটনাটির কোনটাকে বাদ দেওয়া চলে না, তার দোষ-ক্রটিকেও মেনে নিতে হয়। ব্যক্তিরপের উপর ভাবের আবরণ টেনে দিয়ে তাকে অপরণ করে তোলা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্রক। অভাবকে অসম্পূর্ণতাকে প্রেম কামনা করে, নইলে তার সম্পূর্ণতা সফল হবে কিসে।

মেয়েদের স্ষ্টির আলো বেমন এই প্রেম, তেমনি পুরুষের স্ষ্টির আলো কল্পনা-বৃত্তি। পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে। We are the dreamers of dreams—এ-কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মাছেষের ইতিহাসে নানা কীর্তির মধ্যে নিরম্ভর ক্রপপরিগ্রহ করছে। এই ধ্যান সমগ্রকে দেখতে চায় বলেই বিশেষের অভিবাছল্যকে বর্জন করে; যে-সমন্ত বাজে খুঁটিনাটি নিয়ে বিশেষ, সেইগুলো সমগ্রভার পথে বাধার মতো জমে ওঠে। নারীর স্পষ্ট ঘরে, এইজ্যে সবক্তিছেকেই সে ষত্ম করে জমিয়ে রাখতে পারে; ··· পুরুষের স্পষ্ট পথে পথে, এই জ্যে সব কিছুর ভার লাঘব করে দিয়ে সমগ্রকে সে পেতে চায় ও রাখতে চায়। এই সমগ্রের তৃষ্ণা, এই সমগ্রের দৃষ্টি, নির্মম পুরুষের কত শত কীতিকে বছ বায়, বছ ত্যাগ, বছ পীড়নের উপর স্থাপিত করেছে। ··· বাস্তবের মধ্যে যে-সব বিশেষের বাছল্য আছে তাকে বাদ দিয়ে পুরুষ একের সম্পূর্ণত। খোঁজে। এইজ্যেই অধ্যাত্মরাজ্যে পুরুষেরই তপস্তা; এই জ্যে সম্যাসের সাধনায় এত পুরুষের এত আগ্রহ: এবং এইজ্যেই ভাবরাজ্যে পুরুষের সৃষ্টি এত বেশি উৎকর্ষ এবং জ্ঞানরাজ্যে এত বেশি সম্পদ্লাভ করেছে।

পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পায়। যে যথন কোনো মেয়েকে ভালোবাদে তথন তাকে একটি সম্পূর্ণ অথগুতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাজে বারবার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলির এপিনিকীভিয়ন্ পড়ে দেখো। (পশ্চিম্যাত্রীর ভায়ারি, যাত্রী, পৃঃ ৫১-৫৪)

আলোচ্য কয়ধানি উপতাস ও 'বাঁশরী' নাটকের ভাবের মূলস্ত্র এইটই।
অমিত চার তাহার মনের মানসীকে নব নব রূপে ও রুসে। লাবণ্যকে তাহার
মানস-প্রেমের বিগ্রহরূপিণী ভাবিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল সে। কিন্তু
লাবণ্য প্রা বাস্তববাদী—পাকা রিয়ালিস্ট। অমিতকে ভালোরপে চিনিয়াছিল
সে—ব্ঝিয়াছিল যে, ভাবের রঙ চটিয়া গেলে সে লাবণ্যকে ছাড়িয়া আবার বাহির
হইবে তাহার মানসীর সন্ধানে। তাই অমিতের প্রেমের স্বৃতি তাহার চিরস্তন
সম্পদ্ মনে করিয়াও তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। অমিত কেতকীকে
বিবাহ করিল প্রাত্যহিক সংসার্যাজা-নির্বাহের জন্ম, আর লাবণ্য হইয়া রহিল
তাহার লীলাময়ী মানস-প্রিয়া।

অবাঙালী সোমশন্বর বাঁশরীকে ভালোবাসিয়াছিল, সর্ববিষয়ে তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার মধ্যেই তাহার আদর্শ-প্রণয়িনীকে পাইয়াছিল, কিন্তু ব্রতপালনের জন্ত সন্মাসী পুরন্দরের আদেশে বাধ্য হইয়া বিবাহ করিল প্রায়-অপরিচিতা হ্রমাকে। ব্রতপালনের জন্ত সংসার্যাজার জন্ত হ্রমা হইল তাহার পত্নী—পৃহিণী; আর হৃদয়ের প্রেমকুধা মিটাইল তাহার মানসী বাঁশরী। সোম-শহরের বিদায়কালীন কথা—'তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা

দিয়েছি তোমাকে, এ-বিবাহে তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।' বাঁশরী একান্ত প্রেম্পর্বস্থা ও রিয়ালিফ। সে প্রেম্পর্বর ভালোবাসিয়াছিল, তাহাকেই পাইতে চায় একান্তভাবে। 'সে প্রুমের আদর্শকে ব্যঙ্গ করে, অর্থহীন ব্রতপালনে কোনো আস্থা নাই তাহার; প্রেমহীন মিলনের কোনো অর্থই বোঝে না সে। সয়্ক্যাসী যথন তাহার সোমশহরকে নির্ভূরভাবে কাড়িয়া লইল, তথনই আরম্ভ হইল তাহার 'উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য'। সে-নৃত্য তথনই শাস্ত হইল, যথন সোমশহরের স্বীকৃতিতে সে ব্ঝিল যে, সোমশহর তাহাকে জীবনে ভূলিবে না,—প্রত্যক্ষভাবে সোমশহরের নিকটে সে না থাকিলেও পরোক্ষভাবে তাহার স্বৃতিতে বাস করিবে এবং তাহার প্রেম অনাদৃত হয় নাই। সেই প্রেমই রহিল তাহার চিরস্তন সম্পদ হইয়া।

শশাক অমন ভক্তিমতী সাধ্বী স্ত্রীকে পাইয়াও তৃপ্ত হইল না,—তাহার মানস-বিহারিণীকে পাইল উর্মির মধ্যে। ভূলিল সে বিবাহ-বন্ধন, ভূলিল স্বামীর কর্তব্য, গ্রাহ্ম করিল না সামাজিক বক্ত দৃষ্টি। ক্লয়া শমিলার কিন্তু পতিভক্তি তাহাতে কমিল না, সে রিয়ালিস্ট-এর দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা দেখিয়া স্বামীকে ফিরাইবার কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে।

বয়স্ক পুরুষ আদিত্য মরণোনুথী পত্নীকে নিষ্ঠ্রভাবে ত্যাগ করিয়া অন্ত নারীর মধ্যে তাহার আকাজকার তৃথি খুঁজিল। স্বামীর এই নির্মম ব্যবহার নীরজা চেষ্টা করিয়াও ক্ষমা করিতে পারিল না; তাহার হৃদয়ের তীব্র জালা অগ্নুৎপাতের মতো অভিসম্পাতরূপে বর্ষিত হইল সরলার মাথায় তাহার মরণ-ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে।

এখন দেখা যাক্ 'বাশরী' নাটকের মধ্যে মূলদ্বটি কি। একদিকে পুরুষের এই ভাবলোক-বিহারিণী মানস-প্রিয়ার রোমাটিক আদর্শ এবং নিদ্ধাম বিবাহ-ত্রত পালনের আদর্শ, অন্তদিকে নারীর স্বাভাবিক বাস্তব প্রেমের আদর্শ—এই আইডিয়াল ও রিয়ালের দ্বই 'বাশরী'র মূলদ্ব। এই দ্বন্ধের প্রকাশ হইয়াছে বাশরীর চিত্তে ও কর্মে। পূর্বে বলা হইয়াছে, বাশরী সরকারই 'বাশরী' নাটক। বাশরীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেই এই দ্বন্ধের স্বরূপ বুঝা ঘাইবে।

বাশরী রবীক্রনাথের এক অপরণ সৃষ্টি। সমগ্র বাংলা-সাহিত্যে ইহার সমকক্ষ
নারী-চরিত্র আর নাই,—বাশরী অদিভীয়, অন্থপম। বাংলা-সাহিত্যের চিত্রশালায় বাশরী ভাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া উচ্জন দীপ্তিতে শোভা পাইতেছে।
রবীক্রনাথেরই সৃষ্ট নারী-চরিত্র ব্যক্তিত্ব-গর্বিতা চিত্রাঙ্কদাকে আমরা দেখিয়াছি,
দেখিয়াছি প্রেম-সর্বন্ধা দেব্যানীকে, প্রতিদানহীন ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় কিপ্ত
শরৎচক্ষের কিরণম্যীকেও দেখিয়াছি, আরো এই শ্রেণীর এক-আধটি চরিত্র

দেখিয়াছি, — কিন্তু বৃদ্ধি ও হাদরের আত্মপ্রতিষ্ঠ দীপ্তিতে — বজ্ব ও মেদের অপূর্ব সম্মেলন-সৌন্দর্বে বাঁশরীর নিকটে তাহারা মান হইয়া গিয়াছে। এ-ঔচ্ছল্য কেবল আধুনিকতার ঔচ্ছল্য নয়; — বাঁশরী নৃতনও নয়, পুরাতনও নয়, সে চিরস্তনী নারী।

বাঁশরী প্রথববৃদ্ধিশালিনী, অসাধারণ-ব্যক্তিত্বসম্পন্না, 'ব্যঙ্গ-স্থনিপূণা, শ্লেষবাণ-সন্ধান-দার্রণা', বান্তবজীবনের সত্যদর্শিনী, নরনারীর প্রেম-মনন্তত্বের স্ক্রদর্শী দার্শনিক ও ভায়কার এবং অচল আত্মপ্রতিষ্ঠ; তাহার বৃদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির এই ইম্পাতের মতো কঠিন দীপ্তির তলদেশে প্রেমের ত্র্দমনীর আবেগ-তরঙ্গায়িত একটা হৃদয়-ধারা প্রবাহিত। প্রেমই বাঁশরীর জীবনের প্রবতারা—তাহারি নির্দেশে তাহার জীবন-তরী চালিত হইয়াছে। প্রেমের জন্ম সর্বস্বত্যাগ করিতে সে প্রস্তুত । বাঁশরী প্রেমের শিল্পী, রূপকার,—প্রেম তাহার কাছে একটা নিজ্ঞিয় অমুভূতিমাত্র নয়, কল্পনা ও আবেগ দিয়া সে সোমশঙ্করকে তাহার মনোমত করিয়া গড়িয়াছিল, —সোমশঙ্কর তাহারি সৃষ্টি। সে জীবন-বসিক—জীবন-তত্ব্ ম্পুর্নাত্র ।

বাঁশরী সত্যনিষ্ঠ জীবন-দর্শনের অন্তরাগিণী। পুরুষ একটা জীবন-সত্যহীন ফাঁকা আদর্শের পিছনে ছোটে, সেই আদর্শের রঙীন চশমায় সে দেখে নারীকে; তাই নারীর স্বরূপ তাহার কাছে ব্যক্ত হয় না। মেয়েরাও আত্মগোপন করিয়া, বাস্তব প্রেমই যে তাহাদের সমগ্র সন্তা, এই মূলসত্যটি লুকাইয়া, সেই আদর্শেরই রঙ মাথিয়া পুরুষদের ভূলাইতে চেষ্ঠা করে,—অভিসারিকার বেশে এই আদর্শ-ধ্যানী পুরুষদের মন কাড়িতে প্রয়াস পায়। উভয়েই উভয়ের সত্য গোপন করে, তাই সত্যের সংঘাতে উভয়েরই স্বপ্ল যায় ভাঙিয়া রুচ্ছাবে। বাঁশরী এই জীবন-সত্যকে প্রকাশ করিয়াছে বাঙ্গ-বিজ্ঞের মধ্য দিয়া তীব্রভাবে।

এই প্রকাশে বান্তব্যাদী কথা-সাহিত্যিক ক্ষিতীশ ভৌমিক তাহার সহায়।
তাহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনাতেই স্থাপ্ট রূপ লইয়াছে বাঁশরীর এই সত্যদর্শন। সে বাঁশরীর মনের দোসর—তাহার কাছেই প্রকাশ পাইয়াছে বাঁশরীর
মনের কথা,—তাহার অভিজ্ঞতা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাহার ধারণা। বাঁশরীর
চরিত্র-রূপায়ণে তাই ক্ষিতীশের অনিবাধ প্রয়োজনীয়তা। এ-প্রয়োজন প্রধানত
ক্বির শিল্পাস্থাত প্রয়োজন।

আপাতদৃষ্টিতে ক্ষিতীশ-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া কবি তথাকথিত বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অবশু এ-বিষয়ে কবির মনে একটি ভাব-গ্রন্থি ছিল; বাশরীর ব্যঙ্গের মাধ্যমে কবি যে তরুণ সাহিত্যিক ও তাহাদের সাহিত্যসৃষ্টির সম্বন্ধে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই, একথা বলা যায় না।

किङ्कामिन পূर्व इटेट अकें। कथा उठियाहिन द्य, त्रवीक्षनात्थत्र माहिन्य अकास

ভাববাদী ও বান্তবজীবনের চেতনাহীন এবং উহা উচ্চশিক্ষিত, অভিজাত শ্রেণীর সাহিত্য। একদল নৃতন সাহিত্যিক সমাজের অতি নিমন্তরের জীবন লইয়া গরা, উপস্থাস প্রভৃতি লিখিতেছিল। ঐ-সব রচনায় অধঃপতিত জীবনের জ্বন্থ লালসার চিত্র অন্ধিত হইত এবং ভাষাকে যতদ্র সম্ভব মোচড়াইয়া স্বাভাবিক গাঁথ্নিটাকে ওলট-পালট করিয়া একটা নৃতন স্টাইলের রূপ দেখাইবার চেষ্টা ছিল। উচু গলায় তাহারা এই-সব রচনাকে বান্তবসাহিত্য বলিয়া প্রচার করিত। রবীক্রনাথের মতে এই-সব নৃতন সাহিত্যিকের নিমন্তরের জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা নাই,—
তাহাদের আক্রমণের বিষয় উচ্চ মধ্যবিত্তদের জীবনেরও কোনো জ্ঞান নাই তাহাদের; মন-গড়া একটা ভূয়া বান্তবের বাধাবুলি নৃতন ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া তাহারা আধুনিক বান্তববাদী সাহিত্যিক বলিয়া গর্ব করে। অনেক প্রবন্ধে কবি সাহিত্যের এই বান্তববাদ ও আধুনিকত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন ('সাহিত্যের পথে' ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ক্রব্য)। ঐ-সব রচনা সম্বন্ধে কবির মত একট উদ্ধৃত করা এখানে প্রাস্থিক হইবে,—

"আধুনিক সাহিত্যে শিশিতে সাজানো বাঁধাবুলি আছে—অপটু লেথকদের পাঠশালায় সেগুলি হচ্ছে "রিয়ালিটির কারি-পাইডার।" ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্রোর আক্ষালন, আর একটা লালসার অসংযম।

অক্সান্ত সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্রাবেদনারও যথেই স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভিদ্নমার আদ হয়ে উঠেছে—যথন তথন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। 'আমরাই রিয়ালিটির সক্ষে কারবার করে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইফ', এই আক্ষালন করবার ওটা একটা সহজ এবং চলতি প্রেসক্রিপশনের মতো হয়ে উঠেছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই, দেখা যায়, নিজেদের জীবন্যাত্রায় 'দরিদ্রনারায়ণ'-এর ভোগের ব্যবহা বিশেষ কিছুই রাখেন নি; ভালোরকম উপার্জনও করেন, স্থে-স্বছ্লেও থাকেন; দেশের দারিদ্রাকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের ন্তনত্বের ঝাঁছ বাড়াবার জন্তে সর্বদাই ঝাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবৃকতার কারি-পাইডার যোগে একটা ক্রত্রিম শস্তা সাহিত্যের স্থিই হয়ে উঠেছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহ্বা পাওয়া যায়, এইজন্মেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মন্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক কুপথা। ( সাহিত্যে নবন্ধ, সাহিত্যের পথে, প্রঃ ১০—১১)

দারিদ্র্যকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করিতে হইলে সাহিত্য-শ্রষ্টার পক্ষে দারিশ্রের জীবনের সত্য-পরিচয় প্রয়োজন; অসত্য ও কুত্রিমতার দারা কখনই সত্যকার সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই কবি শেষ জীবনে বলিয়াচিলেন 'জীবনে জীবন যোগ' করিতে।

তবে মূলত ক্ষিতীশ-চরিত্রের অবতারণা বাঁশরী-চরিত্রকে ভালো করিয়া ফুটাইবার জগুই। বাঁশরী নরনারীর যে-সত্যদৃষ্টিহীনতা ও ত্র্লতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, তাহার অনেকাংশই তরুণ সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যে বর্তমান। নরনারী তাহাদের হৃদয়-সত্যকে গোপন করায় বাঁশরীর জীবনে যে-শোচনীয় ট্ট্যাজেডির স্ষ্টি ইইয়াছে, সেই ট্ট্যাজেডির একটা অবিশ্বরণীয় শিল্পরূপ দেওয়া তাহার কামনা। তাহার শিল্পদৃষ্টি আছে, কিন্তু নির্মাণ-পটুতা নাই,—ব্রিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু বাণীক্ষপ-দানের শক্তি নাই, শিল্পীর মন আছে, কিন্তু শিল্প-জনোচিত নৈর্যাক্তিক অঞ্জুতি নাই।—

নিজে লিখতে পারিনে যে ক্ষিতীশ। চোখে দেখি, মনে ব্ঝি, স্বর বন্ধ, বার্থ হয় যে সব। ইতিহাসে বলে একদিন বাঙালি কারিগরদের বুড়ো আঙ্গুল দিয়েছিল কেটে। আমিও কারিগর, বিধাতা বুড়ো আঙ্গুল কেটে দিয়েছেন। তোমরা লেখক, আমাদের মত কলম-হারাদের জন্মেই কলমের কাজ তোমাদের।

বাশরীর মর্মান্তিক অবস্থাটি ক্ষিতীশের রচনা-কুশলতার মধ্য দিয়া সে অপূর্বশিল্পরূপে সকলের দৃষ্টিগোচর করিতে চায়। কিন্তু তাহাতে বাধা হইল জীবনসম্বন্ধে ক্ষিতীশের অগভীর জ্ঞান ও একচক্ষ দৃষ্টি। সেইজন্ম ক্ষিতীশকে সে অপূর্ণ
দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণ সত্যদৃষ্টি লাভ করিতে বলে,—ইজ-বন্ধ সমাজের স্বরূপ
ও বাশরীর নিদারণ অবস্থা জানিবার জন্ম আংটি-বদলের সভায় ডাকিয়া আনে,
ব্যক্ষ-বিদ্রুপ, উৎসাহ, ধিকার, প্রশ্রয় প্রভৃতি নানাভাবে তাহাকে জীবন-সত্যে
ভাগ্রত করিতে চেটা করে।

#### বাশরী

সাহিত্যিক, হতাশ হয়ে পড়েছি তোমার অসাড়তা দেখে। নিজের চক্ষেদেখলে একটা আসম উ্যাজেডির সংকেত—আগুনের সাপ ফণা ধরেছে, এখনো চেতিরে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাত্তি ঘুম হোলোনা। এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগুনের ফোয়ারা। দেখতে পাছিছ আর্টিস্টের চোখে, বলতে পারছিনে আর্টিস্টের কঠে। ব্রহ্মা যদি বোবা হতেন তাহোলে অস্টে বিশের ব্যথায় মহাকাশের বুক যেত ফেটে।

#### কিতীশ

কে বলে তুমি প্রকাশ করতে পার না বাঁশি, তুমি নও আর্টিন্ট! তুমি যেন হীরে-মুক্তোর হরির লুট দিচ্ছ। কথায় কথায় তোমার শক্তির প্রমাণ ছড়াছড়ি যায় দেখে দুর্যা হয় মনে।

#### বাশরী

আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই তবু বলা—দেই বলা তো চিরকালের। আমাদের বলা নগদ বিদায় হাতে হাতে দিনে দিনে; ঘরে ঘরে মূহুর্তে মূহুর্তে সেগুলো ওঠে আর মেলায়।…

েলেখো লেখো, দেরি করো না, লেখো এমন ভাষায় যা ছৎপিণ্ডের শিরা-ছেড়া ভাষা। পাঠকেরা চমকে উঠে দেথুক এতদিন পরে বাংলার ত্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফুটে বেরোল যা ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা স্থান্তের রাগী আলোর মতো।

বাঁশরীর নারীস্বভাবই তাহার সার্থক সাহিত্য-রচনার বাধা। তাহার ভাব-চিস্তা ও অস্থভূতিকে সে ব্যক্তি-কেন্দ্রের উধের্ব উঠাইয়া একটা নৈর্ব্যক্তিক রসচেতনায় পরিণত করিতে পারে না, বিশেষ বা অংশকে অতিক্রম করিয়া নির্বিশেষ বা সামগ্রিক রূপ দিতে পারে না। ক্ষিতীশের শক্তিকে সে স্বীকার করে বলিয়াই কেবল তাহার বিপথগামী শক্তিকে প্রকৃত পথে চালিত করিতে চায়।

পুরুষের আদর্শ ও নারীর মনোবৃত্তির অসামঞ্জত বাঁশরীর অন্তর্দু ষ্টির কাছে ধরা পড়িয়াছে,—

#### বাশরী

তবে কেন এমন মেম্বের ভার দিচ্ছেন সোমশঙ্করের হাতে যে ওকে ভালো-বাসে না ?

#### পুরন্দর

জান না এ অতি মৃহৎ ভার, একই কালে ক্ষত্তিয়ের পুরস্কার এবং পরীক্ষা। সোমশন্বরই এই ভার গ্রহণ করবার যোগ্য।

বাশরী

্যোগ্য বলেই ওর চিরজীবনের স্থথ নষ্ট করতে চান আপনি ?

পুরুন্দর

স্থাকে উপেক্ষা করতে পারে ঐ বীর মনের আনন্দে।

বাশরী

আপনি মানব-প্রকৃতি মানেন না ?

পুরন্দর

মানব-প্রকৃতিকেই মানি, তার চেয়ে নীচের প্রকৃতিকে নয়।

বাশরী

এতই যদি হলো, ওরা বিয়ে নাই করত ?

পুরন্দর

ত্রতকে নিম্বামভাবে পোষণ করবে মেয়ে, ব্রতকে নিম্বামভাবে প্রয়োগ করবে পুরুষ, এই কথা মনে করে ছটি মেয়ে পুরুষ অনেকদিন খুঁজছি। দৈবাৎ পেয়েছি।

বাশরী

পুরুষ বলেই বুঝতে পারছ না যে, ভালোবাদা নইলে ত্জন মানুষকে মেলানো যায় না।

পুরন র

মেয়ে বলেই বুঝতে ইচ্ছা করছ না, ভালোধাসার মিলনে মোহ আছে,—
প্রেমের মিলনে মোহ নাই।

বাশরী

মোহ চাই, সন্নাদী, নইলে স্থাই কিসের ! তোমার মোহ তোমার ব্রত নিয়ে— সেই ব্রতের টানে তুমি মান্থবের মনগুলো নিয়ে কেটে ছিঁড়ে জোড়া-তাড়া দিতে বসেছ—ব্ৰতেই পারছ না তারা সজীব পদার্থ, তোমার প্ল্যানের মধ্যে খাপ খাওয়ার জন্ম তৈরি হয়নি। আমাদের মোহ স্কল্ব, আর ভয়ংকর তোমাদের মোহ।

#### **পুর**ন্দর

মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রলয় একথা মানতে রাজী আছি। কিন্তু তুমিও একথা মনে রেখো, আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে। ··· আমার ব্রতই আমার সৃষ্টি ··· যতই কঠিন হোক।

#### বাশরী

সেইজন্মেই সজীব নয় তোমার আইডিয়া সন্ন্যাসী। তুমি জ্ঞান মন্ত্র, জ্ঞান না মান্ত্রক। মান্ত্রের মর্মগ্রন্থি টেনে ছিঁড়ে সেইখানে তোমার কেঠো আইডিয়ার ব্যাণ্ডেজ্ বেঁধে অসহ্য ব্যথার 'পরে মন্ত বিশেষণ চাপা দিতে চাও। তাকে বল শান্তি? টিঁকবে না ব্যাণ্ডেজ, ব্যথা যাবে থেকে।…

#### ( হ্রমার প্রবেশ )

এই যে স্থমা, শোন, বলি। মরীয়া হয়ে মেয়েরা চিতার আশুনে মরেছে আনেক, ভেবেছে তাতেই পরমার্থ। তেমনি করেই নিজের হাতে নিজের ভাগ্যে আশুন লাগিয়ে দিয়ে দিনে দিনে মরতে চাস্, জলে জলে। এই আমি আজ বলে দিলুম তোকে, ঘোড়ায় চড়িস, শিকার করিস, মন্ত্র নিম তব্ তুই পুরুষ নোস—আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাটার শয়ন।

পুক্ষ মেয়েদের দেখে রঙীন চোখে, তাই তাহার স্বরূপটি ধরিতে পারে
না; মেয়েরাও তাহাদের স্বরূপটি করে গোপন, ভ্লাতে চেষ্টা করে পুক্ষকে আর
নিজেদের। পানওয়ালী হইতে উচ্চ শ্রেণীর মেয়েদের মনের ইহাই একমাত্ত সভ্যকার ইতিহাস। নরনারীর সভ্যগোপনের এই রহস্তটি কোনো বাস্তববাদী সাহিত্যিক উদ্ঘাটিত করে না, অথচ ইহারাই গর্ব করে রিয়ালিজ্মের। বাঁশরী
ক্ষিতীশকে নরনারীর এই সভ্য-স্বরূপকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে বলে.—

#### ক্ষিতীশ

কী আশ্চর্য উকে দেখতে! বাঙালি ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। যেন এথীনা, যেন মিন্র্ডা, যেন ক্রন্হিল্ড্।

#### বাশরী

তীব্রহাস্তে ) হায়রে হায় যত বড়ো দিগ্গজ পুরুষই হোক না কেন স্বার্থ মধ্যেই আছে আদিম যুগের বর্বর। হাড়-পাকা রিয়লিস্ট্ বলে দেমাক কর, ভান কর, মস্তর মান না। লাগল মস্তর চোথের কটাকে, একদম উড়িয়ে নিয়ে গেল মাইথলজির যুগে।…

#### কিতীশ

সেক্ৰা মাথা হেঁট করেই মানব। পুরুষ জাত তুর্বল জাত।

#### বাশরী

ভোমরা আবার রিয়লিস্ট্! রিয়লিস্ট্ মেয়েরা। বতো বড়ো স্থুল পদার্থ হও না, যা তোমরা তাই বলেই জানি তোমাদের। পাঁকে-ডোবা জলহন্তীকে নিমে ঘর যদি করতেই হয় তাকে এরাবত বলে রোমান্স বানাইনে। রঙ মাঝাইনে তোমাদের মুথে। মাথি নিজে। রূপকথার খোকা সব। ভালোকাজ হয়েছে মেয়েদের! তোমাদের ভোলানো! পোড়া কপাল আমাদের! এখীনা! মির্নভা! মরে যাই! ওগো রিয়লিস্ট্, রাস্তায় চলতে যাদের দেখেছ পানওলালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মৃতি, তারাই সেজে বেড়াচ্ছে এখীনা, মিন্রভা।

#### কিতীৰ

বাঁশি, বৈদিক কালে ঋষিদের কাজ ছিল মস্তর পড়ে দেবত। ভোলানো— বাঁদের ভোলাতেন তাঁদের ভক্তিও করতেন। তোমাদের যে সেই দশা। বোকা পুরুষদের ভোলাও তোমর। আবার পাদোদক নিতেও ছাড় না। এমনি করেই মাটি করলে এই জাতটাকে।

### বাশরী

সত্যি, সত্যি, খুব সত্যি। ঐ বোকাদের আমরাই বসাই টঙের উপরে, চোথের জলে কাদামাখা পা ধুইয়ে দিই, নিজেদের অপমানের শেষ করি, যতো ভুলাই তার চেয়ে ভুলি হাজার গুণে।

#### কিতা শ

এর উপায় ?

#### বাশরী

লেখা, লেখো সত্যি করে, লেখো শক্ত করে। মন্তর নয়, মাইথলজি নয়,
মিনর্ভার মুখোশটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট লাল করে তোমাদের
পানওয়ালী যে-মন্তর ছড়ায় ঐ আশ্চর্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তরই
ছড়াচ্ছে। শেশপাঠিকারা ঘোর আপত্তি করবে, মেয়েদের থেলো করা হলো,
অর্থাৎ তাদের মন্ত্র-শক্তিতে বোকাদের মনে থটকা লাগানো হচ্ছে। উচ্চ দরের

পুরুষ পাঠকও গাল পাড়বে। বল কী, তাদের মাইথলজির রঙ চটিয়ে দেওয়া! সর্বনাশ! কিন্তু ভয় করো না ক্ষিতীশ, রং যথন যাবে জ্বলে, মন্ত্র পড়বে চাপা, তথনো সত্য থাকবে টিঁকে, শেলের মতো, শূলের মতো।

ক্ষিতীশের চরিত্র কবি এতোই মেরুদণ্ডহীন করিয়া আঁকিয়াছেন যে, উহাকে ব্যঙ্গ-চরিত্র বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মনে হয়, সে কেবল বাঁশরীর ভুবড়ি-ছোঁড়ায় দেশালাই-কাঠির ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে; বাঁশরীর দৃষ্টি ও যুক্তিতেই দে সব দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত নিতান্ত নির্বোধের মতো বাঁশরীকে প্রেম-নিবেদন করিয়াছে। কিন্তু কবি মাঝে মাঝে তাহার মুখে যে-ভাষণ অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে নির্বোধ বা মানবচরিত্রজ্ঞানহীন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রায় সমস্ত চরিত্রই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষা ও ভদ্বীতে কথা বলে, ইহা তাঁহার নাটকের একটি দোষ; কিন্তু এথানে ক্ষিতীশের এমন তুর্বল ও সামঞ্জভাহীন চরিত্র-সৃষ্টের মূলে কবির একটি উদ্দেশ্য আছে। বাঁশরী-চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্মই কবি এইরূপ চরিত্র স্পষ্টি করিয়াছেন। যদি ক্ষিতীশকে একেবারে নির্বোধ করিতেন, তবে বাশরীর উচ্চ মনন-স্তরের সে নাগাল পাইত না; স্থতরাং পরস্পর ভাব-বিনিময়ের অম্ববিধা হওয়ায় বাঁশরী-চরিত্তের অভ্যন্তর-ভাগ স্বস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইত না—নাটক অচল হইত। আর যদি ক্ষিতীশ বাঁশরীর সমন্তরের বুদ্ধিমান চইত, তবে প্রথম হইতেই তর্ক ও কথার মার্প্যাচের ঝড়ে নাটকের বিষয়বস্তুটি উড়িয়া পড়িত কোন্ খানায়। তাই কবি প্রয়োজন-মতো ক্ষিতীশকে কথনো বৃদ্ধিমান কথনো নির্বোধ করিয়াছেন। বাশরীর মনের যে-ভাবটুকু যেথানে প্রকাশ দরকার, ক্ষিতীশকে দিয়া কবি তাহারি ভূমিকা করিয়া-ছেন। প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রতিশোধের রূপ ধারণ করে, তাই বাঁশরী মনে মনে দ্বির করিল, সোমশন্বরের তাচ্ছিল্য ও প্রত্যাখ্যানের যোগ্য প্রত্যুত্তর হইতেছে অবিলম্বে অন্তকে বিবাহ করা। অমনি ক্ষিতীশ বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত। বাশরীও তৎক্ষণাৎ রাজী। অবশ্র বাশরীর সম্মতিতে নিঃসন্দেহ হওয়া ক্ষিতীশের পক্ষে চরম নির্বিদ্ধতার পরিচয়। নারীচরিঅজ্ঞানের যে-সব উক্তি পূর্বে তাহার মুখে শোনা গিয়াছে, তাহাতে বাঁশরীর প্রস্তাবের হেতু ও মূল্য তাহার বুঝা উচিত ছিল। তাহার চরিত্রের অসমতিটি এখানটায়ই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। किছ (मिरिक कवित मृष्टि नारे; यथनि आवात श्रीष्ठा इहेन, उथनि वामतीरक দিয়া সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাইলেন। বাশরীকেই কবি ফুটাইতে চাহিয়াছেন, ক্ষিতীশ তাহার পক্ষে একটা সহায়মাত্র।

## মুক্তির উপায়

(3080)

ইহা রবীক্রনাথের ঐ নামের একটি গল্পের নাট্যরূপ। ১৩৪৫ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'অলকা' পত্রে ইহা প্রকাশিত হয়। কেবল পূজামালা নামে একটি মেয়েকে সকল ঘটনার কেন্দ্রীয় স্ত্রেরপে এই নাটকের মধ্যে চুকানো হইয়াছে। গুরুদ্বের অপ্রত্যক্ষ হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে নাটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এবং নৃতন চেলা-চাম্থারও নাটকে প্রবেশ ঘটয়াছে। এখানে-ওখানে একটু-আঘটু সামান্ত পরিবর্তন আছে। নাট্য-ঘটনাটি রবীক্রনাথের নিজের ভাষাতেই দেওয়া যাইতে পারে:—

"ফকির, স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গোঁফদাড়িতে মৃথের বারো আনা আনাবিদ্ধৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী বাপের আদরের মেয়ে। তিনি টাকারেথে গেছেন ওর জন্তো। ফকিরের বাপ বিশেশর পুত্রবধ্কে স্থেক করেন, পুত্রের অপরিমিত গুরুভক্তিতে তিনি উৎক্ষিত।

পুশানালা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে। দ্র-সম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি থাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাডাগাঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কৌতুহলের সীমানেই। কৌতুকের জিনিসকে নানা রকমে পর্য করে দেখছে কখনো নেপথ্যে, কখনো রক্ষভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ায় তার গতািবধি, সকলেই তাকে ভালাবাসে।

পূজামালার একজন গুরু আছেন, তিনি থাঁটি বনস্পতি জাতের। অগুরুজঙ্গলে দেশ গেছে ছেয়ে। পূজার ইচ্ছে সেইগুলোতে হাসিয়ে আগুন লাগিয়ে
খাগুব-দাহন করে। কাজ গুরু করেছিল এই নবগ্রামে। গুনেছি, বিয়ে হয়ে
যাওয়ার পর পুণাকর্মে ব্যাঘাত ঘটেছে। তারপর থেকে পঞ্চশরের সঙ্গে
হাসির শর যোগ করে ঘরের মধ্যেই স্মধ্র অশান্তি আলোড়িত করেছে।
সেই প্রহুসনটা এই প্রহুসনের বাইরে।

পাশের পাড়ার মোড়ল ষ্টাচরণ। তার নাতি মাথন ছই স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর দেশছাড়া। ষ্টাচরণের বিশান পূস্পর অসামান্ত বশীকরণ-শক্তি। সেই পারবে মাথনকে ফিরিয়ে আনতে। পুস্প শুনে হাসে আর ভাবে, যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনটাকে সে সম্পূর্ণ করে দেবে। এই নিয়ে রবিঠাকুর নামে একজন গ্রন্থকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে পত্রব্যবহার করেছে।"

(কবি-লিখিত ভূমিকা),

ছোট গল্পের মধ্যে সহজ, স্বতঃকৃষ্ঠ স্বচ্ছন্দগতি যে-কৌতুকধারা প্রবাহিত ছিল, নাট্যরপের বন্ধন দিয়া তাহাকে একটা ক্রত্রিম জলাশয়ে পরিণত করা হইয়াছে। ১২১৮ সালে লিখিত গল্পে ১৩৪৫ সালে নাট্যদ্ধণ দেওয়ায় সমসাময়িক কবি-মনের কিছু রঙ লাগা স্বাভাবিক; তাই এম. এ. পরীকায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে, হৈমর দূরসম্পর্কের এক বোনকে কবি পল্লীপরিবেশের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন। তাহারি বৃদ্ধি, কর্ম ও মধ্যস্থতায় নাটকের সমস্ত ঘটনাটি পরিচালিত হইতেছে এবং দে-ই সমস্ত জটিলতা সমাধান করিয়া নাটককে মিলনাম্ত পরিণতিতে লইয়া আদিয়াছে। ফ্কিরের গুরুভক্তি, গুরুর অর্থলোভ ও তাহার সাক্ষেপান্স নাটকে প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থান জুড়িয়াছে এবং তাহাদের উপর বাঙ্গবিজ্ঞাপও মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে; ফলে ফকির-মাথনের অবস্থাস্তরের ও উভয় পরিবারের ভুল--যাহাব মধ্যে রহিয়াছে নাটকের মূল-হাল্ডরদ নিহিত--দেই ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত হইয়া নিম্প্ৰভ হইয়া পড়িয়াছে। এই যুগের বৃদ্ধিশাণিত তিৰ্ধক বাগ ভদীরও কিছুট ছাপ ইহার গায়ে আছে, এবং দিনেমায় হত্মানের পার্ট-অভিনয়ের জন্ম কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া মাধনকে ধরিবার কৌশল অবিশাস্থ আধুনিক পরিমার্জন। আধুনিক প্রসাধনের ফলে নাটকের মধ্যে গল্পের চমৎকার হাস্তরসটি অনেকথানি ক্ষ হইয়াছে।

# কোতুকনাট্য

এই পর্যায়ে রবীক্সনাথের কৌতৃকনাট্যগুলি আমাদের আলোচনার বিষয়। প্রথমে রবীক্সনাথের কৌতৃকের স্বরূপ বা তাঁহার হাস্তরসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

প্রথমেই কবির মানস-ধর্মের উপর সর্বাত্যে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। রবীজ্ঞনাথের কবি-মানস একান্তভাবে কাব্যধর্মী, গীতিধর্মী ও ভাবধর্মী। এইরপ কবি-মানস স্বভাবতই পরিপূর্ণতার প্রয়াসী,—সংশ্লেষণী শক্তির দ্বারা সমস্তকে একত করিয়া ভাব ও কল্পনার প্রলেপে নানা অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া ইহা আকাজ্ঞা করে একটা অখণ্ড অমূভূতি—স্বভাবতই হদয়ের গভীর অমূভূতি ও আবেগের বাণী-রূপের মধ্যেই ইহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ-ক্ষেত্র। এইরূপ কবি-মান্স বস্তুরূপের প্রকাশের মধ্যে বিলেষণাত্মক দৃষ্টির ছুরিকাঘাত করিতে পারে না,—দৃষ্টরূপের স্বাভাবিক অসামঞ্জ, আতিশয় ও অন্তর্নিহিত হুর্বলতার নিলিপ্ত ভাবাবেগ-বজিত চিত্রাহ্বনে ইহার শিল্পকর্মের সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না। কাব্যধর্ম বা গীতিধর্মের প্রতিষ্ঠা-ভূমি হইতেছে श्वरप्तत গভীর ভাবাবেগ, কৌতুকের মূল হইতেছে বৃদ্ধি। একজন বাস করে হাদয়ের রাজ্বে, অপরজন মন্তিক্ষের রাজ্বে। তাই উৎকৃষ্ট গীতিকবি ও রোমাণ্টিক কবির প্রতিভা প্রকৃত হাস্তরসফটির পক্ষে অফুকুল নয়। যেখানে ভাবাবেগের অহপ্রেরণা নাই, কল্পনার বর্ণবৈচিত্র্য নাই, নাই জগৎ ও জীবনের मजा-मन्नान,-- बाद्य अर्थ वाख्य जीवत्नत्र ज्ञानकानभाष्यत्र व्यमास्त्रक, व्यत्नोहिजा, ত্র্বলতার উপর আবেগহীন নির্লিপ্ত দর্শকের বুদ্ধিচালিত স্থির দৃষ্টিনিক্ষেপ—যেখানে গড়িবার নাই নৃতন কিছুই, আছে কেবল পুরাতনের স্বন্ধপ উদ্ঘাটিত করা মাত্র, সেখানে তাহার প্রতিভা আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুঁজিয়া পায় না এবং শ্বরণীয় কিছু রচনা করিতেও পারে না। তাই এই কৌতুকরসাত্মক রচনাগুলি পৃথিবীর অক্ততম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি ও রোমাণ্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্বরণীয় দান নয়। এগুলি তাঁহার প্রতিভার অপ্রতাক্ষ দান—by-product মাত্র। তবে নব নব সাহিত্যরূপম্রষ্টা কবির ইহাও একটা বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ।

~ কৌতুকরদের সাধারণত তিনটি ধারা। একটি বিশুদ্ধ হাশ্ররস—ইংরাজীতে যাহাকে বলা হয় humour; আর একটি সংস্কৃতি-মার্জিত তীক্ষবৃদ্ধির বাক্চাতুর্য—
যাহাকে বলা হয় wit; অপরটি ব্যঙ্গ বা শ্লেষ—যাহাকে satire বা irony বলিয়া
ধরিতে পারি।

বিশুদ্ধ হাস্তরসের উৎস হইতেছে একটা বিশিষ্ট মনোভাব, জগং ও জীবন সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভলী। এই প্রকারের হাস্তরস-শ্রন্থা মানব-জীবনের সর্ববিধ অসামঞ্জ্য, আভিশ্ব্য, মৃঢ্তা, স্বার্থপরতা, অহংকার, লোভ প্রভৃতি দেখিয়া বিশ্ব্বমাত্র হংখ, বেদনা বা বিদ্বেষ অস্কৃত্রব না করিয়া অস্কুদ্রেজিত চিন্তে, স্থির বৃদ্ধিতে বিদ মানব-চরিত্রের হুর্বলতার উপরে শুল্ল হাসির আলোক-সম্পাত করেন, তবেই তাঁহার শিল্পকর্ম যথার্থ সার্থকতা লাভ করিবে। এই বিশুদ্ধ হাস্তরস বা হিউমার-এর আবেদন আমাদের বৃদ্ধির কাছে, স্কুদ্রের কাছে নয়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এইপ্রকার হাস্তরসের মধ্যে করুণ রসের একটা অতি সংযত ও নিগৃত্ ব্যক্ষনা থাকে,—রসম্রন্তার একটা আবেগহীন, উদাসীন সন্থাক্ষরতা প্রকাশ পায়। উৎকৃষ্ট হিউমারের মধ্যে করুণ রসের বা pathos-এর একটা রেশ থাকিতে পারে, কিন্তু উহা প্রকৃত করুণ রসের বা pathos-এর একটা রেশ থাকিতে পারে, কিন্তু উহা প্রকৃত করুণ রসের,—লেথকের বিশ্ব্যাত্র স্কুদ্যাবেগে এই হাস্তরস নই হইতে পারে। Bergson বলেন,—

"Indifference is its natural environment, for laughter has no greater foe than emotion. I do not mean that we could not laugh at a person who inspires us with pity, for instance, or even with affection, but in such a case we must, for the moment, put our affection out of court and impose upon our pity.

হাস্থ্যবের সঙ্গে এই করুণ রস বা pathos-এর অমুবাসন—লেখকের একটি অভিক্ষীণ, নির্দিপ্ত, গৃঢ় সহামভূতির সঙ্গে হাস্থ্যবের এই মিশ্রণ—ইহাতেই উৎকৃষ্ট ভিউমারের প্রকৃত রূপটি ফুটিয়া ওঠে। ইহা আমরা Lamb-এর Essays of Elia বা Mark Twain-এর রচনা, বা Dickens-এর কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করি। ইহাদের হাসি যেন অশ্রু-মেঘের পটভূমিকায় ইশ্রধমুর বর্ণদীপ্তি।

ঘিতীরপ্রকার হাস্তরসের উত্তব শব্দযোজনার ভদীতে,—ভাষণের বৃদ্ধিদীপ্ত মাজিত কলাকৌশলে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ হাস্তরস নির্ভর করে এই বাক্চাতৃর্যের উপর, অবশ্র এ-হাস্তরস অগভীর—ও উচ্চশ্রেণীর নয়। কিছ ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটি স্ষ্টি-কুশলী কবি-মন, নানা সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যের উল্লেখ-সমৃদ্ধ রসব্যঞ্জনা, বিদশ্বজনোচিত অপূর্ব বাক্যপ্রয়োগ-নিপুণ্য। তাহাতেই রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর হাস্তরস একটা অন্থপম বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত হইয়া আমাদিগকে আরুই করে—মৃশ্য করে।

তৃতীয় প্রকারের হাস্তরদের উদ্দেশ্য হাসির ছলে অন্তকে বিজ্ঞাপ বা ব্যঙ্গ করা—

হাসির ছন্মবেশ পরিয়া অন্তকে আঘাত করা। কোনো সময় ইহা একেবারে সর্বজনবোধ্য স্থাপট রূপ গ্রহণ করে, কথনো বা চাপা শ্লেষের বক্ত ইন্ধিতে ব্যক্ত হয়।
এই বান্ধ-রিসিকদের হাত হইতে কোনো রকমের নির্ন্ধিতাই রেহাই পায় না। কি
মানবন্ধীবনে, কি সমাজে, কি ধর্মে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে, সর্বত্রই ইহারা সকলপ্রকার নির্ন্ধিতার ম্থোশ খ্লিয়া হাসির উজ্জ্বল আলোকে নিন্ধকণভাবে উহার
স্বরূপ উদ্যাটন করিতে প্রয়াসী। ইংরেজী সাহিত্যের একজন স্থা ব্যক্ষ-রিসিকের
একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির যোগ্য,—

"Folly is the natural prey of the Comic Spirit, known to it in all her transformations, in every disguise; and it is with the springing delight of hound after fox, that it gives her chase, never fretting, nover tiring, sure of having her, allowing her no rest."

( Essay on Comedy: George Meredith )

ইংরেজী সাহিত্যে Swift, Thackeray প্রভৃতি ব্যঙ্গ-শিল্পী বলিয়া বিধ্যাত।
আমাদের সাহিত্যে এই প্রকারের হাস্যরসের নিদর্শন মিলে বিজেক্সলালের কয়েকখানি প্রহসনে এবং অমৃতলালের প্রহসনগুলিতে। পরশুরামের হাস্যরসের
অস্তরালেও আছে একটা প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞাপের ইন্ধিত।

এই তিনপ্রকার হাস্যরসের মধ্যে রবীক্স-রচনায় wit-জাতীয় হাস্তরসই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। রবীক্সনাথের এই উচ্চাঙ্গের wit বা বাগ্বৈদ্যা সাধারণের বিশেষ চিত্তগ্রাহী না হইলেও শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, মাজিতক্ষচি, কাব্যামোদী পাঠক বা শ্রোতার নিকট পরম উপাদেয় বস্তু। এই শ্রেণীর রসবোধ ও ক্ষচির মধ্যেই রবীক্স-হাস্তরসের স্থায়ী আসন নির্ধারিত, এইখানেই উহার প্রকৃত মূল্য-নির্বেণ।

রবীন্দ্র-কৌতুকে humour-এর অংশও সামায়-কিছু দেখা যায়। এইপ্রকার হাশ্ররস প্রধানত ব্যক্ত হয় চরিত্র-স্টিতে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রহসন' বা 'কমেডি' তিনখানার মধ্যে একটি চরিত্রে এইপ্রকার অশ্রু-স্মিগ্ধ হাসির আলোক-দীপ্তি লক্ষ্য করা যায়। সেটি হইল 'বৈকুঠের খাতা'র বৈকুঠ-চরিত্র। এমন সাহিত্যবাতিক-গ্রন্থ, উদারস্থদয়, আত্মভোলা, খাটি ভদ্রলোকটি যখন কেদারের চক্রান্তে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে উন্থত, তখন আমাদের হাসি যেন একটা ক্ষীণ বেদনার ছায়ায় য়ান হইয়া যায়।

ব্যঙ্গ-হাস্তরসও রবীক্ত-রচনায় থানিকটা লক্ষ্য করা যায়। 'হাস্তকৌতৃক' ও 'ব্যঙ্গ-কৌতৃক'-এর কৃত কৃত রচনায় ইহার নিদর্শন আছে। 'চিরকুমার-সভা'য় wit-এর চরম প্রকাশের সঙ্গে চিরকৌমার্থের প্রতি কবির ব্যঙ্গের একটা ক্ষীণ বংকার বাজে।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব ইইতেই বাংলা-সাহিত্যে প্রহ্মন-রচনার একটা ধারা চলিয়া আসিতেছিল। এইজাতীয় রচনার পথপ্রদর্শক মাইকেল। তাঁহার রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বৃড়ো শালিকের ঘাড়ে রে'।' ও দীনবন্ধ্র 'বিয়ে-পাগলা বৃড়ো', 'সধবার একাদশী,' 'জামাই বারিক' প্রভৃতি প্রহ্মন একটা নৃতন সাহিত্যরূপের স্পষ্ট করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তৃপ্তিও দিয়াছিল এক শ্রেণীর বাঙালীর রসবোধকে। এই-সব রচনার মধ্যে wit ও humour থাকিলেও ব্যঙ্গরহার ধারাটি ছিল ফুল্পষ্ট। পরবর্তী কালে অমৃতলালের প্রহ্মন-শুলিতে ব্যঙ্গই ছিল মৃল-উদ্বেশ্থা। এই-সব প্রহ্মনে বিলাতী সভ্যতার অম্করণ-কারীদের আচার-ব্যবহার ও নৈতিক অধংপতন, সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের চরিত্রের নানা ত্র্বলতা, পূর্বক্ষীয়দের ভাষা ও চাল-চলন, শিক্ষিতা মেয়েদের হাব-ভাব-চলা-ফেরা, আক্ষদের আচার-ব্যবহার ও ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতিই ছিল নির্মম বিজ্ঞপের বিষয়বস্তা। একটা কুফ্চি ও vulgarity-র আবহাওয়া হইতে ইহারা মৃক্ত ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের প্রহসন 'গোড়ায় গলদ' ও 'বৈকুঠের খাতা' বাঙ্গলেশবর্জিত, নির্দোষ, মাজিত হাক্সরসের প্রহসন। 'চিরকুমার-সভা'র মধ্যে একটা আদর্শের উপর বাঙ্গান্তিপাত থাকিলেও তাহা নৈর্ব্যক্তিকতা প্রাপ্ত হইয়া অনাবিল হাক্সরসেরই পরিপৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে বাঙ্গ-বিজ্ঞপহীন, স্বচ্ছ, অনাবিল হাক্সরসের প্রহ্মনের প্রবর্জন। বহু-পরবর্তী যুগে বাংলা-সাহিত্যে আমরা এইরূপ নির্দোষ হাক্সরসের আর একথানি প্রহসন দেখিতে পাই। ইহা রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গালসি স্কুল'।

### গোড়ায় গলদ

~ ( ><>> )

প্রধানত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত 'সংগীত-সমাজ'-এ অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই 'গোড়ায় গলদ' রচিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও প্রযোজনায় ঐ সমিতির সভাগণের দারা প্রথম অভিনীত হয়।

প্রথম অভিনয়ের বিবরণটি একটু কোতৃহল উল্রেক করে,—

"'গোড়ায় গলদ' অভিনয়কে সর্বাঙ্গফুলর ও অত্যন্ত স্বাভাবিক করিবার জ্ঞ

অটলকুমার সেন, যিনি শিবু ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তিনি নাকি -সামনের গোটা তুই দাঁত তুলিয়া কুত্রিম দম্ভ ব্যবহার করিয়াছিলেন। অভিনেতারা যাহাতে দর্শকের মন হইতে সকলপ্রকার ক্লব্রিমতার আভাস विनुष्ठ कतिरा भारतन, ও कथावार्जाय हावजार हान-हनरन भनात चरत छ भरत्रत फेकातरा অভিনয়ে परताया ভাবভ कि कूछाहेरक शास्त्रन, हेराई हिन সংগীত-সমাজের অভিনয়-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও রবীক্সনাথের শিক্ষাদানের বিশেষ लक्का। পটल्डाकात ट्याटल रख्यालक-निरात्रण, वात्रिकीत जुवनस्याहन চাটুজ্জে—ললিত চাটুজ্জে, ও প্রীশচন্দ্র বহু—চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় নামেন। প্রীশ বাবু গান করিতে পারিতেন না, তাই রবিবাবু নিজ নামেই স্টেজে বাহির হইয়া উহা গাহিয়া দিলেন। তাঁহার অবতারণার জন্ম নাটকীয় কথোপকথনে किছू योग कतिया एम अया हय। हक्क्वानू छाँहात वसुरमत अविवान्त शान ভনিবার জন্ম একটু বসিতে বলেন, কারণ সেইদিনই জাঁহার দেখা করিতে चानिवात कथा चाह्छ। भरत त्रवीखनाथ श्रायम कतिराम मकरमत महिछ তাঁহার আলাপ-পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল, তিনিই শেষ গানটি গাহিলেন,— 'यात अपृष्टे (यम्नि क्रूक जामना नवारे डाला'। (त्रदीख-छीवनी) 'গোড়ায় গলদ' নাটকের কথাবস্তু এইরূপ:-

চন্দ্রকান্ত, বিনোদবিহারী, নলিনাক্ষ্, নিমাই প্রভৃতিকে লইয়। একটি বন্ধ্রণাষ্ঠী। চন্দ্রকান্ত উকিল, বিবাহ করিয়াছে—স্ত্রীর নাম ক্ষান্তমণি। অস্থান্ত সকলে অবিবাহিত। বিনোদ এম. এ., বি. এল. পাশ করিয়া সবে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছে,—পসার হয় নাই; থাকে পটলডাঙার এক মেসে। নিমাই শিবচরণ ডাক্তারের ছেলে,—মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ে। চন্দ্রকান্ত কবি-ভাবাপন্ন, নলিনাক্ষও তাই; বিনোদ তো দস্তরমতো কবি,—'কানন-কুস্থমিকা' কাব্যগ্রছের লেখক। নিমাই বলে—প্রেম একটা ব্যাধি, অজীর্ণ রোগের নামান্তর,—ডালো করিয়া থাইয়া হজম করিতে পারিলে কবিছ-রোগ কাছে ঘেঁষিতে পারে না। কিছে ভাহার নিজের ব্যবহারে এ-ব্যাথ্যা থাটে নাই।

এক রবিবারের সকালে ইহারা চন্দ্রকান্তের বৈঠকখানায় আড্ডা দিতেছিল। আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা চলিতেছিল অবিবাহিত লোকের মনের অবস্থা, কাহার কিরূপ স্ত্রী পছন্দ ইত্যাদি বিষয় লইয়া। এমন সময় পাশের বাড়ী হইতে স্থললিত কণ্ঠের গান শোনা গেল।

পাশের বাড়ীটি নিবারণবাব্র। সেই বাড়ীতে নিবারণবাব্র নিজের কঞা ইন্মুমতী ও তাঁহার পরম বন্ধু আদিত্যবাব্র কন্তা কমল বাস করে। আদিত্যবাব্ মৃত্যুকালে একমাত্র মেরেকে নিবারণবাব্র হাতে সমর্পণ করিয়া যান। সেই হইতে নিবারণবাব্ নিজের কল্পার মতো কমলকে লালন-পালন করিয়াছেন ও লেখাপড়া শিখাইয়াছেন্। নিবারণবাব্ অনেকটা আধুনিক-ভাবাপয় লোক। মেয়ে ছইটিকে অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া ভালোরপ লেখাপড়া শিখাইয়া-ছেম। সেদিন সকালে কমল গান গাহিতেছিল।

গান শুনিয়া বিনোদ ঠিক করিল—এ মেয়েকেই বিবাহ করিবে সে। চন্দ্রকান্তবাবু পাশের বাড়ীর সকলেরই বিশেষ পরিচিত। সে বিনোদের সঙ্গে কমলের
বিবাহের প্রভাব করিবার জন্ম নিবারণবাবুর বাড়ীতে উপন্থিত হইল। সঙ্গে
পোল বিনোদ ও নিমাই। নিবারণবাবু সানন্দে এই প্রভাব গ্রহণ করিলেন।
তিনি বিনোদের সম্বন্ধে আলাপে এতই ময় হইয়া পড়িলেন য়ে, নিমাই-এর
পরিচয় লইবার কোনো অবসরই পাইলেন না। নিমাই দেখিতে বেশ স্থা।
ইন্দু আড়াল হইতে এই স্বদর্শন যুবক ও তাহার হাব-ভাব দেখিয়া তাহার প্রতি
আক্রষ্ট হইল। কিন্তু নিবারণবাবুর নিকট জিল্লাসাবাদ করিয়াও তাহার পরিচয়
পাইল না।

শিবচরণ ভাজার নিবারণের বাল্যবন্ধ। শিবচরণ তাঁহার ছেলে নিমাই-এর সক্ষেইন্দুর বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। নিবারণ আনন্দের সঙ্গে এ-প্রস্তাবে সক্ষত হইয়াছেন—বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 'নিমাই' নামটি ইন্দুর পছন্দ হয় নাই। নিমাই গয়লার নাম হইতে পারে, কিন্তু ভল্রলোকের নাম হইতে পারে না।

এদিকে নিমাই-এর পরিচয় জানিবার জন্ম ইন্দু ক্ষান্তমণির নিকট উপস্থিত হইল।
ইন্দুর বর্ণনা শুনিয়া কান্ত বলিল, সে নিশ্চয়ই ললিত চাটুজ্জে, তাহার স্থামীর আর
একজন বন্ধু। ক্ষান্ত ভালো লেথাপড়া জানে না, তাই ষথাযোগ্য কথা বলিয়া
শ্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারে না,—সে জন্ম তাহার মনে একটা ক্ষোভ ছিল।
ইন্দুকে সে-কথা বলিতেই কৌতুকপ্রিয় ইন্দু চক্রকান্তের চাপকান ও শামলা পরিয়া
শ্বামী সাজিয়া স্থামী কাছারী হইতে আসিলে কি ভাবে সম্ভাষণ করিবে,
ক্ষান্তমণিকে শিখাইতে লাগিল। ক্ষান্ত তো হাসিয়া খুন। এমন সময় চক্রবাব্র
কর্মন্ব শোনা গেল। ইন্দু তাড়াতাড়ি পলাইতে চেটা করিল—ক্ষান্তমণিকে অম্বরোধ
করিয়া গেল, চক্রবাব্ আসিলে সে যেন বলে, বাগবাজারের চৌধুরীবাড়ীর কালমিনী
আসিয়াছিল—ভাহার কথা যেন না বলে। বৈঠকখানা ঘর দিয়া পলাইতে পিয়া
লেখে সেখানে নিমাই (নৃতন পরিচয়ে ললিত) বসিয়া আছে। তখন ভাড়াভাড়ি
শামলা-চাপকান খুলিয়া ভাহার হাতে দিয়া বলিল,—'ভোমার বাব্র এই শামলা,

আর এই চাণকান। সাবধান করে রেখো, হারিওনা, আর শীগ্গির দেখে এস দেখি বাগ্বাজারের চৌধুরীবাব্দের বাড়ি থেকে পান্ধী এসেছে কিনা।' নিমাই বাহির হইতে দেখিয়া আসিয়া বলিল—পান্ধী আসে নাই। 'আমার পান্ধী নিশ্চরই আসিয়াছে' বলিয়া কোনো মতে ইন্দু প্লায়ন করিল।

নিমাই ইন্দুকে দেখির। মৃগ্ধ হইল এবং মনে মনে ঠিক করিল, বাগবাজারের চৌধুরীদের এই কাদম্বিনীকেই তাহার বিবাহ করা চাই। প্রথম প্রণয়োয়েষে ভাজারের ঘাড়ে কবিছের ভূত চাপিল। সে কবিতা লিখিতে চেটা করিল; কিছ ছন্দ মিলাইয়া তাহার পক্ষে কবিতা লেখা কঠিন, তাই হাল্ডকর কবিতার কয়েকটি নম্না খাড়া করিল,—

কদম বেমনি আমা প্রথমে দেখিলে, কেমন ক'রে ভৃত্য বলে তথনি চিনিলে! পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,

(এবার) নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ। 
ভইত্যাদি আর বাগবাজারের রাস্তায় কাদস্বিনীর সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল।

এদিকে বিহাহের পর স্ত্রীকে লইয়া বাসা করিয়া থাকিবার সৃষ্ঠি না থাকায় বিনাদে কমলকে নিবারণবাবৃর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। কমলের পিডা আদিত্যবাবৃ কমলের জন্ম প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। পাছে টাকার লোভে অযোগ্য ব্যক্তি তাঁহার মেয়েকে বিবাহ করিতে অগ্রসর হয়—এই আশব্দায় ভাহার বিবাহের পূর্বে এই অর্থের কথা প্রকাশ করিতে নিবারণবাবৃকে নিয়েধ করিয়া যান। এখন নিবারণবাবৃ কমলকে অর্থ দিলেন। কমল এইবার বিনোদকে জন্ম করিবার এক কৌশল করিল। সে পৃথক্ একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া জমিদারের মতো বাড়ী সাজাইয়া বিলল এবং বিনোদকে তাহার একেটের উকিল নিয়্কেকরিল, বিনোদকে আত্মপরিচয় দিল না, ঘোমটার আড়াল হইতে কথা বলিতে লাগিল। শেষে সে একা-একা থাকে বলিয়া বিনোদের স্ত্রীকে তাহার বাড়ীতে পাঠাইতে অন্থ্রোধ করিল। বিনোদ কমলের জন্ম মনে নিবশ্ব লক্ষিত ছিল, এবার বিষম মুশকিলে পড়িল। শেষে নিবারণবাব্র নিকট কমলকে আনিবার প্রয়োব করিল।

আবার এদিকে ইন্দু ললিতকে ছাড়া কাহাকেও বিবাহ করিবে না। কমল আনে, ললিত চাট্ছেল বিনোদদের বন্ধু-গোষ্ঠীর একজন। সে তাহার এক বন্ধু কাদখিনীর সঙ্গে ললিতের বিবাহ ঘটাইবার জন্ম বিনোদকে অন্থরোধ করিল। ললিতকে বিনোদ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বিবাহের প্রতাব করিল। ললিত সাহেবী-ভাবাপন। সে বিবাহের প্রস্থাব শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। ক্মলের কথামতো তাহার নিকট কাদস্থিনীর নাম করিয়াও বিনোদ কোনো ফল পাইল না। সে বিনোদকে একরকম অপমানিত করিয়াই চলিয়া গেল! প্রকৃতপক্ষে সে তো কোনোদিন কাদস্থিনীকে দেখে নাই বা তাহার নামে কবিতা লেখে নাই। যাহোক, অনেক অন্নয়-বিনয়ের পর ইন্দুকে নিমাই-এর সন্মুখে হাজির করা হইল। তখন উভয়েই উভয়ের ভূল ব্ঝিতে পারিল। ইন্দু নিমাইকে এবং নিমাই ইন্দুকে বিবাহ করিতে রাজী হইল। কিন্তু শিবচরণ বাবু যে চৌধুরীদের কথা দিয়াছেন, ভাহা রক্ষা হয় কি করিয়া? তখন চন্দ্রকান্ত ললিতের সঙ্গে কাদস্থিনীর বিবাহ ঠিক করিল। কাদস্থিনী কুরুপা হইলেও চৌধুরীদের প্রচুর অর্থ। ললিত টাকার জন্ম বিবাহ করিতে রাজী হইল। টাকা লইয়া সে বিলাত যাইবে!

তারপর কমল বিনোদকে আত্মপরিচয় দিল। উভয়ের মিলন হইল। ইন্দুর সন্দেও নিমাই-এর বিবাহ হইল। গোড়ায় গলদ থাকিলেও শেষরকা হইল।

'গোড়ার গলদ'-এর নাট্য-ঘটনার মূলে আছে ভুল—অর্থাৎ গোড়ায় গলদ।
ইন্দুমতী নিমাইকে ললিত বলিয়া ভুল করিয়াছে, আর নিমাইও ইন্দুকে বাগবাজ্ঞারের কাদখিনী বলিয়া ভুল করিয়াছে। আবার ত্রীফ্লেস উকিল বিনোদের
স্ত্রী কমল যখন সম্পত্তির মালিক হইয়া বিনোদকে তাহার এস্টেটের উকিল নিযুক্ত
করিল, তখন বিনোদ তাহাকে স্ত্রী বলিয়া বৃঝিতে পারে নাই। এই-সব ভুলের
সংশোধন পর্যন্ত নাটকের ঘটনার বিভিন্ন গতি,—শেষে ভুলের সংশোধনে মিলন—
শেষরক্ষা। ইহা একপ্রকার Comedy of Errors,—ঘটনা-সংখ্বানের মধ্যেই
ইহার নাট্যরস।

গোড়ায় গলদ যাহাতে স্ষ্টি হইল, সেই আসল ঘটনাটির সমাবেশের মধ্যে কিন্তু একটা অস্বাভাবিকত্ব নিহিত আছে। ইন্ধুমতী অন্ত এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটি ঘরে উপবিষ্ট ভদ্রবেশধারী স্থদর্শন যুবককে সেই বাড়ীর চাকর বানাইয়। পাল্কির সন্ধানে পাঠাইল—এই ঘটনাটি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। কবি ইন্ধুকে যথেষ্ট বৃদ্ধিমতী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন,—এই বৃদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে এইক্ষপ ব্যবহার একেবারে অবিশাস্ত ছ্যাবলামির সীমায় পৌছিয়াছে। অন্ত উপায়ে কবি ইন্ধুর কাদখিনী-পরিচয় দেওয়াইতে পারিলে ভালো করিতেন।

বন্ধুদলের চরিত্র-চিত্রণে বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নাই। চন্দ্র-বিনোদ-নিমাইনলিনাক্ষ প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। চন্দ্র ও বিনোদ তো দম্বরমতো কবি; ভাজারির
ভাজ নিমাই—যে প্রেমকে মনে করে একটা শারীরিক ব্যাধি—সে-ও দলে ভিড়িয়া
কাৰতা লেখা অভ্যাস করিল এবং বাগবাজারের কাদমিনীর বাড়ীর সামনে উকি

দিতে লাগিল। সকলেই অল্পবিন্তর কবিদৃষ্টিসম্পন্ন, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় কথা বলে, উৎকৃষ্ট কাব্যময় ভাষায় অনর্গল মনের ভাব প্রকাশ করে।

স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে ইব্দু বৃদ্ধিদীপ্ত, কোতৃকপ্রিয় ও লীলা-চঞ্চ ।

ক্ষান্তমণি সেকেলে গৃহিণীর টাইপ। স্বামীকে ইহারা গভীরভাবে ভালো-বাসে,—কিন্তু প্রেমের কলামর বাহ্ম অভিব্যক্তি ইহাদের আচরণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না;—নানা স্থললিত বাক্য ও আকর্ষণীয় ব্যবহারে স্বামীর মনোরঞ্জন করিবার কৌশলটি ইহাদের একেবারেই জানা নাই। প্রণিয়নী অপেক্ষা গৃহিণীর অংশই ইহাদের মধ্যে বেশি পরিক্ষট।

সমগ্র নাটকের মধ্যে একটিমাত্র ক্ষুদ্র চরিত্র সত্যকার বাস্তবরসের মাধুর্ষে ও শিল্পগত উৎকর্ষে আমাদিগকে মৃগ্ধ করে। এই ক্ষুদ্র চরিত্র-চিত্রণে কবি অসামান্ত ক্বতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এটি শিবচরণ ডাক্তারের চরিত্র।

শিবচরণ প্রাচীনপদ্ধী অভিভাবক। ইহাদের কাছে বিবাহ একটি অবশ্রকরণীয় সামাজিক অনুষ্ঠান। অভিভাবকদের মধ্যস্থতায় এই বিবাহ সম্পন্ন হওয়াই চিরাচরিত রীতি। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র-কন্সার বিবাহে আপত্তি বা পাত্রপাত্রীর পরম্পরের পছন্দ বা ভালোবাসা প্রভৃতির বিশেষ কোনো মৃল্য ইহাদের কাছে নাই। পুত্রের বিবাহের সময় হইয়াছে জানিয়া শিবচরণ তাঁহার বাল্যবন্ধু নিবারণের শিক্ষিতা স্থন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন;
এদিকে নিমাই বিবাহ করিতে অসম্মত। এ-বিষয়ে পিতাপুত্রের কথোপক্থন,—

নিমাই। একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন তো হতে পারে না। শিব। কেন বাপু?

নিমাই। আমার এখন এক্জামিন কাছে এসেছে—

শিব। তা হোক না এক্জামিন। বিষের সঙ্গে এক্জামিনের যোগটা কি? বৌমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব, তারপরে তোমার এক্জামিন হয়ে গেলে খরে আনবো।

নিমাই। ডাজ্ঞারিটা পাশ না করে বিয়ে করাটা ভালো বোধ হর না—
শিব। কেন বাপু, তোমার সঙ্গে তো একটা শক্ত ব্যায়ারামের বিয়ে
দিচ্ছিনে। মাসুষ ডাক্ডারি না জেনেও বিয়ে করে। কিছু ভোমার আপত্তিটা
কিসের জ্বন্তে হচ্ছে ?

निमारे। উপार्জनकम ना इरव विरव कतारी-

শিব। উপাৰ্জন? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি? তুমি কি সাহেব হয়েছো যে বিয়ে করেই স্বাধীন স্বরক্ষা করতে বাবে? (নিমাই নিজন্তর) তোমার হোলো কি ? বিয়ে করবে ভার আবার এতো ভাবনা কি ? আমি কি তোমার ফাঁদির হকুম দিদুম। নিমাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে এখন বিয়ে করতে অহুরোধ করবেন না।

শিব। (সরোধে) অন্নরোধ কি রে বেটা? স্তকুম করবো। আমি বলছি-ভোকে বিয়ে করতেই হবে।

নিমাই। আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না। শিব। (উকৈঃস্বরে) কেন পারবিনে? তোর বাপ পিতামহ তোর চোক-পুরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেছে আর তুই বেটা হুপাতা ইংরাজি উন্টে আর বিয়ে করতে পারবিনে। এর শক্তটা কোন্থানে! কনের বাপ সম্প্রদান করবে আর তুই মন্ত্র পড়ে হাত পেতে নিবি—তোকে গড়ের বাছিও বাজাতে হবে না, ময়ুরপংখীও বইতে হবে না, আর বাতি জালাবার ভারও তোর উপর দিছিনে!

প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের বিবাহে আপত্তির অর্থ শিবচরণ বুঝিতে পারেন না । উপযুক্ত পাত্তের অভিভাবক হিসাবে তিনি সব ঠিক করিয়াছেন, এক পক্ষকে কথা দিয়াছেন—এখন তাঁহার অবস্থা বেগতিক।

ভারপর বাগবাজারের রাস্তায় পিতাপুত্রের দৈবাৎ সাক্ষাৎ,—

শিব। শুনছো? কালেজ কোন্দিকে! তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে? তোমার সমস্ত ডাজ্ঞারি শাস্ত্র কি ঐ জান্লার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে? (নিমাই নিক্তর) মৃথে কথা নেই য়ে! লক্ষ্মীছাড়া এই তোর এক্জামিন। এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ!

নিমাই। থেয়েই কালেজে গেলে আমার অহুথ করে তাই একটুথানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিব। বাগবাজ্ঞারে তুমি হাওয়া থেতে এসো? সহরে আর কোথাও বিশুদ্ধ বারু নেই। এ তোমার দাজিলিং সিম্লে পাহাড়! বাগবাজ্ঞারের হাওয়া থেয়ে থেয়ে আজকাল বে চেহারা বেরিয়েছে একবার আয়নায় দেখা হয় কি? আমি বলি ছোঁড়াটা এক্জামিনের তাড়াতেই ওকিয়ে যাচ্ছে— তোমাকে যে ভূতে ভাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!

শিবচরণ যখন জানিতে পারিলেন যে, চৌধুরীদের কাদন্ধিনী-ভূতই ঘাড়ে চাপিয়া পুত্তকে তাড়া করিয়া বাগবাজারে ঘুরাইতেছে, তখন স্নেহত্বল পিতা জনিচ্ছ। সংযাধ কাদ্যিনীর সংস্থানিমাই-এর বিবাহ ঠিক করিলেন। প্রাপ্তবয়ক পুত্রকে বিবাহ দিতেই হইবে—তা ইন্মতীর সঙ্গেই হউক আর কাদ্দিনীর সঙ্গেই হউক। তবে বন্ধু নিবারণের সঙ্গে কথার খেলাপে তিনি তৃঃখিত।

শেষে নিমাই যথন কাদম্বিনীর প্রকৃত পরিচয় পাইল, তাহার পরে পিতাপুত্তের কথোপকথনটি যেমনি চমংকার তেমনি উপভোগ্য:—

নিমাই । · · · আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাইনে—বিশেষ আ্পনি নিবারণবাবুকে কথা দিয়েছেন—

শিব। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া নিমাই-এর মুখের দিকে নিরীক্ষণ)—ভূই ক্ষেপেছিস না আমি ক্ষেপেছি কে আমাকে ব্ঝিয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিকার করে বল আমি বৃঝি।

नियारे। आयि तम कोधूतीएमत त्यस्य विस्य कत्रत्वा ना।

শিব। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবি নে! তবে কাকে বিয়ে করবি ? নিমাই। নিবারণবাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিব। (উচ্চৈ: স্বরে) কী! হতভাগা পাজি লন্ধীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করি, তখন বলিস কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি, আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি, তখন বলিস ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি—তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাদ্ধার একবার মির্জাপুর ক্ষেপিয়ে নিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস্!

অবশ্য বাগবাজারে বিবাহ-ভাঙায় মনে-মনে তিনি হয়তো সন্তুইই হইয়াছেন—
কিন্তু তাঁহার কথার মূল্য ? সেকালের এই-সব অভিভাবকদের কথা ঠিক রাখা একটা
চরিত্তগত বৈশিষ্ট্য,—'এখন আমি চৌধুরীদের বলি কী'—এইটাই তাঁহার বিশেষ
সমস্যা। অবশ্য চক্রকান্ত তাহার সমাধান করিয়া দিল ললিতকে দিরা।

উপরি-উদ্ধৃত তিনটি অংশই এই প্রহ্মনটির সর্বোৎকৃষ্ট অংশ। চরিত্তের উপর আলোক-নিক্ষেপকারী এমন সহজ, স্বাভাবিক, হাস্থোরসোচ্ছল সংলাপ এই নাটকের আর কোথাও নাই। স্বল্পরিসরের মধ্যে বিগত যুগের সামাজিক-ব্যবহার-নিপুণ, সত্যভাষী, সরল, স্বেহপ্রবণ অভিভাবকদের একটি কৃত্র জীবস্ত আলেধ্য অত্যক্ষল রেখায় অন্ধিত হইয়াছে।

'শেষরক্ষা' 'গোড়ায় গলদ'-এরই সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত রূপ। কতকগুলি গানের সংযোগে ইহাকে যথার্থ মঞ্চাভিনয়ের উপযুক্ত করিবার চেটা করা হইয়াছে। ছই-এক ভায়গায় একটু-আধটু রদবদলও করা হইয়াছে। 'গোড়ায়-গলদ'-এয় নিমাই 'শেষরক্ষা'য় গদাই নাম পাইয়াছে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাতৃভীর প্রযোজনায় কলিকাতার সাধারণ রক্ষমঞে 'শেষরক্ষার' অভিনয় বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল।

## বৈকুঠের খাতা

(0.00)

'বৈকুঠের থাতা' 'গোড়ায় গলদ' অপেক্ষা আকারে অনেক কুত্র। 'গোড়ায় গলদ' পূর্ণ পঞ্চান্ধ নাটক, আর 'বৈকুঠের থাতা'র নাট্য-ঘটনা সমাপ্ত হইয়াছে মাত্র তিনটি দৃস্তে। 'গোড়ায় গলদ'-এ হাস্তরসের কেন্দ্র ছিল ঘটনা-বিপর্যয়; 'বৈকুঠের থাতা'য় হাস্তরস নিহিত চরিত্রস্ক্টিতে।

'বৈকুঠের থাতা'র গল্লাংশ সংক্ষেপে এইরূপ:—

বৈকৃষ্ঠ ও অবিনাশ তৃই ভাই। বড়ো ভাই বৈকৃষ্ঠ সংসারের মান্ন্ব, কিন্তু তাহার হালচাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহার সাহিত্য-সাধনা ও জ্ঞানচর্চা লইয়াই সেমগ্ন। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র তাহার গবেষণার বিষয়। সংগীতশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহার গবেষণার বিষয়। সংগীতশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহার গবেষণা তাহার এক 'থাতা'র মধ্যে সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং বিপুল উৎসাহের সহিত সকলকেই সেই লেখা শুনাইতে চায়। ছোটো ভাই অবিনাশ ছশ' টাকা মাহিনার চাকুরি করে, মাহিনার সমস্ত টাকাটা দাদার হাতে ধরিয়া দেয়, নিজের প্রয়োজন হইলে দাদার নিকট হইতে টাকা চাহিয়া লয়। তাহার বয়স প্রায় চিন্ধি, বিবাহ করে নাই, বাগান করা বিশেষ শথ।

কেদার একজন পাকা জুয়াচোর ও ঠক। অন্তকে প্রতারণা করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করাই তাহার কাজ। তিন কুলে কেহ নাই এমনি এক ছয়ছাড়া যুবক—নাম তিনকড়ি—এই কর্মে তাহাকে সহায়তা করে। কেদার ঠিক করিয়াছে, অবিনাশের সঙ্গে তাহার স্থলরী শালীকে বিবাহ দিয়া আত্মীয়তার দাবিতে সে ক্রমে ক্রমে তাহার বাড়ীঘর দখল কয়িয়া বসিবে। এই উদ্বেশ্ব সিদ্ধ করিতে হইলে আগে বৈকুঠকে হাত করা দরকার, তাই সে বৈকুঠের খাতা শুনিবার একজন পরম আগ্রহশীল শ্রোতা সাজিয়া বসে,তাহার লেখার প্রশংসা করে এবং এক চীনাম্যানের নিকট হইতে জুতার হিসাব চাহিয়া আনিয়া চীনা সংগীতশাল্পের ত্প্রাপ্য পুঁথি বলিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করে। শেষে বৈকুঠের ঘারা প্রতাব করাইয়া অবিনাশকে তাহার শালী দেখায়।

ষ্মবিনাশ তাহার শালী মনোরমাকে দেখিয়া মৃয় হয় ও তাহাকে বিবাহ করে। বিবাহের পর কেদার তাহার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে আনিয়া বাড়ী ভূর্তি করিয়া ফেলে এবং বৈকুঠকেও তাড়াইবার চেষ্টা করে। কেদারের এক বিধবা পিনী বাড়ীর মধ্যে আবিভূ'ত হইয়া বৈকুঠের বিধবা কলা নিরুর উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। শেষে অবিনাশ ব্যাপারটা বৃঝিতে পারিয়া সমস্ত কুটুছকে দুর করিয়া দিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যবাতিকগ্রন্থ, সংসারানভিজ্ঞ বৈকুণ্ঠ আমাদের হাসির ধোরাক জোগাইলেও আমাদের সহায়ভৃতি হইতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত হয় না। বিষয়ী লোকের বিচারের মানদণ্ডে সে নিতান্ত মূর্য ও হাসির পাত্র সন্দেহ নাই, কিছ তাহার নির্মল, সরল, উদার হদয়, নিজের লাভ-ক্ষতি চিস্তা না করিয়া সকলকে আপন করিবার অকপট প্রয়াস এবং অয়ক্ল-প্রতিক্ল সকল অবস্থাতেই প্রকৃত ভদ্রলোকের আদর্শটি বজায় রাখিবার চেষ্টার মধ্যে যে-অক্তত্তিব মাধুর্য আছে, তাহা আমাদের হদয়কে অনিবার্থরপে স্পর্শ করে। তাহাকে দেখিয়া আমাদের হাসির উচ্ছাস একটা দীর্যবাসে পরিণত হয়।

কেদার ও তিনক ড়ির চরিত্রও কবি চমৎকার আঁকিয়াছেন। কেদারের মতো স্বার্থায়েরী, বিবেকহীন প্রতারক আমরা অবশ্য অনেকই দেখিয়া থাকি, কিন্তু তিনক ড়ির মতো অবস্থার দায়ে প্রতারক খুব বেশি দেখা যায় না। এইটাই তিনক ড়ির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনক ড়ি আত্মীয়স্বজনহীন, ছয়ছাড়া, ভবঘুরে লোক। উদরায়-সংগ্রহের জন্ম সে কেদারের সন্ধ্য গ্রহণ করিয়াছিল এবং কেদারের নীচ কাজে সাহায্যও করিয়াছিল, কিন্তু অন্তর তাহার কল্মিত হয় নাই,—বাহিরের নোংরা কাজ তাহার হদয়ের মহয়তকে নই করিতে পারে নাই। সেঅত্যন্ত স্পইবাদী, কেদারের লোভ ও স্বার্থবৃদ্ধি তাহার মধ্যে নাই। বৈকুঠের উদার স্বভাবের জন্ম তাহার প্রতি তাহার একটি শ্রদ্ধা ছিল, তাহাকে সেভালোবাসিত।—

তিনকড়ি। কেন্ত সত্যি কথা বলতে হয়, বৈকুঠকে যদি তুই ফাঁদি দিস্ তা হলে অধর্ম হবে—আমার সঙ্গে যা করিস্ সে আলাদা— কেদার। ইস্ এতো ধর্ম শিখে এলি কোথা থেকে।

তিনকড়। তা যা বলিস্ ভাই — যদিচ তুমি আমি এতো দিন টি কৈ আছি, তবু ধর্ম বলে একটা কিছু আছে। দেখো কেদার দা, আমি, যখন হাঁসপাতালে পড়ে ছিলুম, বুড়োর কথা আমার সর্বদা মনে হোতো—পড়ে পড়ে ভাবতুম, তিনকড়ি নেই এখন কেদারদা'র হাত থেকে বুড়োকে কে ঠেকাবে! বড়ো ছংখ হোতো।

তিনকড়ি কবির সার্থকস্টি।

## চিরকুমার-সভা

(উপস্থাস ১৩১১ : নাটক ১৩৩২ )

'চিরকুমার-সভা' প্রথমৈ আত্মপ্রকাশ করে উপয়াসরূপে। ১০০৭ সালের বৈশাধ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০৮ সালের কৈচান্ত পর্যন্ত 'ভারতী' পত্তিকায় ইহা নিয়মিত বাহির হয়। সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১০১১ সালে—হিতবাদী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রবীক্ত-গ্রন্থাবলী'র অংশরূপে। পরে যথন ১০১৪ সালের গ্রুগ্রাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তথন কবি ইহার নামকরণ করেন 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'। তারপর ১০০২ সালে কবি এই প্রহ্সন-উপয়াস্টিকে নাট্যরূপে রূপায়িত করেন। অনেক অংশ তথন নৃতন রচনা করেন, নৃতন গানও অনেক সংযোজিত হয়। এই পুনলিখিত স্কুসংস্কৃত নাট্যরূপের কবি পুনরায় নামকরণ করেন 'চিরকুমার-সভা'।

'চিরকুমার-সভা'র বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ:—

'চিরকুমার-সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সভাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইভ ধে, তাহারা চিরকৌমার্যতে অবলম্বন করিয়া নানাভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। এই সভার সভাপতি ছিলেন চক্রমাধববাব্। বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন, আত্মভোলা এই অধ্যাপকটির মাথার মধ্যে ভিড় জ্মাইয়াছে দেশোদ্ধারের নানা আইডিয়া। শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণ প্রভৃতি যুবকগণ ইহার সভ্য। অক্ষয়ও ইহার সভ্য ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিবাহ করিয়া সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছে।

জগন্তারিণী একজন হিন্দু ভত্তমহিলা। তাঁহার স্বামী ছিলেন হিন্দু সমাজেরি লোক কিন্তু তাঁহার চালচলন ছিল নব্য। তিনি তাঁহার মেয়েদের দীর্থকাল অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জগন্তারিণী মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করিয়াছেন এবং শীঘ্র বিবাহ দিয়া নিশ্চিত্ত ইইতে চাহেন।

অক্ষয়কুমার জগন্তারিণীর বড়ো জামাতা। সে আগে ছিল চিরকুমার-সভার সভা। অক্ষয় পুরা নবা। শালীদিগকে পাশ করাইয়া নবাসমাজের খোলাখুলি মদ্রে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক। সেক্রেটারিয়েটে বড়ো রকমের কাজ করে সে। ছরমাস থাকে সিমলা পাহাড়ে। শীতের কয়মাস তাহাকে কলিকাভায়ই থাকিতে হয়, সে-সময়টা শাভড়ীর পীড়াপীড়িতে সে ধনী শভর-গৃহেই যাপন করে। বিধবা শাভড়ী তাহাকে অসাথ পরিবারের অভিভাবক বলিয়া মনে করেন। অক্ষয়ের স্ত্রী পুরবালা জগন্তারিণীর বড়ো মেয়ে। মেজো মেয়ে শৈলবালা বিবাহের একমাস পরে বিধবা হয়। চূলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা বলিয়া ছেলের মতো দেখিতে। সংস্কৃতে অনার্স লইয়া বি. এ. পাশ করিবার জ্য় উৎস্ক্ । সেজো মেয়ে

নুগৰালা শান্ত-স্নিদ্ধ স্বভাবের। ছোটো মেরে নীরবালা চটুলা, সাবলীলা—কৌতৃক ও চাঞ্চল্যে সর্বলাই আন্দোলিত—যেন বনহরিণীটি। এই সেজো ও ছোটো মেরে ছুইটিকে শীন্তই স্বপাত্তে দান করিবার জন্ম জগন্তারিণী ব্যগ্র।

অক্ষ কৌতৃকপ্রিয়, রসজ্ঞ, স্বভাব-কবি,—মুখে মুখে কবিতা বানাইয়া ভাহাতে স্বরসংযোগ করিয়া গাহিতে পারে। শালী-মহলে ভাহার পসার অভ্যস্ত বেশি।
শালীরা ভাহাকে 'শালীবাহন দি গ্রেট্' উপাধি দিয়াছে।

রিদিক দাদা বাড়ির মৃত কর্তার সম্বন্ধে খুড়া। সে দীর্ঘকাল এই বাড়িতে কর্তার আপ্রয়ে থাকিয়া পরিবারবর্গের সহিত একরূপ অভিন্নভাবে ক্থে-ছৃঃথে জড়িত। ব্য়নে সে বৃদ্ধ এবং চিরকুমার। রিদিক বান্তবিকই রিদিক এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ক্পণ্ডিত—অনর্গল সংস্কৃত সাহিত্যের শ্লোক আওড়াইতে পারে। এক-এক সময় মৃথে মৃথে বাংলা ছন্দে তাহার অফুবাদ করিয়াও শুনায়।

অক্ষয়, শৈল প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে, চিরকুমার-সভার সভ্য শ্রীশ ও বিপিনকে ভাগাইয়া আনিয়া নূপবালা ও নীরবালার সঙ্গে বিবাহ দিবে। সেজস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্রে অক্ষয় সভাপতি চন্দ্রবাব্র বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রবাব্রে জ্ঞানাইল যে, তাহার কোনো মফঃস্বলের ধনী বন্ধু তাঁহার একটি সন্তানকে তাঁহাদের কুমারসভার সভ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার এক বৃদ্ধ দাদাও সভ্য হইবেন। আর সেই সঙ্গে সভার জন্ত বিনাভাড়ার আলোবাতাসযুক্ত একটা ভালো ঘরও পাওয়া যাইবে। চন্দ্রবাবু পুরুষবেশী শৈলকে এবং রসিক দাদাকে সভ্য করিয়া লইলেন এবং সভার জন্ত প্রদন্ত ঘরটি দেখিয়াও পছন্দ করিলেন। সভার জন্ত ঘর নির্দিষ্ট হইল অক্ষয়ের স্প্রবাড়ীতে। অক্ষয়, শৈল ও রসিকের উদ্দেশ্ত হইল কোনোরকমে শ্রীশ ও বিপিনের সঙ্গে নূপবালা ও নীরবালার সাক্ষাৎ ঘটানো।

সভার দিন শ্রীশ ও বিপিন অক্ষয়ের বাড়ীতে সভার ঘরে উপস্থিত হইল। একটু পূর্বে এই ঘরে নৃপ, নীর প্রভৃতি বসিয়া ছিল, শ্রীশ ও বিপিনকে দেখিয়া তাহারা ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু ঘরে ছিল তাহাদের অনেক শ্বতিচিছ। শ্রীশ নৃপবালার একখানা রুমাল ও বিপিন নীরবালার একখানা গানের খাতা পকেটে পুরিল। শেষে রুসিকদার নিকট হইতে উভয়েই তাহাদের খবর জানিয়া একরপ প্রেমে পড়িয়া গেল।

রসিকদা হঠাৎ তাহাদের জানাইল যে, নূপ ও নীরর মা কাশী হইতে আসিয়া ত্ইটি অকালকুমাও ছেলের সহিত তাহাদের বিবাহ ঠিক করিতেছেন। শীদ্রই তাহারা মেয়েদের দেখিতে আসিবে। শীশ ও বিপিন সেই পাত্র ত্ইটির হাত হইতে

নৃপ ও নীরকে রক্ষা করিবার জন্ম তাহাদিগকে বিবাহ করিতে রাজী হইল। যথা-নির্দিষ্ট দিনে তাহার। নূপবালা ও নীরবালাকে দেখিল এবং বিবাহ করিতে পর্ম-আগ্রহ প্রকাশ করিল। জগন্তারিণী তাহাদের আশীর্বাদ করিলেন। বিবাহ ঠিক হইয়া গেল।

চক্রবাব্ চিরকুমার-সভায় স্ত্রীলোক সভ্য লইতে সম্মত হইলেন এবং তাঁহার ভাগিনেয়ী নির্মলাকে সভ্যারপে গ্রহণ করিলেন। অবশেষে কুমারসভা হইতে কুমারত্রত-গ্রহণের নিয়মই উঠাইয়া দিলেন এবং পূর্ণের সঙ্গে নির্মলার বিবাহ দিলেন।

এই 'প্রহসন' বা 'কমেডি'টির নাটকীয় শিল্পরপ তুর্বল, ঘটনা-সমাবেশ শিথিল, চরিত্রগুলির মধ্যে কোথাও হাস্তরস গভীরতা বা কেন্দ্রসংহতি লাভ করে নাই; 'গোড়ায় গলদ'-এর মতো ইহার গল্পাংশেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নাই।

ট্র্যাজেডিই হউক, আর কমেডিই হউক, নাটকের মূলে কমবেশি একটা হল্ব বা विकक्षमक्तित मःघाछ थाकित्वर ; छेरा ना रहेल नार्टक रग्न ना। विथान विकत्ति আদর্শের প্রেরণায় চিরকৌমার্যতত, অক্তদিকে যৌবনোচিত প্রদয়-রুত্তির দাবি বা নারীর প্রতি আকর্ষণ—এই উভয় শক্তির ঘদে কেমন করিয়া নানা পরিস্থিতির মধ্য मिन्ना (को भार्यक्रक ভाঙিতেছে, তাহার কৌ ভুকো জ্বল চিত্রই যে এই নাটকের মূল-বিষয়বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা স্বাভাবিকভাবেই অন্নমেয়। সেই হাসি ততোখানি গভীর ও রসোজ্জল হইবে, যতোথানি নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত ব্রতচারীরা সেই আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিবে এবং পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনিবার্যভাবে পরাজয় বরণ করিবে। কিন্তু এই চিরকুমার-সভার সভ্যেরা কেহই তাহাদের আদর্শকে প্রাণ-মন দিয়া গ্রহণ করে নাই। শ্রীশ, বিপিন যেন একটা সাময়িক থেয়ালের বশে চিরকুমার-সভার সভ্য হইয়াছে ;—কখন কৌমার্য ভাঙিয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে, সেই স্থবর্ণস্থাবোগের অপেক্ষায়ই যেন বসিয়া আছে। পূর্ণের সভ্য হওয়া তো কেবল নির্মলার জন্ম। অক্ষয় প্রয়োজন বুঝিয়া আগেই সরিয়া পড়িয়াছে। চিরকুমার-সভা ষেন আসলে একটি বিবাহ-অফিস,—বিবাহ করিতে হইলে এখানে একবার ভর্তি হইতে হইবে। তাই অক্ষ চিরকুমার-সভায় শালীদের জন্ম পাত্তের থোঁজ क्रियाहि। त्रित्कत थकि गत्रन मछत्यारे थरे क्रमात्रापत अत्रपि सम्पत्र श्रकाम পাইয়াছে,—'ভাই শৈল, কুমার-সভার সভাগুলিকে যে-রকম ভয়ংকর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এদের তপস্থা ভদ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসস্ত কারো দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।' বাস্তবিক মেনকা রম্ভা তো দুরের কথা-মাত্র কমাল আর গানের থাতাতেই ছই কুমারই একেবারে:



কাব্—বাজীমাং! সভাপতি চন্দ্রবাব্রও চিরকৌমার্থের উপর বিশেষ আস্থা আছে বলিয়া মনে হয় না। স্ত্রী-সভ্য লইতে তাঁহার আপত্তি নাই, বরং সংসারে স্ত্রী-জাতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা তিনি অফুভব করেন—'কেবল পুরুষ নিয়ে যারা সমাজের ভালো করতে চায়, তারা একপায়ে চলতে চায়।…সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি বলেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে না।' তাই ঘটনা-সংস্থান বা চরিত্রস্থীর মধ্যে কোনো সত্যকার গভীর হাস্তরস্বস্বিতা নাই।

ইহার সমন্ত হাশ্ররস নির্ভর করিতেছে কথা বলার ভঙ্গীর মধ্যে—অপূর্ব বাগ্বৈদক্ষ্যের মধ্যে—ভাবের স্ক্রেকার্ক্রন্যযিন্তিত ব্যঞ্জনাময় প্রকাশের মধ্যে। অক্ষয় ও রসিক তো বলিতে গেলে ইন্ধিতাত্মক উৎকৃষ্ট কাব্যময় ভাষার চিরস্তন ফোয়ারা-বিশেষ,—মাঝে মাঝে অক্ষয়ের গান ও রসিকের সংস্কৃত-কাব্যের উদ্ধৃতি কাব্যের আবহাওয়াকে আরো ঘন করিয়াছে। শ্রীশ ও বিপিন চিরকুমার হইলেও কাব্যের ছোঁয়াচ তাহাদেরও লাগিয়াছে—কথার মধ্যে উপমা-রপকের নিদর্শন বেশ আছে। বৃদ্ধ চক্রবাব্র পল্লীসংগঠন, ভারতের দারিদ্যমোচন ইত্যাদি সংক্রান্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যেও—নাটকের পক্ষে যাহা একরূপ অবান্তর বলিলেই হয়—আবেগপ্রবণ অতি-ভাষণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। স্বত্রই কথার চমক লাগাইয়া হাশ্ররস-পরিবেষণের চেষ্টা আছে।

এইপ্রকার স্ক্র-সাহিত্যরস-মণ্ডিত উচ্চাঙ্গের intellectual হাস্থ একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর দর্শক ও শ্রোত্বর্গের মার্জিত মনের উপভোগের সামগ্রী। কলিকাতার বিখ্যাত নট-নটী-সন্মেলনে পাবলিক রশ্বমঞ্চে ইহার যে-কয়টি উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিয়াছি, তাহাতে লক্ষ্য করিয়াছি, এক শ্রেণীর শিক্ষিত, সাহিত্যামোদী শ্রোত্বৃন্দই ইহার রস যথার্থভাবে উপভোগ করিয়াছে, সাধারণ দর্শকদের চিত্ত ইহা তেমন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। রসিক ও অক্ষয়ের ভাষণগুলির তাৎপর্য ও রস এই শেষোক্ত শ্রেণী সম্যক্ উপলব্ধিই করিতে পারে নাই।

এই প্রহসনটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিরকৌমার্থের প্রতি দৃষ্টিভদ্দীটি লক্ষণীয়। সংসারবিম্থ, স্ত্রীপরিজনশৃশ্ব সন্ন্যাস-ধর্ম কবি কোনোদিনই অহুমোদন করেন নাই। এই নেতিবাচক আদর্শ কোনোদিনই সমর্থন লাভ করে নাই তাঁহার। পুরাপুরি সন্ন্যাস-জীবন অসম্পূর্ণ ও অস্বাভাবিক, আবার পুরাপুরি সংসার-সর্বস্থতাও সংকীর্ণ, খণ্ড ও অসম্পূর্ণ। যাহার ঐশ্বর্য আছে, সে-ই সন্ন্যাসী হইতে পারে। যাহার ভোগের সামর্থ্য আছে, তাহার ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। তাঁহার মতে সে-ই প্রকৃত সন্ন্যাসী, যে সংসারকে, জীবনকে স্বীকার করিয়াও সংসারে আসক্ষিত্বীন, ভোগের মাঝে

থাকিয়াও অন্তরে যাহার বৈরাগ্যের অনির্বাণ দীপ জাজ্জন্যমান। রাজার পক্ষেই প্রকৃত সন্মাসী হওয়া সাজে। এই মনোভাব কবির অনেক রচনায় পাওয়া য়ায়। ইহাই তাঁহার ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়ের আদর্শ—সীমা-অসীমের মিলনের আদর্শ। এই বিবাহবিমুখ সন্মাসকে কবি 'ক্ষণিকা'য় ব্যক্ষছলে বলিয়াছিলেন,—

> আমি হব না তাপস, হব না, হব না, যেমনি বলুন যিনি। আমি হব না তাপস, নিশ্চয়ই, যদি না মেলে তপস্বিনী।

পভীরভাবে এই কথাটাই বলিয়াছিলেন 'নৈবেছ'তে,—
'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

এই সমস্তই 'চিরকুমার-সভা'র সমসাময়িক রচনা।

# হাস্তকোতুক

( ১২৯২—৯৩ : গ্রন্থাকারে ১৩১৪ )

# ব্য**ঙ্গ**

( ১২৯২—১৩০০ ঃ গ্রন্থাকারে ১৩১৪ )

'হাশ্রকৌতুক' ও 'ব্যদ্কৌতুক'-এর রচনাগুলি প্রধানত শিশুদের নিকট হাশ্যরস-পরিবেষণের উদ্দেশ্রেই লিখিত। তবে কতকগুলি ক্ষ্রনাট্যে সমসাময়িক নব্যহিন্দুধর্ম-আন্দোলন সম্বন্ধে কবির মনোভাব ব্যঙ্গ-বিজ্ঞাপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শিশুদের জন্ম রচিত হইলেও বয়স্করাও ইহাতে প্রচুর হাশ্যরসের থোরাক পাইতে পারে।

এই ক্ষুত্র নাট্যগুলি 'বালক' ও 'ভারতী' পত্তিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১০১৪ সালে 'হাক্সকৌতৃক' ও 'ব্যঙ্গকৈতৃক' নামে গ্রন্থাকারে বাহির হয়।

এই নৃতন ধরণের হাস্থকৌতুক-প্রবর্তনের ভূমিকাম্বরূপ কবি লিখিয়াছিলেন,—
"স্থের আলো নহিলে গাছ ভালো করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না
থাকিলে মান্ত্রের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না। । । । বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমান্ত্র্যী জ্ঞান করি—বিজ্ঞলোকের, কাজের
লোকের পক্ষে সে-গুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা
আমরা বৃঝি না যে যাহারা বান্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারই আমোদ
করিতে জানে।" (বালক, জাঠ, ১২২২)।

এই কৌতুক-নাট্যগুলি সম্বন্ধে কবি 'হাশ্যকৌতুক'-এর ম্থবন্ধে লিখিয়াছেন,— "এই স্কুল্ল কৌতুক-নাট্যগুলি হেঁয়ালি-নাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড (charade) নামক এক প্রকার নাট্যলেখা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অফুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকৃচিত করিতে হইয়াছিল—আশা করি সেই হেঁয়ালির সদ্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্রক কট্ট স্বীকার করিবেন না। এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষ ভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবাব জন্ম লিখিত হইয়াছিল।"

কবি যাহাই বলুন, ইউরোপীয় শারাড-এর সঙ্গে এই কৌতুক-নাটাগুলির বিশেষ সাদৃশ্য নাই। ইহাদের হাশ্তরসের মূল নিহিত আছে অস্বাভাবিকত্বে ও আতিশয্যে। কথোপকথনের মধ্যে এই অস্বাভাবিকত্বে একটা হাসির উচ্ছাস আমাদিগকে উল্লাসিত করিয়া আনন্দ দান করে।

'হাস্তকৌতৃক'-এর মধ্যে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'টি সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। ইহার মধ্যে ঘটনার গতিতে বেশ একটু নাটকীয়ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন প্রকারের কৌতৃক একমুখী হইয়া পরিণামে একটি চরম অবস্থা বা climax-এর স্থিটি করিয়াছে এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা আমোদজনক কৌতৃহল অক্ষা আছে। 'রোগীর বন্ধু'ও চমৎকার রচনা। রোগীর ভয় ও তাহার বন্ধুর উপদেশের ফলে সেই ভয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি যথার্থ উপভোগ্য হইয়াছে।

উনবিংশ শতামীর শেষের দিকে ব্রাহ্মধর্মের প্রবল আন্দোলনে ও ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারে যুক্তিবাদী শিক্ষিত-সম্প্রদায় হিন্দু-ধর্মের চিরাচরিত অফ্রচান ও বদ্ধন্ সংস্কারের উপর ক্রমেই আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছিল। তথন প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ-সমর্থন ও দৃঢ়ভাবে তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ন্তন চেতনার উত্তব হয়। বলিতে গেলে, বহিমচন্দ্রই এই নৃতন হিন্দু-চেতনার প্রবর্তক, এই নব্যহিন্দু-আন্দোলনের প্রষ্টা। 'নবজীবন' ও 'প্রচার' নামক ত্ইটি মাসিকপত্র ছিল এই নব্যহিন্দু-ভাবধারার প্রচারক।

বিষমচন্দ্র বাদ্ধর্ধের নিরাকার উপাসনা, স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষা, স্ত্রীম্বাধীনতা, বিত্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ-আন্দোলন প্রভৃতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন বিশেষ সংরক্ষণ-পন্থী। প্রাচীন হিন্দু-আদর্শের পুনরুজ্জীবন ছিল ঠাহার লক্ষ্য, তাঁহার বত। এই হিন্দুধর্মের সমস্ত সংস্কার, প্রাচীন-সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিকে তিনি দেশাত্মবোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া এক নৃতন জাতীয়-চেতনার স্কৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কি, এক নৃতন ধর্মতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন তিনি। কোমত প্রভৃতি পাশান্ত্য শাশনিক্ষ

মনীধীদের জনহিতবাদের দহিত গীতার নিদ্ধাম কর্মবাদ মিশাইয়া তিনি এক অভিনব হিন্দুধর্ম প্রচার ক্রিয়াছিলেন। এই নৃতম ধর্মমতের নিদর্শন তাঁহার রচিত অনেকে উপক্রাদের মধ্যেও পাওয়া যায়। রবীক্রনাথ আদি-আহ্মসমাজের সম্পাদক হইয়া বন্ধিমচক্রের এই ধর্মমতের প্রতিবাদ করেন। ইহা লইয়া সামন্বিক প্রিকায় (ভারতী, ১২৯১, অগ্রহায়ণ; প্রচার, ১১৯১, অগ্রহায়ণ; ভারতী, ১২৯১, পোষ, ইত্যাদি) এই হুই দিক্পালের মধ্যে কিছু বাদাহ্যবাদও হয়।

এই সময় এই নব্যহিন্দু-আন্দোলন আবার অত্যন্ত জোরালো হয় শশধর তর্কচ্ডামণি ও প্রীক্ষণপ্রসন্ধ সেনের বক্তৃতায়। তর্কচ্ডামণি মহাশয় হিন্দুর নানা সংস্কার, প্রথা, আচার-ব্যবহারকে মনগড়া বৈজ্ঞানিক ব্যাথ্যার সাহায্যে বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ ও অত্যাজ্য বলিয়া প্রচার করেন; সেন মহাশয় 'রুফানন্দ' নাম প্রহণ করিয়া নিজেকে কন্ধি-অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। হিন্দুরা যে প্রাচীন আর্ঘজাতির বংশধর এবং তাহাদের নিতান্ত যুক্তিহীন, অন্ধ কুসংস্কারও যে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—হিন্দুসমাজের এই দন্ত ও আন্ফালনে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। মৃতি-উপাসনা, গুরুবাদ, অবতারবাদ, জাতিভেদ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য-প্রচারে প্রতিক্রিয়াশীল, সংরক্ষণ-পন্থী হিন্দুসমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'হাস্তকৌতুক' ও 'বাঙ্গকৌতুক'-এর কয়েকটি নাটিকায় এই আর্যামি ও নব্যহিন্দ্য়ানিকেই বিজ্ঞপ করিয়াছেন। ঐ সময়ে রচিত তাঁহার 'দাম্-চাম্' নামক কবিতা ( কড়ি ও কোমল, প্রথম সংস্করণ ) ও প্রিয়নাথ সেনকে লিথিত কবিতা-পত্র (ভারতী, ১২৯২, ফাল্কন) প্রভৃতি এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে শ্রনীয়। এই-সমস্ত রচনার মধ্যে কবি-মনের একটা আলোড়ন বাঙ্গ-বিজ্ঞপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে!

'হান্সকৌতৃক'-এর মধ্যে 'আর্য ও অনার্য', 'স্ক্ষরিচার', 'গুরুবিচার' এবং 'ব্যঙ্গকৌতৃক'-এর মধ্যে 'নৃতন অবতার' প্রভৃতি নাটিকায় এই নব্যহিন্দ্-আন্দোলনের প্রতি কবির মনোভাবটি প্রতিফলিত হইয়াছে।

'ব্যঙ্গকৌতৃক'-এর 'বশীকরণ' নাটিকাটি নাটকীয় গুণে বেশ উজ্জ্বল। যদিও মন্ত্রের সাহায্যে বশীকরণের মধ্যে কবির একটা প্রচ্ছের বিদ্ধেপের ভাব আছে, তব্ও ইহার মূলহাশ্ররস নিহিত রহিয়াছে ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে, যাহাকে বলা যায় Comedy of errors. ইহা 'গোড়ায় গলদ'-এর সমগোত্রীয়। 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক'টি অনেক পরবর্তী কালের রচনা। বর্তমান সভ্যতার প্রসারে দেবতারা কিভাবে তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইতেছেন, বিভিন্ন দেবতার মূথে তাহার বর্ণনাটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

# ঋতুনাট্য

এই পর্যায়ের যে-সমন্ত রচনা ঋতুনাট্য নামে চিছ্নিত করা গিয়াছে, তাহাদের মূলে রহিয়াছে ঋতুর অন্তর্নিহিত ভাবকে গানের স্থু কো গাঁথিয়া দর্শকদের সন্মুখে উপস্থিত করিবার একটি প্রয়াস—ঋতুর লীলাবৈচিত্র্যকে মানবচিত্তে প্রতিফলিত করিয়া বাহির ও অন্তরের সমন্বয়ের নারা—প্রকৃতি ও মানবের মিলন-সাধন দ্বারা এক অপূর্ব, ভাবগৃঢ় আনন্দরম পরিবেষণ করিবার চেষ্টা। এই-সব ঋতুনাট্যে কবি প্রকৃতির মর্মন্থলে প্রবেশ করিয়া এক নৃতন রূপ ও রস, এক নৃতন ইন্ধিত ও ব্যঞ্জনার দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন এবং সংগীতের অনির্বচনীয় রথে উঠাইয়া আমাদিগকে সেই আনন্দলোকে লইয়া গিয়াছেন। কবির এই শিল্পস্টির মধ্য দিয়া আমরা প্রকৃতিকে পাইয়াছি এক নৃতন রূপে—দেখিয়াছি এক নৃতন আলোকে ও তাৎপর্যে। সংস্কৃত-সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতির বিচিত্র রূপের সক্ষেপ পরিচিত আছি; ইংরেজ রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-এর কবিতার মধ্য দিয়া প্রকৃতির অন্তরালবতিনী এক চিল্ময়ীশক্তির ধ্যানও দেখিয়াছি আমরা, কিন্তু প্রকৃতির ক্ষপ ও ভাবকে—এই মূলয় ও চিল্ময় অংশকে স্বরের ইক্রজালে বন্দী করিয়া এক অনির্বচনীয় রসবস্ততে পরিণত করার দৃষ্টান্ত এক রবীক্রনাথের নিকটই মিলিয়াছে। বস্তুত এই ঋতুনাট্যগুলি অন্বিতীয় প্রকৃতি-প্রেমিক কবির এক অভিনব শিল্পরপ।

ঋতুর রূপ-রস-রহস্তকে অন্থভবগম্য করিবার যে আঘোজন করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় একটা নাটকীয় আদ্ধিক। এই ঋতুনাট্যগুলিতে একজন ভাব-ব্যাখ্যাতা আছে, তা ছাড়া অস্থান্থ রসজ্ঞ দর্শকও আছে, তাহাদেরি সম্মুখে প্রকৃতি-প্রতিনিধিরা সংগীতে অভিনয় করিয়। চলিয়াছে,—বিভিন্ন ঋতু, বাদললন্দ্মী, শরংশ্রী, হন্দর, নদী, বনভূমি, দথিনহাওয়া, বেণুবন, আয়কুয়্ল, বকুল, মাধবী, করশী, মালতী প্রভৃতির প্রবেশ ও প্রস্থান আছে,—গানে ভাহাদের কথা ব্যক্ত হইতেছে। তাই বলিয়া ইহা কেবলমাত্র গানের পালাই নয়—ইহার মধ্যে আছে একটা স্ক্র্মনাটকের আবহাওয়া। মাহ্যযের ব্যাখ্যার পটভূমিকায় প্রকৃতি স্থরের রেখাচিত্র অন্ধন করিয়া চলিয়াছে। প্রকৃতিই এখানে অনেকটা অভিনেতার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে আলোচিত রূপক-সাংকেতিক নাটকে আমরা দেখিয়াছি, প্রকৃতি নানাভাবে শুধু পটভূমিকাই রচনা করিয়াছে। ঋতুনাট্যে কিন্ধ প্রকৃতিই অভিনম্ন করিতেছে। মাহ্যর রহিয়াছে পটভূমিকায়। প্রায় সব ক'টি ঋতু-নাট্যেই ব্যাখ্যা আছে গতে, কেবল 'নটরাজ-ঋতুরক্ষশালা'-য় গছ-ব্যাখ্যার পরিবর্তে ব্যাখ্যা আছে

কবিতায়। এই কবিতাগুলিই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যসাধন করিয়া বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা যোগস্তুত্তের কাজ করিতেছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সংগীতে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই যে, রবীন্দ্র-প্রতিভা একাস্কভাবে সংগীত-প্রাণ। অতি সুন্ধ, অতীন্ত্রিয় ভাবের উপযুক্ত বাহনই গান। জগৎ ও জীবনকে কবি এক অথও দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন,—কোনো থওতা ও আংশিকতা সেখানে দেখিতে পান নাই। স্থর থওকে, বিচ্ছিন্ধকে এক অথও সমগ্রতায় উন্নীত করে, খুলিয়া দেয় বাস্তবের উদ্দেশ এক ভাবলোকের দার এবং আমাদের সমস্ত অফুভবশক্তিকে জাগ্রত করিয়া একটা অলৌকিক রস্চতনায় হালয়কে পূর্ণ করে। এই দিব্য-চেতনায় ভাবের অতি সুন্ধ ব্যঞ্জনাটিও ধরা পড়ে। কবি তাঁহার প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'মায়ার থেলা' প্রভৃতিতে স্থরকেই একাস্কভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার জীবনের শেষের দিকেও তিনি গানের দিকেই বেশি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত নাটকেই গানের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছিল। কবি-রচিত দীর্ঘ কবিতাগুলিতেও এই সময় তাঁহাকে স্থরসংযোগ করিতে দেখা যায়। এই সময় হইতেই তিনি গানের সন্ধে নৃত্য যোগ করেন। স্ক্রাতিস্ক্র ভাবকে, অনির্দিষ্টকে, নির্বিশেষকে কল্পনা ও অফুভৃতির মধ্যে ধরিতে হইলে গানের সঙ্গে নৃত্যই সে-উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান সহায়। তাই জীবনের শেষ পর্বে কবি নৃত্যনাট্যের প্রতি আকৃষ্ট হন।

এই পর্বের ঋতৃসংগীতগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান। ভাবের ব্যঞ্জনায়, কল্পনার লীলায়, বাণীয়পের ঔজ্জল্যে এগুলি অনবস্থ। প্রকৃতি যেন নিজেই নিজের মনের অন্তর্গৃত্ ভাবটি উদ্ঘটিন করিতেছে। এই ঋতৃনাটাগুলিতে গানের সঙ্গে নাচও প্রবর্তিত হইয়াছিল। গানের ভাবটি ফুটাইবার জন্ম দেহের বিচিত্র লীলায়িত ছন্দ্র সাহায্য করিত। এই ঋতৃনাট্য হইতেই কবি গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের অবতারণা আরম্ভ করেন। অবশ্র এগুলি ছিল খণ্ড খণ্ড ভাবের নাচ, পরবর্তী কালে কবি একটি কথাবস্তু বা প্রসঙ্গকে অবলম্বন করিয়া পুরাপুরি নৃত্যনাট্য গড়িয়া তুলিয়াছেন। ঋতৃনাট্যে আসলে গানেরই প্রাধান্ম, যদিও নৃত্য বর্তমান—আবার নৃত্যনাট্য নৃত্যেরই প্রাধান্ম, যদিও গান বর্তমান। তবে গঙ্গা-যম্নারি মতো কবির ছইটি স্ষ্টিধারাই চলিয়াছে পাশাপাশি শেষ ব্যসে।

এই ঋতুনাট্যের মধ্যে কবি-মনের যে-তথামুভূতি রূপায়িত হইয়াছে, তাহা রবীদ্র-দাহিত্যের স্থারিচিত তথা। প্রকৃতি ও মানব একই প্রাণের অভিব্যক্তি— প্রকৃতির মধ্যে যে-প্রাণের দীলা চলিতেছে, মাম্বের মধ্যেও সেই একই প্রাণের দীলা। প্রকৃতির মধ্যে যেমন একই প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন বেশ পরিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঋতৃতে উপস্থিত হইতেছে;—বাহিরের দৃষ্টিতে আমরা তাহাকে ভিন্ন ভাবে দেখিতেছি বটে, কিন্তু সেগুলি একই চিরনবীন প্রাণের রূপান্তর মাত্র—মান্তবের মধ্যেও সেই চিরনবীন প্রাণ জরা-বার্ধক্য, জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া রূপ হইতে রূপান্তরে আত্মপ্রকাশ করিতে করিতে অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। বাহিরের দৃষ্টিতে আমরা জরা-মৃত্যুই দেখিতেছি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা একই প্রাণশক্তির রূপ হইতে রূপান্তর। ('ফান্তুনী'র আলোচনা ত্রাইব্য)

এই ঋতুসংগীত-রচনার মধ্যে কবির একটা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যও কিন্তু বর্তমান ছিল। 'শারদোৎসব', 'ফাল্পনী' প্রভৃতি নাটক ও ঋতু সম্বন্ধে বহু সংগীত তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিনয় ও গানের জন্মই প্রথমে রচনাকরেন। প্রকৃতি-চর্চা ছিল শান্তিনিকেতনের শিক্ষার অপরিহার্য আদ। কবির অনেক উক্তি এ সাক্ষ্য বহন করে,—

"একদিন শান্তিনিকেতনে আমি যে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়েছিলুম, তার স্ষ্টিক্ষেত্র ছিল বিধাতার কার্যক্ষেত্র—আহ্বান করেছিলুম এধানকার জলস্থল-আকাশের সহযোগিতা। জ্ঞানসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলুম
আনন্দের বেদীতে। ঋতুদের আগমনী গানে ছাত্রদের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির
উৎসব-প্রাহ্গণে উরোধিত করেছিলুম।"

"এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায় •••প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দ-রস আস্থাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্রহৈতত্ত্বে আনন্দের শ্বৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে, এইটেকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল।"

"আমি যথন এই শান্তিনিকেতনে বিভালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনল্ম—আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার প্রভাতের আলো, শ্রামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের অন্তর স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দসঞ্চারের দরকার আছে; বিশের চারিদিককার রসাম্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার স্থান্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে।—এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ-আলোর অন্ধশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিল্ম।" (বিশভারতী, পৃ: ২৯, ৭৭; আশ্রমের শিক্ষা, ইত্যাদি)

### শেষবর্ষণ

( ১৩৩২ )

রাজসভায় ঋতৃ-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। 'শেষবর্ষণ' পালার গীতাভিনয় হইবে।
রাজা, পারিষদবর্গ, রাজকবি বসিয়া আছেন—ইহারা সকলেই দর্শক। আর
আছেন নটরাজ, নাট্যাচার্য—ইহারা ব্যাখ্যাতা, প্রযোজক; আর আছে গায়কগায়িকারা—ইহারা অভিনেতা। রাজা প্রকৃত সমঝদার, কিন্তু 'ছল্মরসিক, বাধার
ছলে রস নিংড়ে বের করেন।' রাজকবি প্রাচীন পদ্ধতির রচনার সহিত পরিচিত,
এই ন্তন রচনাকে একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখিতেছেন; পারিষদবর্গ—সাধারণ দর্শক—
এইরূপ রচনার ভাষাকে হেঁয়ালি মনে করে।

পালার বিষয়বস্তু--বর্ষার বিদায়-গ্রহণ ও শরতের আগমন। নটরাজের আদেশে গায়ক-গায়িকারা বর্ষার আবাহন করিতেছে,—

> এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে, এসো করো স্থান নবধারাজলে। দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ।

স্থরে যখন বর্যা বাহিরে রূপ ধরিয়াছে, তখন—

নটরাজ। মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে'। রাজা। ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সব চেয়ে হুর্গম। নটরাজ। গানের স্থোতে হাল ছেড়ে দিন, স্থগম হবে। অন্থভব করছেন কি প্রাণের আকাশের প্ব হাওয়া ম্থর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীরু মিল করো। ধরোধরো—

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর,
বিরহকাতর শর্বরী।
ক্রিরিছে এ কোন্ অদীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিরে।

এই যে আকাশের বাণীর সঙ্গে হাদয়ের রাগিনীর মিল করা—ইহার মধ্যেই তো।
ঋত্-উৎসবের সার্থকতা। বাহিরের বর্ধার মধ্যে আছে যে-বিরহের ভাব, আছে যে-বেদনা, অস্তরের মধ্যে তাহাকে গ্রহণ করিলেই মিলন হইবে বাহির ও ভিতরের—
একাত্ম হইবে মাহুষ ও প্রকৃতি। এই বিরহের রসই বর্ধার অস্তরের রস। বর্ধার
বিরহ-সংক্রামিত মানব-হাদয়ও অকারণ উৎকর্চায় হয় উদ্বিগ্ন।

কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে স্থী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে "অক্তথাবৃত্তি চেতঃ," সেই যে পথ-চেয়ে-থাকা আনমনা, তারই গান হবে।—

> পূব হাওয়াতে দের দোল আবজ মরি মরি। হুদের নদীর কুলে কুলে জাগে লহরী।…

বিরহীর বেদনা রূপ ধরে দাঁড়াল—ঘনবর্ধার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশাস্ত বাতাসে ওর প্রর পাওয়া গেল—

> অক্ষেভরা বেদন দিকে দিকে জাগে। আজি খ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা।

চলিছে ছুটরা অশাস্ত বার, ক্রন্সন কার তার গানে ধ্বনিছে, করে কে দে বিরহী বিফল সাধনা।

বর্ষার এই বিরহের পরে মিলনও আছে,—'খুব বড়ো মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের'। মানবজীবনেও এই মিলন আসে বহুপ্রত্যাশিত মুহুর্তে অমূল্য রত্ত্বের মতো। 'এ সংসারে বিরহের সরোবরের চারিদিক ছলছল করছে, মিলন-পদ্মটি তারই বুকে তুর্লভ ধন'।

পরিপূর্ণ বর্ধার মৃতি শ্রাবণ। কিন্তু 'শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা। চোথে তার বিহাৎ। অশ্রান্ত ধারায় একতারার একই হুর সে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না।'

ষেমনি বর্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করিল, অমনি তাহার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশ। ভোগ পরিপূর্ণ করিয়া আনন্দে সে রিক্ত হইল। ঐশর্যের সার্থকতাই ত্যাগে—পরিপূর্ণতার সফলতা রিক্ততায়। রাজাই প্রকৃত সন্ন্যাসী হইবার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের ইহা একটি প্রিয় ভাব ('কবির দীক্ষা', 'শারদোৎসব', 'বসন্ত' প্রভৃতি শারণীয়)। এই ভাবটি 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীখা:' রই একটি রূপ-বিশেষ।

এমন সময় পূর্বাকাশে আলোর আভাস দেখা গেল।—

রাজা। পুব দিকটা আলো হয়ে উঠল যে, কে আদে? নটরাজ। আবণের পুর্ণিমা।

রাজা। নটরাজ, আবণের পূর্ণিমায় পূর্ণতা কোথায়? ও তো বসস্তের পূর্ণিমানয়।

নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপ্ণিমাই তো অপূর্ণ। তাতে চোথের জল নেই কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ররাতে হাসি বলছে আমার জিত, কালা বলছে আমার। ফুল ফুটাবার সঙ্গে ফুল ঝরাবার মালা বদল। ওগো কলম্বরা, প্রিমার ভালাটি খুলে দেখো, ও কী আনলে।

> আৰু শ্ৰাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিদ বল্, হাসির কানায় কানায় ভরা কোন নয়নের জল।

বর্ধার চরম পরিপূর্ণতা শ্রাবণ-পূর্ণিমা। শ্রাবণ-পূর্ণিমায় একদিকে যেমন পূর্ণতা, শ্রুঞ্চিকে তেমনি রিক্ততার স্চনা। ইহার পর হইতেই বর্ধার বিদায়ের পালা শারম্ভ হইবে,—তাই হাসি ও কালা, আনন্দ ও বিষাদ এথানে হাত ধরাধরি করিয়াছে।

বজ্জ-মাণিক দিয়ে গাঁথা

আবাঢ় তোমার মালা।
তোমার খ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা।

শব্দ কথার ধারার ধাইার
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরার,
বামে রাথ ভয়ংকরী
বক্তা মরণ ঢালা।

রাজা। তহাসির সঙ্গে কারা, মধুরের সঙ্গে কঠোর তবিরহ মিলন সব রক্ষই তো খণ্ড খণ্ড করে হল, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মৃতি দেখাও দেখি। গায়ক-গায়িকারা গাহিল,---

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরবে, জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে, খনগৌরবে নববৌধনা বরবা, শুাম গন্ধীর সরসা। ইত্যাদি

রাজার 'মন ভরিয়া' উঠিয়াছে; তাঁহার মত—'আজকের মতো বাদলের পালাই চলুক অবাদলকে বিদায় দেওয়া চলবে না।' কিন্তু নটরাজ বলেন,—'তাহলে কবির সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তাঁর পালায় বর্ষা এবার যাব যাব করছে।' পালার বিষয়বস্তু তো বর্ষামন্থল নয়,—ইহা বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমনের পালা। বর্ষাকে তো ধরিয়া রাখা যাইবে না,—বাদলের শ্রামল ছায়ার আর সময় নাই, সে 'পালাতে চায়—শরতের আলোর সঙ্গে তার খেলা; আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগল-মিলন।'

শরতের প্রথম প্রত্যুধে শুকতারা দেখা দিল অন্ধকারের প্রান্তে। আকাশের আলোকের লিপিটি ভাষান্তরে লিথিয়া দিল শেফালি ধরণীতে।

রাজা। নটরাজ, অমন শুক্তারাতে শেফালিতে ভাগ করে করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে।

নটরাজ। আর দেরি নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে শেশুল্র শাস্তির মৃতি ধরে এইবার আহ্বন শরংশ্রী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাক— আকাশের আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগস্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

> এস শরতের অমল মহিমা এস হে ধীরে।

#### বাদললন্দ্রীর প্রবেশ

রাজা। ওকী হোলো নটরাজ, সেই বাদললন্দ্রীই তো ফিরে এলেন; মাথার সেই অবগুঠন।

নটরাজ। চিনতে সময় লাগে মহারাজ ক্রাত্তাররাত্তিকেও নিশীথরাত্তি বলে ভূল হয়। কিন্তু ভোরের পাথির কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না; অন্ধকারের মধ্যে সে আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরংকে চিনেছে। প্রিয়দশিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললন্দ্রীর অবপ্তর্গন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরংপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় বার কণ্ঠ গদগদ, শিউলীবনে তাঁরই গান, মালতী-বিতানে তাঁরই গানির ধানা।

এবার অবশুঠন থোলো।
গহন মেঘমারার বিজন বনছারার
তোমার আলসে অবল্ঠন সারা হল।
শিউলি-স্বরন্তি রাতে
বিকশিত জ্যোৎসাতে
মৃত্ব মুর্মুর বালা বলো।

#### অবগুঠন মোচন

নটরাজ। অবগুঠন তো খুলল। কিন্তু এ কী দেখলুম। এ কি রূপ না বাণী ? একি আমায় মনের মধ্যে, না আমার চোখের সামনে ?

> তোমার নাম জানিনে হ্বর জানি। তুমি শরৎপ্রাতের আলোর রানী।

এই শরৎপ্রতিমা রূপ ও বাণী উভয়ই,—চোথের সামনেও বটে, অন্তরের মধ্যেও বটে—বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে রূপ, অন্তরের মধ্যে বাণী।

রাজা। শরৎশ্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে ? বলো তো এবার কে আসবে ? নটরাজ। উনি ডাকছেন স্থানরকে। যাছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটল আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

#### স্বন্দরের প্রবেশ

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে ?

ফুটে দিগস্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা।
শরতের আলোতে স্থশর আসে ধরণীর আঁথি যে শিশিরে ভাসে.

স্থায় কুঞ্জবনে মর্মরিল মধুর শেকালিকা।

রাজা। নটরাজ, শরৎলক্ষীর সহচরটি এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন ? নটরাজ। শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আখিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিশিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্তে আসেন; কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া-আসায় স্বর্গমর্তের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

সৌন্দর্য ক্ষণিকের অতিথি। তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়া সংসারে ধরিয়া রাখা অসম্ভব। ক্ষণ-স্পর্শের মধ্য দিয়া সে তাহার অনির্বচনীয়ত্বের আভাস দিয়া চলিয়া যায়।
নটরাজ। এইবার কবির বিদায় গান। বাঁশি হবে নীরব। যদি কিছু বাকি থাকে সে থাকবে শ্বরণের মধ্যে।

রাজা। ও কী। একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি? কেবল ছদণ্ডের জ্ঞাগান বাঁধা হল, গান সারা হল? এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা—তারপরে?

নটরাজ। 'তার পরে' প্রশ্নের উত্তর নেই সব চুপ। এই তো স্পষ্টের লীলা এ তো রুপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিতব্যয়। মৃকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশিতে গান যদি বেজে থাকে সেই তো চরম।

রবীজ্রনাথের ঋতুনাট্য-পাঠকালে একটি মূলভাব শ্বরণে রাখিতে হইবে। কবির মতে প্রকৃতির মধ্যে যে-প্রাণের লীলা চলিতেছে, মানবের মধ্যেও সেইরূপ একটি লীলা চলিয়াছে। একথা গোড়াতেই বলা হইয়াছে, আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—গ্রীমের শুষ, রুক্ষ মৃতি ও ধরতাপের মধ্যেই আছে বর্ষার সজল স্বিশ্ব রূপ-এই শুক্ষতা শ্রামলতারি ভূমিকা মাত্র; আবার বর্ষার মেঘ ও ধারাবর্ষণের মধ্যেই স্চিত হইতেছে শরতের নির্মল আকাশ ও সোনালী রৌল; তেমনি শীতের রিক্ততার মধ্যেই লুকায়িত আছে বসম্ভের অপূর্ব সাজসজ্জা। প্রকৃতির এই ঋতুপর্যায়ের মধ্যে দেখা যাইতেছে একই সত্তার বিভিন্ন অবস্থাভেদ—বিভিন্ন বেশপরিগ্রহ মাত্র। মানবের মধ্যেও একই চিরস্তন সত্তার বিভিন্ন অবস্থা--বাল্য-যৌবন-বার্ধক্য, জরা-মৃত্যু প্রভৃতি। ঋতুর অন্তর্নিহিত ভাবওলির সঙ্গেও মানব-জীবনের ভাবের গভীর মিল আছে। বর্ষার মধ্যে আছে বিরহ, কোমলের সঙ্গে কঠোরের সমাবেশ,—শরতের মধ্যে আছে মিলনের আনন্দোচ্ছাদ; বদন্তের রাজবেশের মধ্যে আছে বৈরাগ্য। এই হাসি-অঞ্চ, বিরহ-মিলন, ত্যাগ-ভোগের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে মানবজীবন। এই প্রকৃতির সঙ্গে মানব-জীবনকে মিলাইয়া তাহার রদ, রহস্ত ও তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেই মানবজীবন হইবে সার্থক—বাহির ও ভিতরের ২ইবে পরিপূর্ণ মিলন। ইহাই সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-মানব-সম্বন্ধের দর্শনবাদ।

#### বদন্ত

( ১• ই ফ| ज्ञन, ১७२৯ )

'বসন্ত'—'শেষবর্ষণ'-এর মতোই একটি পালা পান। ইহার বিষয়বস্ত হইল বসন্তের আগমন ও বিদায়। নাটকের আন্ধিকে ইহাই রবীক্রনাথের প্রথম পালা-গান রচনা। ইহার বৎসরাধিক কাল পূর্বে কবি 'বর্ষামন্দল' নাম দিয়া একটা গানের জ্লসা করেন প্রথমে শান্তিনিকেতনে ও পরে কলিকাতায়। ইহাতে কেবল গান ও কবিতা-আর্ত্তি ছিল। পালার অন্ধ হিসাবে কাহারো বক্তব্য ছিল না। বসস্তই প্রথম ঋতুনাট্য, যেথানে কবি রাজসভা-টেকনিক প্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতেই কবি প্রথম নাচের স্ত্রপাত করেন।

"হ'একটি গানে নাচ ছিল, কিন্তু সে নাচ আজকালকার মতো নৃত্যধারায় শেখানো নাচ নয়। শেষ গান্টিতে রবীক্রনাথ স্বয়ং গানের দলের সঙ্গে নাচে রঙ্গমঞ্চকে মাতিয়ে তুলেছিলেন।" (রবীক্রসংগীত—শাস্তিদেব ঘোষ, পৃঃ ২৫০)

বসন্ত-পালার এই গানগুলি কিন্তু কবির উৎকৃষ্ট ঋতুসংগীতের নম্নানয়। 'শেষবর্ষণ'-এর গানের সেই কাব্য-সমৃদ্ধি ও বাণী-রূপের দীপ্তি ইহাদের নাই। ঋতুসংগীতের মধ্যে বর্ষা ও শরতের গানগুলিই নিঃসন্দেহ কবির সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।

এখানেও পালার স্থানটি রাজসভা। রাজকোষ শৃত্যপ্রায় দেখিয়া রাজা পলাইয়া আসিয়াছেন কবির ঘারা অহাষ্টিত বসন্তোৎসবের পালা শুনিতে। কবি বলিতেছেন—মহারাজ যেমন পলাতক, কবি নিজেও তেমনি জন্মপলাতক, আবার যাহার পালা গান করা হইতেছে, সে-ও চিরপলাতক।

কবি। ... এ দলে আপনি রাজসঙ্গীও পাবেন।

রাজা। রাজসঙ্গী? কে বলো তো।

কবি। ঋতুরাজ।

রাজা। ঋতুরাজ? বসন্ত?

কবি। হাঁ মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। পৃথী তাঁকে দিংহাদনে বদিয়ে পৃথীপতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি—

রাজা। বুঝেছি, বোধহয় রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছা করছেন।

কবি। পৃথিবীর রাজকোষ পৃণ করে দিয়ে তিনি পালান।

রাজা। কীহঃথে।

कवि। इः १४ नय, जानत्न।

বসন্ত প্রম-ঐশ্বশালী বলিয়াই চরমদানের দারা রিক্ত হয়। এই ত্যাগে তাহার কোনো ছংথ নাই—বরং ইহাতেই তাহার পরম আনন্দ। রাজা আনন্দে সন্ম্যাসী-বেশ ধারণ করে। সে রাজ-সন্ম্যাসী। যাহার ঐশ্বর্থ আছে, সে-ই ত্যাগ করিতে পারে। ভোগীই প্রকৃত ত্যাগী হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহা রবীজনাথের একটা বিশেষ-প্রিয় আইডিয়া।

কবি। ঋতুরাজ আসবেন, প্রস্তুত হ্বার জন্তে আকাশে একটা ডাক পড়েছে b

त्राषा। यगह्य की।

कवि। वनहा, नव निष्य क्लां इत्।

त्रोका। निष्करक थरकवाद्य मृश्च करत ? नर्वनाम !

कवि। ना, निष्करक भूर्ग करत्र। नहेरल राज्या राज्या कांकि राज्या।

त्राका। यात्न की दशाला।

কবি। যে দেওয়া সভ্যি, সে দেওয়াতে ভরতি করে। বসস্ত-উৎসবে দানের: দারাই ধরণী ধনী হয়ে উঠবে।

ঋতুরাজ যেমন পূর্ণতার আনন্দে সর্বস্থ দান করে, প্রকৃতিও তেমনি দানের 
ঘারাই পূর্ণতা লাভ করে—দানের ঘারাই ঐত্থগালিনী হয়। বসস্তসমাগমে অজন্ত 
দানের ঘারাই ধরণী তাহার সৌন্দর্য বিকশিত করে—প্রকৃতিত করে নানা ঐত্থর্যের 
বিলাস। 'শারদোৎসব'-এর 'ঋণশোধ'-আইডিয়াটি এখানে স্মরণকরাষাইতে পারে।

ঋতুরাজ বসস্তের আগমনের পূর্বে তাহার পরিচরগণ প্রকৃতিকে সর্বস্থ-দানেক আহ্বান জানাইতেছেন,—

সৰ দিবি কে, সৰ দিবি পায়,

আর আর আর।

ডাক পড়েছে ওই শোনা যায়,

আয় আয় আয়।

আসবে-যে সে স্বর্ণরথে

জাগবি কারা রিক্ত পথে

গৌবয়জনী ভাহার আশায়।

আয় আয় আয়।

প্রকৃতির সকলেই এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। বনভূমি বলিতেছে,—

> বাকি আমি রাথবনা কিছুই তোমার চলার পথে পথে ছেরে দেব ভুঁই। ওগো মোহন, ভোমার উত্তরীয়-

গক্ষে আমার ভরে নিয়ো,

वक्न विना गृहै।

আয়কুৰ বলিতেছে—

ফল ফলবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে। আন্ধ আমি তাই মুকুল বরাই দক্ষিণসমীরে। রাজা ব্বিলেন—'ফল ফলাব' বলে কোমর বেঁধে বসলে ফল ফলে না। মনের আনন্দে 'ফল চাইনে' বলতে পারলে, ফল আপনি ফলে ওঠে। আত্রক্ষ মুকুল ঝরাতে সাহস পার বলেই 'তার ফল ধরে'।

এই সর্বস্থদানের আহ্বানে করবী, বেণুবন, দীপশিখা, মাধবী, শালবীথিকা, বকুল, নদী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া ঋতুরাজের চরণে আত্মনিবেদন করিতেছে ও রাজঅতিথির আগমনী-সংগীত গাহিতেছে।

দখিন-হাওয়া গাহিতেছে,—

শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে

উদাস-করা কোন্ হরে।

ঘরছাড়া এই কে বৈরাগী

স্থানিনা যে কাহার লাগি

ক্ষণে ক্ষণে শ্চ্ম বনে যায় ঘূরে।…

ছম্মবেশে কেন খেল,

জীর্ণ এ বাদ ফেলো ফেলো,

প্রকাশ করে চিরনুতন ব্যুরে।

রাজা। ওহে কবি, তোমার এ পালাটা কী রকম করে তুলেছ। বর্ষাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়। তোমাব ঋতুরাজ কই। কবি। ওই যে এই খানিক আগে দেখলেন।

রাজা। ওই জীর্ণ বসন পরে শুকনোপাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো নবীনের রূপ দেখলুম না। ও তো মৃতিমান পুরাতন।

কবি। তবে তো চিনতে পারেন নি, ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিঠ নৃতন, আর একপিঠ পুরাতন। যথন উলটে পরেন তথন দেখি শুকনে। পাতা, ঝরাফুল; আবার যথন পালটে নেন তথন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,—তথন ফাল্পনের আম্রমঞ্জরি, চৈত্তের কনকটাপা। উনি একই মাহ্র্য, নৃতন-পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।

রাজা! তাহলে নবীনম্তিটা একবার দেখিয়ে দাও। আর দেরি কেন। কবি। ওই-যে এসেছেন। পথিকবেশে, নৃতন-পুরাতনের মাঝথানকার নিত্য-যাতায়াতের পথে। রাজা। তোহার পলাতকা বৃঝি পথে-পথেই থাকেন? কবি। ইা, উনি বাস্কছাড়ার দলপতি।

ঋতৃচক্রের মধ্যে একই চিরনবীন বিভিন্ন বেশে আবিভূতি হইতেছে। ইহা যেন একই ব্যক্তির একখানা কাপড় বদলাইয়া অন্ত একখানা কাপড় পরিধান করা। আমরা বাহির হইতে দেই কাপড়েরি বিভিন্ন রঙ ও রূপ দেখিতে পাইতেছি, কিছ পরিধানকারী একই ব্যক্তি। শীতের মধ্য হইতে বসন্তের আবির্ভাব হইল বটে, কিছু বসন্তের সৌন্দর্য—তাহার রাজ-ঐশর্য তো চিরদিনের নয়। ক্ষণস্থায়ী তাহার অন্তিত্ব। সে চিরপথিক, ঘরছাড়া। তাহার সৌন্দর্য-প্রাচুর্যময় রাজবেশ ছাড়িয়া তাহাকে গ্রীন্মের রিক্ত সন্ন্যাদিবেশ পরিতে হইবে। তাহার এই পূর্ণতা রিক্ততারই স্থচনা করিতেছে।

যখন বসম্ভের মিলন-আনন্দে প্রকৃতি হইল পরিপূর্ণ, তখনই ঘনাইয়া আসিল বসম্ভের বিদায়-লগ্ন।

কবি। এবার সময় হয়েছে।

রাজা। কিসের সময়।

কবি। ঋতুরাজের যাবার সময়। তপূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা, এও যেমন এক খেলা, ও-ও তেমনি এক খেলা।

রাজা। আমি কিন্তু ঐ পূর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি। কবি। যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হওয়ার খেলার ভয় থাকে না। ঋতুরাজের বিদায়-বার্তা ঘোষিত হইল।—

এখন আমার সমর হলো

যাবার তুরার খোলো খোলো।

হোলো দেখা, হোলো মেলা,

আলোছায়ার হোলো খেলা,

স্থপন-যে দে ভোলো ভোলো!

মাধবী, ঝুমকোলতা, আকন্দ, ধুত্রা, জবা, প্রভৃতি কূল নিজ নিজ বেদনা চাপিয়া বসন্তকে বিদায় দিল। সকলেই বুঝিল,—

> ওরে পথিক, ওরে শ্রেমিক, বিচ্ছেদে তোর খণ্ডমিলন পূর্ণ হবে।

পূর্ণতা ও রিক্ততা, ঐশর্য ও সন্ন্যাস, ভোগ ও ত্যাগ, বাধন-পরা ও বাধন-ধোলা, বিরহ ও মিলন একই সত্যের বিভিন্ন দিক—এপিঠ ওপিঠ মাত্র। কোনোটাই একান্ত নয়, পূর্ণ নয়—থণ্ড মাত্র,—উভয়কে মিলাইয়া পূর্ণ স্তা। প্রকৃতি-জীবনে ও মানব-জীবনে এই একই সত্যের প্রকাশ। এই ভাবটি রবীক্স-সাহিত্যের একটি মৌলিক ভাব।

## नदौन

( >009 )

'নবীন' বসস্তোৎসবের পালাগান। বসস্তের আবাহন ও অভিনন্ধনে ইহার আরম্ভ এবং বিদায়ে ইহার শেষ। 'বসস্ত'-এর সঙ্গে ইহার মূলতন্ত ও উপস্থাপনের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পূর্বের ছইটি অতুনাট্যের মতো রাজসভার অভিনরের জন্ম ইহার স্থান নির্দেশ করা হয় নাই, কোনো ব্যক্তিবিশেষের কথোপকথনও ইহাতে নাই। ইহার গভাংশই গানের ভাবব্যাখ্যা ও যোগত্ত্ত-রক্ষার কাজ ক্রিতেছে। অভিনয়কালে কবিই এগুলি পাঠ করিতেন।

'নবীন'-এর একটি বিশেষ দিক্ এই যে, এই ঋতুনাট্যে কবি,গানের সঙ্গে নাচকে বিশেষভাবে যুক্ত করেন। নান। ধরনের নৃত্যের সমাবেশে কবি ইহার ভাবের রূপদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই তিনি পূর্ণান্ধ নৃত্যনাট্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন।

"জাম্যারীতে (১৯৩১) গুরুদেব দেশে ফিরে মার্চমাসে বসন্ত উৎসবের জন্ত 'নবীন'-এর আয়োজন শুরু করেন'। পূর্বের 'বসন্ত' নাটিকার মতনই বসন্ত-ঝতুর নতুন গান তিনি অনেক রচনা করলেন। এর জন্তে কোনো নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেন নি। রাজা বা রাজসভা ছিল না। গুরুদেব রঙ্গমঞ্চের এক-কোণে বসে গানগুলির মর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন নিজকঠের গানে, পাঠে ও আর্ত্তিতে। এই অভিনয়কালে শান্তিনিকেতনের বাঙালী ছাত্রেরা নাচে বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। 'নবীন'-এ মণিপুরী নাচের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাঙলার বাউল, রাইবিশে ও ইউরোপের হাজেরী দেশের লোকনৃত্য ছিল আরো একটি প্রধান বিশেষত্ব। এইসব নৃত্যপদ্ধতিকে নানা গানে খ্ব ভালোভাবেই থাপথাওয়ানো গিয়েছিল।" ('রবীক্রসংগীত'—শান্তিদেব ঘোষ, পৃঃ২৫৬)

কাব বসম্ভোৎসব করিবেন, কিন্তু তাহাতে একটা সমস্তা উপস্থিত হইয়াছে।—

"আধুনিক আমলের বারোয়ারির দল বলছে উৎসবে নতুন কিছু চাই। কোনাকাটা ত্যাড়াবাকা ত্মদাম-করা কড়া-ফ্যাশানের আহেলা বেলাতি নতুনকে
না হলে তাদের শুক্নো মেজাজে জোর পৌছছে না। কিছু বাদের রসবেদনা আছে তাঁরা কানে কানে বলে গেলেন আমরা নতুন চাইনে চাই
নবীনকে। এঁরা বলেন মাধবী বছরে বছরে বাঁকা করে খোঁচা মেরে সাজ্ব
বদলায় না, অশোক পলাশ একই পুরাতন রঙে নি:সংকোচে বারে বারে
রঙীন। চিরপুরাতনী ধরণী চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'লাধ
লাখ ধুগ হিয়ে হিয়ে রাখহু তবু হিয়া জুড়ন না গেল'।"

কবি রসিকদের অন্পরোধ রক্ষা করিয়া 'নিত্যনন্দিত সহজ শোভন নবীনের উদ্দেশে' তাঁহার 'আত্মনিবেদনের' গান শুরু করিলেন।—

> ৰূত্য গীত কাব্য ছন্দ কলগুঞ্জন বৰ্ণ গন্ধ, মরশহীন চিব্ৰ নবীন তব মহিমা ফুর্তি।

এই যে আত্মনিবেদন, এই যে দেওয়া, ইহার মধ্যেই তো পাওয়া—দেওয়া ও পাওয়ার পর্যায়ক্রমেই তো এই বিশ্ব আবর্তিত,—

ভরে দাও, একেবারে ভরে দাও গো, 'প্যালা ভর ভর লারী রে'। পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া, একেবারে একই কথা। ঝরনার এক প্রান্তে কেবলি পাওয়া অভ্রভেদী শিথরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে কেবলি দেওয়া অভলম্পর্শ সমৃদ্রের দিক্-পানে। এই ধারার মাঝখানে শেষে বিচ্ছেদ নেই। অস্তহীন পাওয়া আর অস্তহীন দেওয়ার নিরবছিয় আবর্তন এই বিশ্ব। আমাদের গানেও দেই আবৃত্তি, কেননা গান তো আমর। শুধু কেবল গাইনে, গান যে আমরা দিই, তাই গান আমরা পাই।

ফান্তন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি যে দান
আমার আপনহারা প্রাণ,
আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ ॥

বসত্তে দোল-উৎসবের তাৎপর্যই তো এই পাওয়া আর না-পাওয়ার মধ্যে দোল-খাওয়া,—

দোল দেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে এই দোল। এক-প্রান্তে মিলন আর এক-প্রান্তে বিরহ, এই হুই প্রান্ত স্পর্শ করে করে হুলছে-বিশ্বের হুদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোজে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে জীবন থেকে মরণে, বাহির থেকে অস্তরে। এই ছন্দটি বাঁচিয়ে যে চলতে চায় সে তো যাওয়া-আসার দারু খোলা রেখে দেয়।

> ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ ছার খোল্, লাগ্লো যে দোল। স্থলে জলে বন-তলে লাগলো যে দোল। খোল ছার খোল॥

উৎসবের পরিপূর্ণতার মধ্যে, নিবিড় পাওয়ার মাঝেই বিদায়ের হুর— হারানোর বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিল।—

এখনো কোকিল ভাকছে, এখনো শিরীষ বনের পুষ্পাঞ্জলি উঠছে ভরে ভরে, তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠ্লো। বিদায়-দিনের প্রথম হাওয়া অশথ গাছের পাতায় পাতায় ঝর্ ঝর্ করে উঠছে। সভার বীণা বৃঝি নীরব হবে, দিগন্তে পথের একভারার স্থর বাঁধা হচ্ছে—মনেহছে যেন বাসন্তী রঙ মান হয়ে গেকয়া রঙে নামলো।

কেন ধরে রাথা ও-যে যাবে চলে
মিলন-লগন গত হলে।
স্বপন-শেষে নয়ন মেলো
নিবু নিবু দীপ নিবায়ে কেলো,
কী হবে শুকানো ফুলদলে।

এইবার রাজার সন্মাসিবেশ। যে-প্রকৃতি একদিন নবীনকে রাজবেশে সাজাইয়াছিল, সে-ই আজ তাহাকে সন্মাসীর বেশ পরাইয়া দিল।—

'ওকনো পাতাকে যে ছড়ায় ঐ দ্রে'। বদন্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগুলি একদিন আগমনীর গানে তাল দিয়েছিলো, আজ তারা যাবার পথের ধ্লিকে ঢেকে দিল, পাত্রে পাত্রে প্রণাম করতে লাগলো বিদায়-পথের পথিককে। নবীনকে সম্মানীর বেশ পরিয়ে দিয়ে বললে, "তোমার উদয় স্থলর, তোমার অন্তও স্থলর।"

> বরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে। অনেক হাসি অনেক অঞ্জলে ফাগুন দিল বিদায়-মন্ত্র আমার হিয়াতলে॥

## নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা

( 2004 )

এই পালাগানটতে পূর্বের পালাগানগুলির মতে। কবি, নটরাজ, রাজা বা ব্যক্তি-বিশেষ গভভাষণে গানের ভাব ব্যাখ্যা করে নাই। এক-একটি কবিতাই ইহার গানগুলির ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছে।

কবি প্রথমে 'নটরাজ' নামে ষড্ঋতুর নানা গান ও কবিতার দারা প্রথিত গীতি-মাল্য রচনা করেন। ১৩৩৩ সালের 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে দোলপূর্ণিমার দিন শান্তিনিকেতনে ইহা প্রথম অভিনীত হয়। তারপর জাভা, বলি প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া কয়েকটি গান সংযোজিত করিয়া কবি 'নটরাজ'কে 'ঋতুরঙ্গ' নাম দেন এবং কলিকাতায় উহার অভিনয়ের আয়োজন করেন। ১৩৩৪ সালের মাসিক বস্থমতীতে ইহা প্রকাশিত হয়। তারপর এই পরিবর্ধিত সমগ্র রচনাটি নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' নামে 'বনবাণী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৩৩৮ সালে।

'নটরাজ-ঋত্রকশালায়' কবি গানের সঙ্গে বিশেষভাবে নাচ যুক্ত করেন।
"নটরাজ ছিল ছয়টি ঋত্র গানের সমষ্টিকত একটি গীত-কাব্য। 'বসস্ত' বা
'শেষবর্ষণ'-এর মতো কোনো রাজকীয় সভা বা গানের সঙ্গে উপলক্ষ্য হিসাবে
কোনো কথা এই গীত-কাব্যের মধ্যে স্থান পায় নি—তার পরিবর্তে অনেক
কবিতা গানের-স্ত্র ধরিয়ে দেবার কাজ করেছিল। কবিতাগুলি আরুত্তি
করেছিলেন গুরুদেব স্বয়ং। এই বারে প্রথম মণিপুরী নৃত্যাভিনয়-ধারা এই
গীত-কাব্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করল। একক নৃত্য ছিল বেশি, সম্মেলক নৃত্য
কয়েকটি মাত্র।…

জাভা, বলি ইত্যাদি দ্বীপ পরিদর্শন করে গুরুদেব পূজার ছুটিতে দেশে ফিরলেন ও 'নটরাজ'কে 'ঋতুরদ' নাম দিয়ে কলকাতায় দেখবার জন্ত মাস হ্রেকের মধ্যে তৈরি করে ফেললেন। এই সময় দক্ষিণভারতের তামিল, দেশের নৃত্যাভিনয়-পদ্ধতিতে নাচল একটি দক্ষিণী ছাত্র। তথনো ছাত্রীদের মধ্যে এ নাচের চর্চা শুরু ইয় নি। 'নটরাজ' ও 'ঋতুরক্ষ' একই বস্তু, কেবল কয়েককটি গান সংযোজিত বা পরিবর্তিত হয়েছিল যাত্র। নৃতনত্ম দেখাবার বিশেষ কোনো চেটাই এর মধ্যে দেখা যায় নি। মেয়েরা নটরাজের সময়্ব যে অভিনয়পদ্ধতিতে নেচেছিল, ঋতুরক্ষে তাকেই রক্ষা করা গেছে। পূর্বের অভিনয়ে গানের দল যেভাবে গান গেয়েছে এখানেও ঠিক সেই ধারারই রক্ষা হয়েছিল। যে দক্ষিণী ছাত্রটি এই সময়্ব যোগ দিয়েছিল, তার নাচ কলকাতায় যেমন আনন্দ দিয়েছিল, তেমনি শান্তিনিকেতনে আমাদের মতো একদলের ঐ নাচে মন খুবই আরুই হয়্য। পুরুষের নাচ দেখবার যোগ্য এবং তাও যে মনে আনন্দ দেয় এইবারই প্রথম আমরা তা উপলব্ধি করি।"

( রবীন্দ্রসংগীত—শান্তিদেব ঘোষ, পু: ২৫৩-৫৪ )

নৈটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, অক্যান্ত পালাগানের মতো ইহা একটি ঋতুর পালা নয়; 'শেষবর্ষণ' বর্ষা ও শরতের পালা; 'বসন্ত' ও 'নবীন' বসন্তের পালা; 'প্রাবণগাথা' বর্ষার পালা। শুধু তাহাই নর,—এই ছয়টি ঋতুর মধ্য দিয়া, এই ঋতুর রঙ্গশালায় রঙ্গেশর নটরাজ যে নৃত্য করিতেছেন, সেই নৃত্যের তাৎপর্য এবং প্রকৃতির মধ্যে ও মানবজীবনে এক অথও লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে কবি সর্ববন্ধনমূক্ত হইতে চাহিতেছেন। নটরাজের বিশ্বনৃত্যে যে-রূপবৈচিত্ত্য ফুটিয়া উঠিতেছে, কবি হৃদয়ের গভীর অন্থভূতির মধ্যে রসরূপে তাহাকে পাইতে চাহিতেছেন। এই নৃত্যের তাৎপর্য ও রসোপলব্ধিই তাহাকে জগৎ ও জীবনে প্রকৃত সন্ত্যের সন্ধান দিয়া মৃক্তির আনন্দ দিবে বলিয়া কবির বিশ্বাস। এই পালার মধ্যে কবি নটরাজের নৃত্যলীলার পটভূমিকায় প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য ও রসবৈচিত্র্য উপভোগ করিতে চাহিতেছেন।

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেণের আঘাতে বহিরাকাশে রপলোক আবিতিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্নথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছলে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অথও লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মনবন্ধনমুক্ত হয়। 'নটরাজ' পালা-গানের এই মর্ম।

পৌরাণিক শিবের আইডিয়া প্রথম হইতেই রবীক্রনাথের ভাব-কল্পনার উপর গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছে। এই প্রভার বিশেষ করিয়া আসিয়াছে কালিদাসের

কাব্য 'কুমারসন্তর্ব' হইতে। একাধিকবার তিনি 'কুমারসন্তব'-এর রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উমা-মহেশবের নানা রূপক-রূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিয়াছে তাঁহার রচনায়। শিবের মধ্যেই তিনি দেখিয়াছেন একাধারে ভোগ ও বৈরাগ্যের মিলন। শিব সংসার-বিরাগী সন্মাসী, আবার সেই শিবই উমার প্রেমিক—অন্নপূর্ণার স্বামী। ত্যাগের সহিত ভোগের—ঐশর্যের সহিত বৈরাগ্যের সামঞ্জ বিহিত হইয়াছে শিবের মধ্যে ('পূরবী'র 'তপোভঙ্গ' কবিতা, 'শিবের দীক্ষা' নাটিকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। কবি উপনিষদের পরমপ্রিয় শোকটির—'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ'র পরিপূর্ণ রূপটিই যেন দেখিয়াছেন শিবের মব্যে। শিবকে বলা হয় কল্ল-ধ্বংসের দেবতা, আবার তিনিই শিব—মঙ্গলময়। জীবনের শেষের দিকে নৃত্যপর নটরাজ শিবের আইডিয়া তাঁহার কবি-মানদের উপরগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিশের মধ্যে অবিরাম চলিতেছে নটরাজের নৃত্য। তাঁহার এক পাদক্ষেপে ধ্বংস, অন্থ পাদক্ষেপে নবস্ষ্টি, এই ধাংস ও স্ষ্টি—স্ষ্টি ও ধাংসই বিশ্বধারা। নৃত্যের তালে তালে তাঁহার প্রতি পদক্ষেপেই বিশ্বের বুকে ফুটিয়া উঠিতেতে নব নব রূপ, ফুটিয়া উঠিয়াই তাহা আবার বৃদ্দের মতো কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই বংস ও স্ঞাই, এই রিক্ততা ও পূর্ণতা, এই ভীষণতা ও কমনীয়তা ছইটি নৃত্যপর পদপাতের পরিপূর্ণ রূপ —একই সত্যের ছইটি বিভিন্ন দিক। ইহাই নটরাজের বিশ্বনৃত্যলীলার রহস্ত। প্রকৃতির রাজ্যে ঋতুর রহ্মধেঞ্চ যে নৃত্য হইতেছে, তাহার মধ্যেও দেখা যায় এক ঋতুর ধ্বংসের মধ্যেই পরবর্তী ঋতুর স্ষ্টি-স্চনা হইতেছে। জগতে যে-নৃত্যুলীলা, মানবজীবনেও সেই একই নৃত্যলীলা। স্থ-দু:খ, বিরহ-মিলন, জন্ম-মৃত্যু একই রহস্তে, একই তাৎপর্যে বিশ্বত হইয়া আছে। যাহার দৃষ্টি গণ্ডিত, সে কেবল ধ্বংসই দেখে, মৃত্যুই দেখে, কিন্তু দৃষ্টি যাহার পরিপূর্ণ, সে দেখে ধ্বংসের মধ্যে নবস্ঠীরই স্চনা, উপলব্ধি করিতে পারে মৃত্যুর মধ্যে নবজীবনের ইঙ্গিত, আর তাহার কাছেই প্রকটিত হয় নটরাজের নৃত্যলীলার তাৎপর্যটি। জগতে ও জীবনে নটরাজের এই न्छानीना रय উপचिक्त कविराज भाविषादह, भविभूर्गपृष्टिमन्भन स्मेट वाकि जीवनत्क, ঐশ্বৰ্ধকে, যেমন অস্বাভাবিক আদক্তি দারা আঁকড়াইয়া ধরে না, তেমনি আবার ধ্বংসকে, মৃত্যুকেও একান্ত পরিণাম জ্ঞান কয়িয়া ভয় ও হতাশায় মৃহ্মান হয় না। দে একপ্রকার বন্ধনহীন মুক্তপুরুষ—সদানন্দময়; দে-ই নটরাজের নৃত্য-রহস্তের মর্মজ্ঞ। যে সংসারবিমুখ সন্ত্র্যাসী, সে কেবল নটরাজের ধ্বংসকারী পদক্ষেপটিই দেখিয়াছে, তাই জগৎ ও জীবন তাহার কাছে অনিতা, ত্রংথজালাময় ওপরিত্যাজ্য। সে 'তত্তানন্দস্বামী'র বা 'তত্ত্বড়ামণি'র কাছে মুক্তির দীক্ষা লইয়াছে, তাহার মুক্তি **क्र १९ की**वनत्क थड़ारेश राधश: नाधात्र नन्नानीत रेहारे मुक्ति जानर्न। किन्क

কবির মৃক্তির আদর্শ নটরাজের উভয়পদের রসোপলন্ধি করা। এই রসোপলন্ধিতে র্থা আসক্তি বা ব্যর্থ সন্ন্যাসের স্বরূপ কবির নিকট উদ্ঘটিত হইনা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সত্যদৃষ্টি খুলিয়া দিবে। এই নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত আনন্দের সঙ্গে আলো-ছায়া-স্থ-তৃঃখ-সমন্থিত জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করাই কবির মৃক্তি এবং এ-মৃক্তির দীকা তিনি গ্রহণ করিবেন নটরাজের নিকট হইতে।—

মুক্তি-তত্ত্ব শুনতে ফিরিস
তত্ত্ব-সিরোমণির পিছে ?
হাররে মিছে, হাররে মিছে !…
আমি নটরাজের চেলা,
চিন্তাকাশে দেখ্ছি থেলা,
বাঁখন-থোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে !…

মুক্তির প্রয়াসী আমি, শান্তের জটিল তর্কজালে যৌবন হরেছে বন্দী বাক্যের হুর্গের অন্তরালে; বছে আলোকের পথ কৃদ্ধ করি কৃদ্ধ শুল আবিভিন্না উঠে প্রাণে অন্ধতার জয়ধ্বজা তুলি চতুদিকে। নটরাক, তুমি আরু করে। গো ছন্দার হু:সাহসী গৌবনেরে, পদে পদে পড়্ক তোমার চঞ্চল চরণভঙ্গী, রঙ্গেশ্বর, সকল বন্ধনে উত্তাল নৃত্যের বেগে,…

নটরাল, আমি তব
কবি-শিক্ত নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত লবো।
তোমার তাওব-তালে কর্মের বন্ধন-গ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্ধমান পাকে পাকে সন্ত বাবে খুলি;
ত্থিত, এই আমার বন্ধনা
কৃত্যগানে অপিব চরণতলে, তুমি মোর গুরু,
আজিকে আনন্দে ভরে বক্ষ মোর করে হুরুহুরু।

বৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
যুচাও সকল বন্ধ হে।
হবি ভাঙাও, চিত্তে আগাও
মুক্ত হরের ছন্দ হে।•••

বৃত্যে তোমার মৃক্তির রাপ
বৃত্যে তোমার মারা।
বিশ্বতমূতে অণ্তে
কাঁপে বৃত্যের ছারা।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলার
বাঁধন পরার, বাঁধন থোলার...
তব বৃত্যের প্রাণ-বেদনার
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনার,...
হথে ছথে হর তরক্সর

ওগো সন্ত্রাসী, ওগো হস্পর, ওগো শংকর, হে ভয়ংকর, বুগে বুগে কালে কালে হুরে হুরে তালে ভালে, জীবন-মবণ নাচের ডমক

বাজাও জলদ-মন্ত্র হে।

তোমার পরমানন হে। •••

কবি তাঁহার গুরুদেবের স্থগহ্থ, জীবন-মরণের ঘাত-প্রতিঘাত-ম্থর লীলান্ত্য উপলব্ধি করিয়াই মৃক্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহার হুই পায়ের নৃত্যকেই— ভোগ ও ত্যাগের সম্মিলিত নৃত্যকেই—কবি তাঁহার আদর্শরণে জীবনে বরণ করিয়া লইবেন।—

"এই পর্যন্ত কাল লিখেছি এমন সময় ডাক পড়ল। মেয়েরা ঋতুরক্ষ অভিনয় করবে আজ সন্ধ্যেবেলায়। তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা অক্ষভিদ্মার লতানে রেখা দিয়ে গানের স্থরের উপর নক্সা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থ টা কী। আমাদের প্রতিদিনটা দাগ-ধরা, ছেঁড়াথোঁড়া, কাটাকুটিডে ভরা, তার মধ্যে এর সংগতি কোথায়। যারা লোকহিতব্রতপরায়ণ সন্ধ্যাসী তারা বলে বাস্তব-সংসবেে তৃ:খদৈন্ত-শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে 'দরিজনারায়ণ' তো নাচ শেখেন নি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলি ছটফট করে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই।' এরা এই কথাটা ভূলে যায় যে, দরিজ্ব শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্তটাই যদি একান্ত সত্য হতো তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগতো না, এটাকে পাগলামি বলতুম।…

দরিজনারায়ণকে বৈকুঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লন্দীছাড়া করে

রাথবো না। আমাদের প্রাণে শিবের মধ্যে ঈশবের দরিত্রবেশ আর অল্পূর্ণায় তাঁর এখর্য, বিশ্বে এই হ্রের মিলনেই সভা। সাধুরা এই মিলনকে যথন স্বীকার করতে চান না, তথন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অন্ত্র্ছানের নান্দীতে আহ্বান করবো যাঁরা 'বাগর্থাবিব সংপ্তেন'। যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার লীলা।" (পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৪৭)

ঋতুর খ্ণায়মান রক্ষমঞ্চে প্রথম আবির্ভাব বৈশাথের। বৈশাথ ধ্যান-মগ্ন তপন্থী। রিজ্ঞ, নিঃস্ব তাহার বেশ। তাহার তপোভূমি ধরণী-গগনের রসহীন, নিজীবমূর্তি। কিন্তু ধূসর-বসন, রক্তলোচন সন্ন্যাসীর বাহিরে এই কঠোর তপন্থি-বেশ হইলেও অন্তর তাহার শুক্ষ নয়, রসহীন নয়।—

> কঠোর, তুমি মাধুরী-সাধনাতে মগন হয়ে রয়েছো দিনে রাভে।…

> > পরাণে কার ধেয়ান আছে জাগি,
> > জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী।
> > হণ্র পথে চরণ হটি বাজে
> > প্রব কুলে বকুলবীথি মাঝে,
> > ল্টায়ে-পড়া অমল-নীল সাজে
> > নবকেডকী-কেশর আছে লাগি।
> > তাহারি ধানি পরাণে ভব জাগি॥

রোজনক্ষ তপভার মৌনস্তব অলক্ষ্য আড়ালে স্বপ্পে-রচা অর্চনার থালে অর্য্য-মাল্য দাক্ষ হন্ন সংগোপনে স্থন্সরের লাগি।

মাধুর্যকে যথোপযুক্তভাবে উপভোগ করিবার জন্মই বৈশাথের এই তপস্থা
—গ্রীমের এই শুষ্টা ও কঠোরতা বর্ষার সরসতা ও শ্রামলতারই পূর্ব-স্চনা।
বৈশাথেরি কঠোর তপস্থার অন্তরালে আষাঢ়ের রস-প্লাবনের প্রত্যাশা,—

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ধণে, জনর আমার শ্রামল-বধুর করুণ স্পর্ণ নে।

আষাত্ও সন্ন্যাসী। কিন্তু তাহার বেশের পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। জটার আড়ালে লুকাইয়াছে তাহার কক রৌজনীর্ণ মৃতি, খেড উত্তরী হইয়াছে ভামল; মনে তাহার বিরহের গান ঘনাইয়া আসিতেছে। 'নিষ্ঠুর তপে নিমন্ন,' বিরহ-তপস্থিনী ধরণী-উমা এই আষাঢ়-শিবের কাছে পাঠাইয়াছে প্রেমপত্র, তাই তাহার-ছদয় মাতিয়াছে, 'বাঁকা-বিহাৎ চোথে উঠে চমকিয়া,'—

চির-জনমের স্থামলী তোমাব প্রির।
আজি এ বিরহ-নীপন-দীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চির-জনমের স্থামলী ভোমার শিরা।

'আবণ-কবি রসবর্ষা ক্ষান্ত' করিয়া 'হুপ্রসন্ন আলোকেরে অভিষেক্ষান' করাইয়া মুছিয়া দিল 'নিজ হস্তে সর্ব মানতার চিহ্ন' এবং 'রিক্তবৃষ্টি জ্যোতি:ভুল্ল' মেঘে শরতের আগমন স্থানা করিয়া দিয়া লইল বিদায়।

তারপর শরতের আবির্ভাব। শরৎ বিজয়-শঙ্খ-বাদক। তরুণ-বীরের মানসে সে অপরপ রূপকথা রচনা করে, বন্দিনী রাজকল্ঞার উদ্ধারের জল্ঞ রাক্ষসপুরে জয়অভিযান-পরিচালনের উদ্দীপনা, আনে সে মনে। উমা-মহেশবের মিলনে যেমন
দৈত্যজ্ঞী কুমার কার্তিকেয়ের উদ্ভব, তপস্থিনী ধরণী-উমার সহিত প্রেমোছেল
বর্ষা-মহেশবের মিলনেই তেমনি শরৎ-কুমারের উদ্ভব। শরৎও দৈত্যজ্ঞী বীর।
আলোকদেবতাদের সেনাপতিরূপে অন্ধকার-দৈত্যের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ।—

মেঘ-বিমৃক্ত শরতের নীলাকাশ

ভূবনে ভূবনে ঘোষিল এ আবাদ :—

"হবে বিল্পু মলিনের নাগণাশ,

জরী হবে রবি, মরিবে মরিবে তম রে।"

হেমস্ত অমরার লক্ষী। ক্ষাতিকে অন্নদানের জন্ম দরিত্র ধরায় তাহার। আবির্তাব।—

> স্বর্গলোক। মান করি প্রকাশিলে ধরার বৈভব কোন্ মারামন্ত্রগুলে, দরিদ্রের বাড়ালে গৌরব। । অমরার স্বর্ণ নামে ধরণার সোনার অন্তাশে। তোমার অমৃত নৃত্য, তোমার অমৃতদ্রিক্ষ হাসি কথন ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে য়াশি রাশি, আপনার দৈয়াছ্গলে পূর্ণ হলে আপনার দানে।

অল্পানে মাহুবের দেহকেই কেবল তিনি রক্ষা করেন না, তাহার মনকেও

করেন উন্নত। গগনের দীপগুলিকে আঁচল দিয়া ঘিরিয়া গোপন করিয়া তিনি মাহবকে দীপাহিতায় আলো আলিবার হুযোগ দেন,—ভাহাতে মাহুবের মন হইতে বিদ্রিত হয় সমস্ত কালিমা, অবসাদ।

শীতও সন্ন্যাসী ; নির্মন, সর্বহারা, কঠিন মূর্তি তাহার। উত্তরবায়ুকস্পিত ধরণীর নিকট তাহার বাণী-নির্ঘোষ—

> "জীর্ণভার মোহবন্ধ ছিল্ল করো" এ বাক্য ভোমার ফিরিছে প্রচার করি অরডকা তব দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর যিপ্পব করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি শৃক্ত নগ্ন করি শাখ্য, নিঃশেষে বিনাশি অকাল-পুশের ছঃসাহস।

শীতের এই ধ্বংস-বিপ্লব নবস্ঞ্টির নৃতন জীবনের পূর্ব-স্ক্চনা মাত্র—

হে নিমল
সংশয়-উবিগ্র-চিন্তে পূর্ব করো বল;
মৃত্যু-অপ্রলিতে ভরো অমৃতের ধারা,
ভীবণের স্পর্শঘাতে করো শঙ্কাহারা,
শৃক্ত করি দাও মন; সর্বপাস্ত কতি
অস্তরে বরক শাস্ত উদাভ মুরতি,
হে বৈরাগী। অতীতের আবর্জনা-ভার,
সঞ্চিত লাঞ্ছনা মানি আস্তি আস্তি তার
সম্মার্জন করি দাও। বসন্তের কবি
শৃক্ততার শুলপতের প্রতির ছবি
লেধে আসি; সে-শৃক্ত তোমারি আরোজন।

শীত সন্মাসী হইলেও অন্তর তাহার যৌবনরস্থিক। বস্তই ধরিয়াছে শীতের ছন্মদেশ। উমা ভ্রণরিক্তা, উগ্র তপে নিমন্ধা, শীত-মহেশ্বর সন্মাসিবেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেও অন্তর তাহার মিলন-ব্যাকৃল ('কুমারসম্ভব', ৫ম স্গ্র্য)
—সে উমার ছন্মবেশী বর।

ধরণী যে তব ভাগুবে সাধা প্রান্তর্গনা, নিল বৃক পাতি, রুজ এবারে বর-বেশে ভারে কর গো ধক্ত; হও প্রান্তর ।

বসস্তের অনিন্দ্য-স্থন্দর নবযৌবনমূতি,—
হে বসন্ত, হে স্থন্দর, ধরণীর ধ্যান-শুলা ধন!
বংসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্যে মৃতি ধরো ভুবন-মোহন
নব বরবেশে।
তারি লাগি তপখিনী কী তপজা করে অমুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বশ্ব দিয়ে ফল-অর্থ্য কয়ে আহরণ
ভোষায় উদ্দেশে।

ধরণীর সঙ্গে বসস্তের এই যে প্রেম-মিলন, ইহা ক্ষণস্থায়ী,—
হে বসন্ত, হে স্থলর, হার হার, ভোমার করণা
ক্ষণকাল ভরে।
মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাগুলা
শৃস্তা নীলাম্বরে!
নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদ-বেলার
ভেসে বাবে বৎসরাস্তে রক্ত-সন্ধ্যা-ম্প্রের ভেলার,
বনের মঞ্জীর-ধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালার
শ্রান্ত-ক্রান্তি-ভ্রের।

বসস্ত স্বর্গের নিত্যানন্দম্তি, বংসরাস্তে মাত্র একটিবার ক্ষণকালের জন্ম আসিয়া ধরণীর প্রেম-বন্ধনে আবন্ধ হয়। সেই মাহেজ্রক্ষণের প্রেমানন্দেরি প্রতীক দোল-উৎসব। দোলের দোলায়, কাব্যে ও সংগীতে এই স্বর্গ ও মর্ত্যের ক্ষণ-মিলনকে । চিরস্থায়ী করিবার জন্ম মাষ্ট্রের প্রয়াস।—

সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্ত্যে দোলে ছুল্লন্ডরে,
সে বৃন্ধন বেওপন্ম, বানীর মানসন্দরোবরে,
সে বন্ধন বীণাতন্ত্র, স্থরে স্থরে সংগীত-নিঝারে
বর্ধিছে ঝংকায়।

কবির কাব্য ও সংগীতও নৃত্য করিবে আজ নটরাজের এই দোলননৃত্যের তালে তালে—নব নব ভঙ্গীতে—এই বিশ্বব্যাপী আনন্দনৃত্যের সঙ্গে কবিও যোগ দিয়া জগতে এক অথও লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে বন্ধনমুক্ত হইবেন।

এসো গো এদ দোল-বিলাসী,
বালতে মোর দোলো।
ছন্দে মোর চকিতে আসি
মাতিয়ে তারে তোলো।
অনেকদিন বুকের কাছে
রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আল তোমার নাচে
সময় তারি হোলো।

#### শ্রাবণগাথা

( 2087 )

শ্রাবণগাথা বর্ষার পালা। মূলভাব ও আঙ্গিকের দিক দিয়া 'শেষ্বর্ষণ'-এর সঙ্গে ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। রাজা, নটরাজ, সভাকবি সকলেই উপস্থিত,—
নটরাজ পালার মর্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, রাজা রিসক বোদ্ধা, সভাকবি সাধারণ দর্শক,—ত্বল জিনিসকে বোধ ও অমুভূতির মধ্যে ধরিতে পারেন—কিন্তু এইপ্রকার স্ক্রেরসামুভূতি তাঁহার পক্ষে সহজ নয়। তাই মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ-বিজ্ঞাপ নিক্ষেপ করেন নটরাজের কথা ও ভাবের উপর। কবি এখানেও পলাতকা,—'পালাবার তাৎপর্য—পাছে এখানকার বৃদ্ধিমানেরা বলেন, কিছুই বোঝা যাছে না। আরও তৃংথের বিষয়—যদি কিছু না বলে হাঁ করে থাকেন।' অধিকাংশ গানই এক, সংলাপের ও স্থানে স্থানে হিলা মিল আছে। 'শ্রাবণগাথা'তেই রবীক্রনাথের উৎকৃষ্ট বর্ষা-সংগীতের সমাবেশ হইয়াছে।

ধরণী এতোদিন তপস্থা করিতেছিল,—'ধরণীর তপস্থা সার্থক হয়েছে, রুদ্র আজ বন্ধুরূপ ধরেছেন, তাঁর তৃতীয় নেত্রের জলদগ্নি-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে স্থামন জটাভার—প্রসন্ধ তাঁর মুখ।' ৰ্ধা-ঋতুর মধ্যে আছে একটা বিরহ। এই বিশ্ব-বেদনার সভে অস্তরে বিরহের রাগিণীর মিল\_করিতে হইবে—

বার ঝয় ঝর ভাদর-বাদর
বিরহকাতর শর্বরী।
ক্রিনিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন মর্মার।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
প্রগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।

বর্ষায় শুধু বিরহই নাই, – মিলনও আছে, – ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে বাদল বাতাস মাতে মালতীর গলে।

আবার কেবল বিরহ-মিলনই নাই বর্ষার মধ্যে—আছে তাহাতে ভামলিমার সঙ্গে উগ্রতা, মাধুর্যের সঙ্গে কাঠিগ্য,—

স্থানবর্ধণ-শব্ধ-মুখ্রিত
ৰক্সসচ্চিত জ্ঞ শর্বী,
মাল্ডীবল্লরী কাপায় পল্লব
ক্ষণ কলোলে, কানন শক্ষিত
বিলিঝংকুত।

আছে আরো প্রাবণের ভেরীপানি,—

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয়রে আমার শুকনো পাভার ডালে—

এই বরধার নবগুদমের আগমণের কালে।

শেষ করে দিস্ আপ্নারে তুই প্রশররাতের ক্রন্সনে।

আছে ঐরাবতের গর্জন, উচৈচ:শ্রবার দৌড়—মেঘ, বিত্যুৎ,—
দেখা না-দেখায় মেশা হে বিত্যুৎলতা
কাপাও ঝড়ের বুকে এ কী ব্যাকুলতা।…
পথিক মেঘের দল জোটে এ শ্রাবণগগন-অঙ্গনে।
মনরে আমার উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ লে।…
বেদনা ভোর বিজ্লিশিখা অংগুক অভরে,
সর্বনাশের করিস সাধন বক্তমন্তরে।
অঞ্জানাতে করবি গাহন, ঝড় সে হবে পথের বাহন;

আবার একটা মৃক্তির উদ্বেগও আছে প্রাবণের অন্তরে,—

হারে, রে রে, রে রে, আমার ছেড়ে দেরে, দেরে— বেমন ছাড়া বনের পাঝি মনের আনন্দেরে। ঘন শ্রাবণধারা বেমন বাঁধন-হারা, বাদল বাঠাস বেমন ডাকাত আকাশ লুটে কেরে।

রাজা। নটরাজ, তোমার পালা বোধ হচ্ছে শেষের দিকে পৌছল—এইবার গম্ভীবে নামো যেখানে শান্তি, যেখানে স্কৃতা, যেখানে জীবনমরণের সম্মিলন।

বক্সে ভোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ পান।
দেই স্বরেভে জাগবো আমি, দাও মোরে সেই কান।
ভূলব বা আর.সহজেতে সেই প্রাণে মন উঠবে বেতে
মৃত্যমাঝে ঢাকা আছে বে অস্তহীন প্রাণ।

নটরাজ। বিশ্ববেদীতে শ্রাবণের রসদানযক্ত সমাধা হল। শ্রাবণ তার কমগুলু নিঃশেষ করে দিয়ে বিদায়ের মৃথে দাঁড়িয়েছে। শরতের প্রথম উষার স্পর্শমণিক লেগেছে আকাশে।

> দেখো দেখো শুকভারা ঝাঁখি মেলি চার প্রভাতের কিনারায় ! ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে— আর আর আর বার।

নটরাজ। মহারাজ, শরৎ বারের কাছে এসে পৌচেছে, এইবার বিদায়গান।— বাদলধার্ম হল সারা, বাজে বিদায়-স্থর গানের পালা শেব করে দে, যাবি অনেকণুর।

ঋতুনাট্যের এই সবগুলি পালাতেই, মনে রাখিতে হইবে, কবি প্রথমে গীত রচনা করেন, তারপর এইগুলির যোগস্ত রক্ষা করিবার ও ভাবের সংকেত দিবার জন্ম সংলাপ যোজনা করিয়া নাটকীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রেথমে গানগুলির সৃষ্টি আপনাথেকেই, তারপরে তাকে সাজান হত ভাবসাম্য বন্ধায় রেখে। পরে তাতে ভাবপারস্পর্য রাখবার জন্ম গুরুদেব কথা বসাতেন। এককথায় গানগুলির জন্মই নাটকীয় পরিবেশ রচিত হয়েছে।"

(রবীন্দ্রসংগীত )

# নুত্যশাট্য

শতুনাটোর মতো নৃত্যনাটাও বাংলা-সাহিত্যে রবীক্রনাথের এক নৃত্য স্টি।
শতুনাটো ছিল গানের প্রাথায়; গুপু গানের উদ্দেশ্তেই রচিত হইরাছিল এই পালাশুলি। শেষে নাচের প্রবর্তম করা হইল তুইটি উদ্দেশ্তে,—প্রথমত গানের প্রস্তোক
লাইন নাচের অভিনয়ে প্রকাশ করিয়া সমগ্র গানের ভাবটি ক্টাইয়া ভোলা,
বিতীয়ত প্রত্যেক লাইনের সকে নাচগুলিকে অলংকারের মতো গ্রহণ করিয়া
তাহার সৌন্দর্ব বর্ষন করা। স্বভাবতই রৃত্য গড়িয়া উঠিল বিভিন্ন গানকে অবলম্বন
করিয়া। এই ঋতুনাট্যেরই পূর্ণ পরিণতি বলা য়ায় নৃত্যনাট্য। ঋতুনাট্যে ছিল
ছোটো ছোটো নাচ—থত্ত থত্ত গানের সঙ্গে; সেই টুক্রো-টুক্রো নাচগুলি ফ্লক্রের মতো দর্শকের চন্ধ্যকে কণকালের জন্ম মৃদ্ধ করিয়া নিঃশেষ হইত;—ক্লমে
কোনো স্থায়ী রূপের পদ্চিফ্র রাখিয়া বাইতে পারিত না।' তাই চেটা করা হইল
নাটকের কোনো ঘটনাকে নাচের বিষয়বস্ত করিবার জন্ম, যাহাতে ছায়ী রসঞ্গারের
প্রথটি স্থ্য হয়। এই ভাবেই করির নৃত্যনাট্যগুলির উৎপত্তি।

রবীক্স-নৃত্যনাট্য অতি উচ্চাঙ্গের এক অভিনব শিল্পরূপ। সাহিত্য, সংগীত ও নৃত্য—এই দ্বিবেণী-সংগমে ইহার অনিন্দ্যস্থলর রসমন্দির প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যকে গীতরসে গলাইয়া, তাহার অন্তরের অনির্বচনীয় মাধ্র্বটিকে দেহছন্দের পাত্রে ধরিয়া, অনাস্বাদিতপূর্ব চমৎকার এক আহার্ব পরিবেশন করিয়াছেন কবি রসিকজনের নিকটে।

প্রথমে ভারতীয় মৃত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে রবীক্স-মৃত্য-নাট্যের বৈশিষ্ট্য সহজ্বোধ্য হইবে।

বিশ্বজগতের মধ্যে নিরম্ভর গতির চাঞ্চল্য ও আবেগ আত্মপ্রকাশ করিতেছে নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র ছন্দে। প্রকৃতি তাহার বৃক্ষ-ফূল-ফলের স্বষ্ট ও পরিণতিতে, বড়্ঞ্তুর আবর্তনে, এই গতিছন্দকে রূপায়িত করিতেছে প্রতি মৃহুর্তে নানাভাবে। বিশ্বের এই গতিছন্দই প্রাণিক্ষগতে নৃত্যের মূল প্রেরণা। ভাষাহীন পশু এই ছন্দকেই আক্ষাত্সারে অন্তকরণ করিয়াছে তাহার নানা ভঙ্গীর লাফ-ঝাঁপ-দৌড়ে, পাখি তাহার বিচিত্র লেজ-দোলানো নাচে—নব নব ভঙ্গীতে আকাশে উড়িবার প্রয়াসে। মান্ত্র্যন্ত যে-গতিভঙ্গী দেখিয়াছে পশুপক্ষীর দেহ-বিক্ষেপের মধ্যে—যে-ছন্দ দেখিয়াছে স্বৃষ্টির অগ্রগতির মধ্যে, তাহারই অন্তকরণ করিয়া প্রথম নৃত্যের চেষ্টা করিয়াছে।

এই গতির দোলার মধ্য দিয়াই সে তাহার আনন্দ-বেদনা, বিরাগ-অনুরাগকে প্রকাশ করিবার পথ খুঁজিয়াছে। দাহিত্য-স্টির পূর্বে নৃত্যই হইয়াছে তাহার ভাব-প্রকাশের বাহন। নৃত্যই তাহার আত্মপ্রকাশের—তাহার শিল্ল-প্রেরণার প্রথম ন্তর।

তারপর যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে নৃত্য,—উদ্ভব হইয়াছে নৃত্ন নৃতন আদিকের—তাহার ব্যবহার হইয়াছে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। বাশুবিক কোথাও সামাজিক অন্তর্চানের কর্তব্য হিসাবে, কোথাও ধর্ম-সাধনার অক্তরণে, কোথাও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আনন্দ ও তৃঃখ-প্রকাশের বাহন হিসাবে নৃত্য জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেত্য বন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়াছে।

বছ-প্রাচীন কাল হইতে নৃত্যকলা ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের সহিত অঙ্গান্ধভাবে জড়িত হইয়া আছে। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং নৃত্য করিতেন বলিয়া ঋষেদে উল্লিখিত আছে। দেবসভায় উর্বশী, মেনকা, রস্তা, ঘুতাচি প্রভৃতি অপ্সরারা বিখ্যাত নর্তকী বলিয়া খ্যাতিসম্পন্না ছিল। কাব্য-পুরাণাদিতে তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভগবতী দেবীমুদ্ধে রণনৃত্যে মাতিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মৃতিশিল্পে অনেক নৃত্যপরা দেবীর মৃতি পাওয়া গিয়াছে। দেবধি নারদ স্বর্গে বীণা বাজাইয়া নৃত্য করিতেন।

মহাদেবের নৃত্য-পরিকল্পনা ভারতীয় কাব্য ও শিল্প-প্রতিভার চরম দান।
মহাদেবই নৃত্যাভিনয়ের আদিগুল বলিয়া কল্পিত, তাই তাঁহার নাম নটরাজ। নটনাজ মহাদেবের নৃত্যপর মৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রায় প্রত্যেক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত।
নটরাজের তাণ্ডব-নৃত্যের পরিকল্পনাটি অপূর্ব। বিশ্বের অণুপরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া জড়জগৎ ও প্রাণিজগতের মধ্যে আত্মসংরক্ষণ ও বিলয়ের একটা প্রলয় ঝড় অক্ষণ বহিতেছে। স্বষ্ট ক্রমাগত রূপ হইতে রূপান্তরে পরিণতি লাভ করিতেছে—
ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে, ধ্বংস হইতে স্বষ্টতে বিরামহীন সঞ্চরণ করিতেছে। বিশ্বের মধ্যেই চলিয়াছে এই বিরামহীন পরিবর্তন। বিশ্বস্থাইর এই ক্রমাগত পরিবর্তনের উদ্ভব হইয়াছে নটরাজের নৃত্যেরি ফলে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জ্ব্ডিয়া এই তাণ্ডবন্ত্য চলিতেছে। ক্লের প্রতিপদক্ষেপে হইতেছে ধ্বংস, কঙ্গণার প্রতিস্পালনে জ্বাগিতেছে নবস্থাই। যিনি কল্র তিনিই যে শিব। স্বাইর সঙ্গে ধ্বংস, ধ্বংসের সঙ্গে শিবভাণ্ডবের তালে তালে চলিতেছে। সমস্ত স্বাইর গতিশীল বৈচিত্রাই তাহার নৃত্যের রূপ। শিবের তাণ্ডব-নৃত্য 'স্বাই-স্থিতি-ধ্বংস-বিধানাত্মগ্রহং'—স্বাই, স্বাই-রক্ষা, ধ্বংস, মানবাত্মার বন্ধন ও সেই বন্ধন হইতে মৃক্তি,—এই পঞ্চক্বত্য'-এর প্রতীক। চতুর্ভ্র নটরাজের দক্ষিণ দিকের প্রথম হত্তে যে মন্দিরা আছে, তাহার

শব্দ সৃষ্টির সংকেত, বামদিকে প্রথম হন্তের অগ্নিশিথা ধ্বংস বা পরিবর্তনের প্রতীক। 'অভিনয়দর্পণ'-এর 'নমজ্জিয়া'র শ্লোকে শিব-প্রশন্তিতে বলা হৃইয়াছে, এই সৃষ্টি—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বত্বন—খাঁহার আদিক-অভিনয়—খাঁহার নৃত্যের পরিণতি, সমস্ত শব্দ খাঁহার বাক্য বা বাচিক অভিনয়স্ভৃত, চল্লতারাদি খাঁহার অলংকার-স্বরূপ, সেই পরিপূর্ণ-সত্ত্তুণময়-বিগ্রহ নটরাজ শিবই আমাদের প্রণম্য।

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি ও ধ্বংদকে — শিব-তাওব-নৃত্যের অঙ্গরূপে দেখিয়াছেন,—

" শেষথন আদিদেবের আহ্বানে স্পট্ট-উৎসব জাগল তথন তার প্রথম আরম্ভ হল আকাশে আকাশে বহিমালার নৃত্যে। স্থ্চিন্দ্রের নৃত্য আজও বিরাম পেল না, ষড়ঋতুর নৃত্য আজও চলেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। স্বলোকে আলোকআন্ধকারের যুগলনৃত্য, নরলোকে অপ্রান্ত নৃত্য জন্মভূয়র; স্পট্টর আদিম ভাষাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্নত্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলম্বের অগ্নিনিটনী।" (প্রাবণগাধা, রবীক্র-রচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, পৃ: ১১৯)

গোপিনীগণ সহ কৃষ্ণের রাসন্ত্য, কালীয়দমনন্ত্য, বালগোপালের ননীচুরিন্ত্য প্রভৃতি আমাদের নিকট বিশেষ স্থপরিচিত। বৈদিকষ্গে যাগযজ্ঞাদি ও ধর্মাস্টানে নৃত্যের প্রচলন ছিল। বেদে মণ্ডল-নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মহাত্রত'-অস্টানে জলপূর্ণ কলসী মাথায় করিয়া বীণার তালে তালে এবং স্তোত্র-গানের সঙ্গে স্বালোকেরা অগ্রির চারিদিকে ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া নৃত্য করিত এবং আগুনের উপর জল ঢালিয়া দিয়া বৃষ্টি কামনা করিত। অশ্বমেধ্যজ্ঞের শেষেও জলপাত্র মাথায় বহিয়া স্তালোকেরা 'মধ্বিদং'—এই অংশটুকু গান করিতে করিতে 'মাজালীয়' অগ্রির চতুর্দিকে নৃত্য করিত। এইরূপ নৃত্যে যজ্ঞকারীর বলর্দ্ধি হয়্ম বলিয়া বিশাস প্রচলিত ছিল।

পুরাণাদি প্রায় সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই নৃত্যের উল্লেখ আছে। দেবোদ্দেশে অফুষ্ঠিত নৃত্যকে মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের সোপান বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'হরিভক্তি-বিলাদ'-এ আছে,—

ৰ্ত্যতাং শ্ৰীপতেরপ্রে তালিকাবাদনৈভূশিম্। উড্ডীয়স্তে শরীরস্থাঃ সর্বে পাতকপক্ষিণঃ॥

'বরাহপুরাণ'-এ দেবোদ্দেশে নৃত্যের বিধি দৃষ্ট হয়, তাহার ফলে বলা হইয়াছে,—

মকুঙ্গা যেন গচ্ছন্তি ছিন্তা সংসারসাগরম্।

হে রাজন্, কৃষ্ণভজের নৃত্য হইতে জগতের নানারপ অমঙ্গল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পদ্দম পৃথিবীর, নয়ন্যুগল দিক্সমূহের এবং বাছ্দম আকাশের সমস্ত অমঙ্গল বিদ্রিত করে।

'মহাভারত'-এর বিরাট-পর্বে দেখা যায়, অজুন বৃহন্নলারণে বিরাট-রাজের অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের নৃত্যশিক্ষা দিবার জন্ম নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'ভাগবত'-এর দশম ক্ষকে নৃত্যের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 'মহুসংহিতা'য় নৃত্য ও নটজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

কৌটিল্যের 'অর্থশান্ত্র'-এ দেখা যায়, সে-যুগে রাজদরবারে নর্তকী-নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। তা'ছাড়া সর্বসাধারণের আনন্দবর্ধনের জন্ম পেশাদার নর্তকীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বাৎস্থায়ন তাঁহার 'কামস্ত্ত্ত্ব'-গ্রন্থে নৃত্যুকে চৌষটি কলার অক্তর্ক্ত করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে নৃত্যশিল্প প্রভৃত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। 'দিব্যাবদান'-এ রাজা কলায়ণ বীণা বাজাইতেন ও তাঁহার পত্নী চক্রাবতী নৃত্য-করিতেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। 'মহাবংশ'-এ আছে সিংহলরাজ পরাক্রম বাছ (১ম)র রানী রূপাবতী যেমন ছিলেন স্থলরী, তেমনি ছিলেন নৃত্যে পটায়সী। অজস্তা, ইলোরা, বাঘগুহা, কণারক-মন্দির প্রভৃতির প্রাচীরগাত্তে নৃত্যরত नतनात्रीत वह ठिख (मर्थ) यात्र। मन्मिटत (मवमानी-निर्द्यांश-अर्थात मर्था ভারতীয় নৃত্যের ব্যাপক প্রচলনের দৃষ্টান্ত মিলে। বিগ্রহের নৈবেছ, ভোগ, আরতি প্রভৃতি ছিল যেমন প্রাত্যহিক পূজার অঙ্ক, নৃত্যও সেইরূপ দৈনিক পূজার অঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল। এই নৃত্যের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মন্দিরেই স্থায়িভাবে নৃত্য কুশলা দেবদাসী নিযুক্ত করা হইত। রাজরাজ ও অক্তান্ত চোলরাজগণের তাম-শাসনে (১১ শতান্ধী) দেখা যায়, মন্দিরে দেবদাসীনিয়োগের জন্ম প্রভৃত দান করা হইয়াছে। রাজরাজ নানা মন্দির হইতে সংগ্রহ করিয়া তান্জোরে চারশত দেবদাসীকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। এক সময়ে ভারতীয় নৃত্যকলা সমস্ত এশিয়াথও ছাইয়া<del>"</del> কেলিয়াছিল। বিখ্যাত চীন-প্রত্নতাত্ত্বিক স্থার অরেল দেউইন মধ্য-এশিয়ার মন্দিরগাতে নৃত্যরত মৃতি আছিত দেখিয়াছেন। ঐ সব মৃতিতে ভারতীয় নৃত্যকলার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত, হয়। ইহা ছাড়া সারা ভারতে নানাবিধ

লোক-নৃত্যের প্রচলন ছিল। রাজ্বশেধরের প্রাক্ত নাটক 'কর্প্রমঞ্বরী'তে দণ্ডবাস নামে একপ্রকার নৃত্যের উল্লেখ আছে। উহাতে নর্তক-নর্তকী এক-একখানা ছোট লাঠি হাতে করিয়া চক্রাকারে নাচিতে থাকে এবং প্রত্যেকরারে পার্শ্ববর্তী নর্তক-নর্তকীর লাঠিতে আঘাত করে। ইহারি অহ্বরূপ নৃত্য আমাদের বাংলার কাঠি-নৃত্য। এই দণ্ডরাসের চিত্র অনেক মন্দিরগাত্রে থোদিত দেখা যায়। বেজ্পুরাদার মল্লেশ্বর মন্দিরগাত্রে এই কাঠি-নৃত্যেব একটি স্থলর চিত্র খোদিত আছে। (১৬ শতাব্দী)

খুষীয় বোড়শ শতাবদী হইতেই ভারতীয় নৃত্যকলার বিশেষ অবনতি ঘটে। ইহার প্রধান কারণ—মুদলমানী প্রভাব। আরবী ও পারদী নৃত্যের স্বরূপ এই যে, ইহা একটা বিলাদের উপকরণমাত্র—ছুল দৈহিক ভোগাকাজ্ঞাকে উদ্দীপ্ত করার মধ্যেই ইহার দার্থকতা। ভারতীয় নৃত্যে যে-স্ক্র ইক্রিয়াতীত রদের আবেদন রহিয়াছে, রহিয়াছে যে-বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রেরণা—যাহা একমাত্র কল্পনা ও গভীর অমুভূতির মধ্যেই ধরা দেয়—দেটি ঐ-নৃত্যে পাওয়া যায় না। মোগল বাদশাহদের মুগে ভারতীয় নৃত্য ঘই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল,—(ক) হিদ্দুয়ানী বা উত্তর-ভারতীয় এবং (থ) দক্ষিণী বা দক্ষিণ-ভারতীয়। হিদ্দুয়ানী নৃত্যে আদিকের বিশেষ নৈপুণা থাকিলেও উহার ঘাড়ের ভন্দী, চোথের থেলা ও কোমরের দোলায় আদিম ইক্রিয়াসক্তির ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়। অবশ্য ভারতীয় নৃত্যেও গ্রীবাভন্দী, কটাক্ষক্ষেপ প্রভৃতি বিহিত, কিন্তু দেগুলি যেমন অতি-পরিমিত তেমনি সংযত এবং বিভিন্ন ভাবের ভোতক হইয়া রসফ্রির সহায়তা করে। হিদ্দুয়ানী নৃত্যের উপর মুসলমানী প্রভাব পড়ায় ভারতীয় নিজস্ব রূপটির অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-প্রভাব কম বলিয়া ভারতীয় রূপটি তাহাছে অনেক পরিমাণে বজায় রহিয়াছে।

বাদশাহী আমলে সামাজিক ও জাতীয় জীবনের বহু পরিবর্তন ঘটায় নৃত্য ক্রমে ক্রমে সভ্যজীবনের অক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তারপর ভারতীয় নৃত্যের চরম অবনতি ঘটিল ইংরেজ আমলে এবং সভ্য ও শিক্ষিত জীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া উহা থিয়েটার ও বাইজীর নাচের মধ্যে দক্ষিণী, মুসলমানী ও ইউরোপীয় নৃত্যের এক জগা-থিচুড়িরুপে বিরাজ করিতে লাগিল। অপরদিকে ভারতীয় নৃত্যের ক্ষীণ ক্ষালচ্ক শ্রীহীন রূপ ধারণ করিয়া নানা লোকনৃত্যের মধ্যে—বিশেষ করিয়া বাংলার রামায়ণ-গান, জারিগান প্রভৃতির মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল।

ক্তরতের 'নাট্যশাস্থ' হইতে জারত করিয়া নন্দিকেশরের 'অভিনয়দর্শণ',

'নর্ভননির্ণয়', 'নৃত্যবিলাদ', 'নৃত্যদর্বস্ব', 'নৃত্যশাস্ত্র', অশোকমল্প-বিরচিত্ত 'নৃত্যাধ্যাম', 'সংগীতনারায়ণ', 'সংগীতদামোদর' প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে ভারতীয় নৃত্যের একটা রূপ আমরা দেখিতে পাই। মল্লিনাথ 'কিরাভার্জুনীয়' নাটকের টীকাম 'নৃত্যবিলাদ' ও 'নৃত্যদর্বস্ব'-এর উল্লেখ করিয়াছেন।

'সংগীতদামোদর'-এ নৃত্যকে বলা হইয়াছে,---

•••••ভালমানরসাশ্রর:

সবিলাসোহক্ষবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈ:।

ভালমান ও রস্থক্ত এবং বিলাসপূর্ণ অন্ধবিক্ষেপকে পণ্ডিতগণ নৃত্য বলিয়া থাকেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ৮ যথা,—

উদ্ধতং মৃত্যং তাগুবং স্কুমারস্ক লাস্তং ভাবাশ্রয়ং মৃত্যুং

ভাব সমস্ত ভারতীয় নৃত্যের প্রাণ বলিয়া এবং স্কুমার নৃত্য একাস্তভাবে নারীর পক্ষেই শোভন বলিয়া বোধ হয় পরবর্তী নৃত্যশাস্ত্রে নৃত্যকে মাত্র ছই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে,—

> স্ত্রীনৃত্যং লাস্তমাথ্যাতং পুংনৃত্যং তাওবং স্মৃতং ( সংগীতনারায়ণ )

তাণ্ডব ও লাশ্য উভয় নৃত্যুই আবার ছইপ্রকার। তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে অভিনয়-শৃত্য অন্ধবিক্ষেপকে পেবলি, আর বহুবিধ অভিনয়-সহকারে ষে-অন্ধবিক্ষেপ, ই তাহাকে বহুরূপ বলে। লাশ্যও ছইপ্রকার—ছুরিত ও যৌবত। ভাবরসাদিব্যঞ্জক অভিনয়-সহকারে নায়ক-নায়িকার উভয়ের পরস্পর আলিন্ধন ও চ্ম্বনপূর্বক যে-নৃত্য, তাহাকে ছুরিত বলে, আর নর্তকী লীলাসহকারে যে নৃত্য করে, তাহাকে যৌবত বলে। (সংগীত-দামোদর)

তারপর মন্তক, চক্ষ্, জা, মৃথ, গ্রীবা, বাছ, চরণ, কটি প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কত প্রকার ভন্নীতে কথন, কিরপে, কতটুক্ চালনা করিতে হইবে, তাহার এমন বিভৃত ক্ষম ও মনোবিজ্ঞানসমত বর্ণনা আছে যে, ভারতীয় নৃত্যাশিল্প যে কতদ্র উন্নত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া বিশ্বিত হইতে হয়। এই সব অঙ্গ-ভঙ্গী-সহকারে নৃত্যের বহু শ্রেণী আছে, যথা—কমলবর্তনিকান্ত্য, মকরবর্তনিকান্ত্য, ময়্রীনৃত্য, ম্গীনৃত্য, হংসীনৃত্য, রঞ্জনীনৃত্য, গছগামিনীনৃত্য, চিত্রনৃত্য, চক্রবন্ধ, নাগবন্ধ, প্রবন্ধ, বৃত্তলভিকা প্রভৃতি।

ইহাই ভারতীয় নৃত্যের বাহ্ত রূপ—তাহার অস্তরের রূপ আরো বিচিত্র— আরো রমণীয়।

ভারতীয় অংলকারশান্তে মনের বহু স্মাতিস্ম্ম অবস্থার কথা বণিত আছে।
তর্মধ্যে মূল নয়টি ভাব,—যথা, রতি, উৎসাহ, জুগুল্সা, ক্রোধ, হাস্ত্র, বিম্ময়, ভয়,
শোক ও শম। কয়েকপ্রকার অবস্থার সাহায্যে এই-সব ভাবের মধ্যে একটা
আবেগ উপস্থিত হয়। ঐ আবেগ সংহত, গভীর ও নৈর্ব্যক্তিক মূর্তি ধারণ করিয়া
যথাক্রমে শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস, কল, হাস্ত্র, অয়ানক, করণ ও শাস্ত রসে
পরিণত হয়। এই সংযত ঘন আবেগের প্রকাশ ছারা রসস্পষ্টি করাই প্রত্যেক
শিল্পকলার আদর্শ। তালমানগীতসংযোগে দেহভঙ্গীর মধ্য দিয়া সৌন্দর্য ও
স্থামঞ্জ্য সহকারে মনের সংযত ঘন আবেগের বাহ্ অভিব্যক্তি ও তদ্ধারা
অনির্ব্চনীয় ও পরমরমণীয় রসস্প্রত্বিই ভারতীয় নৃত্যের পরিপূর্ণ রূপ।

যে-স্ক ভাব-কল্পনাকে ভাষায় ভালো করিয়া প্রকাশ করা যায় না, রঙ ও রেখার মধ্যে ও যাহার স্প্রভাৱ রূপটি মূর্ত হইয়া ওঠে না, অন্তর-গহন-বিহারী সেই ভাব-কল্পনা ও বেদনার নিগৃত চাঞ্চল্য রূপায়িত হইয়া ওঠে নৃত্যে দেহের রেখা-ভঙ্গীর মধ্য দিয়া। নৃত্যের রাজ্য একটা গৃত ভাবের রাজ্য—ইহার কাজ স্ক্র ভাব-কল্পনাকে ছন্দায়িত করিয়া একটা অনির্বচনীয় রেসে আমাদের মনকে প্লাবিত করা। ভারতীয় নৃত্যে কঠ-সংগীত ছিল অপরিহার্য অন্ধ। এই কঠ-সংগীত বিভিন্ন স্থরের মোহিনী মায়ায় আমাদের অন্তরে বিস্তার করে ভাষাতীত এক রস-বহস্তের জাল,—এক অনির্বচনীয় অনির্দিষ্ট আনন্দ-বেদনায় আমাদের চিত্ত হইয়া উঠে চঞ্চল। নৃত্য সেই আনন্দ-বেদনাকে দেহের ছন্দের মধ্য দিয়া অনির্বচনীয় রসক্রপে সংবেদনশীল রসিক-চিত্তে সংক্রামিত করে। ইহাই ভারতীয় নৃত্যের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।

নিদিকেশ্বর তাঁহার 'অভিনয়দর্পণ'-এ বলিয়াছেন,—
আন্তোনালম্বনেদ্ গীঙং হল্ডেনার্থং প্রদর্শনেও।
চক্ষ্ড্যাং দর্শন্তেরেং পাদাভ্যাং ভালমাদিশেও ॥
যতো হল্ডতো দৃষ্টির্গতোদৃষ্টিক্ষতো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবন্ততো রসঃ॥

মুথের দারা সংগীতকে গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রথমেই মৃথ হইতে গীত ধানিত হইয়া উঠিবে। গীতের অর্থ হস্তসঞ্চালনের দারা অর্থাৎ বিভিন্ন মুদ্রাদির দারা

প্রকাশ করিতে ছইবে। চক্ষুর ঘারা ভাব দেখাইকে ছইবে, অর্থাৎ অন্তর্মন্থিত ভাবের প্রতিচ্ছবি চোথেই প্রতিফলিত হয়, তাই চোথের চাহনির ঘারা সেই ভাবকে অভিব্যক্ত করিতে ছইবে। পায়ের ঘারা তাল রাখিতে ছইবে। মর্থাৎ নৃত্য ব্যতীত ভাবের স্বষ্ঠ প্রকাশ হয় না; গীত ও মুলাদির সঙ্গে নৃত্যের প্রয়োজন। তাই নর্তক-নর্তনীর পদব্য তালামুগত ছইয়া নৃত্য প্রদর্শন করিবে।

হস্তস্থালনের সঙ্গে সঙ্গেই উহা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই হস্তস্থালন যদি চক্ষর তৃপ্তিদায়ক হয়, তবে মন উহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইবে; মন একাগ্রতা ও হৈর্যলাভ করিলে নৃত্যগীতের দারা অভিব্যজ্ঞ্যমান ভাবটির পূর্ণ উল্লেক হইবে। দর্শকের মনে এই ভাবটির উল্লেক হইলেই উহা রসাকারে পরিণত হইরা যথার্থ আস্বাদন-যোগ্য হইবে।

তাহা হইলে সংগীত হইতে নৃত্য, নৃত্য-গীতের দ্বারা ভাবের উদ্রেক, এবং ভাব হইতেই অনিব্চনীয় রসস্ষ্টে। ইহাই ভারতীয় নৃত্যের দ্বরূপ।

পাশ্চান্ত্য নৃত্যে কণ্ঠ-সংগীতের একান্ত অভাব, স্কুতরাং এই নৃত্যের সঙ্গে স্থানের অনিবঁচনীয় ভাবলোক রচিত হয় না। নানা যন্ত্রের ছন্দ-বছল ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে পাশ্চান্ত্য নৃত্য। ইহার মূলভিত্তি বিভিন্ন বাছযন্ত্রের জাল। থও থও নৃত্যের মধ্যে কোনো লোকোত্তর রস-ব্যঞ্জনা নাই। দীর্ঘান্ত ব্যালে (ballet) নৃত্যের মধ্যেও নানা যন্ত্রের বিচিত্র ধ্বনি ও তালের অক্ষা প্রভাব লক্ষিত হয়।

পাশ্চান্ত্য নৃত্যের আদর্শ চক্ষ্ ও কর্ণের তৃপ্তিনাধন—ইব্রিয়জ-ভোগবর্ধন। ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ হক্ষ ভাবের রনপরিবেষণ দারা প্রাণের তৃপ্তিনাধন। পাশ্চান্ত্যের ওয়াল্স (Waltz)' কোয়াদ্রিল (Quadrille), ল্যান্সারস্ (Lancers), পোল্কা (Polka), পোল্কা-মাজুরকা (Polka-Mazurka), ব্যালে (Ballet), মিনেট (Minnet) প্রভৃতি নৃত্য নিঃসন্দেহে নিখুঁত ও অপূর্বকাক্ষণর্ময় দেহ-সঞ্চালনের দৃষ্টান্ত, কিন্তু তাহাদের অন্তরে প্রাণের প্রতিষ্ঠা নাই—দেহসঞ্চালনকে কেন্দ্র করিয়া মূলগত ভাবরসের কোনো ইন্দিত নাই। ভারতীয় নৃত্যাশিল্ল অন্তর্ম্বী, পাশ্চান্ত্য নৃত্যাশিল্ল বহির্দ্ধী। ভারতীয় নৃত্যাশিল্ল অন্তর্মবী, পাশ্চান্ত্য নৃত্যাশিল্ল বহির্দ্ধী। ভারতীয় নৃত্যাশিল্ল অন্তর্মকার মায়ার সহিত মিলিয়া ভ্রণ্যাবেগকে দেহের প্রতি অন্ধ-প্রত্যান্ধ করের অপরিক মায়ার সহিত মিলিয়া ভ্রণ্যাবৈগকে দেহের প্রতি অন্ধ-প্রত্যান্ধ করেল বিভিন্ন রূপের বান্তব বহির্ভাগের অতি-মার্ভিত প্রকাশ দারা দর্শকের সাময়িক চিত্ত-বিনোদনের চেষ্টা করে। পাশ্চান্ত্য নৃত্য কেবল রূপমর, ভারতীয় নৃত্যে জপের ব্যন্তি সমাবেশ থাকিলেও ভাহা প্রধানত ভাৰময়—অথবা একাধানের ক্রপমর, ভারতীয় নৃত্যে জপের ব্যন্তি সমাবেশ থাকিলেও ভাহা প্রধানত ভাৰময়—অথবা একাধানের ক্রপমর, ভারতীয় নৃত্যে ক্রপের ব্যন্তি সমাবেশ থাকিলেও ভাহা প্রধানত ভারময়—অথবা একাধানের ক্রপমর, ভারতীয় নৃত্যে ক্রপমর, ভারতীয় নৃত্যের ক্রপমর, ভারতীয় নৃত্য ক্রমর, ভারতীয় নৃত্যের ক্রপমর, ভারতীয় নৃত্যের ক্রপমর, ভারতীয় নৃত্যের ক্রপমর, ভারতীয় নৃত্য ক্রমর ব্যন্তর সমাবেশ থাকিলেও ভাহা প্রধানত ভারময়—অথবা একাধানের ক্রপমর, ভারতীয় ন্ত্য ক্রমের ব্যন্ত সম্বান্ধ ক্রপমন, ভারতীয় ন্ত্য ক্রমের ব্যায় ক্রমের স্বান্ধ ক্রের স্বান্ধ ক্রমের ব্যায় ক্রমের ক্রমের ব্যায় ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের ব্যায় ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের স্বান্ধ ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমে

ন্দ্ৰন্ময়—সর্বোপরি অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়। দেহের রূপ দীমার ঘারা আবদ্ধ, তাই পাশ্চান্তা নৃত্য সদীম; ভাব অনন্ত, তাই ভারতীয় নৃত্য অদীম। আরভীয় নৃত্য দীমার মধ্য হইতে অদীমের ইন্ধিত করে, দ্বাপের মধ্য হইতে অদ্ধানে দেয়; পাশ্চান্তা নৃত্য কেবল দেহের মধ্যেই আবদ্ধ, দেহাতীত কোনো ভাবের ইন্ধিত তাহাতে নাই।

পাশ্চান্তা নৃত্যকলার এই ত্র্বলতা সহলে সে-দেশের শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যাণ দিন দিনই সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। নৃত্যের মধ্যে তাঁহারা দৈহিক ব্যায়ামের অনবত্য কৌশলের উপরেও আরও কিছু চাহিয়াছেন। বিখ্যাত পাশ্চান্ত্য নর্তনী Isadora Duncan তাঁহার আয়জীবনীর একস্থানে লিখিয়াছেন,—"This method (পাশ্চান্তা ব্যালে নৃত্যের প্রথা) produces an artificial mechanical movement not worthy of the soul." তাই তিনি ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ খুঁজিতেছিলেন। তিনি উহাকে বলিয়াছেন,—"…the source of the spiritual expression to flow into the channels of the body filling it with vibrating light—the centifrugal force reflecting the spirit's vision." স্থাক্যান্ত নর্তনী Anna Pavlovaও পাশ্চান্তা নৃত্যের প্রাণহীনভার কথা বছবার বলিয়াছেন। পাশ্চান্ত্যের যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে তাহার নৃত্যকলাও খে-একপ্রকার যান্ত্রিক-মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—একথা বছ পাশ্চান্ত্য মনীয়ী অন্তব করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, ভারতীয় নৃত্যের তুলনায় পাশ্চান্ত্যার টেকনিক বা আদিক অতি উচ্চন্তরের। অবশু দেহের কসরতের এমন নির্ভূল, নির্থূত, চমকপ্রান্ত তার নাই, কিন্তু নৃত্যের এই যান্ত্রিক বাহরূপই কি সবথানি? Beauty of form কি beauty of spiritএর উপরে? এই প্রসঙ্গে Browningএর Andrea Del Sarto কবিতাটির কথা মনে হয়। Andrea নির্থূত শিল্পী,—প্রকৃতির হবহ অমুকরণ করিতে পারেন। কিন্তু Raphaelএর চিত্রশিল্পে অনেক থুঁত ছিল; Anatomyতে তাঁহার তেমন দখল ছিল না। Andrea তাঁহার চিত্রের অনেক পরিবর্তন করিতে পারিভেন, কিন্তু র্যাফেল যে অন্তর্নিহিত্ত আত্মাকে ফ্টাইয়া ভুলিতেন, সেটা Andreaর সাধ্যাতীত ছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন,—

...its soul is right.

He means right, that a child may understand.

Still what an arm! and I could alter it.

But all the play, the insight and the stretch

Out of me: out of me!

এই insight, এই অন্তর্নিহিত আত্মাকে ফুটাইয়া তোলার মধ্যেই সমস্ক আর্টের সার্থকতা। ভারতীয় নৃত্যে এই অন্তর্নিহিত আত্মার রূপটিই আমরা লক্ষ্য করি।

এখন রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নৃত্য বা শান্তিনিকেতনী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য কি, দেখা যাক্। রবীন্দ্র-নৃত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত ক্যুটি উপাদান পাওয়া যায়,—

- (ক) নৃত্য সর্বাঙ্গহন্দর অভিনয়ের উৎকৃষ্ট অঙ্গ।
- (খ) কবি-রচিত সাহিত্য বা কাব্যই এই নৃত্যের মূল বিষয়বস্তু।
- (গ) এই কাব্য-রচনার সহিত স্থরযোজনা করায় প্রকৃত সংগীতের সৃষ্টি। এই সংগীতই রবীন্দ্রনাট্যের মূলভিত্তি।
- (ঘ) সেই সংগীতের অন্তর্নিহিত ভাবকে নাচের অভিনয় খারা দেহচ্ছন্দের ব্যঞ্জিত করিয়া দর্শকের চিত্তে অনির্বচনীয় রসের উদ্বোধন।

এই নৃত্য মূলত ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'অভিনয়দর্পণ' এর পূর্বোদ্ধত শ্লোকটির নির্দেশে দেখা যায়—সংগীতের ভাবকে নৃত্যের তাল ও মূজাদি কায়িক অভিনয়ের দারা দর্শক-মনে সঞ্চারিত করিয়া রসের উল্লেক করিতে হইবে। রবীক্রনাথের নৃত্যও অনেকটা তাহাই। এই নৃত্য গড়িয়া উঠিয়াছে সম্পূর্ণ গানের উপর নির্ভর করিয়া। গীতাভিনয়ের পরিপূর্ণতা নৃত্যাভিনয়।

কিন্ধ প্রচীন পদ্ধতিকে কবি ছবছ গ্রহণ করেন নাই; মূলত ঐ পদ্ধতির উপরেই ভাঁহার নবস্ঞাই নৃতন রূপ ধরিয়া আধুনিক কালের রস্পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যে মূলার ছিল একান্ত প্রাধান্ত। প্রথমে মূলা-প্রদর্শন, তারপর নৃত্য। কিন্তু ঐ প্রাচীন মূলার অর্থ বর্তমান যুগে সাধারণের নিকট সহজবোধ্য নয়, ছ্র্বোধ্য মূলাভিনর্ম বাঙ্গাভিনয়ে পরিণত হইতে পারে। তাই তিনি মূলাকে যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়াছেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, দক্ষিণী নৃত্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের রূপ অনেকটা অবিকৃত আছে; বর্তমান কথাকলি-নৃত্যে মূলার বিশেষ প্রাধান্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নৃত্যনাট্যে—বিশেষ করিয়া 'চণ্ডালিকা'য় কথাকলির আন্দিক—অর্থাৎ ভিন্নমা ও তাল—গ্রহণ করিলেও তাহার মূলা-অংশটি গ্রহণ করেন নাই।

প্রাচীন নৃত্যে সংগীতের একটা নিজস্ব পরিপূর্ণতা ছিল না; খণ্ড খণ্ড গানের সঙ্গে নৃত্য—এই ছিল প্রথা; বাছের তালের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াই সংগীতয়ুক্ত নৃত্য তাহার পূর্ণরূপটি প্রকটিত করিত। কিন্তু রবীক্রনৃত্যে সংগীতই হইল মূল-ভিত্তি, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত নৃত্য-প্রযোজনা গড়িয়া উঠিরাছে। গানের

কথা অহসরণ করিয়া সাহানা, তৈরবী, বাগেন্দ্রী, পরজ, বাউল, কীর্তন প্রভৃতি বছা বিচিত্র হ্বরের ধারা ছুটিয়াছে, এইসব ধারা-সন্মিলনে নৃত্যনাট্য একটা বিরাট হ্বরের রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার সহিত নানাবিধ তালের নৃত্য মিলিত হইয়া কথার ভাব-ব্যঞ্জনাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সংগীত ও নৃত্য চলিয়াছে পাশাপাশি; একে অন্তের প্রকাশকে ক্ষম করেনাই। এই হ্বরের মধ্যে ও তালের মধ্যেও নানা সংমিশ্রণ আছে। মিশ্র হ্বর এবং মিশ্র তাল ও ভঙ্গীর সহযোগে রবীক্র-নৃত্যুগড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা কোনো বিশেষ নৃত্যুপদ্ধতিকে আগাগোড়া অন্ত্সরণ করেনাই। মণিপুরী, কথাকলি, কথক, ভরতনাট্যম্, লোকনৃত্যু, ইউরোপীয় নৃত্য প্রভৃতির ভঙ্গী ও তাল কবি ঘেখানে যতটুকু প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, ততটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন; এই নানা মিশ্রণের দ্বারা তাঁহার ভাবকল্লাহ্যায়ী এক অভিনক নৃত্যুপদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

কবি জীবনে প্রথম নাটক আরম্ভ করিয়াছিলেন সম্পূর্ণভাবে গানকে অবলম্বন করিয়াই। 'বাল্মীকি-প্রতিভা,' 'কালম্গয়া', 'মায়ার থেলা' প্রভৃতি গীতিনাটা আগাগোড়া গান গাহিয়াই অভিনয় করা হয়। এগুলি দম্ভরমতো নাটক,—কোনোবিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ইহারা নানা দৃশ্যে বিভক্ত। ইহাতে পাত্রপাত্রীর সমস্ত সংলাপ ছিল গানে। কথাবার্তার ভদ্মীতে হাত পা নাড়িয়া গানের স্বরে তাহারা পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন চালাইত। এগুলি ছিল স্থরের নাটক, ইহার সঙ্গে কোনো নৃত্য ছিল না।

তারপর বিভিন্ন ধরনের অনেক নাটক কবি লিখিয়াছেন, কিন্তু এইপ্রকার সংগীত-সর্বস্থ নাটক আর লিখেন নাই। মধ্যজীবন হইতে দেখা যায়, কবির নাটকে উত্তরোত্তর গানের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রকৃতি-সম্পর্কযুক্ত নাটক শোরদোৎসব' ও 'ফাল্কনী' প্রভৃতিতে কবি গানের সঙ্গে একট্-আধট্ নাচ প্রথম প্রবর্তন করেন। 'শারদোৎসব'-এর গান 'আজ আমাদের ছুটি', 'আমরা বেঁধেছি কান্দের গুচ্ছ' প্রভৃতি গানের সঙ্গে নাচের আমেজ আনিবার প্রথম চেষ্টা করেন। 'ফাল্কনী'তে কবি অন্ধ বাউল সাজিয়া গানের সঙ্গে নিজেই নাচিয়াছিলেন।

তারপর নানা ঋত্নাট্যের মধ্যে কবি বিশেষভাবে নাচ প্রবর্তন করেন। এই ঋত্নাট্যগুলি গানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া গঠিত। পালাগানে মণিপুরী নত্যের ভকীই বেশির ভাগ গ্রহণ করা হইয়াছিল, অক্যান্ত নৃত্যেও সামান্ত কিছু ছিল। এই-সব নৃত্য গানকে অহসরণ করিয়াই নানা ভকীতে প্রকাশ পাইয়াছে, তালের ছন্দের সহিত পৃথকভাবে নৃত্যপ্রদর্শনের চেষ্টা ইহাদের মধ্যে করা হয় নাই।

এই সময় 'নদীর পূজা' নাটকে শ্রীমতীর শেষনৃত্য সকলকে মৃগ্ধ করে। ইহা

লাভিবিকেতলে নিযুক্ত মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষকের শিক্ষার ফল, তথন হইজেই শান্তি-নিকেতনে মেধেরা এই নৃত্যাভিনয়প্রথা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। 'নটীর পূজা' ও ক্তুনাট্যগুলির মধ্যে নাটের প্রবর্তনে ভাবের যে-অপূর্বস্থলর রুদম্জি রিছিড় হইতে পারে, কবির উচ্চাক্ষের আটিন্ট মন তাহা ব্ঝিতে পারিমা নাচের ভিকে প্রবিক্তাবে বুঁকিয়া পড়েন এবং নাচের নানার্য সন্তাবনা ও পরিক্ত্বনা চিন্তা করিতে থাকেন।

এই সময় কৰি জাভা, বালি প্রভৃতি দীপ-পরিদর্শনে বাহির হন। সেইখানে শীসব দেশবাসীর নাচ দেখিয়া কবি মৃথ্য ও চমৎকৃত হন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির এক-একটি ঘটনা কেবল নাচের দারাই যে ব্যক্ত করা যায়, কবি ভাহা শেই প্রথম দেখিলেন।

শগামেলান বাজনার সকে ছোটো মেয়ে ছটি নাচলে; তার এ ক্সজ্যন্ত মনোহর। অল-প্রত্যকে সমস্ত শরীরে ছন্দের যে আলোড়ন তার কী চাকতা, কী বৈচিত্তা, কী সৌকুমার্য, কী সহজ লীলা! অল্ল নাচে দেখা যায়, নদী তার দেহকে চালনা করছে; এদের দেখে মনে হতে লাগল, ছটি দেহ ধেন অভ-উৎসারিত নাচের কোয়ারা। (ঐ ২৫৫)

"মাছ্যের জীয়ন বিপদ-সম্পদ, ছ্থ-তৃঃথের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিছে ্রম্পর্কে দীকায়িত হয়ে চলছে। তাঁর সমন্তটা যদি কেরল ধ্বনিছে প্রকাশ করতে হয় তাছলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে; তেমনি আর-সমন্ত ছেছে দিরে সেটাকে কেবল মাত্র বদি গতি দিরে প্রকাশ করতে হয় তাইলৈ সেটা ইয় নাচ। ছন্দোময় হরই হোক আর নৃত্যই হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতত্তে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার করে তাকে প্রবেশভাবে জাগিরে রাথে। তেই দেশের লোক ক্রমাগতই হর ও নাচের সাহায্যে রামার্থক মহাভারতের গল্পগুলিকে নিজের চৈতত্ত্বের মধ্যে সর্বদাই দোলায়িত করে রেখেছে। এই কাহিনীগুলি রসের ঝরনাধারায় কেবলই এদের জীবনের উপন্ন দিয়ে প্রবাহিত। রামায়ণ-মহাভারতকে এমনি নানাবিধ প্রাণ্বাম উপাধ্রে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করবার চেটা। তেত

শকাল যে ছবির অভিনয় দেখা গেল তাও প্রধানতই নাচ, অর্থাৎ ছদেশাময় গতির ভাষা দিয়ে গল্প বলা। এর থেকে এটা বোঝা যাবে এ দেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ করবার জন্মেই নাচ হয়; নাচটা এদের ভাষা। এদের প্রাণ ইতিহাস নাচের ভাষাতেই কথা কইতে থাকে। এদের গামেলানের সংগীতটাও স্বরের নাচ।……"

একটা ঘটনাকে সম্পূর্ণ নাচের ঘারা প্রকাশ করিবার প্রেরণা কবি এদেশের নৃত্য দেখিয়াই লাভ করেন। এই সফর হইতে ফিরিয়া কবি 'ঋতুরক্ষ', 'নবীন' প্রভৃতি পালাগানের মধ্যে বছল পরিমাণে নাচের প্রবর্তন করেন। ভারপর একটা আখ্যানভাগ বা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া আবিভূতি হইল 'শিশুভীর্থ' ও 'শাপনোচন'-এর মূলভিত্তি হইল কবির 'পুনক্ষ' কাব্য-গ্রহের ঐ নামীয় দীর্ঘ ছইটি গছ্ত-কবিভা। 'শিশুভীর্থ' কবিভাটিকে নাটকের প্রয়োজনে দশটি সর্গ বা দৃশ্রে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক সর্গের ভাবের উপযোগী সংগীত সংযোজন করিলেন এবং আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যাভিনয়ে উহার রূপদান করিলেন।

শোপমোচন' কবিতাটিও কবি নাটকের প্রয়োজনে নৃতন করিয়া লেখেন। ইহাকেও 'শিশুতীর্থ'-এর মতোই আবৃত্তি ও গানের সাহায্যে নৃত্য-রূপ দেওয়া হয়। অবশ্য ইংরেজী ব্যালে নাচের আদর্শে এই গল্পগুলি সাজানো হইলেও কবি সেই প্রথাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই। ব্যালে-নাচের ভিত্তি মূলত ষম্মসংগীত, কিন্তু রবীক্রনাথের নৃত্যনাট্য আবৃত্তি ও গানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় নাট্যেই নাচের চঙ ছিল দেশী ও বিদেশী পদ্ধতির মিশ্রণ। কবি রক্ষমঞ্চের একপাশ হইতে ক্থিকার গছা-খংশ আবৃত্তি করেন।

১৯৩৬ হইতে ১৯৩৮-এর মধ্যে কবি 'চিত্রাদল', 'ভামা', 'চ্ঞালিকা' প্রভৃতি

পূর্ণান্ধ নৃত্যনাট্য রচনা করেন। ব্যালের আদর্শে এই-সব নৃত্যাভিনয় পরিকল্পিত হইবলও এগুলি গীতিনাট্যে রপাস্তরিত হইয়াছে। রবীক্রনাথের নৃত্যনাট্যের স্বরূপ-বিচারে এ-কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয় যে গীতিনাট্যকে বিচিত্র ভঙ্কীর নাচের সাহায্যে স্বতীব হৃদয়গ্রাহী ও অপূর্ব রসসংবেদনক্ষম করিবার একাস্ত আগ্রহ ও উৎসাহ হইতেই এই নৃত্যনাট্যের উত্তব।

কবি জাভা ও বলিখীপের নৃত্যে মৃগ্ধ হইলেও তাহার আন্ধিককে গ্রহণ করেন নাই, কেবল একটি দীর্ঘ আখ্যায়িকার রূপায়ণ যে নৃত্যের ঘারা সন্তব হইতে পারে, এই বিশ্বাসটুকু লাভ করিয়াছেন। নানাপ্রকার বাভ্যযন্ত্রের সম্মিলিত সংগীতের উপরই ঐ দেশের নাচ প্রতিষ্ঠিত; উহাতে কণ্ঠ-সংগীতের কোনো স্থান নাই, স্ববের জনির্বচনীয়ন্থ নাই। গানের সন্ধে নৃত্যাভিনয়-পদ্ধতি তাহাদের নাই। তাহাদের নৃত্যাভিনয় যন্ত্র-সংগীতের ছলে বাঁধা দেহ-ভদ্মির অভিনয়মাত্র—চোথ, মৃথ ও কণ্ঠে ভাবাভিব্যক্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই। কিন্তু রবীন্ত্র-নৃত্যের ভিত্তিই সংগীত—গীতিনাট্যই নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত। বাভ্যযন্ত্রের তালের প্রভাবের ঘারা এই নৃত্য বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই।

"নীচের দিক থেকে পরীক্ষা করতে করতে শেষ পর্যস্ত তিনি ব্বলেন যে, গীতনাট্যই নৃত্যনাট্য হবার পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত। এই গীতনাট্য সম্বন্ধে তাঁর
অভিক্ষতা প্রথম জীবনেই হয়েছিল। তা ছাড়া গানকে অভিনয়ে রূপ দেওয়াও যে
সম্ভব, সে কথা তিনি তথন থেকেই ভালো করে জেনেছিলেন। আর জেনেছিলেন

যে, সর্বাদ্দ্দ্দ্দ্দ্র বিকাশ নাচের সাহায্যে সম্ভব। তিনি নিজে কবি ও স্থরকার।
এইসব গুণের সমবায় হয়েছিল বলেই শেষজীবনে নৃত্যনাট্য লেখায় তিনি উৎসাহিত
হন। এ-সব নাটকে আর গত্ত ভাষায় কথা বসাবার দরকার তিনি বোধ করলেন

না। কারণ গানের স্থরে কথাবার্তাণ কওয়া যে যায়, সে ত তিনি 'বাল্মীকি-প্রতিভা',
'কালমুগয়া' যুগেই ভালো করে জেনে গেছেন এবং পরেও জেনেছেন 'শাপমোচন'-এ। 'চিত্রাঙ্গদা'র পর্যন্ত,—গত্ত-ছন্দের আর্ত্তি আছে, কিছ্ক 'শ্রামা' ও
'চঙালিকা'য় তাকেও তিনি বর্জন করে গেছেন।'

(রবীন্দ্র-সগীত—শান্তিদেব ঘোষ, পৃ: ২৬৭)

"শাস্তিনিকেতনের নাচে বাজনার বৈচিত্র্য তেমন হয় নি; তার কারণ গুরুদেবের সংগীত ও হুর বাজনার অভাব প্রিয়ে দেয়। এখানে তাঁর হুরের ও গানের সঙ্গে প্রাচীন নৃত্যের এক অভাবনীয় মিলন হয়েছে। এই ত্রিবেণীসংগমের ধারা এক নৃতন রসস্ক্ষির পদ্ধতিকে অমুসরণ করে। এই সংগীত ও নৃত্যের অপূর্ব ঐক্য এখানে কেউ কাউকে পূর্ণ প্রকাশের পথে বাধা না দিয়ে নিজের শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ মৃক্তি- লাভ করেছে। নেবাংলার নৃতন চিত্রকলা যেমন ভারতের চিত্রান্ধন-পদ্ধতির স্থর ফিরিয়ে দিয়ে চাফশিল্প-জগতে নৃতন প্রাণ সঞ্চার করল, বাংলার বা শান্তি-নিকেতনের নাচ সেই একই কাজ করেছে নৃত্যকলা-জগতে।"

( নৃত্য-প্রতিমা দেবী, পৃ: ২২ )

ভারতীয় নৃত্যকলার নবরূপায়ণে আমরা রবীক্সনাথকে যুগ-প্রবর্তক মনে করি;
এই প্রসঙ্গে আর একটি বাঙালীর নৃত্য-প্রতিভার কথা আমাদের মনে স্বতই উদিত
হয়। তিনি উদয়শংকর। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, এই অসামান্ত প্রতিভাশালী
নট ভারতীয় নৃত্যের পুনক্জ্জীবন সাধন করিয়াছেন। যে-চিত্র শুধু মন্দিরগাত্রে
খোদিত ছিল, যে-উপদেশ কেবল পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, উদয়শংকর তাহাকে
নিজ দেহভঙ্গীর মধ্যে দ্বপায়িত করিয়া জীবস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। উদয়শংকরই
প্রথম শিবতাগুবনৃত্যের একটা রূপ আমাদের সন্মুখে তুলিয়া ধরেন। তাঁহারই
একান্ত সাধনায় পাশ্চান্ত্য জগৎ ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা পোষণ
করিতে পারিয়াছে। কিন্তু উদয়শংকরের নৃত্যের সহিত রবীক্স-নৃত্যের অনেকথানি
প্রভেদ আছে।

উদয়শংকরের নৃত্য থণ্ড থণ্ড নৃত্যের সমষ্টি, এক-একটি কারুকার্যময় দেহভদ্দীর ক্ষণিক উদয় ও বিলয়। ইহা একান্তভাবে বাছ্যয়ের উপর নির্ভরশীল। ইহাতে ইউরোপীয় ব্যালে-নৃত্যের আদর্শাহ্যায়ী কেবল যন্ত্রসংগীতেরই অক্ষ প্রভাব বর্তমান। ইহার মধ্যে গান নাই। উদয়শংকরের নৃত্যের কাঠামোটা ভারতীয় হইলেও প্রাণটা যেন বিদেশী। তাঁহার নৃত্য যতোথানি চোথের আনন্দ দেয়, ততোথানি হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে না—কোনো অনির্বচনীয় ভাবলোকে, রসলোকে, দর্শককে উত্তীর্ণ করিতে পারে না। রবীক্র-নৃত্য কোনো কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠায় এবং সংগীতের সঙ্গে অচ্ছেছ্যবদ্ধনে যুক্ত হওয়ায় ইহার ভাব-রসের আবেদন প্রবল এবং দীর্ঘয়ায়ী। ভাবরসই রবীক্র-নৃত্যুকে পরম আস্বাদনীয় করিয়াছে।

#### নুভ্যনাট্য চিত্ৰাক্ষণা

কাব্য-নাট্যের চিত্রাঙ্গদা ও নৃত্য-নাট্যের চিত্রাঙ্গদা মূলত একই জিনিস। ভাব ও তত্ত্বের দিক দিয়া উভয়েই এক। কেবল কাব্যকে সংগীতে গলাইয়া লইয়া নৃত্যের ছাঁচে ঢালিয়া নৃতন ভাবে স্ঠি করা হইয়াছে। কাব্যের চিত্রাঙ্গদা সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়া নৃতন রূপ ধারণ করিয়াছে; রবীক্রনাথের সংগীতের উপরই এই নৃত্য নাট্যটি প্রতিষ্ঠিত। কবি নিজেই বলিয়াছেন,—

"এই প্রবেদ্ধ অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। একখা মনে রাশা কর্তব্য যে, এই-জাতীয় রচনায় সভাবতই হার ভাষাকে বহুদ্র অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে হারের সন্ধ না পেলে এর বাক্য এবং হল পক্তব্য থাকে। কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাথির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপর চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্থকর বোধ হয়।" (বিজ্ঞপ্তি)

কবি ইহার মর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

প্রভাতের আদিম আভাদ অরুণবর্ণ আভার আবরণে।
অর্থস্থ চক্ষ্র 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আশন নিরঞ্জন শুদ্রতায়
সমৃজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগতে।

তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার রহিরজে, বর্ণবৈচিত্ত্যে,

তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভৃত।

একদা উন্মৃক্ত হয় বহিরাচ্ছাদন,
তথনই প্রবৃদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।

এই তত্ত্বটিই চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা। এই নাট্য-কাহিনীতে আছে—

> প্রথম প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে, পরে তার মৃক্তি সেই কুহক হতে সহজ সত্যের নিরলংকত মহিমায়॥

এই মর্মকথাটিই সংগীত ও নৃত্যের সাহায্যে রুণায়িত হইয়াছে।

#### নৃভ্যুনাট্য চণ্ডালিকা

নাটক 'চণ্ডালিকা'রই ইহা নৃত্য-নাট্যরূপ। প্রথমে গছ্য-ভাষণকে সংগীতে রূপাস্তরিত করা হইয়াছে এবং তাহাকেই ভিত্তি করিয়া নৃত্য প্রবর্তিত হইয়াছে। ফুলওয়ালী, দইওয়ালা, চুড়িওয়ালা প্রভৃতির উপস্থিতি নৃত্যনাট্যে নৃত্ন সংযোজন।

"চণ্ডাদিকা'র ম্লভাবটি নরনারীর একটি চিরস্তন চিত্ত-দ্বন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত।
চণ্ডাদিকা দেহের আকর্ষণী শক্তি দারা আনন্দের মনে আদিম প্রবৃত্তি উত্তেজিত
করিয়া তাহাকে লাভ করিবার আকাজ্জা করিয়াছে, শেষে তাহার দেহা-

ভোগাকাজ্য। পরিসমাপ্ত ছইরাছে আত্মবিলোপী প্রেমে। আনন্দের মধ্যেও 
জাগিয়াছে ত্যাগের আদর্শ ও মনোবৃত্তির সন্দে বৌনক্ষার ক্ষম, শেষে কেহলাকসার
নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াও সে পরে তাহা হইতে পাইয়াছে মৃক্তি। নাটক
'চণ্ডালিকা'য় নরনারীর এই মানসিক ক্ষম, এই জটিকতা হার ও তালের ছক্ষ
ও দেহ-ভদিমার মধ্য দিয়া বোধ ও অহভবগম্য করিয়া তোলাই নৃত্যনাট্য
'চণ্ডালিকা'র উদ্বেশ্ত ।

নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র বৈশিষ্ট্য সংঘদ্ধ নৃত্যকলারসিক প্রতিমা দেবী বলিয়াছেন,—

"চণ্ডালিকার ভূমিকা হ'ল থাঁটি সাহিত্য; একটি মাছবের মানসিক ক্রমবিকাশের পটভূমির উপর তার রচনা। মাছবের মধ্যে যা আদিম আকর্ষণ
তারই আবেগ দিয়ে শুরু হয়েছে চণ্ডালিকার নৃত্যকলা। দেহের যে আকর্ষণী
মন্ত্র যা শিবের তপস্থাকেও টলাতে পেরেছিল প্রকৃতি-পুরুষের অস্তরের সেই
চিরস্তন হল্ব পৌছল চণ্ডালিকার প্রাণে, তারই আঘাতে দোল-খাওয়া মন
নৃত্যসংগীতের তালে তালে আপনাকে বিজুরিত করে দিল অবসাদ-বিষাদকর্ষণার আতিশয্যে। তালের ছল্ব ও স্বরের প্রেরণায় মৃক স্ক্রম্বের বাণী
মুখরিত হ্যেছিল স্থরের বিচিত্র কারুকার্যে।

বেখানে অবসাদক্লান্ত মন, পূরবী এল তার আমেজ নিয়ে, বেখানে দৃঢ়তার দিপিত চিত্তের ঝংকার—বাউল বেজে উঠল গৌরবে। এইরূপে অধৈর্বের ঐক্যতানের মধ্যে উচ্চু সিত হয়ে উঠেছিল বিচিত্ত হরের ব্যঞ্জনা।

স্ব চলেছে নদীর স্রোতের মতো—কথনো তার উদাম মূর্তি, কথনো তার অবসাদের বিরাম, আর কোথাও বা সে অধৈর্ঘের ছলে জন্ত। তারপর সে স্যোত পৌছল গিয়ে অগাধ সম্ভো। বাসনা তলিয়ে গেল প্রেমের অক্ল পাথারে। ঝড় থামল, এল শাস্তি। দেহের কামনা চিত্তের অস্তরতম তলায় প্রেমের মহিমাকে খুঁজে পেয়ে তৃপ্ত হ'ল, পূর্ণ হ'ল।" (নৃত্য, পৃ: ২৭-২৮)

#### নৃত্যনাট্য শ্বামা

'শ্রামা'র ম্লভিত্তি হইল 'কথা' কাব্যের 'পরিশোধ' কবিতাটি। এই কবিতার ভাবকে সংগীতে পরিবর্তিত করিয়া নৃত্যনাট্যের উপযোগী করা হইয়াছে।

ধর্মচেতনা ও ভারবোধের সক্ষে প্রেমের বৃদ্ধ অতি ফুলর ও সুদ্ধভাবে ফুটিয়াছে বজ্রসেনের চরিত্রে। সরল, নিরপরাধ যথার্থ প্রেমিক উত্তীয়ের জীবন গ্রহণ করিয়াছে ভাষা বজ্ঞসেনের জন্ত। বজ্ঞসেনের প্রতি ভাষার প্রেমের যথ্যে রহিয়াছে বর্ধার্থ প্রেমের অপ্রতিদানরূপ হাদরহীনতা, স্বীয় প্রেমাম্পদকে লাভ করিবার জন্ত নিতান্ত সরল, শুল্র, আবেগ-বিহ্বল একটি জীবনকে হত্যার মহাপাপ। বল্পনের ব্রিলে, মহাপাপম্ল্যে-কেনা তাহার জীবন একটা বর্বরোচিত পাপের চরম নিদর্শন, আর বল্পনেরে প্রতি শুমার প্রেম এক পাষাণ-হাদয়া দানবী নারীর যে-কোনো উপারে জন্ত দেহ-লিন্সা-চরিতার্থতার আকাজ্জামাত্র। তাই বল্পনেন নিজের জীবনকে শতবার থিকার দিল ও শুমার প্রেমকে স্থণিত বোধ করিল। দারুণ স্থণা ও বিত্তকার শুমার সঙ্গ সে বিষবৎ ত্যাগ করিল এবং তাহাকে হত্যা করিবার জন্ত দারুণ আঘাত করিল। কিন্ত হৃদয়ের দিল্ দিয়া সে শুমাকে ভালবাসিয়াছিল। শুমার সঙ্গ তাহার বহুবাঞ্জিত। তাই শুমাকে ত্যাগ করিয়াও সে আবার বহুম্থ-পতজ্বের মতো শুমার জন্ত ফিরিয়া আসিয়া সমন্ত অন্তর দিয়া শুমাকে কামনা করিতে লাগিল। কিন্ত শুমার আবির্ভাবে আবার তাহার বিবেক ও ধর্মবৃদ্ধি মাথা উচু করিয়া হৃদয়কে ঢাকিয়া ফেলিল। সে শুমাকে আবার তাড়াইয়া দিল। বৃদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের—বিবেকের সঙ্গে প্রেমের হৃদ্ই বল্পসেন-শুমা-জাখ্যারিকার মূলবন্ত।

নৃত্যনাট্য 'শ্রামা'র কবি বজ্ঞসেনের চরিত্রে শেষের দিকে একটু বৈশিষ্ট্য আনিয়াছেন। 'পাপকে ঘুণা কর, কিন্ধু পাপীকে ঘুণা করিও না'—এই মহাজনবাক্য মনে করিয়া বজ্ঞসেন শ্রামাকে প্রত্যাখ্যানের দকণ ভগবানের নিকট তাহার তুর্বলভার জন্ম প্রার্থনা করিয়াছে,—

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা,
গাপীজনশরণ প্রভু।.....
প্রিরারে নিতে পারি নি বুকে,
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শান্তি শুধ্
পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো ভূমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,

"উত্তীয়ের হত্যার দৃষ্ঠটি সমালোচকদের কারো কারো মতে 'খ্রামা' নাটকের একটি ছর্বল অংশ। গুরুদেবও তাই মনে করতেন, তবুও তিনি ঐ অংশটি নাটক থেকে বাদ দেন নি। হত্যাটি তালযদ্ভের বোলের সম্পে রেখেছিলেন। এই অংশটা নাটকের মাঝখানে দর্শকের চিত্তকে মৃত্যুর দৃষ্ঠে ও ঘাতকের প্রচণ্ড তাগুব নৃত্যে রসান্তরে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম দেয় বলেই এটি ছর্বল হলেও দর্শকর্বল এ নিয়ে আপত্তি করেন নি। সেইজগ্র হয়তো গুরুদেব এ অংশটি বাদ দেন নি।…

"এই নাটকেই শান্তিনিকেতনের নৃত্য-ইতিহাসে ভারতের তিনটি প্রধান নৃত্যধারার অপূর্ব সম্মিলন হয়েছিল ।···বজ্ঞানের চরিত্র অভিনীত হয়েছিল ভরত-নাট্যম্ ও কথাকলি পদ্ধতিতে, উত্তীয় হয়েছিল নিখ্ত কথকের আদর্শে, শ্রামার অভিনয় হয়েছিল শান্তিনিকেতনে প্রচলিত মাণপুরী ভঙ্গীতে আর প্রহরী নাচ থাঁটি কথাকলির আদিকে।" (রবীক্সংগীত, পঃ ২৮৯)

#### নটীর পূজা

'নটীর পূজা' প্রকৃতপক্ষে নৃত্যনাট্য নয়। ইহা সাধারণ নাটক (পূর্বের আলোচনা স্কুট্র)। তবে তুই কারণে নৃত্যনাট্য-পর্বায়ে ইহার উল্লেখ প্রয়োজন। নটীর পূজাই হইতেছে নৃত্যের ঘারা—নটীর চরম আত্মোৎসর্গের নৃত্যের উপরেই এই নাটকের রসবস্থ নির্ভর করিতেছে। নটীর নৃত্য এই নাটকের সহিত অচ্ছেম্ভাবে জড়িত। এই নৃত্যের মধ্য দিয়া নাটকটি একটি চরম অবস্থায় উঠিয়া এক ক্ষণ-গঞ্জীর মাধুর্বে শেব হইয়াছে। দিতীয় কারণ, 'নটীর পূজা'র নৃত্য হইতেই রবীজ্রনাথ নাচের ভাবী সম্ভাবনায় স্থিরনিশ্চয় হইলেন। 'নটীরং পূজা' প্রথমে শান্তিনিকেতন ও পরে কলিকাতায় ক্ষেক্বার অভিনীত হইয়া বাঙালী-সমাজে নৃত্য সম্বন্ধে এক অপূর্ব সাড়া জাগাইয়া তোলে। মণিপুরী নাচের উপর নির্ভর করিয়াই শ্রীমতীর নৃত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

#### नृज्यनाच्य माभरमाज्य

এই নামে 'পুনশ্চ' গ্রন্থের একটি স্থণীর্ঘ গছা-কবিতা এই নাটকের মূল।
ইহার মধ্যে সৌন্দর্যের মোহ ও প্রকৃত প্রেমের হন্দ রূপায়িত। রাণী কমলিকা
স্কল্পেরের কুৎসিত চেহারা দেখিয়া স্থণায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল, স্থামীর

মধার্থ প্রেমের অপ্রতিদানরূপ হাদরহীনতা, সীয় প্রেমাম্পদকে লাভ করিবার জন্ত নিতান্ত সরল, গুলু, আবেগ-বিহুরল একটি জীবনকে হত্যার মহাপাপ। বন্ধসেন ব্বিল, মহাপাপম্লো-কেনা তাহার জীবন একটা বর্বরোচিত পাপের চরম নিদর্শন, আর বন্ধসেনের প্রতি শ্রামার প্রেম এক পাষাণ-হাদরা দানবী নারীর যে-কোনো উপারে জন্ত দেহ-লিপ্সা-চরিতার্থতার আকাজ্রুমাত্র। তাই বন্ধসেন নিজের জীবনকে শতবার ধিকার দিল ও শ্রামার প্রেমকে হণিত বোধ করিল। দারুণ ঘুণা ও বিভূষণায় শ্রামার সন্ধ সে বিষয়ৎ ত্যাগ করিল এবং তাহাকে হত্যা করিবার জন্ত দারুণ আঘাত করিল। কিন্ত ভাদরের দিক্ দিয়া সে শ্রামাকে ভালবাসিয়াছিল। শ্রামার সন্ধ তাহার বহুবাঞ্জিত। তাই শ্রামাকে ত্যাগ করিয়াও সে আবার বহুম্থ-পতন্দের মতো শ্রামার জন্ত ফিরিয়া আসিয়া সমন্ত অন্তর দিয়া শ্রামাকে কামনা করিতে লাগিল। কিন্ত শ্রামার আবিভাবে আবার তাহার বিবেক ও ধর্মবৃদ্ধি মাথা উচু করিয়া হ্রদয়কে ঢাকিয়া ফেলিল। সে শ্রামাকে আবার তাড়াইয়া দিল। বৃদ্ধির সন্ধে হৃদয়ের—বিবেকের সন্ধে প্রেমের হন্দই ব্জ্বসেন-শ্রামান আখ্যায়িকার মূলবন্ত।

নৃত্যনাট্য 'শ্রামা'য় কবি বজ্রদেনের চরিত্রে শেষের দিকে একটু বৈশিষ্ট্য আনিরাছেন। 'পাপকে ঘুণা কর, কিন্তু পাপীকে ঘুণা করিও না'—এই মহাজনবাক্য মনে করিয়া বজ্রদেন শ্রামাকে প্রত্যাখ্যানের দক্ষণ ভগবানের নিকট ভাহার তুর্বলভার জন্তু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে,—

ক্ষমিতে পারিলাম না বে
ক্ষমো হে মম দীনতা,
্পাণীজনশরণ প্রভু।
প্রেমারে নিতে পারি নি বুকে,
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাণীরে দিতে শান্তি শুধ্
পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
বে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
জামার ক্ষমাহীনতা,
গাণীজনশরণ প্রভু।

শউত্তীয়ের হত্যার দৃষ্ঠিট সমালোচকদের কারো কারো মতে 'শ্রামা' নাটকের একটি ত্র্বল অংশ। গুরুদেবও তাই মনে করতেন, তব্ও তিনি ঐ অংশটি নাটক থেকে বাদ দেন নি। হত্যাটি তালয়য়ের বোলের সঙ্গে রেখেছিলেন। এই অংশটা নাটকের মাঝখানে দর্শকের চিত্তকে মৃত্যুর দৃষ্ঠে ও ঘাতকের প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে রসাস্তরে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম দের বলেই এটি ত্র্বল হলেও দর্শকর্ম এ নিয়ে আপত্তি করেন নি। সেইজ্ল হয়তো গুরুদেব এ অংশটি বাদ দেন নি।…

"এই নাটকেই শান্তিনিকেতনের নৃত্য-ইতিহাসে ভারতের তিনটি প্রধান নৃত্যধারার অপূর্ব সম্মিলন হয়েছিল। ত্রেজেনেরে চরিত্র অভিনীত হয়েছিল ভরত-নাট্যমৃও কথাকলি পদ্ধতিতে, উত্তীয় হয়েছিল নিখুঁত কথকের আদর্শে, শ্রামার অভিনয় হয়েছিল শান্তিনিকেতনে প্রচলিত মাণপুরী ভঙ্গীতে আর প্রহরী নাচ থাঁটি কথাকলির আদিকে।" (রবীক্সসংগীত, পৃ: ২১১)

#### নটীর পূজা

'নিটার পূজা' প্রকৃতপক্ষে নৃত্যনাট্য নয়। ইহা সাধারণ নাটক (পূর্বের আলোচনা ল্রন্টর)। তবে তুই কারণে নৃত্যনাট্য-পর্বায়ে ইহার উল্লেখ প্রয়োজন। নটার পূজাই হইতেছে নৃত্যের ঘারা—নটার চরম আত্মোৎসর্গের নৃত্যের উপরেই এই নাটকের রসবস্থ নির্ভর করিতেছে। নটার নৃত্য এই নাটকের সহিত আছেছ-ভাবে জড়িত। এই নৃত্যের মধ্য দিয়া নাটকটি একটি চরম অবস্থায় উঠিয়া এক করুণ-গন্তীর মাধুর্বে শেষ হইয়াছে। দিতীয় কারণ, 'নটার পূজা'র নৃত্য হইতেই রবীক্সনাথ নাচের ভাবী সম্ভাবনায় স্থিরনিশ্চয় হইলেন। 'নটার পূজা' প্রথমে শাস্তিনিকেতন ও পরে কলিকাতায় কয়েকবার অভিনীত হইয়া বাঙালী-সমাজে নৃত্য সম্বন্ধে এক অপূর্ব সাড়া জাগাইয়া তোলে। মণিপুরী নাচের উপর নির্ভর করিয়াই শ্রীমতীর নৃত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

#### नृज्यमाच्य भाभदमाच्य

এই নামে 'পুনশ্চ' গ্রন্থের একটি স্থদীর্থ গছ-কবিতা এই নাটকের মূল। ইহার মধ্যে সৌন্দর্যের মোহ ও প্রকৃত প্রেমের ছন্দ রূপায়িত। রাণী ক্মলিকা অরুণেশ্বের কুৎসিত চেহারা দেখিয়া শ্বণায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল, স্বামীর প্রেমের মৃদ্য বৃথিতে পারিল না; তারপর বিরহের ছঃখ ও আত্মানির অগ্নিতে ভদ্ধ হইয়া সে প্রেমের মৃদ্য বৃথিল, বৃথিল কালোর বৃকেই বাস করে নয়ন-ভূলানো আলো। তথনই গদগদকঠে, অপলকচোখে বলিল, "প্রভূ আমার, প্রিয় আমার, এ কী স্থনর রূপ তোমার।"

ইহার আখ্যানবস্ত ও 'রাজা' নাটকের আখ্যানবস্ত প্রায় এক। গছ্য-কবিতা হইতে আর্ত্তি, সংগীত ও নৃত্যে ইহার রূপ দেওয়া হয়। প্রথম অভিনয়ে কবি স্বয়ং ইহার গছ্য-অংশসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন।

"'শাপমোচন'-এর যুগে আমরা প্রথম চেষ্টা করলুম নাচের মধ্যে নাটকের বিষয় আনতে। গুরুদেবের জয়ন্তী উৎসবের সময় যুনিভার্সিটি ছাত্রদের অন্ধরোধে তিনি 'শাপমোচন'-এর কথাবন্ত লিখেছিলেন এবং কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ির দালানে 'স্টুডেন্টস্ ডে'-তে প্রথম এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের গল্লাংশকে অন্ধ্যরণ ক'রে নাচ দেওয়া হয় এবং নাটকীয় সংঘাতকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্মে মৃক-অভিনয়ের ঘারা ভাবকে ব্যক্ত করা হয়েছিল। এই নাটক প্রথমে লক্ষোয়ে, ও পরে বহুবার মাল্রাজ, বোঘাই, সিংহলে অভিনীত হতে হতে পরিণতি লাভ করেছে।" (নৃত্য, প্রতিমা দেবী)

### শব্দসূচী

## [ গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য শব্দসমূহের পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ বর্ণামুক্তমিক তালিকা ]

সংক্তেন্ত্র ৪ এছমধ্যে উল্লিখিত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ ও এছসমূহের নাম সংক্রিপ্ত আকারে ব্যাইবার উদ্দেশ্যে শব্দফ্টীতে সংকেতচিহ্নরূপে উহাদের নিম্নলিখিত আভক্ষরগুলি বাবহাত হইল:

উ. - উপস্থাস; ক. - কবিতা, কবিতাবলী; কা. - কাব্য; গ্ন - গল; গ-মা. - গভ-নাটক; না - নাটক; প্র -- প্রহদন; ঋ-না - খতুনাট্য; কা না - কাব্যনাট্য; কো না -কৌতৃকনাট্য; স্বী-না. = গীতিনাট্য; মু-না. = নৃত্যুনাট্য; রূ-সাং না. = রূপক-সাংকেতিক নাটক; ব্লো-ট্র্যা. = রোমাণ্টিক ট্র্যাঞ্জেডি; সা-মা-সামাজিক নাটক; অ. = অচপায়তন; ৠ. দেশ. = খণলোধ; ক. কু. সং. -- কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ; ক. দৌ. -- কবির দীকা; কা. মূ. = কালমুগ্রা ; কা. যা. = কালের যাতা ; গা. আ. = গান্ধারীর আবেদন ; গু. প্র. = গৃহ প্রবেশ ; রোশ. গা. – গোডার গলদ ; চ. – চণ্ডালিকা ; চি. – চিত্রাঙ্গদা ; চি. স. – চিরকুমার-সভা : ভা. घ. = ডাকঘর : ত. = তপতী : তা. . फ. = তাদের দেশ ; ম. ( श्र-মাঃ ম. ) = नवीन : ब. ( ज्ञां-बाह ब.) - निननी ; ब. था. - नहेता स-सह्त्रक्यांना ; ब. शू. - नहेति शूला ; ন. বা. = নরকবাদ; প্র. প্র. = প্রকৃতির প্রতিশোধ; প্রা. = প্রায়শ্চিত্ত; ফা = ফাস্কুনী; ব - বসন্ত; বাঁ - বাঁশরী; বা প্র - বাল্মীকি প্র ১ভা; বি - বিসর্জন; বি. অ. -বিদায়-অভিশাপ ; বৈ. খা. – বৈকুঠের খাতা ; ব্য. কৌ. – বাঙ্গকৌতুক ; মা. – মালিনী ; মা. খে. - মারার খেলা; মু. উ. - মৃত্তির উপায়; মু. ধা. - মৃত্তধারা; র. ক. - রত্তকরবী; त. त. - त्रांच त्री ; त-त. - द्रवील व्हानावनी ; ता. - त्रांचा ; ता. ता. - तांचा ७ तांनी ; **छ. श. - ल**च्चीत পরীক্ষা; শা. - শারদোৎসব; শা. द्या. - শাপমোচন; শে. क. - শেবের কৰিতা : শে. ব. – শেষবর্ষণ : শে. ব্ল – শেষবৃক্ষা ; শো. বো. – শোধবোধ ; শ্যা. – ভামা ; শ্রা- গা- লাবণগাথা : স. – সতী ; হা- কৌ – হান্তকেত্বি ।

| অ                                          | অচলায়তনিক                   | ₹38, ₹3¥, 8 • •   |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| অকয়, অব্দয়কুমার (কো. নাঃ চি. স.) ৫১০-    | ১৩ অচলিত সংগ্ৰহ              | 82, 258           |
|                                            | •৯ অচ্যুত                    | 250               |
| অখিল ( সা-নাঃ প্রা. )                      | ৩০ অচ্যুভানন, স্বামী (সা-নাঃ | मू. छ.) इत्रद     |
| <b>অচলারতন ( मन्मित्र )</b> २৯२, २৯৪, २৯৭- | >, ञक्ररा                    | CBY               |
| ৩٠৬, ৩٠٩, ৩٠৯, ৩১১, ৩                      | ১৪, অজাতশক্ত (সা-না: ন. পূ   | .) 844-           |
| ७३६, ७३१, ७२०, ८००, ८                      | •২<br>অটলকুমার সেন           | ¢•>               |
| क्षातामुख्य (स्म-मार. मा.) ७४, ६১, २४३, २  |                              | যু বুহুস্ত-শিলী 🔉 |
| २৯२, २৯७, ७०৯, ७) १, ७) ४, ७               | ,,                           |                   |
| . ७१३, ७२२, ७२६, ७७४, ७७७, ६               | <b>৷ ৫৭ অধিরথ</b>            | ३२९, ३२५          |

| অধ্যাপক ( দ্ধ-সাং. না: র. ক. ) ৪০৪, ৪১৪,      | অরেল স্টেইন, জার ৫৪৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83¢, 834, 896                                 | অন্ত্ৰি (কা-নাঃ চি.) ৬৬-৬৯, ৭১-৭৬,৭৮,৪৭৭ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| णश्रवू :                                      | ঐ (का-मा: क. कू. मर.) ১२৪, ১२७-७०, ১৩৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| অনাৰ্যপিশুদ ৪৭০                               | অর্থশান্ত—কৌটিল্য ৫৪৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| অমুগ (রু-সাং. মাঃ রু. কঃ) ৪৩০                 | অলকা ( মাসিক পত্ৰ ) ১৯৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| व्यक्तकवरनीत्र ১२৪                            | অশোকসর ৫৫.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| অন্ধ বাউল ( রা-সাং. না: ফা. ) ৩৬২, ৩৬৭        | অসীমের শ্বপ্ন ৪৮২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| क्षक्यूनि 82                                  | ष्यश्रकादा १ मर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| অপর্ণা (রো-ট্রাঃ বি.) ১৬১—৬৪, ১৬৯,            | बाह्नाइ। इ.स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>३१२, ३१७,</b> ३११                          | war)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| অবতারবাদ ৫১৬                                  | -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| व्यवस्थीतास (क्र-माः नाः त्राः) २८०           | আইডিয়ান অব্ গুড আগুও ইভিল—ইয়েট্ন ২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| অবিনাশ (কৌ-নাঃ বৈ. খা.)                       | আইরিশ মেলডিজ্ ৪৫, ৪৭ ; আইরিশ হর ৪৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| অভিচার-কর্ম, অভিচার-পাপ ১২২                   | व्याख्यात्र ग्राम, पि—हेरप्रहेम् २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>অভিলিৎ (রূ-সাং.নাঃ মৃ. ধা.)</b> ৩৭৩-৭৫,    | আকর্ষণদ্ধীবী সভ্যতা ৪২৩-২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ৩৮২-৮৮, ৩৯৪, ৩ <b>৯৫</b> , ৩৯৭                | আমাভেন আঙ দেলিগেটি: আমাভেন এ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| অভিজ্ঞান শকুস্তলা ৫, ২২»                      | সেলিসেৎ [Aglavaine and Sely-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| অভিনয়দর্পণ ( নন্দিকেশ্বর ) ৫৪৭, ৫৪৯, ৫৫১,    | settee: Aglavaine et Sely-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 668                                           | settee]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| অভিন্তাৰণ ৩৯৮, ৪২৩                            | আচার-ধর্ম ১১২ ; আচারমার্গী ৩১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| অভিম্মু ১২৪, ১২৬, ৪৫০                         | আচার্য (ক্ল-সাং-নাঃ অ.) ২৯৩, ৩০৬,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ष्यप्रत्न ( गी-नाः मा. ८४. )                  | فالمراجعة المراجعة ال |
| व्यमन ( त्रा-जाः: नाः छ।. घ. ) ७२२, ७२৪, ७२७, | আচাৰ্য অদীনপূণ্য (রূ-সাং.না: অ.) ৩১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ৩২৭, ৩৩৩-৩৮, ৩৪০, ৩৪৩,                        | পাটলান্টিক ৩৯৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>⊘8¢, ⊘8≥, 8⋅⋅, 8⋅⋅</b>                     | আত্মপরিচর ২৪৩, ২৫২, ৩০৯, ৩৩১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| অনারাও (কা-নাঃ স.) ১০৯-১১৪                    | আত্মসমর্পণ ( শান্তিনিকেডন ) ২৭৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| অমিত (শে. ক.) ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮৫                   | व्यक्तिकवि ४२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| অনিতাকর, অনিতাকর ছল ৮, ৪৪, ৮৫                 | আদিভাবাব (কৌ-না: গো. গ.) ৫০১, ৫০৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| অমৃতলাল (বহু) ৪৯৯                             | আদিত্য (মালঞ্চ) ৪৮৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ष्यथा (ज्ञ-नार.नाः मृ. था.) ७१७, ७৮৪, ७৯७     | व्यक्तिमान १५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ভারণ্যের সঙ্গে কুবিক্ষেত্রের ছন্ম ৪২৩         | আভিকালের বুড়ো (শ্ল-সাং-মাঃ মা.) ৩৬৩, ৩৬৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| অরিজিন আঙি কাংনন অব্ মিউজিক, দি               | व्यानम (मा-नाः ह.) 893-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | आन्तामान »१<br>णालिक, तम मांग्रेकांद्र ১১, ১২, ১৪, २৮, २»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कन्नर्भवत ( तृ-माः भा. स्मा. )                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>चित्रार्थ-द्रक्त</b> ६२,२৮०                | 05' 08' 79B' 500' 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| আন্তেরা দেল সাজে ( Andrea Del Sarto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हेबरमम ४, २००, २०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —ব্রাউনিং ৫৫৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | है. वि. शास्त्रम २३०.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| স্থামার ধর্ম ( সাক্ষপরিচর ) ২৪৩, ২৭১, ৩০৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रेटक्ट्रम्, छत्र्. वि. ३०, ३३, ३४, २३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ष्रामित्रिको ७१२, ७৯৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹৯, ₹•७, ₹•₡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| আরার্ব্যাণ্ড ১১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ইয়োরোপ ৪, ৬ ; ইরোরোপীয় সংগীত ৪»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| षार्थात्र, त्राका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>ইরোরোপীয় সভ্যতা </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| আর্থার দাইমন্দ্ ( Arthur Symons ) ২০৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ইয়োরোপীর সাহিত্য 🛎 ; ইয়োরোপের                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ष्यार्व-ष्यनार्व ( श-त्को. ) १३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | মধাযুগ ৪ ; ইন্নোরোপের রোমা <b>ন্টিক</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| আৰ্থকাতি ৫১৬ ; ঐ সমাক ৪২২ ; আৰ্থাবৰ্ত ৪২৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | নাটক 🔸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| আলোচনা ( প্রবন্ধ )—রবীক্রনার্থ ২১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ইলা (রো-ট্রা: রা. রা.) ১৪২-৪৪, ১৪৭, ১৪৮,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| জাশাকানন—হেমচন্দ্র ২০৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >4., >4., >48, 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| আশ্রম ২৩৩, ২৩৫ ; আশ্রম-বিত্যালর ২৩১, ৩৪৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ইলোয়া ৫১৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| আশ্রমের শিক্ষা ৫১৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ইসাডোরা ডানকান ৫৫৩:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| আহারতত্ত্ব—চক্রনাথ বহু ৪৪৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ইস্বাবন (রা-সাং-না: তা, দে.) ৪৫১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| আান পাভ্লোভা ৫৫২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ঈঙ্লিন হোপ ( Evelyn Hope.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —ব্রাউনিং ৩৪৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ইউজিন ও'নীল (Eugene O'neill ) ২০১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ইউজিন ও'নীল (Eugene O'neill) ২০১<br>ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুদ্ধোত্তর ৩৭২;                                                                                                                                                                                                                                                                               | উ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | উ<br>উইভার্স, দি (Weavers, The)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, বুদ্ধোত্তর ৩৭২;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | উ<br>উইভার্স, দি (Weavers, The)<br>—হাউপ্ট্যান ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুদ্ধোত্তর ৩৭২;<br>ইউরোপীয় বৃত্ত্য ৫৪৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয়                                                                                                                                                                                                                                                                           | উ<br>উইভার্স, দি (Weavers, The)<br>—হাউপ্ট্র্যান ২৪<br>উইলকক্স, ডাক্টার (সা-নাঃ বাঁ.) ৪৭৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুদ্ধোত্তর ৩৭২;<br>ইউরোপীয় বৃত্ত্য ৫৪৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয়<br>শারাড (Charade) ৫১৫                                                                                                                                                                                                                                                    | উইভার্স', দি (Weavers, The) —হাউপ্ট্রম্যান ২৪ উইলকক্স, ডাক্টোর (সা-না: বাঁ.) ১৫৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুদ্ধোত্তর ৩৭২;<br>ইউরোপীয় কৃত্য ৫৪৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয়<br>শারাড (Charade) ৫১৫<br>ইংলেণ্ড ৪, ১৩৭ ; ইংলণ্ডের সমাজ ৪                                                                                                                                                                                                                  | উ উইভার্স, দি (Weavers, The) —হাউপ ট্র্য্যান ২৪ উইলকক্স, ডাব্রুগার (সা-না: বা.) ৪৭৫ উজ্জীবন (মহয়া) ১৫৬ উজ্জনীলমনি ২৮৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুজোত্তর ৩৭২;<br>ইউরোপীয় বৃত্ত্য ৫৯৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয়<br>শারাড (Charade) ৫১৫<br>ইংলপ্ত ৪, ১৩৭ ; ইংলপ্তের সমাজ্ঞ ৪<br>ইক্ষ্যাকু (ক্ল-সাং-নাঃ রা.) ২৪৫ ; ইক্ষ্যাকুবংশীয়                                                                                                                                                            | উ উইভার্স, দি (Weavers, The) —হাউপ্ট্র্ম্যান ২৪ উইলকক্স, ডাব্রুগর (দা-নাঃ বাঁ.) ৪৭৫ উজ্জীবন (মহমা) ১৫৬ উজ্জনীলমনি ২৮৫ উৎসর্গ (ক.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুদ্ধোত্তর ৩৭২; ইউরোপীয় কৃত্য ৫৪৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয় শারাড (Charade) ৫১৫ ইংলগু ৪, ১৩৭ ; ইংলগুর সমাজ ৪ ইক্ষ্যকু (রূ-সা্ং.নাঃ রা.) ২৪৫ ; ইক্ষ্যুকুবংশীয় রাঞ্জা (রূ-সাং.নাঃ ফা.) ৩৫৫, ৪০২                                                                                                                                             | উইভার্স, দি (Weavers, The) —হাউপ ট্র্ম্যান ২৪ উইলকক্ষ, ডাক্তার (সা-না: বা.) ৪৭৫ উজ্জীবন (মহুয়া) ১৫৬ উজ্জনীলমণি ২৮৫ উৎসর্গ (ক.) ৩৯৯ উত্তরকুট (স্ন-সাং. না: মৃ. ধা.) ৩৭৩-৭৫, ৩৭৭,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুজোত্তর ৩৭২; ইউরোপীয় বৃত্ত্য ৫৯৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয় শারাড (Charade) ৫১৫ ইংলপ্ত ৪, ১৩৭ ; ইংলপ্তের সমাজ্ঞ ৪ ইক্ষ্বাকু (ক্ল-নাং-নাঃ রা.) ২৪৫ ; ইক্ষ্বাকুবংশীর রাজা (ক্ল-সাং-নাঃ ফা.) ৩৫৫, ৪০২ ইক্ল-বঙ্গ সমাজ্ঞ ৪৬৩, ৪৭৩, ৪৮৯                                                                                                          | উইভার্স, লি (Weavers, The) —হাউপ্ট্র্ম্যান ২৪ উইলকক্স, ডাক্তার (সা-নাঃ বা.) ৪৭৫ উজ্জীবন (মহুয়া) ১৫৬ উজ্জনীলম্পি ২৮৫ উৎসর্গ (ক.) ৩৩৯ উত্তরকুট (রা-সাং. নাঃ মু. ধা.) ৩৭৩-৭৫, ৩৭৭,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুদ্ধোত্তর ৩৭২; ইউরোপীয় বৃত্ত্য ৫৯৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয় শারাড (Charade) ৫১৫ ইংলগু ৪, ১৩৭ ; ইংলগুর সমাজ ৪ ইক্ষ্মাকু (রা-সাংনাং রা.) ২৪৫ ; ইক্ষ্মাকুবংশীর রাঞ্জা (রা-সাংনাং ফা.) ৩৫৫, ৪০২ ইজাব্দ সমাজ ৪৬৩, ৪৭৩, ৪৮৯ ইটালি ১৭                                                                                                           | উইভার্স, লি (Weavers, The) —হাউপ্ট্রমান ২৪ উইলকক্স, ডাক্তার (সা-না: বা.) ৪৭৫ উজ্জীবন (মহমা) ১৫৬ উজ্জনীলমনি ২৮৫ উৎসর্গ (ক.) ৩৯৯ উত্তরকুট (স্ন-সাং. না: মৃ. ধা.) ৩৭৩-৭৫, ৩৭৭, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৭, ৩৯০, উত্তরকুটবাসিগ্র ৩৭৪, ৩৮০, ৩৮১, ৩৯৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুদ্ধোত্তর ৩৭২; ইউরোপীয় কৃত্য ৫৪৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয় শারাড (Charade) ৫১৫ ইংলগু ৪, ১৩৭ ; ইংলগুর সমাজ ৪ ইক্ষ্মাকু (রূ-সাং.নাঃ রা.) ২৪৫ ; ইক্ষ্মাকুবংশীর রাগা (রু-সাং.নাঃ ফা.) ৩৫৫, ৪০২ ইজ-বক্র সমাজ ৪৬৩, ৪৭৩, ৪৮৯ ইটালি ৯৭ ইন্ট্রিররর : আ্যাতেরিয়ার (Interior ;                                                                      | উউভার্স, লি (Weavers, The)  —হাউপ্ট্রান ২৪ উইলকক্স, ডাক্তার (সা-নাঃ বা.) ৪৭৫ উজ্জীবন (মহমা) ১৫৬ উজ্জীবন (মহমা) ১৫৬ উজ্জনীলমনি উৎসর্গ (ক.) ৩৯৯ উত্তরকুট (রা-সাং. নাঃ মু. ধা.) ৩৭৩-৭৫, ৩৭৭, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৬, ৩৮৭, ২৯৭; উত্তরকুটবাসিগ্রল ৩৭৪, ৩৮০, ৩৮১, ৩৯৫ উত্তর-ভারতীয় (হিন্দুখানী) সৃত্য ৫৪৯৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুদ্ধোত্তর ৩৭২; ইউরোপীয় লৃত্য ৫৪৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয় শারাড (Charade) ৫১৫ ইংলগু ৪, ১৩৭ ; ইংলগুর সমাজ ৪ ইক্ষ্বাকু (রা-সাং-নাঃ রা.) ২৪৫ ; ইক্ষ্বাকুবংশীর রাঞ্জা (রা-সাং-নাঃ ফা.) ৩৫৫, ৪০২ ইক্র-বঙ্গ সমাজ ৪৬৩, ৪৭৩, ৪৮৯ ইটালি ৯৭ ইন্টিরিয়র : আ্যাতেরিয়্যার (Interior ; Interieur)—মেটারলিংক ১৭                                        | উইভার্স, লি (Weavers, The)  —হাউপ্ট্রম্যান ২৪ উইলকক্স, ডাব্রুণার (সা-নাঃ বাঁ.) ৪৭৫ উজ্জাবন (মহমা) ১৫৬ উজ্জাবন (মহমা) উজ্জাবন (মহমানা) উজ্জা                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুদ্ধোত্তর ৩৭২; ইউরোপীয় লৃত্য ৫৪৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয় শারাড (Charade) ৫১৫ ইংলও ৪, ১৩৭ ; ইংলওের সমাজ ৪ ইক্ষ্মাকু (রা-সাং-নাং রা.) ২৪৫ ; ইক্ষ্মাকুবংশীর রাজা (রা-সাং-নাং ফা.) ৩৫৫, ৪০২ ইজা-বঙ্গ সমাজ ৪৬৩, ৪৭৩, ৪৮৯ ইটালি ৯৭ ইন্টিরিয়র : আ্যাতেরিয়্যার (Interior : Interieur)—মেটারলিংক ১৭ ইন্ট্ডার, দি : লায়াক্রেদ (Intruder, The : | উইভার্স, দি (Weavers, The)  —হাউপ ট্রম্যান ২৪  উইলকক্ষ, ভাজার (সা-না: বা.)  উজ্জাবন (মহয়া)  উজ্জাবন (মহয়ানা)  উজ্জাবন (মহয়ানা)  উজ্জাবন (মহয়ানা)  উজ্জাবন সায়ার (ম্ল্র্ম্মানা)  উজ্জাবন সায়ার (ম্ল্র্মানা)  উজ্জাবন সায়ার (ম্ল্র্মানা)  উজ্জাবন সায়ার ভার (মহয়ানা)  উজ্জাবন সায়ার (মানার বার মায়ার মায়ায়ার মায়ায়ার মায়ার মায়ায়ায়ায়ায়ায়া |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুদ্ধোত্তর ৩৭২; ইউরোপীয় লৃত্য ৫৪৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয় শারাড (Charade) ৫১৫ ইংলও ৪, ১৩৭ ; ইংলওের সমাজ ৪ ইক্ষ্মাকু (রা-নাং.নাঃ রা.) ২৪৫ ; ইক্ষ্মাকুবংশীর রাগা (রা-নাং.নাঃ ফা.) ৩৫৫, ৪০২ ইজা-বঙ্গ সমাজ ৪৬৩, ৪৭৩, ৪৮৯ ইটালি ৯৭ ইন্টিরিয়র : আ্যাতেরিয়্যার (Interior ;                                                                    | উইভার্স, লি (Weavers, The)  —হাউপ্ট্রমান ২৪ উইলকক্স, ডাক্টার (সা-না: বা.) উজ্জীবন (মহয়) উজ্জীবন (মহয়) উজ্জনীলমনি উৎসর্গ (ক.) উত্তরকুট (রা-সাং. না: মৃ. ধা.) ৩৭৩-৭৫, ৩৭৭, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮০, ৩৮৭, ৩৯৫ উত্তরকুটবাসিগ্ল ৩৭৪, ৩৮০, ৩৮১, ৩৯৫ উত্তরকুটবাসিগ্ল ৩৭৪, ৩৮০, ৩৮১, ৩৯৫ উত্তরক্টবাসিগ্ল ৩৭৪, ৩৮০, ৩৮১, ৩৯৫ উত্তররামচরিক্ত ৫, ২২৯ উত্তীয় (কৃ-না: জা.) উদ্যাভাত্তর (রো-ট্রাা: রা. রা.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুদ্ধোত্তর ৩৭২; ইউরোপীয় নৃত্য ৫৯৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয় শারাড (Charade) ৫১৫ ইংলও ৪, ১৩৭ ; ইংলওের সমাজ ৪ ইক্ষ্যাকু (রু-সাং-নাঃ রা.) ২৪৫ ; ইক্ষ্যাকুবংশীয় রাজা (রু-সাং-নাঃ ফা.) ৩৫৫, ৪০২ ইক্ষ-বল সমাজ ৪৬৩, ৪৭৩, ৪৮৯ ইটালি ৯৭ ইন্টিরিয়র : আ্যাতেরিয়্যার (Interior ;                                                                    | উইভার্স, লি (Weavers, The)  —হাউপ ট্রমান ২৪ উইলকক্ষ, ভাজার (মা-না: বা.) উজ্জাবন (মহয়া) উজ্জাবন (মহয়ান ভায়ার (য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়য়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ইউরোপ ৩৭২, ৫৩০ ; ইউরোপ, যুদ্ধোত্তর ৩৭২; ইউরোপীয় লৃত্য ৫৪৯, ৫৫৫ ; ইউরোপীয় শারাড (Charade) ৫১৫ ইংলও ৪, ১৩৭ ; ইংলওের সমাজ ৪ ইক্ষ্মাকু (রা-নাং.নাঃ রা.) ২৪৫ ; ইক্ষ্মাকুবংশীর রাগা (রা-নাং.নাঃ ফা.) ৩৫৫, ৪০২ ইজা-বঙ্গ সমাজ ৪৬৩, ৪৭৩, ৪৮৯ ইটালি ৯৭ ইন্টিরিয়র : আ্যাতেরিয়্যার (Interior ;                                                                    | উইভার্স, লি (Weavers, The)  —হাউপ্ট্রম্যান ২৪ উইলকক্স, ডাক্টার (সা-না: বা.) উজ্জীবন (মহয়া) উজ্জনীলমনি উৎসর্গ (ক.) উত্তরকুট (রা-সাং. না: মৃ. ধা.) ৩৭৩-৭৫, ৩৭৭, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৬, ৩৮৭,২৯৭; উত্তরকুটবাসিগল ৩৭৪, ৩৮০, ৩৮১, ৩৯৫ উত্তরক্টবাসিগল ১৭৪, ৩৮০, ৩৮১, ৩৯৫ উত্তরক্টবাসিগল ১৭৪, ৩৮০, ৩৮১, ৩৯৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 'উদ্গাত। ১২৭                                                                                                                                                                                                               | এলিজাবের ৪ ; এলিজাবেনীর নাট্যকার-                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| উদ্বীপক সংগীত                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                          | The sale of the sale of                                                                                                                                                                           |
| <b>छक्त</b> ( ऋ-मार-लांड मृ. था. ) ७৯०                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
| উদ্যোগপর্ব ১•१, ১১६, ১২৬, ১২৭, ১৩ <b>•</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| উপনন্দ (রা-সাং.নাঃ শা.) ২৩৮, ২৪০, ২৪৪                                                                                                                                                                                      | ·                                                                                                                                                                                                 |
| <b>উ</b> পৰিবৎ, উপনিৰদ ২১•, ২১১, ২১৬, ২৩•,                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| ₹₹₹, ₹₹¶, ₹₩₩, ₹₩∙, ₩\$¢, 88℃                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |
| উপপ্লব্যনগর ১২৪                                                                                                                                                                                                            | —गर्ष इत्रम                                                                                                                                                                                       |
| উপমত্যু (রা-সাং,না: র. ক.) ৪৩০                                                                                                                                                                                             | <b>G</b>                                                                                                                                                                                          |
| छिपानि (मा.नाः न. पृ.) ६७१                                                                                                                                                                                                 | ব্ৰকতান (জন্মদিন) ৪৮৯                                                                                                                                                                             |
| উমা ৮০, ৮২, ৫৩৫, ৫৪১ ; উমা-মহেশর ৫৩৫                                                                                                                                                                                       | ইভিহাসিক নাটক ৬, ১৫৬                                                                                                                                                                              |
| <b>डिवी</b> ७१, ७२, १४, १४                                                                                                                                                                                                 | ইন্দ্র পদ্ধ ১২৬                                                                                                                                                                                   |
| উৰ্মি, উৰ্মিলা ( ফুইবোন ) ৪৮৩, ৪৮৬                                                                                                                                                                                         | द्वित्र नहीं २५७                                                                                                                                                                                  |
| <b>क्ट</b> ण्डाद्रथं (ज्ञ-সार.माः त्र. द्र. ) 88२                                                                                                                                                                          | 441-014                                                                                                                                                                                           |
| 98                                                                                                                                                                                                                         | <b>'9</b>                                                                                                                                                                                         |
| শগ্বেদীয় কর্মতা ১২৬ ; ঐ ব্রাহ্মণ ১২২ শণশোধ (রা-সাং. না.) ৪১, ২৩২, ২৪১, ২৪৪ শাতু-উৎসব ২৩২-৩৫, ৩৪৮, ৫২০ শাতু-নাট্য ৪০, ৪৩, ২৩২, ২৩৫, ২৪৪, ৫১৭, ৫১৮, ৫২৫, ৫৩০, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৫৫, ৫৫৬ শাতুরক (শ্ব-না.) ৫৩৬, ৫৩৪, ৫৩৭, ৫৫৪ শাতুনক | ওড্ অন্ দি ইন্টিমেশন্স্ অব্ ইম্মট্যালিটি (Ode on the Intimations of Immortality)—ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ৩৫০ ওয়াইল্ড ডাক্, দি (Wild Duck, The) —ইবসেন ২০১ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ২৩৪, ২৩৮, ৩৫০ ওয়ার্স্ বৃত্য |
| चष्टिक >२७                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| •                                                                                                                                                                                                                          | <b>6</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>(4)</b>                                                                                                                                                                                                                 | কংকর (রূ-সাং-নাঃ মৃ. ধা.) ৩৮৪                                                                                                                                                                     |
| এ. এন. হোয়াইটহেড, অধ্যাপক ২০৮                                                                                                                                                                                             | कक्रू ( ज़-माः,नाः त्र. क. ) 8००                                                                                                                                                                  |
| একজটা দেবী ২৯৩, ২৯৯ ; ঐ মন্দির ২৯৩                                                                                                                                                                                         | কচ ( কা-নাঃ বি. জ. ) ৮৭-৯৩                                                                                                                                                                        |
| একটি আবাঢ়ে গল (গ.) ৪৪৬, ৪৪৯, ৪৫٠                                                                                                                                                                                          | কড়িও কোমল (কা.) ৪৭৬, ৫১৬                                                                                                                                                                         |
| একেই কি বলে সভ্যতা (প্র:)—মাইকেল ৫০০                                                                                                                                                                                       | क्षात्रक ६८४                                                                                                                                                                                      |
| এ ভল্স হাউস ( A Doll's House )                                                                                                                                                                                             | कब, कब-छूहिङ। ४२                                                                                                                                                                                  |
| —इंदानन २००                                                                                                                                                                                                                | कर्षक मृठा १८६                                                                                                                                                                                    |
| এডুকেশন অব্নেচার—ওরার্ডস্ওয়ার্থ ২৩৮                                                                                                                                                                                       | কথা (কা.) <b>৫৬</b> ১                                                                                                                                                                             |
| এখুজ ৩৪৯, ৪২٠                                                                                                                                                                                                              | কথা ও কাহিনী (কা.)                                                                                                                                                                                |
| APPARENT 19                                                                                                                                                                                                                | কথাকলি-স্তা ৫৫৪, ৫৫৫                                                                                                                                                                              |

| কৰি (খ. নাঃ ব. ) ং২৬-২৯ ; (ল্ল-নাং, নাঃ            | कनानी, बानी (का. ना: न. ११.) ১৩६, ১৩৮                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| म्. स. ) <b>१००-०</b> , १११                        | কাকচঞ্পরীকা-মন্ত্র ২৯৯                                              |
| কবি-কাহিনী (কা.)                                   | काकी (ज्ञ-नार. माः ज्ञा.) २६१; काकीताल,                             |
| कवित्र मीका (ता-गार. मा.) ८७३, ८६२, ९२३            | काकीत्र त्रामा २८१-८), २७६, २७१,                                    |
| कवित्राञ्ज, त्राञ्चकवित्राञ्ज (ज्ञ-माः नाः छा. प.) | २७४, २१७,२४२, २४७-४३                                                |
| ૭૨૨, ૭૨૧, ૭૭૧, ૭૭m, ૭૬ <b>૦, ૭</b> ૬૭, ૬••         | কাঠি বৃত্য ৫৪৯                                                      |
| कवित्मथत्र (ज्ञा-जाः. माः का.) ७६६, ७६१,           | कांपचती २२>                                                         |
| <b>૭૯૪, ૭৬૬, </b> ૬∙૨                              | কাদঘিনী (কৌ. নাঃ গো. গ.) •৫•৩, ••৪,                                 |
| कदौद्र २०১, ७०१                                    | C • 10, C • 9                                                       |
| কমল (কৌ নাঃ গো. গ.) ৫০১, ৫০৩, ৫০৪                  | কাননকুহমিকা ৫০১                                                     |
| কমলবর্তনিকা-মৃত্য ৫৫০                              | কানীন ক্যা ১২                                                       |
| কমলিকা, রাণী ( দৃ. নাঃ শা. মো. ) ১৬৩               | কাস্তাপ্ৰেম ২৮৩; কাস্তাভাব ২৮৩, ২৮৫                                 |
| কমেডি ৪৯৯, ৫১২ ; কমেডি অব্ এরর্স্ ৫০৪,             | কাম্যকুজ, কাম্যকুজরাজ (ক্র-সাং- নাঃ রা, )                           |
| ¢ > %                                              | ₹8 <b>»</b> , ₹ <b>৮</b> ٩                                          |
| কর্ণ ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১২৯-১৩৪ ; কর্ণচরিত্র           | কাব্যনাট্য ৩৭, ৪১, ৫৭, ৮৭, ৯৪,                                      |
| (মহাভারত) ১৩•, ১৩১ ; ঐ (রবীন্দ্রনার্থ)             | 3.F, 55e, cer-                                                      |
| ১ <b>৩•, ১</b> ৩১, ১ <del>৩</del> ২                | কাব্যের তাৎপর্য (পঞ্জুত) ৮৭                                         |
| कर्ग-क्छी-मश्वान ( का.ना.) ७१, ६১, ৯৪, ১२७,        | कांद्रलाहेल (Carlyle) २०१                                           |
| ১२৪, ১२৭, ১৮১ ; 🗷 ( महास्टांत्रङ) ১२१ ;            | कारतायात २,२                                                        |
| কৰ্ণ-কুঞী-সমাগম (মূল মহাভারত ) ১২৭                 | कालमृगद्यां (शी. ना.) 85, 86, 86, 88,                               |
| কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (কালাস্তর) ৯৭                  | e), er, eee, eer                                                    |
| কপুরিমঞ্জরী (প্রাকৃত নাটক)—রাজশেধর ৫৪৯             | कानास्त्र ३१, ७१५, ७४०, ७३२, ७३७, ७३६                               |
| কর্ম ( শান্তিনিকেতন ) ২৯৬                          | कालिमात्र ६, ४०, ४३, ४६, ४६,                                        |
| কর্মকল (গ.) ৪১৩                                    | २२», 888, 8 <b>19, 4</b> 2>                                         |
| কর্মাণী ৩০৭, ৩০৮; কর্মযোগ ২৯৬                      | কালিদাস নাগ <sup>৩৯৫</sup>                                          |
| কর্মের উমেদার (প্রবন্ধ) ৪৪৯                        | কালীমোহন ঘোষ                                                        |
| कश्रंबीयी मञ्जूष ६२२, ६२६, ६२६                     | কালীয়দমন ৰূত্য ৫৪৭                                                 |
| কলকাতা ৭৭, ৫৩৩, ৫৬৪ ; কলিকাতা ১৭৫                  | কালের যাত্রা (রা-সাং. লা. ) ৪২, ৪৩১, ৪৩২                            |
| ૯) જ, ૯૨૬, ૯৬૭                                     | कानी ১৮०, ১৯১, ८९८ ; कानीबाक ১৮५ ;                                  |
| क्लिज्रबांक (ज्ञ-मार, नाः ज्ञा.) २६३               | · কাশীরাজকন্তা ১৭ <del>৯</del>                                      |
| কলীগ ক্র্যাম্প টন (Colleague Crampton)             | कान्त्रीय ५७०, ५८५, ५८२, ५८१, ५८०, ५८९;                             |
| —হাউপ্ট্যান ২৪                                     | কাশ্মীর আক্রমণ ১৫৭; কাশ্মীর জয় ১৫৭;                                |
| क्समक्षती ७३७                                      | কান্মীর যুবরাজ, কান্মীররাজ ১৫৬ ;<br>কান্মীর-রাজকস্তা ১৬৮ ; কান্মীরী |
| কল্যাণপঞ্চিক। ১৯৮৮                                 | কাশ্মীর-রাজকন্তা ১৩৮; কাশ্মীরা                                      |

| - কাশ্ৰপ                                  | 3 43         | क्लानगत्राक ( स-गार.ना: त्रां. )                                           | ₹8≱        |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| কিং অৰ্ণি ভাৰ্ক চেৰার (রাঞা: Le           | tters        | কৌটগ্য, কোটিল্যের অর্থশাল্প                                                | ¢ 8 🏲      |
| to A Friend )                             | 82.          | क्लोजूक-नाठा ६२, ६৯१, ६১६ ; क्लो                                           | তুক-       |
| কিরণমগী ( চরিত্রহীন )                     | 8>4          | C                                                                          | 829        |
| কিরাভা <b>ত্</b> বীয়                     |              | ক্ৰোঞ্খীপ                                                                  | 949        |
| किल्मात ( स-मार.माः मृ. था. )             | 8 • 8        | क्रिका (का.) १३, २२१, २६६, ६११, ६                                          | 84 \$      |
| की ऐन् ( Keats )                          | २ऽ७          | কিতীপ, কিতীপ ভৌমিক (সা. না: বা.) ৪                                         |            |
| क्खित्रामा ১২৮ ; क्खी, क्खीरवरी (का       | ৷ নাঃ        | 800, 800, 800, 800, 800, 8                                                 | 8 4 6      |
| ं क. कू. मर.) ১०१, ১२৫-२१,                | ٠,٠٠٤        | কীয়ো (কা. <b>না: ল. প.</b> ) ১৩৫, ১                                       | 96         |
| ১৬১, ১৬৩-৩৫; কুস্তী-চরিত্র                | 200          | ক্ষীরোদপ্রসাদ (বিস্তাবিনোদ) ৬                                              | , 9        |
| कुम्मन ( क्र-मार.नाः मृ. था. )            | 9 60         | क्षाधर्म ( छगाधर्म )                                                       | <b>»</b> 9 |
| क्रवन्न                                   | 02F          | ক্ষেংকর (রো. ট্র্যাঃ মা.) ১৭৮-১৮১, ১৮                                      | r¢,        |
| কুমার, কুমারসেন (রো. ট্র্যা: রা রা.)      | ১৩৮,         | >re, >>                                                                    | . b b      |
| >७, ১৪১, ১৪২, ১৪७-৪৮, ১৫ <b>৫</b>         | -69          |                                                                            |            |
| क्मांत्र मक्षत्र (ज्ञ-नार.नाः म् था.)     | <b>0</b> 98, | *                                                                          |            |
| ৩৮ /                                      | 6-6-6        | aired erstates (as rate rate or at ) and a                                 | - A        |
| কুষারসম্ভব ৮০, ৮১, ৮৩,                    | ₽8,          | খুড়ো মহারাজ (ক্ল-সাং. না: মৃ. ধা.) ৩৭৪ ৩                                  |            |
| २२%, ८१९, ৫७८,                            | 687          | , ,                                                                        | ર¢         |
| কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ( প্রাচীন সাহিত্য ) | <b>₽</b> 8   | (थर्ग (का.) २२१, २३६, २६७, २७२, ७२२                                        |            |
| क्रूक्टकज, क्रूक्टकज्यूक ১२७; क्रूक्टरन   | 22           | থেয়া-সীতাঞ্জলি-সীতালি-যুগ ৩২২ ; থেয়<br>গীতাঞ্জলি-সীতিমাল্য-গীতালি-যুগ ২৪ |            |
| কুল, কুলরাজ ২৪৫, ২৪৬ ; কুল (রামারণ)       | <b>१</b> २७  |                                                                            |            |
| কুণজাতক                                   | 284          | ू२ <sup>०</sup> २, २०<br>(थामाहेकत्रशंग (ज्ञा-मांग्याः ज्ञाः क.) ६०        |            |
| কুভিবাস, কুভিবাসী রামায়ণ                 | 89           |                                                                            |            |
| कृविविद्या ६२२, ६२७; कृषिमूलक मख          | চাতা         | ধ্যাতির বিড়ম্বনা (হা. কৌ.) ৫:                                             |            |
| ৪২২ ; কুবিসভ্যত। 🐣                        | 8 🎗 8        | या। अप्राचित्र विश्ववा (श. १४).                                            | , .        |
| कुछ ४१-३७, ३२८-२१, ३२३, ३७३, २            | re,          | <b>a</b>                                                                   |            |
| <b>৫৪৭ ; কৃক্টরিত্র</b>                   | 653          | **                                                                         |            |
| कुक ध्रमञ्ज (मन 88», ६)७ ; कुकामल         | 26           | পজগামিনী-নৃত্য ৫৫                                                          | د د        |
| কেট (শে. ক.)                              | 396          | গভিতৰ ৩৫                                                                   |            |
| ८कशात्र (को.नाः देव. था.) ६०४, ६          | K • 3        | भगारे ( cm. त्र. )                                                         | ٩          |
| दकांगिन ( क्र-गार.नाः कां. )              | 342          | গত-কবিতা ৪৫»; গভ-নাটক, গভ-নাটক                                             | Fİ         |
| কোমত                                      | 3¢           | <b>০০ ; গভ-লিরিক</b> ৩২                                                    | 2          |
| কোয়াড্রিল-মৃত্য                          | 165          | <b>नेक्ष कि</b> कि                     | •          |
| दंगचारमञ्जल (जीम)                         | ৩            | গাৰারী (কা-না:গা-আ-). ১৮-১০৭                                               | ٥,         |
| ८काम '                                    | >>#          | ১-৫-১-৭, ১১৪; গান্ধারী-চরিত্র ১-                                           | 4          |

| न्त्राचातीत्र चारवन्त (का. ना.) ७१, ४১, ४६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | পোড়ীয় বৈক্ষবৰ্ষ ২৮০                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ar, 3.e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | গৌৰী ৮২, ৮৩                                                      |
| भाकी, महाक्या ; भाकीको ७ <b>०</b> २, ६९৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ত্রীক কোরাস ২৪৪ ; ত্রীক নাটক (প্রাচীন)                           |
| পাৰ্হছা আশ্ৰম ১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ৪; এীক ভাত্বর্গ ৪; এীস ৩, ২০০;                                   |
| গিরিশচন্দ্র ৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | গ্ৰীদের বিরোগান্ত ৰাটক ৩; প্ৰাদের                                |
| গিয়ীশ ৮২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | সভ্যতা .৩                                                        |
| শীভা ২৯৬, ৩১৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | গ্যামেলান-বাজনা ৫৫৬; ঐ সঙ্গীত ৫৫৭                                |
| 'गीठाञ्चनि २४६, २६२, २६७, २७२, २७७, २१०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | গোটে ৫, ১৬৭                                                      |
| २११,२१४,२४७,७२२,७७२,७८১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| गी <b>ानि २६६, २६२, २७२, २१</b> ०, २१४, २৮७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹                                                                |
| २৮৯, २৯०, ७२२, ७४১, ७१७, ७१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | য্নি-ৰূচ্য ২০০                                                   |
| 'গীভিকৰি ৩৫, ৫৯, ৪৯৭ ; গীভিকৰিতা ১১,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                |
| ৩২১, ৪৫» ; গীতকাব্য ৫৩৩ ; গীতি-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| কাব্য ১ ; গীতিনাট্য ৪•, ৪১, ৪৪,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | চক্ৰবন্ধ সূত্য (৫১                                               |
| 80, 89, 8», 0), ev, >6», ccc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ठाउन्न-अञ्च २३ <b>३</b>                                          |
| 'গীতিমাল্য ২৪৫, ২৫২, ২৬২,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | চণ্ডপত্তন (রা-সাং. নাঃ মৃ. ধা.) ৩৮৩                              |
| २७७, २१०, २৮७, ७७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ठखोनिका ( मृ. मा. ) अन्, अन, ६७, ६६६, ६६९,                       |
| শুণবতী, রাণী (রো. ট্র্যা: বি.) ১৬১-৬৪,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225, 25-, 255                                                    |
| ) 19 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 20 ( ) 2 | प्रशासिका (मा. ना.) ४२, ४१०, ४१०, ४५०                            |
| শুরু (রু-সাং. না. ) ৪২ ; শুরুবিচার (হা. কৌ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हथानी (मा. नाः ह.) eas                                           |
| 《 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | চতুরঙ্গ (উ.)                                                     |
| ७১२, ७১৪, ७२०, ७२১ ; श्वजः (ज्ञ-नारः नाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | চতুর্জ নারায়ণ-মৃতি ২৮৩                                          |
| म्. था.) ७११, ७१» ; <b>ख</b> क्रदोल ६১७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ठलकार, ठलवावू (को. नाः ला. न.) e.s                               |
| শুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যার ১৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***                                                              |
| 'खरा, खराबाब, खराम्ब (त्र-नार. नाः धः धः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | চন্দ্রবীপ, চন্দ্রদ্বীপ-যশোহরের কলহ                               |
| २ <i>১४-</i> २२•, २२ <sup>৫</sup> ; <b>७इ</b> । ( ज्ञ-नार. नाः का.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | চন্দ্রনাথ বহু ৪৪৯ ; 'চন্দ্রনাথ বহুর মরচিত                        |
| 39), 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | लग्न ठ <b>ष्'— त्रवी</b> ळनाथ                                    |
| শ্বহাহিত (শান্তিনিকেতন) ২৫৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ठ <del>डा</del> प्त्रन (द्या. द्वााः द्वा. द्वा. ) ३६३, ३६२, ३६৮ |
| न्त्रं व्यादन ( मा. ना. ) ७৮, ६२, ६९৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हम्मशाम (ज्ञ-भारः नाः काः) ७७১, ७७२, ७७ <b>८-७</b> ९             |
| গোকুল (রা-নাং নাঃ র. ক. ) ৪৩০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | চন্দ্রা (রা-সাং. নাঃ র. ক.) ৪১৮, ৪১৯, ৪২৮                        |
| পোড়ার গলদ (কৌ.না.) ৩৯, ৪২, ৫০০,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ह्याव <b>ी</b> , बानी €8₩                                        |
| \$•5, \$•8, \$•9, \$•6, \$5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | চারদত্ত, চারদত্ত-বসন্তরেনা                                       |
| পোবিষ্য ১২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | চিটি (ক্ল-সাং. না: ডা. খ.) ১৩০, ৬৩৪;                             |
| <ul><li>त्राविक्यमिक् (द्याः द्वाः वि.) २७२, २७७,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | চিট্টির তাৎপর্য                                                  |
| 200, 200, 211, 20e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | চিঠিপত্র ২৩১                                                     |

| हिंद्दिष्ठम ( स्न-मार. नाः छा. त्म. ) ६४३  | अञ्च (का. नाः नः वा.) >>४->९                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 'চিত্ৰপৃষ্ঠ্য                              | क्यानिन (का.)                                   |
| किया (का.)                                 | अयूषी <b>ण (ज-</b> সाং-नाः त्रा-) २८७           |
| हिजानना (का. ना. ) ७१, ८১, ७०, १৮, ৮०,     | अर्थनि, जार्भानी e, ১১, ১৩৭, ७१৯                |
| . ১৫, ৪৭৭, ৫৬৯, ৫৬০ চিত্রাক্রদা (কা.       | क्राञ्च ( Joyzelle )                            |
| नाः हि.) ७०, ७२-१४, ৯७, ४११, ४४७ ;         | — स्रोगेत्रनिश्क ३४, २०, २३                     |
| िखांत्रमा (मृ. मा. ) ७৯, ৪৩, १৮, ৮०,       | জয়স্পতি (রূ-সাং.নাঃ রা.) ২৪৫                   |
| ve, eeg, eev, eed, ee-                     | জন্মসংছ (রো.ট্রা: বি.) ১৬১-৬৩, ১ <b>৬৬</b>      |
| চিরকুমার-সভা (উ.) ৫১৽, ৫১৪                 | >4b->9b, >9b, >8                                |
| চিরকুমার-সভা (কৌ. মা.) ৩৯, ৪২,             | জয়সেন (রো. ট্র্যাঃ রা. রা. ) ১৪০, ১৪১          |
| ৪৯৯, ৫১০ ; চিরকুমার-সভা (কৌ. নাঃ           | জরাবুড়ো ( রূ-সাং. নাঃ ফা. ) ৩৬১                |
| চি. স. ) ৫১০-১২                            | লব্ধ মেরিডিখ ( George Meredith ) ১৪৯৯           |
| চিন্নবীনতা ( শান্তিনিকেতন ) ৩৫২            | জাভা ৫৫৬, ৫৫৮; জাছা ও বলিবীপের সূত্য            |
| চৈতক্ত ৩·৭; চৈতক্তবিতামৃত ২৮৩-৮ <b>ং</b> ; | ee৮ ; জাভা <b>যাত্রীর পত্র</b> ৪২৩, ৫ <b>৫৬</b> |
| চৈত <b>ন্ত</b> রিতামৃতকার ২৮¢              | कामाই वाजिक (a)—मीनवसू c                        |
| চোলরাজগণ ৫৪৮                               | জার্মান নাট্যকার, জার্মানীর নাট্যকার            |
| চৌধুরীরা, চৌধুরীবাব্রা (কৌ. নাঃ গো. গ.)    | ( হাউপ্ট্ম্যান ) ১১, ১৪, ১৯৯, ২০৩, ৩৫০          |
| e. o, e. 8, e. 9                           | क्षान (ज्ञ-माः, नाः ज्ञ. क.) 8 • 8, 8 > ७       |
| -                                          | জালন্ধর ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৫৭; জালন্ধর-            |
| •                                          | রাজ, জালকর রাজ্য ১৩৮                            |
| ছका (ज्ञ-সাং माः छा. प्रः) вс∙, всэ        | জীবনতত্ত্ব ২১৭                                  |
| <b>एका-</b> शक्षा 8 € २                    | জীবন সর্পার, সর্পার (রা-সাং. নাঃ ফা.) ৩৬২-      |
| क्यार्थम ( क्यार्थम )                      | ৩৬৫, ৩৬৭                                        |
| ছাগলোমশোধন-মন্ত্ৰ ২৯৯                      | জীবনশ্বৃতি ৪২-৪৮, ৪৮, ৪৯, ৫১,                   |
| ভিন্নপত্র ৩৩৮                              | es, er, 238, 282, 586                           |
| ছুটর নাটক ২৩৫                              | जीवांकि (का. नाः म.) >->->>>                    |
| ছুরিত লাস্ত                                | জোড়াসাঁকো ৪৮, <b>৪</b> ৬৭, ৫৬৪ ; ঐ ঠাকুরবাড়ী  |
| <b>८६८ल(यन)</b> 8 द                        | 869                                             |
| ছেলের দল (রূ-সাং.মা: শা.) ২৩৫              | জ্যোতিদাদা ৪৬, ৫১ ; জ্যোতিরিক্রনার্থ,           |
| ছোটগন্ধ 🔏                                  | জ্যোতিরিজ্ঞনাথ ঠাকুর ৪৫, ৫০০                    |
| ₩                                          | b                                               |
| क्रमांकांत्रिमी (को. मां: हि. म.) ४००. ४०२ | होत्राम्(हेना ( Tarantella : प्र्नि-नृङा ) रे॰॰ |
| स्रक 8२२                                   | हिन्हों आहि (Tintern Abbey)                     |
| अवार्यन ३२९-२१                             | —खबार्डन्ख्यार्थ ३००                            |
| * ** *                                     |                                                 |

| र्फ्रेजांत अर् नि आयम्, नि (Treasure of                 | তপোৰন (শিকা) ২২৯                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| the Humble, The )-মোটারলিংক ১২,                         | তপোভঙ্গ (পুরবী) ৫৩৫                                         |
| . 50, 58, 50, 50, 50                                    | ভক্ল-ভাপস-সংখ ( সা. লাঃ ্বা. ) ৪৭৫                          |
| ট্র্যান্সি-কমেডি ৪৬৩ ; ট্র্যান্সেডি ১০, ৩৭, ৯৩,         | তর্কচ্ডামণি, শশধর ৪৪৯, ৫১৬                                  |
| क्रफ, ३९२, ३९७, ३७३, ३१८, ३१७, ७२८,                     | তাণ্ডবস্ত্য ৫৪৬, ৫৪৭ ; ঐ পেৰলি ও বছন্নপ                     |
| ৩৪৩, ৩৯৫, ৪০৬, ৪৮৯, ৪৯০, ৫১২ ; ঐ,                       | ***************************************                     |
| বিলাভী রোমাণ্টিক ৬ ; ঐ, রোমাণ্টিক                       | তান্লোর ৫৪৮                                                 |
| <b>6</b> , 99 80, 83, 399                               | তাসের দেশ (রা-সা. লা.) ৩৮, ৪২, ৪৪৬-৪৮                       |
| ź                                                       | তিনকড়ি (কৌ. মাঃ বৈ. খা.)                                   |
|                                                         | ক্রিচুড়রাজকভা (রো. ট্রা: রা. রা.) ১৪২                      |
| ठीक्त्रना (ज्ञ-मा.नाः छा.च.) ७००, ७००, ८०० ;            | विरूज्यांका ३६२, ১६०                                        |
| ঐ (ज्ञ-नारःनाः जाः) २००, २०১,२१७,                       | জিবেদী (রো. ট্রা: রা. রা) ১৫»                               |
| २४२, २४७, २४४, २৯٠-৯२, ७.७, ७७१, °                      | ত্রিলোচন ৮২                                                 |
| ৪৫৭; ঠাকুরদাদা (রূ-সা. নাঃ শা.) ৩৮,                     | *                                                           |
| २७६, २०४, २७३, २६२, २४७, ४)२, ४)৯                       | <b>ব্রী</b> ইয়ার্স বি গ <b>ু (ক.)—ওয়ার্ডন্ওরার্থ</b> ২৩৪' |
| ভ                                                       | প্যাকারে (Thackeray) ৪৯৯                                    |
| ডল্গ হাউদ, এ (Doll's House, A)                          | w                                                           |
| —₹वरमन २••                                              | দইওয়ালা (রা-নাং.নাঃ ডা. খ. ) ৩২৬, ৩৩৩,                     |
| <b>डाकचत्र (ज्ञ-मार.नाः) ७৮, ६२, २२०, ७२</b> ১,         | 98 €                                                        |
| ७२२, ७२७, ७७७, ७६७-६»,६६० ; ডाकचत्र                     | দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৫৮                                          |
| ৩৩৩-৩৫, ৩৩৭ ; ডাকখর-অভিনয় (প্যারী                      | দক্ষিণ খণ্ড (দাক্ষিণাত্য) ৪২২                               |
| রেডিয়ো) ২০২ ; ডাকঘর-এর ভাৎপর্য ৩৩৩                     | দক্ষিণী (দ. ভারতীয় ) বৃত্য (১৯                             |
| ডাব্তার উইলকক্স ৪৭৫                                     | দওরাস-বৃত্য ৫৪৯                                             |
| ভায়নিদাস ৩                                             | मर्छक २३४, ७०), ७०६, ७०१, ७)७ ; मर्छक-                      |
| ডিকেন্স ১৩৭                                             | পল্লী, দর্ভকপাড়া ২৯৪, ৩০১, ৩০৬, ৩০৮                        |
| ডেখ্ অব্টিণীজিলস, দি (Death of                          | मन्त्रथं ६৮, ६৯                                             |
| Tintagiles, The )-মেটারলিংক ১৬-১৭                       | मर्गानम ६२६                                                 |
| ডেভিল আইল্যাও (ফ্রান্স) ১৭                              | नान ( त्र-मार.नाः का. ) ७७७, ७७१                            |
| ড ু. এলিজাবেথ ( Drew, Elizabeth ) ২০০,                  | मामाठीकूत्र ( क्र-माध माः च्य. ) ७৮, २»•, २»३,              |
| २•२                                                     | ७० ८, ७० ७-७३३, ७३८, ७३८, ४४८                               |
| ভ                                                       | नाम्- हाम् (क.)                                             |
| <b>उच्च</b> र् प्राप्ति ( वृ. नाः न. খ. )  ८ ३८ ; उचानम | দাসভাব, দাসীভাব, দাস্তভাব ২৮৩ ; দাস্তরতি                    |
| ষামী (ঐ) ৪৪৩-৪৫, ৫৩৫                                    | 270                                                         |
| তথাগত, ভগবাৰ ৪৬৯                                        | দি আওরার গাস (The Hour Glass)                               |
| ভপতী (রো. ট্র্যা: ত.) ৪১, ১৫৩, ১৫৫-৫৯                   | —-इटब्रह्म् २७                                              |

| দি টইভান' (The Weavers)                            | (सववानी (का. ना: वि. च.) ৮९-৮৯, ৯৪, ३०५ <sub>०</sub> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| হাউপ্টু-মান ২৪                                     | 814.                                                 |
| षि श्रवादिक, <b>छाक्—हेरा</b> जम २०১               | দেবীৰুদ্ধ ৫৪৬-                                       |
| पि एउप अर है ने जिनम् ( The Death of               | দেশ (পত্ৰিকা) ৩৪৬                                    |
| Tintagiles)—মেটারলিংক ১৬-১৭                        | দেশীর সংগীত ৫৯                                       |
| चि बिद्यान् गानिन (The Princess                    | দূভেক্রীড়া ১০৭                                      |
| Maliene )—মেটারলিংক ১৪, ১৫                         | ত্রাবিড় পণ্ডিতসমান্ত ৪৭৫                            |
| पि कीम्डे जब भीम् ( The Feast of Peace )           | त्वोभनो »१, ১०१, ১०१, ১२৪, ১७>                       |
| —হাউপ্ট্মাৰ ২৪                                     | ৰাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জন-মন্ত্ৰ ২৯৯                       |
| দি বীভার ক্লোক ( The Beaver Cloak )                | ৰিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ২০৯                               |
| —হাউপ্টুম্যান ২৪                                   | चिरकञ्चनान ( त्राप्त )                               |
| <b>क्रियायमान</b>                                  | হিতীয় সন্তা ৩৫, ৬৫                                  |
| ৰি ক্ল্যাক ৰান্ধাৰ্স (The Black Maskers)           | देवत्रथं यूका >२७०                                   |
| . — আ <b>ল্রিভ</b> ২ <b>&gt;</b> , ৩৪              |                                                      |
| দি শাস্টার বিন্ডার (The Master Builder)            |                                                      |
| —- हेवटमन २०১                                      | स                                                    |
| षि <b>गारेक् व्यत् शान्—व्या</b> त्सिङ २», ১৯৯-२०० | ধনঞ্জ বৈরাগী (রা-সাং. নাঃ মৃ. ধা.) ৩৮, ২৯০,          |
| দি সাক্ষে বেল্—হাউপ্ট্ম্যান ২৪, ২৬                 | ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৮৫, ৩৮৯-৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৫,                    |
| দি সিম্বলিক্ট মৃভ্মেণ্ট ইন্ লিটারেচার              | ৩৯৭, ৪১৯ ; (সা. না: ধ্রা.) ৪৫৭, ৪৫৮                  |
| —আথার সাইমন্স্ ২০৮                                 | ধনপতি (ক্ল-সাং.না: র. র. ) ৩৩৪, ৩৪২                  |
| দীনবন্ধু, দীনবন্ধু মিত্র ৭                         | ধর্ম ( গ্রন্থ ) ৯৬, ২৫২ ; ধর্মতন্ত্র ৯৭              |
| দীপকেতনপূজা ( রা-স. মা: খা. ) ৩০০                  | ধর্মপ্রচার (ধর্ম) ৯৬                                 |
| ছই नात्री (वलाका) ৮०                               | ধর্মরাজ ১১৭, ১১৮                                     |
| ছুই বোন ( উ. )                                     | ধর্মকৃচি, ভিকু (সা. নাঃ ন. পূ.) ৪৬৮                  |
| इ:नामन ১-৮, ১२१                                    | थ्ठबाह्र »»->•२, <b>३</b> •৪->•৮, ১১৪, ১১৫           |
| <b>प्</b> र्वाम। ৮२                                | গৃষ্টপ্ৰায় ১২৭                                      |
| कूर्वाथन अम, ১००, ১०७-১०१, ১२७,                    | ঞ্ৰব (রো. ট্র্যাঃ বি.) ১৬৭                           |
| ১২৭, ১৩৽, ১৩১, ১৩৪ ; ব্রু পক্সী ১০৩ ;              | ধ্বজাগ্রাকেয়ুরী-মন্ত্র ২৯৯-                         |
| ঐ সহিবী ১০৫                                        |                                                      |
| मृश्चकारा ७                                        |                                                      |
| দেবদক্ত (রো. ট্রাঃ রা. রা. ও ত.) ১৫৯ ;             | ন                                                    |
| ( সা. নাঃ ন. পূ. ) ১৬২                             |                                                      |
|                                                    | नकूत ३२৯                                             |
| (त्यहांगी)                                         | নক্ল সার (রো. ট্রা: বি.) ১৬১,১৬৬,১৬৮,১৭৫             |

| मछेत्रास ८०७ ; मछेत्रास निव ७०, ७७১, ८४५ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | নাট্যপরিচয় ৩৯৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| নটরাজ (ঝ. না: ন. ঝ.) ৩৩৪-৩৬ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | নাট্যশান্ত্র—ভরত ৫, ৫৪৯, ৫৫.০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ( च. नाः (न. व. ) १२०, १२२-२८ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | माँग्राहार्ष ( च. नाः (च. व. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (খ. নাঃ আ.) ৫৪৪ ; নটরাজ (গী. কা.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नानक २७५, ७०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| e৩৩, e৩a ; নটরাল-ক্তুর <del>ল</del> শালা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | নারায়ণ-মৃতি, চতুজুঁজ ২৮৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( च. ना. ) ७৯, ६७, ६১१, ६७७, ६७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | নিজধাম ( শান্তিনিকেতন ) ২৫৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| নটা (সা. নাঃ ন. পূ.) ৪৬৭, ৪৬৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | নিভাগতি, নিভান্থিতি ৩৬৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| নটার পুলা (নৃ. না.) ৩৯, ৪৩, ৫৫৫, ৫৫৬,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | নিত্যধৰ্ম ৯৭ ; মিত্যুসভাধৰ্ম ১১+, ১১৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ৫৬৩ ; (সা. মা. ) ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৬৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | নিবারণ (কৌ. নাঃ গো. গ. ) ৫০১-৫০৩, ৫০৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ননীচুরি-নৃত্য ৫৪৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | নিমাই (কৌ. নাঃ গো. গ.) ৫০১-৫০৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मिमारकपत्र १८०, १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | निक्र ( कि). नाः देव. था. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| নিদিনী (র⊪সাং.লাঃর.ক.) ৪∙১-৪২∘,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | নিঝ'রের স্বপ্নভঙ্গ (ক.) ২১৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 82 <b>4</b> -23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | নিৰ্মলা (কৌ. সাঃ চি. স. ) ৫১২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| নন্দিসংকট (রুসাং. নাঃ মৃ. ধা.) ৩৭৩, ৩৮৪,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निग्रंडि >६, ১৫, २১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ৩৮৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | নিক্রমণ (রবীন্স-গ্রন্থাবলী) ২১৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| নবজাতক ৩৮২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | নিজিয় প্রতিরোধ ৪ ৫৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नवदरीवदनत्र प्रल (ज्ञ-माः. नाः सः।) ७७६, ७७७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | নীরজা (গ. না: ন.) ৫৪, ৫৬ ; (টঃ মা.) ৪৮৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ৩৬৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नीद्रम् ( গ. न'ः न. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नदीन (इ. ना.) ७৯, ৪৩, ৫৩०, ৫৩৫, ৫৫৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मीत, मीत्रवाला ( को. माः हि. म. ) ৫১১, ৫১২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नराहिन् । १९०, १५०; नराहिन्-साम्नामन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | নীলদর্পণ (না.)—দীনবন্ধু ৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ৫১৬; নব্যহিন্দু-ভাবধারা ৫১৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | নুতন অবতার (কৌ. নাঃ ব্য. কৌ.) ৫১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| नव्रक्रांग (का. ना. ) ७१, ४১, ४४, ১১৫, ১৮১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ৰূত্য-প্ৰতিমা দেবী ৫৫৯, ৫৬৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नजगिर (ज्ञ-प्रार. नाः मृ. श्व.) ७५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ৰ্চ্যঃ তাণ্ডৰ ও লাভ্য ৫৫০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नदान (दा. द्वाः त्राः त्राः ) ১৫৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न्जानांठा ७৯, ৪०, ৪७, ৫১৭, ৫৪৫, ৫ <b>৫৯, ৫৬</b> ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| নর্তন্নির্গয়—নন্দ্রিকশ্বর ৫৫.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | নৃত্যবিলাদ, নৃত্যশাল ও নৃত্যদর্ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| নলিনাক (কোঁ নাঃ গো. গ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —নন্দিকেশ্বর ৫৫÷<br>বুতাাধাায়—অশোকমল ৫৫÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| निनिनी (श. ना.) ४३, ४०, ४७, ४१;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नृष, नृष्वाना (को. नाः छि. म.) १३১, १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| निनी (श. नाः न.) ६७, ६७, ६७;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | নেতালী স্ভাবচন্দ্র, স্থাবচন্দ্র ১৪৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (সা. নাঃ শো. বো.) ৪৬৫, ৪৬৬<br>নাগবন্ধ নৃত্য ৫৫১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्नी ( माः नाः ला (वा. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नारेक, विनाजी ७ ; & दिनाजी तामाण्डिक.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | নৈবেন্ত (কা.) ৩-৫, ৪৪৩, ৫১৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| রোমান্টিক ৬, ৭; নাটকের উৎপত্তি, উদ্ভব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्चांत्रवर्भ >-२, >-७, >>६, >२०, >७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8, ४; माउँक्त्र क्षत्रविवर्तन <b>७</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ন্তাপ্ত বিভাগিকা, ঐ শিকা, সাধনা ২০০ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| নাট্যকাব্য ২১২: ঐ রোমাণ্টিক ১১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ভাশভাশিক্ষের বরপ, পাক্ডাভা পণ্ড                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| And the fact of th | ALL CONTRACT BUT IN THE PROPERTY OF THE PROPER |

### রবীজ্র-নাষ্ট্য-পরিক্রমা

| P                                                | भूमण्ड (का.) <b>५</b> ०, ८७७              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| পঞ্চ (স্ক্র-সাং, নাঃ জ.) ২৯৩, ২৯৪, ২৯৮-৩০১,      | প্রকার (সা. লা. বা.) ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৮০,       |
| ૭. ૧-૭. મે, ૭૩., ૭૩૩, ૭૩৮, ૭૨.                   |                                           |
| শঞ্চাৰ ২৮৩                                       |                                           |
| পঞ্জুত ৮৭                                        | প্রাণ-ভাহিনী ৫; প্রাণ, গ্রীক ৪            |
| পঞ্চম বেদ 🔹                                      | পুরাণবাগীশ (ক্ল-সাং-লাঃ র. ক.) ৪০৪, ৪১৬   |
| পঞ্রসাঞ্জর সাধনাপ্রতি ২৮৩                        | পুরোহিত (রা-সাং.না:র.র.) ৪৩৫, ৪৩৬,        |
| পঞ্চা (ক্ল-সাং. নাঃ ডা. খ.) ৪৫০-৫২, ৪৫৪          | 88 <b>•, ৪৪২ ; পুরোহিততম্ম</b> ৪৩৯        |
| পটনভাঙ্গা ৫০১                                    | <b>श्</b> निम ७১७, ७১१                    |
| পত্ৰপুট ২৫২, ৫৩৮                                 | পূপামালা (সা. नाः म्. डि.) ४৯६            |
| পথ (মা.) ৩৭৫                                     | পুলারিণী (ক.) ৩৮, ৪৬৭                     |
| পথ ও পথের প্রান্তে ( পত্রপুট ) ৫৩৮               | পুরবী (का,) ६७६                           |
| <b>गरचत्र मध्येत्र</b> २२१                       | পূর্ণ (কৌ. নাঃ চি. স. ) ৫১٠               |
| পদ্মপুরাণ ৫৪৮                                    | পেৰলি ডাঙৰ নৃত্য 🕴 🚥                      |
| পদ্মবন্ধ সূত্য ৫৫১                               | পেলিয়াস অ্যাপ্ত মেলিস্তাপ্তা (পালিয়াস এ |
| পরশুরাম ৪৯৯                                      | মালিসান্দা )—মেটারলিংক ১৭                 |
| পরাক্রম বাহু (সিংহলরাজ্ব) ৫৪৮                    | পোল্কা ৰূত্য, পোল্কা-মাজুরকা ৰূত্য ৫৫২    |
| পরিচর (র-র.) ৪২২                                 | প্যানসাইক রঙ্গরঞ্চ ১২                     |
| পরিণর ( শাস্তিনিকেতন ) ২৫৬                       | প্যারাডাইস রিপেন্ড্, প্যারাডাইস লস্ট্ ৪২১ |
| পরিত্রাণ (সা. মা.) ৩৮, ৪২, ৩৭৪, ৪৫৭, ৪৫৮         | প্যারী নগরী, প্যারী রেডিয়ো ২০২           |
| পরিশোধ (ক.) ৩৯, ৫৬১                              | প্রকৃতি (সা. না: চ.) ৪৭০-৭৩               |
| পর্ণশবরী-মন্ত্র ২৯৯                              | প্ৰকৃতিতম্ব ২১৭                           |
| পশ্চিম্যাত্রীর ডায়ারি ৯৯, ৪৮৫                   | প্রকৃতির প্রতিশোধ (রূ-সাং. না. ) ৪১, ১৭৮, |
| পাঁচালী 🕯 🖖                                      | २,२-,३८, २,३, २२९                         |
| পা'ওব ৯৭, ১०৫-১०৮, ১२৪, ১२७, ১२৯                 | প্রচার (মাসিক পত্র) ৫১৫, ৫১৬              |
| পাভূ ১২৫                                         | প্রজাপতির নির্বন্ধ (উ.) ৫১০               |
| <b>भार्च</b>                                     | প্রতাপ (সা. নাঃ প্রা.) ৪৫৬                |
| भ <del>ार्</del> डी ४२, ६२ <b>&gt;</b>           | প্রতিষা দেবী ৫৬১, ৫৬৪                     |
| भानात्थमा ১-१, ১৩১                               | প্রতীক ২১৭, ৩২১                           |
| পান্তগত অস্ত্র ১২৬                               | প্রফুর ( মা, )—গিরিশচন্দ্র                |
| পাশ্চান্তা নাট্যশিলী ১৯৯; <u>এ ভাশাভালিজ্</u> ম্ | প্রবাসী (মাসিক পত্র) ৪৩১                  |
| ७१२ ; अ ब्रांड्रेनी छि ७१२ ; अ द्रामाणिक         | প্রবোধচন্দ্রোদয় ২০৯                      |
| ট্রাজেড়ি ৩৭; ঐ সাহিত্য ১৯৯                      | প্ৰভাতসংগীত (কা.) ২১৯                     |
| Courses Community                                | शकावकी (क.जां: जां: तां ) ३६८.०१          |

| बष्रूष ११.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | বৰ্বাসকল ৫২৫; বৰ্বা-সংগীত ৫৪২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রাজুশকর (সা নাঃ বাঁ.) ৪৭৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वनाका (का.) ४०, २६२, २७२-७८, ७८०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| क्षम्मा ( गी. माँ: मा, त्थ. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७१), ७१७, ७१४, ७१३, ७७७ ; बहाका-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| खहरी-नार ६७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कास्त्रनीत यून ७१२ ; बलाकात यून ७६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| প্রক্রম ৩৯, ৪৯৯, ৫০০, ৫১২, ৫১৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | বলিদ্বীপ,বলিদ্বীপের মৃত্যু ৫৫৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| প্রাকৃত নাটক (কপূর্মঞ্জরী) es>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वनीकद्र (को. नाः वा. को.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| প্রাচীন সাহিত্য ৮৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | বসস্ত (খ. না.) ৩৯, ৪৩, ৫২১,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| আয়েশ্চিত্ত (সা. না.) ৩৮, ৪২, ৩৭৪, ৩৭৫,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eze, ezw, eso, ess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>∞</i> ≈₹, 8¢ <b>₺</b> , 8¢৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वमस्र (का. मां: कि.) ७७, १९-११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ব্রিয়নাথ দেন ৫১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | বদস্ত-উৎসব, বদস্তপূর্ণিমার উৎসব, বদস্তোৎসব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| थिकान भानिम, नि ( Princess Maline,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ज्ञ-जार-नाः जा.) २८१, २६०, २७১, २७८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The )—মেটারলিংক ১৪, ১৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र १३, २३३, २३२ ; ( क्र-मार माः मा.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>८थम</b> (माखिनिरक्डम) २८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७८० ७७५, ७७८, ७७৯ ; (ब. ना: म.) १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वमस्त्राग्न (मा. नाः था.) ७१९, ६९७, ६९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ব্সস্তস্নে (বিল্লান্ত ব্যক্ত বিল্লান্ত বিল্লান |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | বস্থবেশ ১২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ফকির (সা. নাঃমৃ. উ, ) ৪৯৫, ৪৯৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | বস্তুতত্ত্ববিষ্ঠা, বস্তুতন্ত্রের শ্বরূপ ৩১৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ফাগুলাল (রূ-সাং.নাঃ র. ক ) ৪১৬, ৪১৮, ৪৩০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | বস্তবাগীশ (রু-সাং.নাঃ র. ক. ) ৪১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कास्त्रनी (ज्ञ-मार. ना.) ७৮, ६२, २६७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | বহরপ ভাওবৰুত্য ৫৫০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ७२५, ७६०, ७६५, ७६६, ७६৯-७७२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | বহৰ,চত্ৰাহ্মণ ১২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 945, 8.0, 823, €34, €33, €€€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वाहरवन २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ফীন্ট অব্পীদ্, দি—হাউপ্ট্মাান ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | বাগৰাজার ৫০৩, ৫০৬, ৫০৭; বাগৰাজারের                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ফ্রান্স ৯৭, ১৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | চৌধুরীবাবুরা ৫০৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | বাবগুহা ৫৪৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | বাণপ্রস্থ-আশ্রম ১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| व <b>क्रिम</b> ्स १४, ६३६, ६३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | বাৎস্তার ৫৪৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वानल-लन्द्रो ( स. माः (म. व. ) ६२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| বঞ্চভাষার লেখক ২১৫, ৩৩১<br>বজ্রবিদারণ-মন্ত্র ২৯৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वानम श्रवकता (ज्ञ-मार. माः छ। च.) ७७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वार्गात ( Bergson ) 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Transfer the other)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वार्मार्फ म'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बहुँक ( ज्ञ-मार.बा: मृ. था. ) ७१७, ७৮৪, ७৯७<br>वनतनवी ( गी.बा: का. मृ. ७ वा. वा. ) ८৮, ८৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | বালক (মাসিক পত্ৰ) ৫১৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वसरावी २ १० म्. ५ ५ वा. व्य. ३ ४ व. व्य. व्य. ३ ४ व. व्य. व्य. ३ ४ व. व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. व | वाजक ११ ( स-मार. मार मा. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वानात्राभान १६६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| THICK AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वानि ( दौन )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| यत्रं मन्त्री (मा. माः भा. त्याः) ४७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and ( 414 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| र्वानिको ( स्न-गारः नाः थः. थः ) २२०-२४       | বিলাতী নাটক, ঐ রোমাণ্টিক ট্রাঞ্জেভ 🕏            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ৰান্মীকি ৪৬, ৪৭ ; বান্মীকিপ্ৰতিজ্ঞা (গী. না.) | ঐ রোমান্টিক নাটক 🔸                              |
| 99, 85, 88, 8¢, 8V-82,                        | বিক্ষালয় ( মা. )—গিয়িশচজ্ৰ 🐧 🔸                |
| er, 230, 230, 242, 420                        | विन्छ ( क्र-मार.माः क्र. क. ) 8.8, 8.), 8.),    |
| वानती ( मा. मा. ) ७৮, ३२. ३८७, ४१७,           | 87=, 84=, 80.                                   |
| ८१६, ८१२, ८४२, ८४६, ८४७ ; वाँगती,             | বিশ্ব ( কা. )                                   |
| বাঁশরী সরকার (সা. নাঃ বাঁ.) ৪৭৪-৭৬,           | विश्व किए (ज्ञा-नार, नार मू. था.) ७१८, ७৮১, ७৮७ |
| 893, 84., 846-49, 843-22, 828                 | বিশ্বভারতী ২৩০, ২৩১, ৫১৯ ; বিশ্বভারতী-          |
| বাত্তবধৰ্মী নাটক ৪২০ ; বাত্তবনিষ্ঠ নাট্যকার   | পত্ৰিকা ৩৪৭                                     |
| २० : वाखरवामी नाठें।कात २४ : वाखरतीि          | বিশামিত্র ৪২২, ৪২৩                              |
| ( পাশ্চান্তা ), বাস্তব-রীতির নাট্যকার ১৯৯     | विकृ, विकृत्मवर्छ।                              |
| বিকারাশকা (শান্তিনিকেডন) ৩০৬                  | বিসর্জন (রো. ট্রা.) ৩৭, ৪১ ১২০, ১২২, ১৩৭,       |
| বিক্রমদেব (রো ট্র্যা: রা. রা.) ১৩৮. ১৩৯,      | 345, 340, 348, 34F, 5FD, 3BB                    |
| 382-86, 384, 384, 365, 368-69                 | বিহারীলাল চক্রবর্তী ৪৭                          |
| ৰিচিত্ৰা (মাসিক পত্ৰ ) ১৩৩                    | ৰীথিকা ( কা. )                                  |
| विक्रमाणिका (ज्ञ-সार-माः च. (मा.) २८১         | বীভার ক্লোক, দি —হাউপ্ট্ম্যান ২৪                |
| বিজাপুররাজ (কা.না: স.) ১০১                    | বুড়ো থোঁজা ( ক্ল-সাং. নাঃ ফা. ) ৩৬৮            |
| বিদার-অভিশাপ (কা. না.) ৩৭, ৪১, ৮৭             | বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে"। (প্র.)-মাইকেল ৫০০      |
| বিছর ১০৬-১০৮                                  | वृक्ताम्व २००, २०२, ७००, ८७२, ८१४; वृक्त,       |
| বিধুমুখী ( সা. লাঃ শো. বো. ) ১৬৪              | প্ৰভু ৪৭• ; বৃদ্ধ, ভগবান ৪৭১                    |
| विनाग्रकत्रांख (का. ना: म.) >+>->>8           | বৃত্তলভিকা-ৰূভ্য ৫৫১                            |
| विटनाम, विटनामविद्यात्री (को. नाः लाः गः)     | वृक्तिनन्तन ' >२७                               |
| ¢+3-2+8                                       | বৃহন্নসা                                        |
| বিপাশা (রো. ট্রা: ড. ) ১০০                    | বেজওয়াদা ৫৪৯                                   |
| বিপিন (কৌ. নাঃ চি. স.) ৫১০-১৩                 | বেণুমতী নদী (কা. না: বি. অ.) ৮৯-                |
| বিজ্ঞা (সা. নাঃ গ্রো. ) ৪৫৭                   | বেতসিনী নদী (ক্ল-সাং. লা: লা.) ২৩৭, ২৩৯         |
| বিজ্ঞীৰণ ৪১৩, ৪২৫                             | বেলজিয়ান শেক্সপীয়র (মেটারলিংক) ১৪             |
| विकृष्डि (क्र-मार. नाः मृ. धा.) ७१८, ७१९, ७१९ | বেলজিয়াম ১১                                    |
| 9F4-F8                                        |                                                 |
| বিভিনার (সা. নাঃ ন. পূ.)                      | বৈকুঠের খাতা (কৌ. না.) ৩৯, ৪২, ৪৯৯,             |
| विद्यर्गम ।                                   | 2.5, 2.3                                        |
| विद्य-भागना वृद्धा ( अ. )—मीनवन्              | दिक्षिक यूर्ग (८६ क                             |
| ৰিলোগান্ত নাটক                                | বৈরাগামন্ত ৪৪৫ ; বৈরাগা-সাধন-ভূমিকা ৩৫ •,       |
| विवादि वर्ष विवादि वाका ६६६                   | , <b>৩</b> ₩≠                                   |

| रिकाद-कांप्रण ७०६ ; क्षे वर्ष २६२, २४७, २४६,                                                                                                                                                                                           | ভানুমতী ১-৩, ১-ই                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २४१ ; के त्यमण्ड २६२ ; के छिन ७०६ ;                                                                                                                                                                                                    | ভাতুদিংহের প্রোবলী ২৩৫, ৩৭৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्षे छानमारमा २५०; व बनमाज,                                                                                                                                                                                                            | ভারতনাট্যম্ ৫০৫, ৫৬৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| व नीनावान २६२; व मधातम २४६;                                                                                                                                                                                                            | ভারতবর্ষের ইতিহাস (বদেশ) ৩১৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क्ष जनमध्या २५६                                                                                                                                                                                                                        | ভারতী (মাসিক পত্র) ৪৫, ৫০, ২১৪, ২১৫,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (वाक्किम २७२                                                                                                                                                                                                                           | e>+, e>8=>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (वाचारे १७८                                                                                                                                                                                                                            | ভারতীয় বৃত্য ৫৪৫, ৫৪৮, ৫৫২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| বোলপুর ২৩১                                                                                                                                                                                                                             | ভারতের জাতীয়তাবোধ ৩২ ৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| বৌঠাকুরাণীর হাট (উ.) ৩৮, ৪৫৬                                                                                                                                                                                                           | <b>छा</b> न <b>१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| বৌদ্ধলাতক ২৪৫; বৌদ্ধতন্ত্র ৩১৯; বৌদ্ধ-                                                                                                                                                                                                 | ভিক্টর হগো ১ ১৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| তান্ত্রিকতা ৩১৬; বৌদ্ধর্ম ১৭৯, ১৮০,                                                                                                                                                                                                    | ভিকু ধর্মকি (সা. না: ন. পু. ৪৬৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ১৮२, ७०१, ८७१; (वीक्सवर्ग-विद्राधी                                                                                                                                                                                                     | छोत्र, छोमत्त्रन ১२१, ১२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ৪৬৯; বৌদ্ধ বিহার ৩১৯; বৌদ্ধমন্ত্র ৪৭১                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बाक्रकोठ्क (को. ना.) ७৯, १२, १४०, ८১४, ८১৬                                                                                                                                                                                             | ভীল ৩১ <b>৬</b><br>ভীম >২৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वाजा किनम् ८८८                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वार्ष ७५७, ७५                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बालनाह                                                                                                                                                                                                                                 | ভৈরব ৬৯৫ ; ভৈরবমন্দির ৩৭৫, ৩৭৬ ;<br>ভৈরবপন্থীদের গান ৪২৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| বন্ধ ৯৫, ২৫৭; বন্ধচৰ্য-আশ্ৰম ৯৬;                                                                                                                                                                                                       | त्वत्रपाद्यात्तत्र गाम <b>४</b> ८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ব্ৰহ্মবিভা ৪২২ ব্ৰহ্ম ৪৭, ১২৭                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ব্রাউনিং ৩৪৪, ৫৫৩                                                                                                                                                                                                                      | ম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        | মকরবর্তনিকা-ৰূত্য ৫৫৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ब्राक्त- <b>ब्रा</b> क्त ३२७ ; ब्राक्तियम ६३६                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| একান (Bracchus) ২০০                                                                                                                                                                                                                    | মকররাজ (বা-সাং. নাঃ র. ক.) ৪০২, ৪০৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | म <sup>(</sup> न ( मा. नाः धा. ) 8७०, 8७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ব্ৰেকাস ( Bracchus )                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| বেকান ( Bracchus ) ২০০<br>ক্লাক মাসান', দি (Black Maskers, The)                                                                                                                                                                        | ম'(ব ( সা. নাঃ প্রা. ) ৪৬০, ৪৬২<br>ম(বপুরী নাচ ৫৩০, ৫৬০ ; ম(বিপুরী সূত্য<br>৫৩৩, ৫৫৫, ৫৫৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ব্ৰেকাস ( Bracchus ) ২০০<br>ক্ল্যাক মাস্কাস', দি (Black Maskers, The)<br>— আদ্রিভ                                                                                                                                                      | মাণ (সা. নাঃ প্রা.) ৪৬০, ৪৬২ মাণপুরী নাচ ৫৩০, ৫৬০ ; মাণপুরী সূত্য<br>৫৩৩, ৫৫৫, ৫৫৬<br>মদন (বা. নাঃ চি.) ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৮২, ৮৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ব্ৰেকান ( Bracchus ) ২০০<br>ব্ল্যাক মাস্কান', দি (Black Maskers, The) —— আক্রিভ ২৯<br>ব্লু বার্ড—মেটারলিংক ২১                                                                                                                          | মাণ (সা. নাঃ প্রা.) মাণপুরী নাচ ৫৩০, ৫৬০ ; মাণপুরী কৃত্যু ৫৩৩, ৫৫৫, ৫৫৬ মদন (বা. নাঃ চি.) ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৮২, ৮৩ মন্তবেশ ২৪৫ ; মন্তব্যক্ষ ২৪৫, ২৪৬ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ব্ৰেকান ( Bracchus )  র্যাক মাস্কান', দি (Black Maskers, The)  — আক্রিভ  রু বার্ড—মেটারলিংক  ভ                                                                                                                                         | মর্ণ ( সা. নাঃ প্রা. ) ম্বিপুরী নাচ ৫৩০, ৫৬০ ; ম্বিপুরী কৃত্যু ৫৩৩, ৫৫৫, ৫৫৬ মদন ( বা. নাঃ চি. ) ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৮২, ৮৩ মন্তদেশ ২৪৫ ; মন্তরাজকভা ২৪৫, ২৪৬ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ব্ৰেকাস ( Bracchus ) ২০০ ব্যাক মাস্বাস', দি (Black Maskers, The) —— মাক্রিন্ড ২৯ ব্ল বার্ড—মেটারলিংক ২১ ভক্তমার্সী ৩০৭, ৩০৮                                                                                                            | মাণ ( সা. নাঃ প্রা. ) মাণপুরী নাচ ৫৩০, ৫৬০ ; মাণপুরী নাচ ৫৩০, ৫৬০ ; ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ব্ৰেকান ( Bracchus )  র্যাক মাস্কান', দি (Black Maskers, The)  — মাক্রিভ ২৯ রু বার্ড—মেটারলিংক ২১  ভক্তমার্লী ৩০৭, ৩০৮ ভগবান তথাগত ৪৬৯; ভগবান বৃদ্ধ ৪৭১                                                                                | মাণ ( সা. নাঃ প্রা. ) মাণপুরী নাচ ৫৩০, ৫৬০ ; মাণপুরী নাচ ৫৩০, ৫৬০ ; ১৯০০, ৫৫৫, ৫৫৬ মানন ( বা. নাঃ চি. ) ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৮২, ৮৩ মান্তবেশ ২৪৫ ; মান্তবাজকভা ২৪৫, ২৪৬ ; মান্তবাজকভা ২৪৫ মাধুর ভাব ২৮৩, ২৮৪ মাধুস্কন ( কুকা )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ব্ৰেকান ( Bracchus ) ২০০ ব্ৰাক মান্ধান', দি (Black Maskers, The) — আঞ্ছিভ ২৯ ব্ৰাৰ্ড—মেটারলিংক ২১ ভিজমানী ৩০৭, ৩০৮ ভগবান তথাগত ৪৬৯ ; ভগবান বৃদ্ধ ৪৭১ ভগবতী ৫৪৫ ; ভগবতীর রণনৃত্য ৫৪৬                                                    | মাণ (সা. নাঃ প্রা.) মাণপুরী নাচ ৫৩০, ৫৬০ ; মাণপুরী সৃত্যু ৫৩৩, ৫৫৫, ৫৫৬ মদন (বা. নাঃ চি.) ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৮২, ৮৩ মাদেশ ২৪৫ ; মাদ্ররাজ ২৪৫, ২৪৬ ; মাদ্ররাজকভা ২৪৫ মাধুর ভাব ২৮৩, ২৮৪ মাধুস্কন (কুকা) ১২৫-২৭ মাধ্য-এশিয়া                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ব্ৰেকাস ( Bracchus ) ২০০ ন্ত্ৰ্যাক সাফাস', দি (Black Maskers, The) ——আন্ত্ৰিভ ২৯ নু বাৰ্ড—মেটারলিংক ২১ ভিজ্মাৰ্গী ৩০৭, ৩০৮ ভগবান তথাগত ৪৬৯; ভগবান বৃদ্ধ ৪৭১ ভগবতী ৫৪৫; ভগবতীর রণসূত্য ৫৪৬ ভয়ন্থান্ত্ৰ (কা.) ৫৭                        | ম্বি ( সা. না: প্রা. )  ম্বিপুরী নাচ ৫৩০, ৫৬০ ;  ম্বিপুরী নাচ ৫৩০, ৫৬০ ;  ১০০, ৫৫৫, ৫৫৬  মদন (বা. না: চি. ) ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৮২, ৮৩  মন্তবেশ ২৪৫ ;  মন্তব্যক্তকভা ২৪৫  মধুহন বি কৃষ্ণ )  
| ব্ৰেকান ( Bracchus ) ২০০ ব্ৰাক মান্ধান', দি (Black Maskers, The) ——মান্দ্ৰিভ ২৯ ব্ৰাৰ্ড—মেটারলিংক ২১ ভিজমাৰ্গী ৩০৭, ৩০৮ ভগৰান তথাগত ৪৬৯; ভগৰান বৃদ্ধ ৪৭১ ভগৰতী ৫৪৫; ভগৰতীয় বণনৃত্য ৫৪৬ ভগ্ৰহুদর (কা.) ৫৭ ভয়ত ৮০; ভয়ত-জননী ৮৩; ভয়ত- | মাণ ( সা. নাঃ প্রা. )  মাণ ( সা. নাঃ প্রা. )  মাণ ( বা. নাঃ প্রে. )  মাদন ( বা. নাঃ চি. )  মাদন ( বা. নাঃ চি. )  মাদেন ( বা. নাঃ কা. নাঃ বা. )  ১২৫-২৭  মাদ্দেন ( কুক্ )  মাদেন বাল ( কে)  মাদেন বামা ( কে)  মাদেন বামা ( কে)  মাদেন বামা ( কে)  মাদিন বা. বা. বা. বা. বা. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ব্ৰেকাস ( Bracchus ) ২০০ ন্ত্ৰ্যাক সাফাস', দি (Black Maskers, The) ——আন্ত্ৰিভ ২৯ নু বাৰ্ড—মেটারলিংক ২১ ভিজ্মাৰ্গী ৩০৭, ৩০৮ ভগবান তথাগত ৪৬৯; ভগবান বৃদ্ধ ৪৭১ ভগবতী ৫৪৫; ভগবতীর রণসূত্য ৫৪৬ ভয়ন্থান্ত্ৰ (কা.) ৫৭                        | ম্বি ( সা. নাঃ প্রা. )  ম্বিপুরী নাচ ৫৩০, ৫৬০ ;  ম্বিপুরী ক্তা  ৫৩৩, ৫৫৫, ৫৫৬  মদন (বা. নাঃ চি. ) ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৮২, ৮৩  ম্বেদেশ ২৪৫ ;  ম্ব্রোজকভা ২৪৫, ২৪৬;  ম্বুর ভাব ২৮৩, ২৮৪  মধুস্বন ( কুঞ্চ ) ২২৫-২৭  মধ্য-এশিয়া ৫৫৮  মসু ৮৩ ; মুমুসংহিতা ৫৪৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# 4

# वेरील-बाक्र-मुस्स्मिया

| न्या (मा. नाः ला. ता.)                | ***          | गंतकाद्वा यसाविकार .               | 100                      |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|
| - AN- AN-                             | et.          | मा ध्रीक्रकव                       | 1200                     |
| विश्वत विशेषितिरक ३३-३३, १३, ११       | , 4.0        | মানবভাৰাদ                          | -                        |
| मग्रीही-मञ्ज                          | 933          | मानमझे गार्जन् कून                 | 1000                     |
| महाबाजा ( क्र-जार, माः ता. )          | 486          | मानती (का.) क्ष्म-३००,             | •                        |
| नक्रिका (मा. माः म. पू.)              | 89.          | माञ्चलव धर्म                       | D4, 982                  |
| मज़ियाँच, जे शिका                     | e e •        | मार्क टोलिम (Mark Twain)           | 227                      |
| मध्याच त-म भिन्न                      | ¢83          | <b>মায়ামূ</b> গ                   | 966                      |
| महोकांग                               | , ) ২৩       | माझांब (थकां १२ की. मा. ) ७१, ४३,  |                          |
| महीकांग (ज्ञ-गारः माः तः तः) 808      | . 8 OF       |                                    | r, eee                   |
| <sup>88</sup> • ; महाकानार्थ, महाकाला |              | মাল <b>ঞ্ ( ট.</b> )               | 81/19                    |
| ( ऋ-जार- नाः का. वा. )                | 8.93         | मानिनी (तां. जेा.) ७१, ८১, १       | 9, 309,                  |
| मराचा गाची, मराचाजी ७०२.              |              | 394, 398, 345, 388, 389;           | मानिनी                   |
| महोतार ७৮১, १७२                       |              | (রো. ট্রাঃ মা.) ১৭৯, ১৮-, ১।       | re, sum,                 |
| महानक्क (ज्ञ. गांर. नाः च.) २৮৯       |              | >re->>o,                           |                          |
| महावःभ                                | 682          | मानि ( ना. ना: मृ. वा. )           | 8#3                      |
| मर्शनक्रमान                           | 396          | .মালিক বহুমতী (মালিক পত্ৰ) ৪       | ٠٥, دهه                  |
| महाजय                                 | 689          | मान्डोत विन्छात, वि—हेब्दमन        | ۷۰۶                      |
| মহাভাব                                | २४७          | মিঃ লাহিড়ী (সা. নাঃ শো. বো.) 🔹    | <b>≥6</b> , 8 <b>৬</b> ↓ |
| মহাভারত ৫, ৭৮, ৮১, ৮৭, ১০৫-১০৮,       | •            | মিনেট বৃত্য                        | ***                      |
| >40, >00, 82>, 822, 68b, 660,         |              | মিজীপুর                            | 4+9                      |
| ্ ঐ মূল ১৪, ১১৫; মহাভারতকার           | 252          | भिन्छेत्नव महरू-कड्मम              | 250                      |
| मस्त्रिमी ही-मन                       |              | মিদেস্ লাহিড়ী (সা. নাঃ শো. বো.    | 844                      |
| ब्लाइक बार्यम ७१२ ; में विठीत         | २ <b>०</b> ० | মিন্টিক, মিন্টিক-সাংকেভিক শিল্পী   | 44                       |
| महातानी लाटकचत्री ( गा. मा: म. भू. )  | 869          | ब्रुवाजा (ज्ञ-नारः मा.) ७०, ८२, २৯ | . 474                    |
| गरक्षत्र                              | 483          | ७७৯, ७१२, ७१७ ७१८, ७৯२, ७৯         | , war,                   |
| माइं कन                               | ¢ • •        | 8 · · , 8 २ », se १ ; मूज्याता ४   | 99-98,                   |
| माधन ( मा. नाः म्. छ. )               | 834          | ७११,०४२,७४६-४१ ; म्ख्यातात्र दे    | व ७१०                    |
| मासामी। या                            | 487          | মৃক্তি ( শান্তিনিকেডন )            | 2 44                     |
| ৰাত্তাৰ                               | 240          | মৃক্তির উপার (প.) ৩৮ ্ব এ (পা. না  | .) %.                    |
| নাভূতাৰ (শাভিনিক্তন)                  | 982          |                                    | 32, 8m4                  |
| 41間4                                  | 648          | मूडाविनद                           | ***                      |
| नावद                                  | 350          | মুখারাকস                           | ŧ                        |
| मोत्र वेस (क्रमार,माः कृ. प.) ७२८,७२० |              | म्ननमानी वृक्षा                    | ATO                      |

